# <u> গদ্ধগুচ্ছ</u>

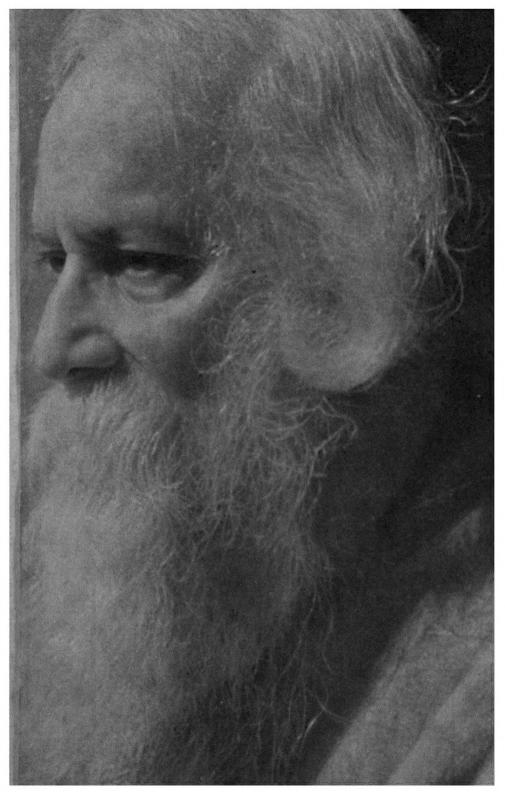

### গল্পগুচ্ছ

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বন্দিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

#### বিশ্বভারতী-সংস্করণ গলপগ্রেছ

তিন খণ্ডে প্রকাশ : ১৩৩৩ বঙ্গাস্থ

সাম্প্রতিক প্নর্ম্দ্রণ: ১৩৬০-১৩৬৪ বংগাব্দ

একর প্রচার · ফালান ১০৬৪ : ১৮৭৯ শকাব্

মাঘ ১০৬৬ : ১৮৮১ শকাৰ

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা ১২৯১ কাতিকি হইতে ১০১০ কাতিকের মধ্যে প্রকাশিত রবীদ্রনাথের যাঁচত সকল গ্রন্থই একটে সংকলিত। পরবর্তীকালে বাংলা ১০১৬ ৪৭। যে তিন্তি গ্রন্থের সাম্যিক পত্র প্রকাশ, সেগ্রিল বিন সংগী গ্রন্থে প্রথম মাইবে

প্রকাশক জীপ্রিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী। ৬ তি, প্রারক্ষান্থ ঠাকুর কোন কলিকাচা ও

ম্চক শ্রীপ্রভাতস্থ রায় শ্রীগোরাপা প্রেম প্রাইভেট লিমিটেড। ও, চিশ্তামণি দাস লেম। কলিকাতা-১

### বৰ্ণান্ত্ৰমিক

# স্চীপত্র

| অভিথি                              | •••   | ०२४         |
|------------------------------------|-------|-------------|
| অধ্যাপক                            | • • • | 660         |
| অন্ধিকার প্রবেশ                    | •••   | 225         |
| অপরিচিতা                           | • • • | 909         |
| এসম্ভব কথা                         | •••   | 596         |
| হাপদ                               | • • • | ২৭০         |
| टेक्ड: <b>अ्</b> त्रण              | • • • | 683         |
| ট <b>ং</b> ধ র                     | •••   | 829         |
| উল্মড়ের বিপদ                      | • • • | 889         |
| । একটা ভাষাকে গলপ                  | •••   | ≥0          |
| একচি ক্ষান্ত প্রান্তন <b>গাল</b> প | • • • | >>>         |
| $\omega \phi \chi^{\alpha} \xi$    | •••   | ¥8          |
| 1. 24° . 94                        | •••   | ಕರ          |
| #2" \$5                            | •••   | <b>७</b> ३२ |
| व र्निटरका                         | • • • | 252         |
| কাং, সিধে সংস্প                    | • • • | 628         |
| St. mile.                          | •••   | 223         |
| কোলাৰ বুৱ প্রভাবতনি                | • • • | 83          |
| Set Set                            | •••   | 28          |
| Z WILLERS                          | •••   | 490         |
| মাটের কথা                          | •••   | >           |
| চিত্রকর                            | • • • | 992         |
| ७ व है। सन                         | • • • | 995         |
| <b>4.</b> 53                       | * * * | 508         |
| करभद्राक्रम                        |       | 525         |
| किरीति छ अह                        | • • • | <b>ラ</b> A  |
| <b>रे</b> प्रदेश                   | ***   | 477         |
| <b>්ප</b> ැම්තු 'මත                | •••   | <b>06</b> 2 |
| তপাশনী                             | • • • | 955         |
| 🕒 ভারাপ্রসমার কর্ণীর্ত্ত           | •••   | ca          |
| ত্যাগ                              | •••   | 98          |
| দপহিরণ                             | •••   | 829         |
|                                    |       |             |

|   | দানপ্রতিদান            | ••• | >48            |
|---|------------------------|-----|----------------|
|   | <b>मा</b> विश्वा       | ••• | 66             |
|   | मिनि                   | ••• | २४२            |
|   | দূরাশা                 | ••• | 089            |
|   | দ্বব্দিধ               | ••• | 800            |
|   | <b>मृ</b> ष्ठिमान      | ••• | 809            |
|   | দেনাপাওনা              | ••• | 50             |
| 4 | নন্টনীড়               | ••• | 860            |
| • | নামজার গলপ             | ••• | 968            |
|   | নিশীথে                 | ••• | ২৬৩            |
|   | পণরক্ষা                | ••• | ৬১৩            |
|   | পয়লা নম্বর            | ••• | 923            |
|   | পাত্র ও পাত্রী         | ••• | 985            |
|   | প্রযক্ত                | ••• | 004            |
|   | পোস্মা <b>স্</b> ার    | ••• | 55             |
|   | প্রতিবেশিনী            | ••• | 88%            |
|   | প্রতিহিংসা             | ••• | 009            |
| Į | প্রায়শ্চত্ত           | ••• | 288            |
|   | ফেল                    | ••• | 808            |
|   | বলাই                   | ••• | 9 ३ ४          |
|   | বিচারক                 | ••• | <b>२</b> ७१    |
|   | বোষ্টমী                | ••• | ७७४            |
|   | ব্যবধান                | ••• | 02             |
|   | ভাইফোঁটা               | ••• | 982            |
|   | মণিহারা                | ••• | <b>0</b> 28    |
|   | মধাব <u>ি</u> ত্নী     | ••• | <b>&gt;</b> 98 |
|   | মহামায়া               | ••• | 28A            |
| į | <b>ঠ</b> মানভঞ্জন      | ••• | 522            |
|   | মাল্যদান               | ••• | 808            |
|   | মাস্টারমশায়           | ••• | <b>68</b> 9    |
|   | ম্ভির উপায়            | ••• | <b>9</b> 0     |
|   | মেঘ ও রৌদ্র            | ••• | ২২৫            |
|   | যজেশ্বরের <b>ম</b> জ্ঞ | ••• | 88২            |
|   | রাজটিকা                | ••• | <b>o</b> A8    |
|   | রাজপথের কথা            | ••• | 2              |
|   |                        |     |                |

| রামকানাইয়ের নিব্লিখতা | •••   | ২৭         |
|------------------------|-------|------------|
| রাসমণির ছেলে           | • • • | 648        |
| <b>া</b> রুগিত্মত নভেল | •••   | 559        |
| ' শাহিত                | • • • | 245        |
| শ্ভদৃণ্টি              | •••   | 809        |
| শেষের রাতি             | •••   | ৬৯৪        |
| সংস্কার                | •••   | 988        |
| সদর ও অন্দর            | •••   | 8>8        |
| সমস্যাপ্রণ             | • • • | 250        |
| সমাশিত                 | •••   | >>8        |
| সম্পত্তি-সম্পূৰ্ণ      | • • • | 8A         |
| সম্পাদক                | • • • | 560        |
| % স্ভা                 | •••   | \$83       |
| <b>শ্বার পত্র</b>      |       | ৬৬৯        |
| স্বৰ্ম, গ              | •••   | 20A        |
| रानमात्राणाधी          | •••   | <b>600</b> |
| ৪ 4 হৈম•তী             | • • • | 459        |
|                        |       |            |

#### ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অভ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপালে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। প্রোতন কথা যদি শ্নিতে চাও তবে আমার এই থাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শ্নিতে পাইবে।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইবুপ দিন। আম্বন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলার আঁত ঈবং মধ্রে নবীন শাঁতের বাতাস নিদ্রোগিতের দেহে ন্তন প্রাণ আনিরা দিতুতছে। তর্পক্ষব অম্নি একটা একটা শিহরিরা উঠিতেছে।

ভরা গণ্যা। আমার চারিটিমার ধাপ জলের উপরে জাগিরা আছে। জলের সংশা প্রলের সংশা যেন গলাগলি। তাঁরে আছকাননের নাঁচে বেখানে কচুবন জান্মরছে সেখান প্রথাত গণ্যার জল গিরাছে। নদার ওই বাঁকেব কাছে তিনটে প্রোতন ই'টের পাঁভা চারি দিকে জলের মধ্যে জাগিরা রহিরাছে। জেলেদের যে নৌকচালে ভাঙার বাবলাগাছের গাঁভির সংশা বাঁখা ছিল সেগালি প্রভাতে জোরারের জলে ভাসিরা উঠিরা টলমল করিতেছে— দ্রুকত বােবন জোরারের জল রুপা করিরা তাহাদের দ্ব পাশে ছল ছল আখাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিরা মধ্র পরিহাসে নাড়া দিরা যাইতেছে।

ভরা গণ্যার উপরে শরংপ্রভাতের যে রৌদু পড়িরাছে তাহার কাঁচা সোনার মতে। বঙ, চাঁপা ফর্লের মতো রঙ। রৌদের এমন রঙ আর কোনো সমরে দেখা বার না। চডার উপরে কাশবনের উপরে রৌদু পড়িরাছে। এখনও কাশফ্ল সব ফ্টে নাই, ফ্টিতে আরম্ভ করিয়াছে মান্ত।

রাম রাম বালিরা মাধিরা নৌকা খ্লিরা দিল। পাশিরা বেমন আলোতে পাশা মেলিরা আনন্দে নীল আকাশে উড়িরাছে, ছোটো ছোটো নৌকাল্লি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফ্লাইরা স্বাকিরণে বাহির হইরাছে। তাহাদের পাশি বলিরা মনে হর; তাহারা রাজহাসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাশা দ্টি আকাশে ছড়াইরা দিবাছে।

ভট্টাচার্যমহাশর ঠিক নির্বামিত সমরে কোশাকৃশি লাইরা স্নান করিতে আসিরাছে। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লাইতে আসিরাছে।

সে বড়ো বেলি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিরা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই দেদিনের কথা। আমার দিনপুলি কিনা গণার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিরা বার, বহুকাল ধরিরা ন্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি— এইজনা সমর বড়ো দীর্ঘ বিলিরা মনে হর না। আমার দিনের আলো রাতের ছারা প্রতিদিন গণার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গণার উপর হইতে খ্রীছরা বার— কোখাও তাহাদের ছবি রাখিরা বার না। সেইজনা, বদিও আমাকে ব্শের মতো দেখিতে হইরাছে, আমার হৃদর চিরকাল নবীন। বহুবংসারের স্মৃতির শৈবালভাবে

আছ্ম হইয়া আমার স্বাকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাং একটা ছিল্ল শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গানে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। ডাই বলিয়া যে কিছ্ নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পেণ্ডায় না সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে বলাক্তেশৈবাল জন্মিয়াছে তাহারাই আমার প্রোতনের সাক্ষী, ভাহারাই প্রোতনকালকে দেনহপাশে বাধিয়া চিরদিন শ্যামল মধ্র, চিরদিন ন্তন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া প্রোতন হইতেছি।

চক্রবতীদের বাড়ির ওই-ষে বৃন্ধা হ্লান করিয়া নামাবলী গায়ে কাপিতে কাপিতে, মালা কাপিতে কাপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উহার মাতামহা তথন এওট্,কুছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলাছিল, সে প্রতাহ একটা ঘ্তকুমারীর পাতা গণার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণথাহার কাছে একটা পাকের মতোছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাড়াইয়া তাহাই দেখিত। যথন দেখিলাম, কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ভাগর হইয়া উঠিয়া ভাহার নিজের একটি মেয়ে সংগ্ল লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়া হইল, বালিকারা জল ছাড়িয়া দ্রেল্ডপন। করিলে তিনিও আবার ভাহানিগকে শাসন করিতেন ও ভল্লোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘ্তকুমারীর নৌকাভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কেড়িক বোধ হইত।

ষে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে প্রোত্ত আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘ্তকুমারীর নৌকাগালিব মতো পাকে পড়িয়া অবিপ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী ভাহার পসরা লইষা আজ্জামার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখন্ ভোগে কখন্ ভোগে। পাঙাট্কুরই মতো সে অতি ছোটো, ভাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। ভাহাকে ছবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোযালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সংতাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তথনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমন্ডপ পড়িয়াছে ওইখানে একটা গোলপাতার ছার্ডীন ছিল মাত্র।

এই-যে অশথগাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহ্ প্রসারণ করিয়া স্থিকট স্দৃশীর্ঘ কঠিন অপ্যালিজালের ন্যায় শিকড়গৃলির প্রারা আমার বিদশীর্থ পালাল-প্রাণ মঠো করিয়া রাখিরাছে, এ তখন এতট্কু একট্খানি চারা ছিল মার। কচি কচি পাতা-গৃদিল লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুদিল আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুদিল শিশ্ব অপ্যালিয় লায়ে আমার ব্বের কাছে কিল্বিল্ করিত। কেই ইহার একটি পাতা ছিণ্ডিলে আমার ব্যথা ব্যক্তি।

যদিও বরস অনেক হইরাছিল তব্ তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ বেমন মের্দণ্ড ভাঙিরা অন্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া-চুরিরা গিরাছি, গভীর চিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের স্দীঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তথন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহার বাহিরের দিকে দ্ইখানি ই'টের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলার বখন সে উস্খুস্ করিয়া জাগিরা উঠিত, মংসাপ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপ্ছে দ্ই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিরা আকাশে উড়িয়া ধাইত, তথন জানিতাম কুস্মের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি খাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুস্ম বলিরা ভাকিত। বােধ করি কুস্মই তাহার নাম হইবে। ভলের উপরে বধন কুস্মের ছাটো ছায়াটি পড়িত তথন আমার সাধ বাইত, সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাবাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি— এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যথন আমার পাবাণের উপর পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তথন আমার শৈবালগ্লেমগ্লি যেন প্লাকিত হইয়া উঠিত। কুস্ম যে খ্র বেশি থেলা করিত বা গলপ করিত বা হাসিতামালা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সলিলানী এমন আর কাহারও নয়। যত দ্বুক্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেই তাহাকে বলিত কুস্ম, কেই তাহাকে বলিত থালি, কেই তাহাকে বলিত রাজ্মি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুস্মি। যখন-তখন দেখিতাম, কুস্ম ভালর ধারে বসিয়া আছে। জলের সপো তাহার হ্দরের সপো বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে ভল ভারি ভালোবাসিত।

কিছ্দিন পরে কুস্মকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর দবর্শ ঘাটে আসিরা কাদিত। শ্নিলাম, তাহাদের কুসি-খ্লি-রাজ্সিকে শবল্রবাড়ি লইরা লিরাছে। শ্নিলাম, যেখানে ভাহাকে লইরা গেছে সেখানে নাকি গুগাা নাই। সেখানে আবার কারা সব ন্ত্য লোক, ন্তন ঘরবাড়ি, ন্তন পথঘাট। জলের পদ্টিকে কে বেন ডাঙার বোপণ করিতে লইসা গেল।

তমে কুস্মের কথা একরকম ভূলিরা গেছি। এক বংসর হইরা গেছে। ঘাটের মোবরা কুস্মের গলপও বড়ো করে না। একদিন সংধার সময়ে বহুকালের পরিচিত পাবের প্পর্লো সহসা হেন চমক লাগিল। মনে হইল হেন কুস্মের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পারে আর মল বাজিতেছে না। সে পাবের সে সংগতি নাই। কুস্মের পারের প্রশাও মালের শব্দ চিরকাল একত অন্ভব করিয়া আসিতেছি— আন্ধাসহসা সেই মলের শব্দতি না শ্নিতে পাইয়া সংধাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষয় শ্নাইতে লাগিল, আন্তবনের মধ্যে পাতা কর্কর্ করিয়া বাতাস কেমন হা-হা করিয়া উঠিল।

কুস্ম বিধবা হইরাছে। শ্নিলাম, তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দ্ইএকদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাংই হয় নাই। পারবাদে বৈধবার সংবাদ পাইরা,
আট বংসর বয়সে মাধার সিশির মুছিয়া, গায়ের গহনা ফেলিয়া, আবার তাহার দেশে
সেই গগার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার সপিনীদেরও বড়ো কেহ নাই।
ভ্বন স্বর্গ অমলা শ্বশ্রাঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরং আছে, কিন্তু শ্নিতেছি
অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া বাইবে। কুস্ম নিতানত একলা পড়িয়াছে।
কিন্তু, সে বখন দুটি হটিরে উপর মাধা রাখিয়া চুপ করিয়া জামার ধাপে বসিয়া থাকিছ
তখন আমার মনে হইত, যেন নদীর চেউগালে স্বাই মিলিয়া হাত ভুলিয়া ভাহাকে

কৃসি-খুশি-রাজুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরশ্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুস্মুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ভাহার মিলন বসন, কর্ণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন, সে বিকশিত র্প সাধারণের চোখে পড়িত না। কুস্ম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুস্মেকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনও দেখি নাই। ভাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শ্নিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বংসর কখন কাটিয়া গেল, গাঁয়ের লোকেরা কেই যেন ভানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বংসরেও ভারমাসের শেষাশেষি এমন এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রণিতামহারা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধ্ব স্থেমি আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যথন এতথানি ঘোমটা টানিয়া কলসা তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জনা গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গলপ করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনেব এক পাশের্ব উদিত হইত না। তোমঝা যেমন ঠিক মনে কবিতে পার না, তোমাদেব দিদিমারাও সতাসতাই এক দিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সতা, যেমন জাবিত, সে দিনও ঠিক তেমনি সতা ছিল, তোমাদের মতো তর্গ হাদয়খানি লইয়া স্থে দ্বেখ তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দ্বিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন— তাঁহারা-তাঁন, তাঁহাদের স্থেদ্বংখের-স্মৃতিলেশমান্ত-হান আজিকার এই শরতের স্থাকরোম্বাল আনশক্ষিতি— তাঁহাদের কলপনার নিকটে তলপেকাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস ক্রণপ ক্রণ করিয়া বহিতে আরক্ষ করিয়া ফুটনত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিভেছিল। আমার পাষালের উপরে একট্ একট্ শিশিরের রেখা পাড়িয়াছিল। সেইদিন সকালে কোথা হইতে গৌরতন্ সোম্যাক্রনম্থক্তবি দীর্ঘকিয় এক নবীন সম্মাসী আসিয়া আমার সম্ম্যুক্ত ওই শিব্যক্তিব আহয় লইলেন। সম্মাসীর আগমনবাতো প্রামেরাছাইইয়া পাড়ল। মেয়েয়া কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুয়কে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সম্যাসী, তাহাতে অনুপম রুপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইনা বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকরার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অসপকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যাসত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে প্রুম্বও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবলগীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মান্দরে বসিরা নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেই উপদেশ লইতে আসিত। কেই মন্ত্র লইতে আসিত। কেই রোগের উষধ জানিতে আসিত। মেরেরা ছাটে আসিরা বলাবলি করিত— আহা, কী রুপ। মনে হয় যেন মহাদেব স্বামীরে তাঁহার মান্দরে আসিরা অধিষ্ঠিত হইরাছেন।

বখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুবে স্বেণ্যের প্রে শ্কভারাকে সম্মুখে রাখিরা গলার জলে নিমন্ন হইয়া ধারগম্ভারদ্বরে সন্ধাবন্দনা করিতেন তখন আমি জলের কল্লোল শ্নিতে পাইতাম না। তাহার সেই কণ্ঠশ্বর শ্নিতে শ্নিতে প্রতিদিন গণার প্র'-উপক্লের আকাশ রক্তবর্গ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অর্প রঞ্জের রেখা পড়িত, অধ্বার যেন বিকাশোন্ম্য কুণ্ডির আবরণপ্টের মতো ফাটিরা চারি দিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশসরোবরে উষাকুস্মের লাল আভা অলপ অলপ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপ্র্যুব গণার জলে দাড়িইয়া প্রের দিকে চাহিয়া যে-এক মহামন্য পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশাবিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, স্ব্রপ্রাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দ্শাপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবা। মনান করিয়া যথন সম্যাসী হোমশিখার নায়ে তাহার দাঘা শ্তু প্ণাতন্ম লাইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাহার ভটাজ্ট হইতে জল করিয়া পড়িত, তথন নবান স্বাকিরণ তাহার স্বাপ্তে পড়িয়া প্রতিশ্বিত হইয়ে থাকত।

এমন আরও করেক মাস কাটিয়া গেল। চৈনোসে স্বাগ্রহণের সময় কিচরে লোক গঙ্গাদনানে আসিল। বাবলাওলায় মদত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সম্যাসীকে দেখিবার জনাও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুস্মের শ্বশ্রবাড়ি সেখনে হইতেও অনেকগ্লি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার বাপে বসিয়া সয়ায়ে জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-একজনের গা চিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ বে আমাদের কুস্মের স্বামা !"

আর একজন দুই আঙ্কো ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এনা, ভাই তো গা, এ যে আমাদের চাট্জেজদের ব্যক্তির ছোটোলানববে!"

আর-একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না; সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ!"

আর-একজন সহ্যাসীর দিকে মনোধোগ না করিরা নিশ্বাস ফেলিরা কলসী দিরা জল ঠেলিরা বলিল, "আহা, সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুস্মের কি তেমনি কপাল।"

उथन टकर करिन, "डाइ এड मांफ़ फ़िन ना।"

কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল, "সে যেন এতটা লখ্বা নয়।"

এইর্পে এ কথাটার একর্প নিম্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না। গ্রামের আর সকলেই সন্নাদীকে দেখিবাছিল, কেবল কুস্ম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুস্ম আমার কাছে আসা একেবারে পরিতাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধানবেলা প্রিমাতিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া ব্রি আমাদের প্রোতন সম্বন্ধ ভাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। বিশ্বি পোকা বিশ্বিশ করিতেছিল। মন্দিরের কাসর ঘণ্টা বাজা এই কিছ্মুক্স হইল শেষ হইরা গেল, তাহার কেষ শব্দতরক্ষ ক্ষীণতর হইরা পরপারের ছারামর বনশ্রেণীর মধ্যে ছারার মতো মিলাইরা গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎসনা। জ্যোরের জল ছল্ ছল্ করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুস্ম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তস্থ। কুস্মের সম্মুখে গুপার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎসনা— কুস্মের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছে-পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, প্রকারণীর ধারে, তালবনে, অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মুখে মুড়ি, দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদ্ড় ঝালিডেছে। মন্দিরের চ্ডায় বসিয়া পেচক কালিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শ্গালের উধ্বিচিংকারধর্নন উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিরা দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রম্পতিক দেখিয়া ফিরিযা যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কুস্ম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাধার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উধ্বিম্থ ফাটেত ফ্লের উপরে যেমন জ্যোৎদনা পড়ে, ম্যুথ তুলিতেই কুস্মের ম্থের উপর তেমনি জ্যোৎদনা পড়িল। সেই ম্হ্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন প্রজ্ঞের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চালিয়া গেল। শক্তে সচকিত হইযা আন্ত্রসম্বরণ করিয়া কুস্ম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিযা সম্যাসীর পাষের কাছে ল্টাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।" কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুস্মের ঘর খাব কাছেই ছিল কুস্মেধীরে ধারে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সহয়েসী অনেকক্ষণ পর্যাত্র আমার সোপানে বাসিষা ছিলেন। অবশেষে যখন প্রেরি চাঁদ পশ্চিমে অসিল, সহয়েসীর পশ্চিত্রে ছারা সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর্যদন হইতে আমি দেখিতাম কুস্ম প্রতাহ আসিষা সহয়সীর পদ্ধ্বি লইয়া যাইত। সহয়াসী যথন শালুবাখা করিতেন তথন সে এক ধারে ধাঁটেরা শানিত। সহয়াসী প্রতিঃসংখ্যা সমাপন করিয়া কুস্মকে ডাকিয়া শহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি ব্রিতে পারিত। কিন্তু অতাশত মনোগোলন সতিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শানিত; সহয়াসী তাহাকে সেমন উপদেশ করিতেন সে অণিকল তাহাই পালন করিত। প্রতাহ সে মন্দিরের কাভ করিত, দেবসেবায় আলস্য করিত না, প্রার ফ্রল ভূলিত, গংগা হইতে জল ভূলিয়া মন্দির ধেতি করিত।

সম্মাসী তাহাকে যে-সকল কথা বালিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃশ্তি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা দ্নিতে লাগিল। তাহার প্রশানত মুখে যে একটি স্লান ছায়া ছিল তাহা দ্ব হইয়া গেল। সে যথন ভারতের প্রভাতে সম্মামীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত তথন ভারতে দেবভার নিকটে উৎস্গীকৃত শিলির্ধেতি প্রভার ফ্লের মতো দেখাইত। একটি স্বিমল প্রজ্বতা তাহার স্বশ্বীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান-সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধাা-

বেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসশ্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দ্বে হইয়া যায়— অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাঞ্জিয়া উঠে, গানের শব্দ শ্লিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্লোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্লামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখাতরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইর্প আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হ্দয়ের মধ্যে অসেপ অনেপ বেন যৌবনের স্থাব হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নববৌবনোচ্ছনাস আকর্ষণ করিরাই যেন আমার লতাগ্লমগ্লি দেখিতে দেখিতে ফ্লে ফ্লে একেবারে বিকশিত হইরা উঠিতেছে। এ সময়ে কুস্মকে আর দেখিতে পাই না। কিছ্দিন হইতে সে আর দেশবেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সহ্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা বার না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধাবেলায় আমারই সোপানে সহায়সীর সহিত কুস্মের সাক্ষাং হইল।

কুসন্ম মূখ নত করিয়া কহিল, "প্রভূ, আমাকে কি ডাবির। পঠাইরাছেন।"

"হাঁ, তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবার তোমার এত <mark>অবহেলা।</mark> কেন।"

কুস্ম চুপ করিয়া রহিল।

· আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুস্ম ঈষং ম্থ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাপীয়সী, সেইজনাই এই অবতেলা।"

সংগ্রাসী অভাবত ফেনংপ্র করে বলিলেন, "কুস্ম, তোমার হ্রেরে <mark>অশাবিত</mark> উপ্সিথত হইষণ্ডে, আমি ভাষা ব্রিক্তে পারিয়াছি।"

কুস্ম যেন চমকিয়া উঠিল – সে হয়তো মনে করিল, স্ল্যাসী কত**া না জানি** ব্রিব্যাহন। তাহার চোথ অলেপ অলেপ জলে ভরিষা আসিল সে সেইখানে বসিরা পড়িল: মুখে এচিলত কিয়া সোপানে স্ল্যাসীর পারের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সংযাসী কিছা দারে স্থিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অব্যাদিতর কথা আমাকে সম্প্রতার করিয়া বলো, আমি তোমাকে শাদিতর পথ দেখাইয়া দিব।"

কুস্ম অটল ভরির দবরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেল করেন তা অবলা বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতাব মতো ভরি করিতাম, আমি তাঁহাকে প্রভা করিতাম, সেই আনক্ষে আমার হাদ্যে পরিপ্রা হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাতে দ্বন্দে দেখিলাম, যেন তিনি আমার হাদ্যের দ্বামী, কোখায় বেন একটি বকুলবনে বাসিয়া তাঁহার বামহাদত আমার দক্ষিণহন্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমাব কিছ্ই অসন্ভব, কিছ্ই আন্চর্য মনে হইল না। দ্বন্দ ভাঙিয়া লৈল, তব্ দ্বন্দে ভাঙিল না। তাহার পরদিন বখন তাঁহাকে দেখিলাম, আর প্রের মতো দেখিলাম না। মনে সেই দ্বন্দেব ছবিই উদয় হইতে লাজিল। ভয়ে দ্রে প্লাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার স্পো সপো বছিল। সেই অবধি আমার হ্দরের অলান্তি আর দ্রে হয় না; আমার সমন্ত অন্ধকার হইয়া গোছে।"

বধন কুস্ম অল্ম মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগ্লি বলিতেছিল তখন আমি অন্ভব করিতেছিলাম, সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাবাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বণ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুস্ম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গালের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পন্ট করিয়া বলো।"

কুস্ম সবলে নিজের কোমল হাত দ্বি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বিলঙ্গ, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ, বলিতেই হইবে।"

কুসুম তংক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পেণছিল অমনি সে মছিতি হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সম্যাসী প্রস্তরের ম্তির মতো দীড়াইয়া রহিলেন।

ষধন মূছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল তথন সম্যাসী ধাঁরে ধাঁরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর-একটি কথা বলিব, পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম; আমার সপো তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো, এই সাধনা করিবে।"

কুস্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সল্ল্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর দ্বরে কহিল, "প্রভূ, ভাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুস্ম আর কিছা না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহাব পায়ের ধ্লা মাধায় তুলিয়া লইল। সম্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুস্ম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন ভাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" শূলিযা ধীরে ধীরে গুপার জলে নামিল।

এতটাকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, প্রাণিতর সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অভত গেল, রাতি ঘোর অব্ধকার হইল। জলের শব্দ শানিতে পাইলাম, আর কিছা বাকিতে পারিলাম না। অব্ধকারে বাতাস হাহা করিতে লাগিল; পাছে তিলামার কিছা দেখা ষায় বলিয়া সে যেন কা দিয়া আকাশের তারাগালিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথার সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কাতিক ১২১১

#### রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহলা। যেমন ম.নির শাপে পাবাণ হইরা পড়ির। ছিল, আমিও বেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত স্পেটির অঞ্জর সপের নাার অর্ণাপর্বতের মধা দিরা. বক্ষাপ্রণীর ছায়া দিয়া, সূর্বিস্তার্ণ প্রাণ্ডরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন ক্রিয়া, বহুদিন ধ্রিয়া জড়শয়নে শ্রান রহিরাছি। অসম থৈবের সহিত থালার লটোইয়া শাপান্তকালের জনা প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চির্রাদন স্পির অবিচল, চিব্রদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিল্ড তব্ৰ আমার এক মাহুতের জনাও বিশ্রম নাই। এতটাক বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুক্ত শ্ব্যার উপরে একটিমার কচি চিনাম্ধ শামল খাস উঠাইতে পারি: এতটক সময় নাই বে, আমার শিররের কাছে অতি ক্ষুদ একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধ-ভাবে স্কলই অনুভব করিতেছি। রাতিদিন পদশব্দ। কেবলই পদশ্ব। আমার এই গ্ভীর ভড়নিদার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহনিশি দংশবংশর নাার আবতিতি হুইতেছে। আমি চরণের স্পর্ণে হাদর পাঠ করিতে পারি। আমি ব্যবিতে পারি, কে গ্ৰহে যাইতেছে, কৈ বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিপ্ৰামে যাইতেছে কে ্রতিক্র বাইতেছে, কে শুলানে যাইতেছে। যাহার স্তথের সংসার আছে, ক্রেছের ছারা আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সাথের ছবি অভিযা অভিযা চলে: সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বাঁজ রোপিয়া রোপিয়া বায়: মনে হয়, বেখানে বেখানে তাহার পা পজিয়াছে, সেধানে যেন মুহাতে'র মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অঞ্চরিত প্রতিপত इटेगा जेठित । यादाव शहर मादे, यादाव मादे, खादाव अभाका **भद या**चा **मादे, खर्ब** নাই: তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই: তাহার চরণ বেন বলিতে থাকে, 'আমি চলিই বা কেন, থামিই বা কেন'— তাহার পদক্ষেপে আমার শক্তে থালি কেন আরও ग्रकारेया यास ।

প্রিবার কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শ্নিতে পাই না। আজ শত শত বংসর ধরিয়া আমি কত লক লোকের কত হাসি, কত গান, কত কথা শ্নিরা আসিতেছি; কিন্তু কেলে থানিকটামার শ্নিতে পাই। বাকিট্কু শ্নিবার জনা বখন আমি কাল পাতিয়া থাকি তখন দেখি, সে লোক আর নাই। এমন কত বংসরের কত ভাঙা কথা, ভাঙা গান আমার ধ্লির সহিত ধ্লি হইরা গেছে, আমার ধ্লির সহিত উজিয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। এই শ্ন, একজন গাহিল, "তারে বলি-বলি আর বলা হল না।"— আহা, একট্ দাড়াও, গানটা শেব করিয়া বাও, সব কথাটা শ্নি। কই আর দাড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেবটা শোনা গেল না। ঐ একটিমার পদ অর্থক রাত্তি ধরিয়া আমার কানে ধ্যনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। বে কথাটা বলা হইল না তাহাই কি আবার বলিতে বাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা ছইবে, সে যখন মুখ ভূলিয়া ইহার ম্বের দিকে চাহিবে, তখন বলি-বলি করিয়া আবার বদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া, মুখ ফিরাইয়া, অতি ধর্ষীরে ফিরিয়া আসিবার সময় জাবার বদি গায় তারে বলি-বলি আর বলা হল না।

সমাণিত ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না।
একটি চরণচিহুও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহু
পাড়িতেছে, আবার ন্তন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহু মাছিয়া যাইতেছে। যে চালয়া
ষায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাধার বোঝা হইতে কিছু
পাড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধালতে
মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পাণুস্ত্তপের
মধ্য হইতে এমন-সকল অমর বীজ পাড়য়া গেছে যাহা ধালিতে পাড়য়া অঞ্চরিত ও
বিধিত হইয়া আমার পাশের্ব স্থায়ীর্পে বিরাজ কবিতেছে এবং ন্তন পথিকদিগকে
ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মান্ত। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক— আমাতে কেহ চরণ রাখেনা, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ স্দৃরে অর্থাপিত ভাহারা আমাকেই অভিশাপ দের, আমি যে পরম থৈযে তাহাদিগকে গৃহের দ্বাব পর্যাণত পেছিইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিবাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া স্থসন্মিলন, আর আমার উপরে কেবল প্রাণিতর ভার, কেবল অনিজ্ঞাকৃত শ্রম, কেবল বিজ্ঞেদ। কেবল কি স্দৃর্ব হইছে, গৃহবাতায়ন হইছে, মধ্র হাস্যালহরী পাখা তুলিয়া স্থালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আমিরা মাত স্ট্রিত শ্রেনা মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনশের কণা আমি কি একটাখানি পাইব না।

কথনো কথনো তাহাও পাই। বালক-বালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরন কবিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহেব আননদ তাহারা পথে লইমা আসে। তাহাদের পিতাব আশবিশিদ, মাতার দেনহ, গৃহ হইতে বাহির হইমা পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধ্লিতে তাহারা দেনহ দিয়া যায়। আমার ধ্লিকে তাহারা রাশক্তি করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগ্লি দিয়া সেই সত্পিকে মৃদ্ মৃদ্ আঘাত করিয়া পরম দেনহে ঘ্ম পাড়াইতে চায়। বিমল হাদ্য লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত দেনত পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগালি যথন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায় তথন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয়, উহাদেব পারে বাজিতেছে। কুস**্মেব দলের** ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

> যাঁহা যাঁহা অর্ণ-চরণ চলি যাতা তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাতা।

অর্ণ-চরণগ্রিল এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিল্ডু তা যদি না চলিত তবে বোধ করি কোথাও শামল তুল জন্মিত না।

প্রতিদিন বাহারা নির্মিত আমার উপরে চলে তাহাদিগকে আমি বিশেষর্পে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জনা আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মাতি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহাদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহে বহাদ্র হইতে আসিত—ছোটো দুটি ন্পরে র্ন্ত্ন্ন করিয়া তাহার পারে কাদিয়া কাদিয়া বাজিত। ব্রি তাহার ঠাটি

দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুলি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সম্পার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মথের দিকে চাহিয়া থাকিত। বেখানে ওই বাধানো বটগাছের বার্মাদকে আয়ার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে সেখানে সে ভালতদেতে গাছের তলায় চপ করিয়া দাঁডাইয়া থাকিত। আর-একজন কে দিনের কাজ সমাপন কবিয়া অনামনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া বাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁডাইত না— হয়তো-বা আকালের ভাষার দিকে চাহিত, ভাহার গ্রহের স্বারে গিয়া পরেষী গান সমাসত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া বাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে: সন্ধাার অন্ধকার-থিমস্পূর্ণ সর্বাপের অন্যুচ্ব করিতে পারিতাম। তখন গোধ্যাির কার্কের ভাক একেবারে থামিয়া ঘাইত। পথিকেরা আর কেছ বড়ো চলিত না। সম্ধার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন করাকরা করাকরা শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কার্তাদন, এমন প্রতিদিন, সে ধাঁরে ধীবে অসিত, ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফালনে মাসের শেষার্শেষ অপরাহে বছন বিশ্বর অন্তর্মাকলের কেশর বাতাসে খবিয়া পড়িতেছে— তখন আর-একজন যে আসে দে আরু আঠিল না। দেশিন আনক রাতে বালিকা বাভিতে ফিরিয়া গেল। যেমন মারে মারে গাছ হইতে শাস্ক পাতা করিয়া পভিতেছিল তেমনি মাকে মাকে দুই-এক ফেটা। অন্ত্রেল আমার নীরস তপত ধ্রির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার প্রতিন অপরাহে ব্যালকা সেইখানে সেই ভর্তেলে আসিয়া দড়িটেল, কিন্ত সেদিনও আব-একজন অসিল না। আবার রাতে সে ধীরে ধীরে বাভিমাধে ফিরিল। কিছা দারে গিয়া আর সে চলিতে পাবিল না। আমার উপরে, ধ্লির উপরে ল্টোইয়া পজিল। পূর্ব বার্যাত মাখ চাকিয়া বাক ফাচিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গা মা। আভি এই বিজন রাত্র আমার ব্যক্ষাও কি কের আদ্রর লাইতে আসে। তই বাহাব কাছ হইতে ফিরিয়া আমিলি দে কি আমাৰ চেষেও কঠিন। তই ৰাহাকে ডাকিষা সাভা পাইলি না সে কি আমার চেষেও মরে। তুই বাহার মাধের পানে চাহিলি সে কি আমার চেষেও অধ্য।

বালিকা উঠিল, দীড়াইল চোখ ম্ছিল—পথ ছাড়িয়া পাদব্ৰতী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গ্রে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিনিন লাদতম্থে গ্রের কাজ করে - হয়তো সে কাছাকেও কোনো দ্যুখের কথা বলে না: কেবল এক-একদিন সম্পাবেলায় গ্রের অপানে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিষা খাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিস্তু তাহার পর্নিন হইতে আজ প্রতিত আমি আর তাহার চরণ্ডপূর্ণ অনুভ্র কবি নাই।

আমন কত পদশব্দ নীরব হইষা গোছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পারের কর্ণ ন্প্রধানি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদন্ড শোক কবিবার অবসর আছে। শোক কাহার জনা কবিব। এমন কত আসে, কত থায়।

কী প্রথর রৌদ্র। উত্ত্র্য্য এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি, আর তপত ধ্লা স্নৌল আকাশ ধ্সর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, স্থা দ্বংখী, করা যৌবন, যাসি কালা, ক্লম মৃত্যু, সমধ্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধ্লির স্লোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এইজনা পথের হাসিও নাই, কলাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই বাসত। এমন স্থানে নিজের পদগোরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদপে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফোলয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গোলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নৃতন অতিথিদের চক্ষে অগ্রন্থ আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেন্টা। আমি কিছ্ই পড়িয়া থাকিতে দিই না— হাসিও না, কায়াও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্রহারণ ১২৯১

20

#### দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যথন এক কন্যা জ্বামিল তখন বাপ-মারে অনেক আদর করিরা তাহার নাম রাখিলেন নির্পমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপ্রে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ কার্তিক পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নির্পমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামস্কর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবলেবে মসত এক রায়-বাহাদ্রের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উত্ত রায়-বাহাদ্রের পৈতৃক বিষয়-আশয় বাদও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামস্বদর কিছুমার বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পার কোনো-মতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছাতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, আনক চেন্টাতেও হাজার ছয-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতাশত অতিরিক্ত স্থান একজন বাকি টকোটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিশ্তু সমরকালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুম্বল গোলবোগ বাধিয়া গোল। রামস্থ্র আমাদের রায়বাহাদ্রের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শ্ভকার্য সম্পন্ন ইয়া বাক, আমি নিশ্চর টাকটো লোধ কবিয়া দিব।" রায়বাহাদ্রের বলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দ্যটিনার অভ্যেপ্রে একটা কালা পড়িরা গেল। এই গ্রেতর বিপদের বে ম্ল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিরা চুপ করিয়া বসিরা আছে। ভাবী শ্বশ্রকূলের প্রতি বে তাহার খ্ব-একটা ভব্তি কিন্বা অন্রাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা বার না।

ইতিমধ্যে একটা স্বিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইরা উঠিল। সে বাপকে বলিরা বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি ব্রি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া বাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশর, আজকালকার ছেলেদের বাবহার?" দ্ই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ত্রশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষমর ফল নিজের সদতানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রারবাহাদ্র হতোদাম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষয় নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইরা গেল।

শ্বশরেব্যাড়ি যাইবার সময় নির্পমাকে ব্বে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল গাঁথতে পারিলেন না। নির্জিক্তাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামস্কার বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে। আসব।"

রামস্বদর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিণ্ডু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগ্রেলা পর্যণত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অণতঃপ্রের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুট্মুন্বগ্রে এমন করিয়া আর অপমান তো সহা যায় না। রামস্কুদর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোখ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দ্বাধা। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দ্বিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানার্প হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশ্রবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোটা লাগাইতেছে। পিতৃগ্রের নিশ্ন শ্রনিয়া ঘরে শ্বার দিয়া অশ্রবিসর্জন তাহার নিত্যিক্সার মধ্যে দাড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশ্বিজর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, "আহা, কী শ্রী। বউরের মুখখানি দেখিলে চোথ জ্ড়াইয়া যায়।" শাশ্বিজ ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘবের মেয়ে তেমনি শ্রী।"

এমনকি, বউরের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দ্যাপবতক প্রতিবেশিনী কোনো ল্লিটর উল্লেখ করে, শাশন্ডি বলে, "ওই ঢের হয়েছে।" অর্থাং, বাপ যদি পর্বাদাম দিত তো মেয়ে প্রা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধ্র এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয়, কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপেব কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসংশর অবশেষে বসত্বাড়ি বিক্রেব চেন্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেনের যে গ্রহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মাত্যুব প্রের্থ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গ্রেত্র হইয়া দাঁড়াইল, বাড়িবিক্স স্থগিত হইল।

তখন রামস্বদর নানা স্থান হইতে বিস্তব স্দে অলপ অলপ করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নির, বাপের মুখ দেখিয়া সব ব্রিকতে পারিল। ব্যেধর পঞ্চ কেশে শাুদ্ক মুখে এবং সদাসংকৃতিত ভাবে দৈনা এবং দুশিচতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যথন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধেব অন্তাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামস্কর বখন বেহাইবাড়ির অনুমতিকমে কাণকালেব জন্য কন্যার সাক্ষাংলাভ করিতেন তখন বাপের বৃক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহ্দরকে সাম্বনা দিবার উম্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নির্নিতাশত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্বান মুখ দেখিয়া সে আর দ্রে থাকিতে পারে না। একদিন রামস্বদরকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইরা যাও।" রামস্বদর বলিলেন, "আছো।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জ্বোর নাই— নিজের কন্যার উপরে পিতার যে প্রাভাবিক আধকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়ছে। এমনাক, কন্যার দশন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে শ্বিতায় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিপ্তু মেয়ে আপান বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বশ্যে দরখাসত পেশ করিবার প্রে রামস্পর কত হানতা, কত অপমান, কত ক্ষাত স্বাকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-কথানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামস্বদর বেহাইরের নিকট গিয়া বিসিলেন। প্রথমে হাস্যান্থে পাড়ার থবর পাড়িলেন। হরেকুক্ষের বাঁড়তে একটা মস্ট চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপাত বিবরণ বাঁলালেন; নবাঁনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলন। করিয়া বিদ্যাব্দিধ ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের স্থ্যাতি এবং নবাঁনমাধবের নিশ্চা করিলেন; শহরে একটা ন্তন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হবুকাটি নামাইয়া রাধিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, বাজি আমিন হাতে করে কিছু নিয়ে যাই, কিল্ডু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, ব্ড়ো হয়ে পড়েছি।" এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহানরে অটুহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গান্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেরেকে বাড়ি আনিবার প্রশতাব কাহারও মুখে আসে না— কেবল রামস্থার ভাবিলেন, 'সে-সকল ফুট্ম্বিতার সংকোচ আমাকে আর লোভা পার না।' মমাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে ম্দুম্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদ্র কোনো কারণমাত উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলকে স্থানাশ্তরে চলিয়া গোলেন।

রামস্কর মেরের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হলত করেকখানি নোট চাদরের প্রাণত বাধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমুস্ত টাকা শোধ করিষা দিয়া অসংকোচে কনাার উপরে দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহাদিন গেল। নির্পমা লোকের উপর লোক পাঠার কিন্তু বাশের দেখা পার না। মবশেবে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো কথ করিল— তখন রামস্করের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তব্ গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামস্থার বলিলেন, 'এবার প্রার সময় মাকে ছরে আনিবই, নহিলে আমি---'। খ্ব একটা শন্তরকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি বন্ধীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গ্রেটকতক নোট বাধিরা রামস্ক্রের

ষাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বংসরের এক নাতি আসিয়া বালল, "দাদা, আমার জান্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শশ হইয়াছে, কিল্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বংসরের এক নাতিনি আসিয়া সরোদনে কহিল, প্জার নিমল্ডণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামস্বদর তাহা জানিতেন, এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃন্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদ্রের বাড়ি যখন প্জার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাহার বধ্গণকে অতি বংসামান্য অলংকারে অন্ত্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা সমরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাহার ললাটের বার্ধকারেখা গভারতর অভিকত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈনাপীড়িত গ্রের ক্রন্দনধর্নি কানে লইয়া বৃন্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই: ন্বাররক্ষী এবং ভূতাদেব মুখের প্রতি সে চকিত সলক্ষ দৃষ্টিপাত দ্র হইয়া গিয়াছে, যেন আপনাব গ্রে প্রবেশ করিলেন। শ্নিলেন, রায়বাহাদ্র ঘরে নাই. কিছ্কুণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উক্ষরস সন্বরণ করিতে না পারিয়া রামস্কুলর কনার সহিত সাক্ষাং করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছ্কুণ গেল। তাব পরে রামস্কুলর কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাছিছ, মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময়ে রামস্করের জ্যোষ্ঠপ্ত হরমোহন তাঁহার দ্টি ছোটো ছেলে সংশ্যে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?"

রামস্বদর সহসা অণিনম্তি হইয়া বলিলেন, "তোদেব জনা কি আমি নরকগামী হব! আমাকে তোরা আমার সতা পালন করতে দিবি নে;" রামস্বদর বাড়ি বিজর করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছ্তে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যক্ষা করিয়াছিলেন, কিব্তু তব্ তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাং অতাবত র্ম্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তহার নাতি তহার দুই হটিত্ব সকলে জড়াইয়া ধরিষা মূখ তুলিষা কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না ?"

নতশির রামস্ক্রের কাছে বালক কোনো উত্তব না পাইয়া নির্ব কাছে গিয়া বিলল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?"

নির্পমা সমস্ত ব্যাপার ব্রিকতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক প্রসা আমার শ্বশ্রকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছাঁরে বলল্ম।"

রামস্বদর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর, এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান, আর তোরও অপমান।"

নির্কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেরের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ টাকা দিরে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী टा এ ठोका ठान ना।"

রামস্বদর কহিলেন, "তা হলে তোমাকে বেভে দেবে না, মা।"

নির্পনা কহিল, "না দের তোঁ কী করবে বলো। তুমিও আর নিরে বেতে চেরো না।"

রামস্বদর কম্পিত হস্তে নোটবাধা চাদরটি কাঁধে তুলিরা আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামস্পের এই-যে টাকা আনিরাছিলেন এবং কন্যার নিবেষে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকোত্হলী স্বার-লখনকর্ণ দাসী নির্ব শাশ্ডিকে এই খবর দিল। শ্নিরা তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নির্পমার পক্ষে তাহার শ্বশ্রবাড়ি শরশবা৷ হইরা উঠিল। এ দিকে তাহার শ্বামী বিবাহের অলপদিন পরেই ডেপ্টি ম্যাজিপেটি হইরা দেশাশ্তরে চালরা গিরাছে, এবং পাছে সংসর্গদাবে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আল্লীরদের সহিত নির্বে সাক্ষাংকার সম্প্রতি নিরিষ্ধ হইরাছে।

এই সময়ে নির্ব একটা গ্রেত্র পাঁড়া হইল। কিন্তু সেজনা তাহার শাশ্ভিকে সংপ্ণ দোব দেওরা বার না। শরীরের প্রতি সে অতানত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সমর সমসত রাত মাধার দরজা খোলা, শাঁতের সমর গারে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসাঁরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভূলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার ম্থ খ্লিয়া শমরণ করাইযা দেওরা, তাহাও সে করিত না। সে-বে গবের ঘরের দাসদাসাঁ এবং কর্তাগ্হিণাদের অন্প্রহের উপর নির্ভার করিয়া বাস কবিতেছে, এই সংস্কার তাহার মান বস্থম্ল হইতেছিল। কিন্তু এর্প ভারটাও শাশ্ভির সহা হইত না। যদি আহারের প্রতি বধ্র কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশ্ভির বিলতেন, "নবাবের বাড়ির মেথে কিনা! গরিবের ঘরের অল ওর ম্থে রোচেনা।" কখনো-বা বিলতেন, "দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে ক্রেপড়াকাঠ হার বাচ্ছে।"

রোগ বখন গা্র্তর হইয়া উঠিল তখন শাশ্ভি বলিলেন, "ওঁর সমস্ত নাাকামি।" অবশেষে একদিন নির্মিবিনরে শাশ্ভিকে বলিল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।"

শাশ্যি বলিলেন, "কেবল বাপের বাড়ি বাইবার ছল।"

কেই বলিলে বিশ্বাস করিবে না - যেদিন সন্ধ্যার সমর নির্ব শ্বাস উপস্থিত ইইল সেইদিন প্রথম ডাভার দেখিল, এবং সেই দিন ডাভারের দেখা শেব হইল।

বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খ্ব ধ্ম করিয়া অন্তেশ্চিক্তিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমানিসভানের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধো রার্চেটিধ্রীদের বেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউরের সংকার সম্বন্ধে রার্বাহাল্রদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল—এমন চন্দনকার্টের চিতা এ ম্লুক্তে কেহ কখনও দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া প্রাশ্বত কেবল রার্বাহাল্রদের বাঞ্তিতই সম্ভব, এবং শ্না বার, ইহাতে তহিবের কিঞ্ছিং খণ হইরাছিল।

রামস্ক্রেকে সাম্থনা দিবার সমর, তাহার মেয়ের যে কির্পে মহাসমারোহে মৃত্যু ইইরাছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপ্র্টি ম্যাজিস্টেটের চিঠি আসিল, "আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিরা লইরাছি, অতএব অবিলন্ধে আমার স্থীকে এখানে পাঠাইবে।" রায়বাহাদ্বের মহিষী লিখিলেন, "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলন্ধে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

25283

### পোস্মাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপ্র গ্রামে পোন্ট্যান্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই ন্তন পোন্ট্আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোপ্ট্মান্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ভাঙার তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোন্ট্মান্টারেরও সেই দশা উপন্থিত হইয়ছে। একখানি অধ্বলার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদ্রে একটি পানাপ্রের এবং তাহার চারি পাড়ে জপাল। কুঠির গোমন্তা প্রকৃতি বে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফ্রেসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপব্রু নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিরা মিশিতে জ্বানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হর উন্ধত নর অপ্রতিভ হইরা থাকে। এই কারণে স্থানীর লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইরা উঠে না। অথচ হাতে কাল্ল অধিক নাই। কথনো কথনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেন্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব বাল্ল করিরাছেন বে, সমস্ত দিন তর্পল্পবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিরা জীবন বড়ো সুখে কাটিরা বার—কিন্তু অন্তর্যামী জ্ঞানেন, যদি আরবা উপন্যাসের কোনো নৈতা আসিরা এক রাতের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিরা পাকা রাস্তা বানাইরা দের, এবং সারি আটুলিকা আকাশের মেঘকে দুন্দিপথ হইতে রুখ্য করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধ্যারা ভ্রসন্তানটি প্রেম্চ নবজাবন লাভ করিতে পারে।

পোল্ট্মান্টারের বেতন অতি সামানা। নিজে রাধিরা খাইতে হর এবং প্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাঞ্চক্ম করিয়া দের, চারিটি-চারিটি খাইতে পার। মেরেটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা বার না।

সন্ধার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধ্ম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিয়ি ডাকিত, দ্রে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উঠৈচঃবরে গান জন্ডিয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কন্পন দেখিলে কবিহ্দয়েও ঈয়ং হ্ংকন্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ-শিখা প্রদীপ জন্মালয়া পোন্ট্মান্টার ডাকিতেন— "রতন।" রতন ন্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, "কী গা বাবন্, কেন ডাকছ।"

পোষ্ট্মাষ্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হে'শেলের—

পোস্ট্মাস্টার। তোর হে'শেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাক্টা সেজে দে তো।

অনতিবিলদেব দ্টি গাল ফ্লাইয়া কলিকায় ফ্লাদিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোন্ট্মান্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আজ্ঞা রতন. তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না।

মারের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অলপ অলপ মনে আছে।
পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাং দ্টিএকটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিব্লার ছবির মতো অভিকত আছে। এই কথা হইতে
হইতে ক্রমে রতন পোল্ট্মান্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বিসয়া পড়িত। মনে
পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু প্রেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা
ভোবার ধারে দ্ইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা
খেলা করিয়াছিল— অনেক গ্রেত্র ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি
উদয় হইত। এইর্প কথাপ্রসঙ্গো মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলসাক্রমে পোল্ট্মান্টারের আর রাধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি বাজন থাকিত এবং
রতন তাড়াতাড়ি উন্ন ধরাইয়া খানকয়েক র্টি সেক্ষা আনিত— তাহাতেই উভয়ের
রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকর উপর বসিয়া পোস্ট্মান্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যাথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। বে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলক্ঠির গোমস্তাদের কাছে বাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি আশিক্ষিতা ক্র্দ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকখন-কালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের নাায় উত্তরশ করিত। এমনকি, তাহার ক্র্দ্র হ্দয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাম্পনিক ম্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুন্ত দ্বিপ্রহরে ইষং-তশত স্ক্রেমল বাতাস দিতেছিল; রোদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্দ উথিত ইইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণার উষ্ণ নিশ্বাস গাথের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বানদা পাথি তাহার একটা একটানা স্ক্রের নালিশ সমস্ত দ্বুর্বেলা প্রকৃতির দরবারে অতান্ত কর্ণান্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্ট্মান্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃদ্ধিধোত মস্প চিক্রণ তর্পান্রের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভশনবিশিন্ট রৌদ্রশ্দ্রে সত্পাকার মেঘন্তর বান্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্ট্মান্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হ্দরের সহিত একান্ত-সংলেশ একটি ন্নেরপ্রতিলি মানবম্তি। ক্রমে মনে ইইতে লাগিল, সেই পাখি এই কথাই বারবার বিলতেছে এবং এই জনহীন তর্ছায়ানিমন্য মধ্যাক্রের পালবম্মানের অর্মন্ত কতকটা ওইর্প। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামানা বেতনের সাব-পোস্ট্মান্টারের মনে গভীর নিন্তব্য মধ্যাক্রে

পোন্ট্মান্টার একটা দীঘনিশ্বাস ফোলয়া ডাকিলেন, "রতন।" রতন তখন শেরারাতলার পা ছড়াইয়া দিরা কাঁচা পেরারা খাইতেছিল: প্রভুর কণ্ঠন্বর শ্নিরা অবিলন্দের ছ্টিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাব্, ডাকছ?" পোন্ট্-মান্টার বলিলেন, "ডোকে আমি একট্ন একট্ন করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দ্প্রবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইর্পে অর্ন্সাদনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিরা উঠিল। অহনিশি ভেকের ডাক এবং বৃশ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তার চলাচল প্রার একপ্রকার বন্ধ—নৌকার করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খ্ব বাদলা করিরাছে। পোন্ট্যান্টারের ছার্টাটি অনেককণ ন্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যাদনের মতো বধাসাধ্যা নিয়মিত ডাক শ্নিতে না পাইয়া আপনি খ্লিগপ্থি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রেশ করিল। দেখিল, পোন্ট্যান্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শ্রইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে প্নশ্চ ঘর হইতে বাহিরে ঘাইবার উপরুষ্ম করিল। সহসা শ্নিল—রতনা। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাব্, খ্যোছিলে?" পোন্ট্যান্টার কাতরুক্রের বলিলেন, "শ্রীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতাহত নিঃসঞ্চা প্রবাসে ঘনবর্ষার রোগকাতর শরীরে একট্খানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তথত ললাটের উপর শীখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগফাতশার ক্রেহমরী নারী-রূপে ক্রননী ও দিদি পালে বসিরা আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ বার্থা হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই ম্হুতেই সে ক্রননীর পদ আধকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসমরে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথা রাধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিল্লাসা করিল, "হাগো দাদবাব্যু, একট্খানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহাদিন পরে পোস্ট্রাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশ্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইছে কোনোমতে বর্দাল হইতে হইবে। স্থানীর অস্যাদেশ্যর উল্লেখ করিয়া তংক্ষণাং কলিকাতার কত্পক্ষদের নিকট বর্দাল হইবার জনা দরখাসত করিলেন।

রোগসেরা হইতে নিজাতি পাইয়া রতন স্বারের বাহিরে আবার তাহার স্কর্পান অধিকার করিল। কিন্তু প্রবিং আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাকে মাকে উাকি নারিয়া দেখে, পোস্ট্যাস্টার অভাত অনামনস্কভাবে চৌকিতে বসিরা অথবা খাটিয়ার শাইয়া আছেন। রতন বখন আগ্রান প্রত্যালা করিয়া বসিরা আছে, তিনি তখন অধীর-চিতে তাহার দরখান্তের উত্তর প্রত্যালা করিয়া বসিরা আছে, তিনি তখন অধীর-চিতে তাহার দরখান্তের উত্তর প্রত্যালা করিয়ােবিছেন। বালিকা স্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার প্রোনাে পড়া পড়িল। পাছে বেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার বৃত্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া বার, এই তাহার একটা আলক্ষা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখনেক পরে একদিন সংখাবেলায় ডাক পড়িল। উন্বেলিতত্ত্বরে বতন গ্রের মধ্যে প্রবেল করিয়া বলিল, "দাদাবাব্য, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্ট্মান্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি বাজি।"

রতন। কোখার বাজ, দাদাবাব,।

পোল্ট্মাল্টার। বাড়ি বাজি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্ট্রাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্ট্যাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দর্খাস্ত করিয়াছিলেন, দর্খাস্ত নামপ্তার হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্মিট্ করিয়া প্রদীপ জালিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্টপ্ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছ্ক্লণ পরে রতন আন্তে আন্তে উঠিয়া রায়াঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চট্পট্ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাধার অনেক ভাবনা উদর হইয়াছিল। পোস্ট্মাস্টারের আহার সমাশ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্মাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বশ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোষ্ট্রমান্টারের হাস্যধর্নির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল— 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্মাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; ফলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি বারা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাক্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গাহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভূব মুখের দিকে চাহিল। প্রভূকহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাছি বলে তোকে কিছ্ ভাবতে হাব না।" এই কথাগালি যে অতালত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হুদয় হইতে উথিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে ব্রিবে। রতন অনেকদিন প্রভূর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উক্জ্রিসত হুদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছ্ বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোন্ট্মান্টার রতনের এর্প ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

ন্তন পোল্ট্মাল্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্ল ব্ঝাইয়া দিয়া প্রাতন পোল্ট্মাল্টার গমনোল্ম্থ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনও কিছ্ দিতে পারি নি। আজ বাবার সময় তোকে কিছ্ দিয়ে গোল্ম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।"

কিছ্ পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইরাছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধ্লায় পাঁড়রা তাঁহার পা রুড়াইরা ধরিরা কহিল, "দাদাবাব, তোমার দ্টি পায়ে পাঁড়, তোমার দ্টি পায়ে পাঁড়, তোমার দ্টি পায়ে কিছ্ দিতে হবে না; তোমার দ্টি পায়ে পাঁড়, আমার জন্যে কাউকে কিছ্ ভাবতে হবে না"—বিলয়া এক-দোঁড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোন্ট্মান্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কাপেটের ব্যাগ ঝ্লাইয়া, কাঁশে ছাতা লইয়া, ম্টের মাধায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেটরা তুলিয়া ধাঁরে ধাঁরে নৌকাভিম্থে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্র্রাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অতাত একটা বেদনা অন্ভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার কর্ণ ম্খছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মাবাধা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতাতত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাধিনীকৈ সংশা করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত ধরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীক্লের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদর হইল না। সে সেই পোস্ট্রাপিস প্রের চারি দিকে কেবল অগ্রন্থলে ভাসিয়া ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগতেছিল, দাদাবাব্ বদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছ্তেই দ্রে যাইতে পারিতেছিল না। হায় ব্রন্থিহীন মানবহ্দয়! জ্রান্তি কিছ্তেই ঘোচে না, ব্রিশান্তের বিধান বহু বিলন্থে মাধায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিধ্যা আশাকে দুই বাহ্পালে ব্রিয়া ব্রের ভিতরে প্রাশ্বান করে ধরা য়ায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হ্দয়ের রক্ত শ্রিয়া সেপলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় জ্ঞান্তপালে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

252A3

#### গিলি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নীচে আমাদের পশ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হুম্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শ্রকাইরা যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা বার, বাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পশ্চিতমহাশরের দুই একত্রে ছিল। এ দিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলবৃষ্টির মতো অজস্র বিষিত হইত, ও দিকে তার বাকাজনালায় প্রাণ বাহির হইয়া বাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, প্রোকালের মতো গ্রেশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই; ছাত্রেরা গ্রেকে আর দেবতার মতো ভব্তি করে না। এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মুস্তকে স্বেগে নিক্ষেপ করিতেন, এবং মাঝে মাঝে হংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বন্ধ্রনাদের র্পান্তর বলিয়া কাহারও শ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যাদ বক্তনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষান্ত বাঙালিম্তি কি ধরা পাড় না।

যাহা হউক, আমাদের ক্রুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বর্ণ অথবা কাতিক বলিয়া কাহারও দ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁর নাম যম; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভরও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উল্লেখনায়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ ব্ঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। স্বেলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফ্লে পাড়িয়া দিলে খ্লি হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশি, এবং আমাদের তিলমাত ত্তি ইইলে চক্ষ্দ্টো রশ্ববর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পাঁড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পশ্চিতের একটি অদ্র ছিল, সোঁট শর্নিতে বংসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতাশ্ত নিদার্ণ। তিনি ছেলেদের ন্তন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছ্ই নয়, কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে; নিজের নাম রাখ্য করিবার জন্য লোকে কী কন্টই না দ্বীকার করে, এমনকি নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুন্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রির মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেরে প্রিরতর স্থানে আঘাত করা হয়। এমনকি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকালত বলিলে তাহার অসহা বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওরা যার, মান্য বস্তুর চেরে অবস্তুকে বেশি ম্ল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেরে বানি, প্রাণের চেরে মান এবং আপনার চেরে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে। মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তানিহিত নিগ্

ঢ় নিরমবলত পশ্চিতমহাশর বধন
ল্লীশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশর কাতর হইরা পড়িল। বিশেষভ উত্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্মাখলণা আরও শ্বিগ্লে বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ড শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বাসিয়া থাকিতে হইল।

আশ্র নাম ছিল গিলি, কিন্তু তাহার সপো একট্ ইতিহাস জড়িত আছে।
আশ্র লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমান্য ছিল। কাহাকেও কিছ্ বলিত
না, বড়ো লাজ্ক; বোধ হর বরসে সকলের চেরে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদ্
মৃদ্ হাসিত; বেশ পড়া করিত; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সপো ভাব করিবার
জনা উন্মৃথ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সপো খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামাত্রই মৃহ্তে বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া বাইত।

প্রপ্টে গ্রিকতক মিণ্টরে এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশ্ সেজনা বড়ো অপ্রতিত; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছ্ এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমারের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সংগীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হর, এই ভাহার একাশত চেন্টা।

পড়াশনা সন্বংশ তাহার আর-কোনো গ্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলন্দ্র হইত এবং শিবনাথপান্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেকোনো সম্ভর দিতে পারিত না। সেজনা মাঝে মাঝে তাহার লাছনার সামা থাকিও না। পন্ডিত তাহাকে হটিরে উপর হাত দিয়া, পিঠ নিচু করিয়া, দালানের সিড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লম্ভাকাতর হতভাগা বালককে এইয়াপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহশের ছাটি ছিল। তাহার পর্যাদন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পশিত্যমহাশয় ব্যারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শেলট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের খলির মধ্যে পড়িবার বইগালি জড়াইয়া লইয়া অন্য দিনের চেরে সংকৃচিতভাবে আশা ক্লানে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণিডত শৃংকহাসা হাসিয়া কহিলেন, "এই-বে, গিলি আসছে।"

ভাহার পর পড়া শেষ হইলে ছ্টির প্রে তিনি সকল ছাচ্চদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন্, ভোরা সব শোন্।"

প্থিবীর সমুদ্ত মাধ্যাকর্ষণদন্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ল আলা সেই বেভির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা অলোইরা ক্লাসের সকল বালকের লক্ষাম্থল হইয়া বাসিরা রহিল। এতদিনে আলার অনেক বরস হইয়া থাকিবে, এবং তাহার জীবনে অনেক গ্রেভর স্থেদ্যখলক্ষার দিন আসিরাছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহ্দরের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দ্ই কথার শেষ হইরা যায়। আশ্রে একটি ছোটো বেনে আছে; তাহার সমবরত্ব সন্ধিনী কিন্বা ছাগনী আর-কেহ নাই, স্তরাং আশ্র সপোই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশ্বদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খ্ব ব্লিট হইতেছিল। জ্বতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দ্ই-চারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই ব্লিটপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছ্টিতে, গাড়িবারান্দার সিণ্ডিতে বসিয়া আশ্ব তাহার বোনের সংগ্য খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের প্রত্বের বিয়ে। তাহারই আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে বাসত হইয়া আশ্র তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তক উঠিল, কাহাকে প্রোহিত করা বায়। বালিকা চট্ করিয়া ছ্টিরা একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের প্রতিঠাকুর হবে?"

আশ্ব পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণি-ডত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অধীসন্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাহাকে প্তুলের পোরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পশ্ডিতমশারকে দেখিয়াই আশ্ব তাহার খেলা এবং ভাগনী সমস্ত ফেলিয়া এক-দৌড়ে গ্রের মধ্যে অব্তহিত হইল। তাহার ছাটিব দিন সম্পূর্ণ মাটি ইইয়া গেল।

পর্যাদন শিবনাথপশিওত যখন শৃক্ষ উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বর্পে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশ্র গিলি: নামকবণ করিলেন তখন, প্রথমে সে বেমন সকল কথাতেই মৃদ্যুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া, চারি দিকের কৌতুকহাস্যে ঈষং যোগ দিতে চেন্টা করিল: এমনসময় একটার ঘণ্টা ব্যক্তিল, অন্যাসকল ক্রাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দৃটি নিন্টায় ও ঝক্ঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া স্বারের কাছে দাঁভাইল।

তখন হাসিতে হাসিতে ভাহার মুখ কান টক্টকৈ লাল হইয়া উঠিল, বাশিত কপালের শিরা ফ্লিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্রিসত অগ্র্জুল আর কিছ্তেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণিডত বিশ্রামগ্রে জলবোগ করিরা নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্যাদে আশুকে ঘিরিরা 'গিলি গিলি' করিরা চীংকার করিতে লাগিল। সেই ছ্টির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লম্জাজনক প্রম বলিরা আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, প্রধীর লোক কোনো কালেও যে সে দিনের কথা ভূলিরা যাইবে, এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

# রামকানাইয়ের নিব্রশ্খিতা

যাহারা বলে, গ্রুক্রণের মৃত্যুকালে তাঁহার ন্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপ্রের বিসয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দ্রক, তাহারা তিলকে তাল করিরা তোলে। আসলে গ্রিণী তখন এক পারের উপর বিসয়া ন্বিতীয় পারের হাঁট্ চিব্রুক পর্যণত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেতুল, কাঁচা লংকা এবং চিংড়িমাছের ঝাল-চচ্চড়ি দিয়া অত্যণত মনোযোগের সহিত পাশতাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে বখন ভাক পড়িল তখন সত্পাকৃতি চবিত ডাঁটা এবং নিঃশোষত অল্পান্তটি ফেলিয়া গম্ভীর-মুখে কহিলেন, "দুটো পাশতাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।"

এ দিকে ভারার যখন ক্ষরার দিয়া গেল তখন গ্রেচরণের ভাই রামকানাই রোগাঁর পাদের বিসয়া ধাঁরে ধাঁরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইছে। থাকে তো বলো।" গ্রেচরণ কাঁণান্সরে বাঁলালেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গ্রেচরণ বাঁলয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমসত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপিছা শ্রীমতা বরদাস্পেরতি দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আদা ছিল তাঁহার একমার পরে নামবাঁপ অপ্রেক জ্যাঠামহালারের সমসত বিষয়সম্পতির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইরে প্রথায়া ছিলেন তথাপি এই আলার নবন্দবীপের মা নবন্দবীপকে বিছ্তেই চাকরি করিতে দেন নাই, এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রের মুখে ভঙ্গম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিচ্ছল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গ্রেচরণ নিজাঁবি হাতে যাহা সই করিলেন তাহা ক্রকগ্লা কম্পিত বন্ধবেশা কি তাঁহার নাম, ব্রকা দ্রেদ্যায়।

পাশ্তাভাত খাইরা যখন দ্বী আসিলেন তখন গ্রেচরদের বাক্রোধ হইরাছে দেখিরা দ্বী কাদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আদা করিরা বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল মায়াকালা। কিল্ড সেটা বিশ্বাস্থোগ্য নতে।

উইলের ব্রালত শ্নিরা নবন্বীপের মা ছ্টিরা আসিরা বিষম গোল বাধাইরা দিল; বলিল, "মর্থকালে ব্লিখনাল হয়। এমন সোনার-চাদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই বদিও স্থাকৈ অভান্ত প্রস্থা করিতেন—এত অধিক বে তাহাকে ভাষান্তরে ভর বলা বাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিকেন না, ছ্টিরা আসিরা বিলনেন, "মেকোবউ, তোমার তো ব্স্থিনাশের সমর হয় নাই, তবে তোমার এমন বাবহার কেন। দাদা গেকেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার বা-কিছ্ বছবা আছে অবসরমত আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবন্দনীপ সংবাদ পাইয়া বখন আসিল তখন তাহার জাঠামহালরের কাল হইরাছে।
নবন্দনীপ মৃত ব্যক্তিকে লাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাণিন কে করে—এবং প্রান্দলনিত
বিদ করি তো আমার নাম নবন্দনীপ নর।" গ্রেচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে
ডফ্-সাহেবের ছাত্ত ছিল। লাক্তমতে বেটা সর্বাপেকা অধান্য সেইটাতে তার বিশেষ
পরিত্পিত ছিল। লোকে বিদ তাহাকে বিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিরা বলিত, "রাম,

আমি যদি ক্লিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।" জ্বাবিত অবন্ধার বাহার এই দশা, সদাম্ত অবন্ধার দে-যে পিশ্ডনাশ-আশুকার কিছুমার বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবন্বীপ একটা সান্থনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্তমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিশ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক স্ববিধা আছে।

রামকানাই বরদাস্বদরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিণ্দ্কে যরপ্রিক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘ পদ রচনা করিয়া উচ্চঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুইচারিটা নুতন শব্দ যোজনাপুর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দুর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখন্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও প্রাপরে যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মত অসংলংন আকার ধারণ করিল।

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বৃঝি ? ওগো, তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মৃখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একট্মুকু থাম্, মেলা চে'চাস নে, কথাটা শ্নতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেল্ম না গো— আমি কেন বে'চে রইল্ম।" রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সে আমাদের কপালের দোষ।

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই-গাড়ি-সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গাঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ বেমন নির্পায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন— অবশেধে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবন্দবীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো তালো মান্ব, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন, 'লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সমরকালে ওই কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্পোড়ারম্খী ডাইনীকে ঘরে আনবে—'আর আমার সোনার-চান নবন্দবীপকে পাধারে ভাসাবে। কিন্তু সেজনো ভেবো না, আমি শিগ্গির মর্ছি নে।"

এইর্পে রামকানাইরের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গ্হিণী উত্তরেত্তর অধিকতর অসহিন্ধ হইরা উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চর জানিতেন, বদি এইসকল উৎকট কালপনিক আশব্দা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমান প্রতিবাদ করেন তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভরে অপরাধীর মতো চূপ করিয়া রহিলেন—হেনকাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, যেন তিনি সোনার নক্ষবীপকে বিষর হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী শ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বৃদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে প্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভন্তুল হইয়া ষাইবে।" নবন্বীপের বাবার বৃদ্ধিস্ক্রিষর প্রতি নবন্বীপের মার কিছুমার শ্রম্বা ছিল না; স্তরাং কথাটা তারও বৃত্তিবৃত্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশাক নিব্রোধ কর্মানাশা বাবা একটা বেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রম লইলেন।

অলপদিনের মধ্যে বরদাসক্রমরী এবং নবন্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবন্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নামসহি দেখিলে গ্রেচরণের হস্তাক্রর স্পন্ট প্রমাণ হয়; উইলের দ্ই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসক্রমরীর পক্ষে নবন্বীপের বাপ একমাত সাক্ষী, এবং সহি কারও ব্রিবার সাধ্য নাই। তাহার গ্রেপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল; সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষ্য জ্টাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নক্বীপের মা নক্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদুলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসয়ের আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমনকি, কিঞিং রসালাপ করিবারও চেন্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গ্রিংশী মাধা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রণ্য করতে হবে না। এর্তাদন ছাতো করে কাশীতে কাটিরে এলেন, এক দিনের তরে তো মনে পড়ে নি।" ইত্যাদি।

এইর্পে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিবোগ আনিতে লাগিলেন—অবশেষে নালিশ বান্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌছিল— নবম্বীপের মা প্রেবের ভালোবাসার সহিত ম্সলমানের ম্রগি-বাংসলোর তুলনা করিলেন। নবম্বীপের বাপ বাজিলেন, রমণীর ম্থে মধ্, হ্দরে ক্র—বিদিও এই মৌথিক মধ্রতার পরিচয় নবম্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শন্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মাগ্রহণের চেন্টা করিতেছেন তখন নবন্দীপের মা আসিরা কাঁদিরা ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, হাড়জনালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবন্দীপকে তাহার স্নেহশাল জাঠার নাাযা উত্তর্যাধিকার হইতে বন্ধিত করিতে চার তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আরোজন করিতেছে!

অবশেবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অন্মান করিরা লইরা রামকানাইরের চক্ষ্শিবর হইরা গোল। উঠৈচান্দ্রের বিলিরা উঠিলেন, "তোরা এ কী সর্বনাশ করিরাছিস্।"
গ্রিণী ক্রমে নিজম্তি ধারণ করিরা বিলিলেন, "কেন, এতে নবন্দ্রীপের দোব হরেছে
কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথার ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষাদিকা, ভতার পরমার্হন্তী, অন্ট্রুন্ডির প্ত্রী উড়িরা আসিয়া জ্ঞানির বিসবে, ইহা কোন্ সংক্লপ্রদীপ কনকচন্দ্র কভনে সহা করিতে পারে! যদি-বা মরদকালে এবং ভাকিনীর মন্তগ্নে কোনো-এক ম্চুমতি জ্যেন্ডিতাতের ব্নিশ্রম হইরা থাকে, তবে স্বর্গমর তাতৃস্পত্র সে তম নিজহন্তে সংশোধন করিরা

লইলে এমনি কী অন্যায় কার্য হয়!

হতবৃদ্ধি রামকানাই বখন দেখিলেন, তাঁহার স্থাী পা্র উভরে মিলিয়া কখনো-বা তর্জানগর্জান কখনো-বা অপ্রাবসর্জান করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্বাস্ত স্পূর্ণ করিলেন না।

এইর্প দ্ই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবন্বীপ বরদাস্বদরীর মামাতো ভাইটিকে ভর প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবন্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাস্বদরীকে তাাগ করিয়া অন্য পক্ষে ঘাইবার আয়োজন করিতেছে তখন রাম-কানাইকে ডাক পডিল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শ্বেকওণ্ঠ শ্বেকরসনা বৃষ্ধ ক্ষিপত শীর্ণ অপ্যালি দিয়া সাক্ষামণ্ডের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন— বহ্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্তগতিতে প্রসপ্গের নিকটবতী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হন্তে কহিলেন, "হ্জুর, আমি বৃন্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থা নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপ বলিয়া লই। আমার দাদা স্বগাঁর গ্রেচরণ চক্রবতাঁ মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পদ্মী শ্রীমতী বরদাস্করীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজ্বস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহন্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পত্ত নক্বাপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিধ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে ম্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতৃকে পার্শ্ববিতী আটেনিকৈ বলিলেন, "বাই জ্বোন্ত! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিল্ম।"

মামাতো ভাই ছ্বিটয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "ব্ড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল— আমার সাক্ষো মকন্দমা রক্ষা পার।"

দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি ব্যড়াকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাকর্ম্থ নবন্বীপের ব্রম্পান বন্ধ্রা অনেক ভাবিরা ম্থির করিল, নিশ্চরই বৃষ্থ ভরে এই কাজ করিরা ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাজের মধ্যে উঠিয়া ব্ডা ব্র্ম্থি ঠিক রাখিতে পারে নাই: এমনতরো আমত নির্বোধ সমসত শহর খ্রিজলে মিলে না।

গৃহে ফিরিরা আসিরা রামকানাইরের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে প্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ, সর্বকর্মপি-ডকারী, নবন্দ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপস্ত হইরা গেল; আন্মীরদের মধ্যে কেহ কেহ কহিল 'আর কিছ্বিদন প্রের্ব গোলেই ভালো হইত'— কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

#### ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশ্ব্মালী উভরে মামাতো পিসতুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিম্তু ইহাদের দ্বই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজনা ইহাদের সম্পর্ক নিতাশত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশ্র চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশ্র বখন দল্ত এবং বাকা - স্কৃতি হয় নাই তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কায়া খামাইয়াছে, ছ্ম পাড়াইয়াছে; এবং শিশ্রে মনোরঞ্জন করিবার জনা পরিগতবৃদ্ধি বয়দ্ক লোকদিগকে সবেগে শিরণচালন, তারদ্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সান্চিত চাপলা এবং উৎকট উদাম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে হয়,

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দ্রসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খ্ব একটি দ্রলভ দ্যাব্লা লতার মতো বনমালী হ্দয়ের সমস্ত স্নেহসিন্তন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যথন তাহার সমস্ত অস্তর-বাহিরকে আছ্র করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল তখন বনমালী আপনাকে ধনা জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা বার না, কিব্তু এক-একটি দ্বভাব আছে বে, একটি ছেটো খেরাল কিবা একটি ছোটো শিল্ কিবা একটি অকৃতজ্ঞ বাধ্র নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসজন করে; এই বিপ্লে প্থিবীতে একটিমার ছোটো দ্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত ম্লধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তার পরে হরতো সামানা উপদ্বদ্ধে পরম সন্তোবে জীবন কাটাইয়া দেয় কিবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘ্রবাভি বিক্র করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁভায়।

হিমাংশ্বের বয়স যখন আর-একট্ বাড়িল তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিশতর তারতমা-সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধবৃদ্ধের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে বেন ছোটোবডো কিছু ছিল না।

এইর্প হইবার একট্ কারণও ছিল। হিমাংশ্ লেখাপড়া করিত এবং স্বভারতই তাহার জ্ঞানম্প্রা অত্যানত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, চারি দিকেই তাহার মনের একটি পরিপতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একট্ শ্রম্থার সহিত তাহার কথা শ্নিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষরেই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মান্ব করা গিয়াছে, বয়সকালে বদি সে ব্লিখ জ্ঞান এবং উল্লভ স্বভাবের জন্য শ্রম্থার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমাপ্রর বন্তু প্রিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশ্র ছিল। কিন্তু এ বিবরে দুই বন্ধ্র মধ্যে প্রভেদ ছিল। বন্মালীর ছিল হ্দরের শখ, হিমাংশ্রে ছিল ব্নিধর শখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগন্লি, এই অচেতন জীবনরাশি, বাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ বন্ধ পাইলে ঘরের ছেলেগন্লির মতো বাড়িয়া উঠে, যাহারা মান্ধের শিশ্র চেরেও শিশ্র, তাহাদিগকে স্বত্নে মান্ধ করিয়া তুলিবার জনা বন্মালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশ্রে গাছপালার প্রতি একটি কৌত্হলদ্খি ছিল। অব্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুণ্ড় ধরে, ফ্ল ফ্টিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একাত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশরে মাথায় বিবিধ পরামশের উদয় হইত এবং বনমালী অতাণ্ড আনশের সাহত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখন্ডট্কু লইয়া আকৃতিপ্রকৃতির ষতপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

ম্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফোঁলয়া, গ্রুড়ার্মিড় লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বাসত। কোনো বন্ধ্বান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিম্বা খবরের কাগজ নাই। বাসিয়া বাসায় তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দ্বিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গ্রুড়ার্মিড়র বাল্পকুডলীর মতো ধাঁরে ধাঁরে অতানত লঘ্ভাবে উড়িয়া বাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যথন হিমাংশ্ন দকুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া, হাত মুখ ধ্ইয়া দেখা দিত, তথন তাড়াতাড়ি গড়েগড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনই তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা ধাইত, এতক্ষণ ধৈষ্সহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দ্ইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দ্ইজনে বেণ্ডের উপর বসিত— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মারত করিয়া বহিষ্যা বাইত; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না. গাছপালাগ্রিল ছবির মতো স্থির দাঁড়াইরা রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগ্রিল জ্বিলতে থাকিত।

হিমাংশ্ কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শ্নিত। যাহা ব্কিত না তাহাও তাহার ভালো লাগিত, যে-সকল কথা আর-কাহারও নিকট হইতে অতাশত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশ্র মুখে বড়ো কোতুকের মনে হইত। এমন শ্রুখানান বরুক্ত শ্রোতা পাইয়া হিমাংশ্র বৃত্তাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিত্বিত লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিমা বিগত, কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথার জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহারতায় আনের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বৈঠিক কথাও বলিত, কিল্তু বনমালী গল্ভীরভাবে শ্নিত, মাঝে মাঝে দ্টো-একটা কথা বলিত, হিমাংশ্ ভাহার প্রতিবাদ করিয়া বাহা ব্রাইত তাহাই ব্কিত, এবং তাহার প্রদিন ছায়ায় বিসয়া গড়েস্টিড় টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিসময়ের সহিত চিল্ডা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল বাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জারগার একটি পাতিনেব্র গাছ জলিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেন্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে, এবং উভর পক্ষে বে গালাগালি ববিতি হয় তাহাতে বদি কিছুমান বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশ্মালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দৃই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-বাারিণ্টারদের মধ্যে যতগালি মহারথী ছিল সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্দীর্ঘ বাক্ষ্ম আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইসা গেল ভালের পলাবনেও উল্নালা দিয়া এত জল কখনও বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের ভিত হইল; প্রমাণ হইরা গেল, নালা তাহারই এবং পাতি-নেবৃতে আর-কাহারও কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল, কিম্তু নালা এবং প্রতিনেব্যহরচন্দ্রেই রহিল।

যতিন মকদনা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের কথাছের কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই।
এননিক, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশক্ষার কাতর হইয়া
বন্নালী দিবগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হাদ্যের কাছে আক্ষা করিয়া রাখিতে চেন্টা
কবিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত বিমাংভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচন্দ্রে জিত হইল সেদিন বাড়িতে বিশেষত অপতঃপ্রে পরম উল্লাস পড়িয়া গৈল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘ্য রহিল না। তাহার প্রদিন অপরাহে সে এমন স্লানমাখে সেই বাগানের বেলিতে গিরা বসিল, বেন প্রিবীতে আর-কাহারও বিচ, হয় নাই, কেবল তাহারই একটা মণ্ড হার হইরা গেছে।

সেদিন সমর উত্তীপ হইষা গেল, ছয়টা বাজিষা গেল, কিন্তু হিমাংশ্ আসিল না। বন্দালী একটা গভীর দীর্ঘানিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশ্দের বাড়ির দিকে চাহিয়া দিখল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশ্রে ব্রুলের ছাড়া-কাপড় ক্লিভেছে: অনেকগ্লি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল—
হিমাংশ, বাড়িতে আছে। গ্রুগ্রিক নল ফেলিয়া দিয়া বিষয়মূখে বেড়াইতে লাগিল
এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশ্ বাগ্যনে আসিল না।

अस्तात व्यात्मः स्कृतितम वन्यामौ धौरत धौरत दियारम् इ व्यक्तिर काम।

গোকুলচন্দ্র স্বারের কাছে বসিরা তশত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, শকেও।শ

বন্মালী চমকিরা উঠিল। বেন সে চুরি করিতে আসিরা ধরা পঞ্চিরছে। ব্যাপ্তকাঠে সঞ্চিল, শমামা, আমি।"

মামা বলিলেন "কাহাকে খ্রিভাতে আসিয়াছ। বাভিতে কেহ নাই।"

বন্মালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিরা চুপ করিরা বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল, হিমাংশ্নের বাড়ির জানলাব্লি একে একে <sup>বাধ</sup> হইয়া গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপালোকরেখা দেখা যাই**ভেছিল ভাহাও জ**মে

ক্রমে অনেকগর্মল নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশ্বদের বাড়ির সম্বদয় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল; মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত সে যে একদিনও আসিবে না. এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনও মনে করে নাই এ বংধন কিছুতেই ছি'ড়িবে; এমন নিশ্চিত্মনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত স্থেদ্ঃখ কখন সেই বংধনে ধরা দিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল, সেই বংধন ছি'ড়িয়াছে; কিব্তু এক মৃহুত্তে যে তাহার সব'নাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমন দ্ভাগা, যাহা নির্মক্রমে প্রতাহ ঘটিত তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবার দিনে ভাবিল, প্র'নিয়মমত আজও হিমাংশ্ব সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়; কিন্তু তব্ আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তথন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘ্মাইতেছে। ঘ্ম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘ্ম কথন ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশ্বেদর দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগালি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবাব পর্যাত সংতাতের সাতটা দিনই যথন দরেদ্পট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জনা যথন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশনের রন্ধান্বার অটালিকার দিকে তাহার অশ্রপূর্ণ দ্টি কাতর চক্ষ্ম বড়ো-একটা মর্মাডেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমুদ্ত বেদনাকে একটিমাত্র আত্দিবরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, দরামর।

25283

## তারাপ্রসম্রের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসম কিছু লাজক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাহার দ্ভিশন্তি ক্ষাণ, পিঠ একট্ কুজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অলপ। লোকিকতার বাধি বোল-সকল সহজে তাহার মুখে আসিত না, এইজনা গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজব্ক-রকমের মনে করিত, এবং লোকেরও দোব দেওরা বায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছবিসত কঠে তারাপ্রসমকে বলিলেন, 'মহাশয়ের সহিত সাক্ষাং হয়ে যে কী পর্যান্ত আনন্দ লাভ করা গেল তা একম্থে বলতে পারি নে'— তারাপ্রসম্ন নির্ভর হইরা নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপ্রাক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাং সে নীরবতার অর্থ এইর্প মনে হয়, 'তা তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খ্ব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার বে আনন্দ হয়েছে এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহভোজে নিমশ্রণ করিরা লক্ষপতি গৃহস্বামী ধখন সায়াহের প্রাক্তালে পরিবেশন করিতে আরুদ্ধ করেন এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকৃতি-সহকারে ভোজা-সামগ্রীর অকিঞ্চিংকরত্ব সম্বশ্ধে তারাপ্রসমকে সম্বোধনপূর্বক বিলতে থাকেন 'এ কিছ্ই না। অতি বংসামানা। দরিদ্রের খ্দকুড়া, বিদ্রের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলই কণ্ট দেওয়া'— তারাপ্রসম চুপ করিরা থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয়, কোনো স্শীল বারি যথন তারাপ্রসল্লকে সংবাদ দেন বে, তাঁহার মতো অগাধ পাশ্ডিতা বর্তমানকালে দ্র্লাভ এবং সর্জবতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপ্র্বাক তারাপ্রসল্লের কণ্টাগ্রে বাসম্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তথন তারাপ্রসল্ল তাহার তিলমার প্রতিবাদ করেন না, বেন সতাসতাই সর্জ্বতী তাঁহার কণ্টরেম করিয়া বাসিয়া আছেন। তারাপ্রসায়ের এইটে জানা উচিত বে, ম্থের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আর্থানিশ্লায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যান্ত করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমুল্ভ কথাটা যদি অন্লানবদলৈ গ্রহণ করে, তবে বন্ধা আপ্রনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষান্থ হয়। এইর্প স্থলে লোকে নিজের কথা মিখ্যা প্রতিপল্ল হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসারের ভাব অন্যর্প: এমনকি, তাঁহার নিজের দ্যাঁ দাক্ষালীও তাঁহার সহিত কথার অটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিলী কথার কথার বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানল্ম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্যুল্খ দ্যাঁকে আত্মমুখে পরাজয় দ্বাঁকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সোভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসজের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাকারণীর দ্ট বিশ্বাস, বিদ্যাব্যিশ্ব-ক্ষমতার তাঁহার স্বামীর সমতুলা কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিরা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; শ্রনিয়া তারাপ্রসম বালিতেন, "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শ্রনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না— স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুমান্র চেম্টা নাই। তারাপ্রসম যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে দ্বামরি লেখা শ্নিতেন, ষতই না ব্ঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া ষাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চন্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শ্নিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো ব্ঝা ষায়, এমনকি নিরক্ষর লোকেও জনায়াসে ব্ঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দ্বের্ণাধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপ্রের্বেথাও দেখেন নাই।

তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর ব্রিতে পারিবে না, তখন দেশস্বে লোক বিসময়ে কির্প অভিভূত হইয়। যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বদেধ ভগবান মন, স্বয়ং বলে গেছেন: প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসঙ্গের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন, সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীব অতানত অযোগ্য দ্বী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দ্বুর্হ গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার দ্বীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় ন; দ্বীব পক্ষে এমন অপট্তার পরিচর আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল তখন তারাপ্রসক্ষের নিশ্চিনতভাব ঘ্রিচয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গ্রিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত-মুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একট্খানি মন দাও তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসম কিণ্ডিং ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সতা নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শ্না নির্ন্বিণনভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগ্লো ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জান্ক— তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কি না।"

দ্বীর আশ্বাসে তারাপ্রসমও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যের হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াস্থ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় ষাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নির পায় নিঃসহায় সফরপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পায়েন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিতানৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসায়ের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ বামীও অপরিচিত বিদেশে স্থাকন্যা সপ্যে করিয়া লইয়া বাইতে অত্যনত ভাঁত ও অসন্মত। অব:শবে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিব্রুত্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাধার দিব্য ও অনেক মাদ্বিল-তাগার আছ্মে করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাদিতে লাগিলেন।

কলিকাতার আসিয়া তারাপ্রসম তাঁহার চতুর সংগাঁর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণাঁর গহনা বংধক রাখিয়া যে টাকা ক'টি পাইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্তরের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো-বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্যোগে গৃহিণীকেও এক-খানা বই রেজেন্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশম্কা ছিল, পাছে ডাক্ওয়ালারা পঞ্জের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইরের উপরের পৃষ্ঠার ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমল্লণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বাসিবার কথা সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচৈঃদবরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে। অল্লান, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অল্লদা পড়িতে জানে। বইটা কুলাপার উপর তুলিয়া রাখিলেন।

ম্হাত পরেই একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন— তার পরে নিচ্ছের বাড়ামেয়েকে সাবোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে ব্রিং তা নেনা মা, পড়ানা ভাতে লক্ষা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমার আগ্রহছিল না।

কিছ্কেণ পরেই তাহাকে ভংসনা করিয়া বলিকেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নাট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ওই আলমারির মাখার তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত চেতনা থাকিত তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদাদেতর প্রাদাদতপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগন্ধে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী বাহা ঠাহরাইয়া-ছিলেন তাহা অনেকটা সতা হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর ব্রিত্তে না পারিয়া দেশস্থে সমালোচক একেবারে বিহলে হইয়া উঠিল। সকলেই একবাকো কহিল, "এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপ্রে প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্স্-এর লণ্ডন-রহসেরে বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই সপশ করিতে পারে না তাহারা অতাশত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের ক্ডি ক্ডি নাটক-নবেটার পরিবর্তে বিদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয় তবে বঙ্গাসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

বে ব্যক্তি প্রেবান্কমে বেদান্তের নাম কখনও শ্লে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসল্লবাব্র সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হর নাই— স্থানাভাব-বশত এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে ক্রণ্ডকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সতা হইত তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থথানি প্রভাইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইরেরি ছিল এবং ছিল না তাহার সম্পাদকগণ মন্ত্রার পরিবর্তে মন্ত্রাঞ্চিত পত্রে তারাপ্রসঙ্গের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, 'আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থ দেশের একটি মহৎ অভাব দ্রে হইয়াছে।' চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক ব্রিষতে পারিলেন না, কিন্তু প্লাকিতচিত্তে ঘর হইতে মাসন্ল দিয়া প্রত্যেক লাইরেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইর্পে অজস্ত্র স্কৃতিবাক্যে তারাপ্রসম্ম যখন অতিমাত্র উংফ্রেল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন, দাক্ষায়ণীর পঞ্চমস্তান-সম্ভাবনা অতি নিকটবতী ইইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সপ্যে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত ইইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একথানি বইও বিক্রম হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শ্রনিলেন, মফদবল হইতে কে-একজন তাঁহাব এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালর্পেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেবত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাসন্ল দন্ড দিতে হইয়াছে, সেইজনা সে বিষম আফোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তথনই তাঁহাকে প্রত্যুপণি কবিতে উদাত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই ব্রিথা উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশাল গ্রন্থ সম্বদেধ যতই চিন্তা কবিলেন ততই অধিকতর উদ্বিশন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে কয়েকটি টাকা অবশিদ্ধ ছিল তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গ্রেভিম্থে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসম গ্হিণীর নিকট আসিয়া অত্যান্ত আড়ান্বরের সহিত প্রফাল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শতুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তথন তারাপ্রসম একথানি 'গোড়বাতাবহ' আনিয়া গ্রিণীব ক্রোড়ে মেলিরা দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকেব অক্ষয় ধনপ্ত কামনা করিলেন, এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক প্রপচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তথন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিশ্বনের উত্থাপিত করিলেন।

তথন তারাপ্রসম্ম একখণ্ড 'য্গান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর? তাহার পর 'শৃছজাগরণ'। তাহার পর 'মর্ণালোক'। তাহার পর 'সংবাদতরণ্গভণ্গ'। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছনাস, প্রশমশ্বরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, ক্রুমহল্যালাইরেরি-প্রকাশিকা, লালিত-সমাচার, কোটাল, বিশ্ব-বিচারক, লাবণালতিকা। হাসিতে হাসিতে গ্রহিণীর আনন্দাশ্র পড়িতে লাগিল।

চোথ ম্ছিয়া আর-একবার স্বামীর কীতিরিশ্মসম্ভল্ল ম্থের দিকে চাহিলেন; স্বামী বলিলেন, "এখনও অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।" ভারাপ্রসম বলিলেন, "এবার কলিকাভায় গিয়া শ্নিয়া আসিলান, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নর— আর কী আনলে বলো-না।" তারাপ্রসম বলিলেন, "কতকগ্লো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পদ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।"

তারাপ্রসয় বাললেন, "বিধ্ভুষণের কাছে পাঁচ টাক। হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষারণী যথন সমস্ত বৃত্তান্ত শ্নিলেন তখন প্থিবীর সাধ্তা সম্বধ্যে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইরা গেল। নিশ্চর দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা যড়বন্দ্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবংশ্যে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিরা স্বামীর সহিত পাঠাইরাছিলেন সেই বিধ্ভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিরাছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার ব্রিতে পারিলেন, ও-পাড়ার বিশ্বস্ভর চাট্জো তাহার স্বামীর পরম শল্ল, নিশ্চরই এ-সমস্ত তাহারই চক্তান্তে ঘটিরাছে। তাই বটে, যেদিন তাহার স্বামী কলিকাতার যালা করেন তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বস্ভরকে বটতলার দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বস্ভর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবাতা কর না কি. এইজনা তথন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো ব্রুষা যাইতেছে।

এ দিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দৃ্তাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থাসংগ্রহের এই একমাত সহজ উপায় নিচ্ছল হইল তখন আপনার কন্যাপ্রস্বের অপরাষ্ধ তাহাকে চতুর্গ্ দাধ করিতে লাগিল। বিশ্বস্ভর বিধ্ভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জনা দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের সকলেধ তুলিয়া লইতে হইল, কেবল বে-মেযেরা জনিয়াছে এবং জনিয়বে ভাহাদিগকৈও কিঞিং কিঞিং অংশ দিলেন। অহোরাত মৃহ্তের জনা তাহার মনে মার শাহিত রহিল না।

আসরপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল হে, সকলেব বিশেষ আশংকার কারণ হইয়া দড়িইল। নির্পার তারাপ্রসম পাগলের মতো হইরা বিশ্বস্তারের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা আমাব এই খানপঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিরা যদি কিছা টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বশ্ভর বলিল, "ভাই, সেঞ্জনা ভাবনা নাই, টাকা বাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিষা কিঞিং টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধন্ভ্বণ শ্বরং গিরা নিজে হইতে পাথেয় দিরা কলিকাতা হইতে ধার্রী আনিল।

দাক্ষারণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইযা আনিকোন এবং মাধার দিবা দিয়া বলিলেন, "যথনই তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বন্দাক্ষ শুষধটা খাইতে ভূলিয়ো না। আর, সেই সম্যাসীর মাদ্দিটা কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।" আর, এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অপ্যাকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধ্যভূবণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর

সর্বনাশ করিয়াছে, নতুবা ঔষধ মাদ্বিল এবং মাধার দিবা -সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকৈ তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে প্থিবীর নিম্ম কুটিলব্দিধ চক্রান্তকারীদের সম্বদেধ বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষ চুপিচুপি বালিলেন, "দেখো, আমার যে মেয়েটি হইবে সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো 'বেদান্তপ্রভা', তার পরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।"

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধ্বলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন, 'কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবাব বােধ হয় সে আপদ ঘ্রিল।'

ধাত্রী ষখন বালিল "মা, একবার দেখো, মেরেটি কী স্কুর হয়েছে" – মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদ্ফারে বালিলেন 'বেদান্তপ্রভা'। তার পরে ইং-সংসারে আর একটি কথা বালিবারও অবসর পাইলেন না।

25283

# খোকাবাব্র প্রত্যাবর্তন

### প্রথম পরিক্রেদ

র।ইচরণ যখন বাব্দের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তথন তাহার বরস বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্রণ ছিপ্ছিপে বালক। জাতিতে কায়ঙ্গ। তাহার প্রভূরাও কায়ঙ্গ। বাব্দের এক-বংসর-বয়ঙ্ক একটি শিশ্র রক্ষণ ও পালন -কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশ্বটি কালক্তমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবংশ্যে কলেজ ছাড়িয়া মুস্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনও তাঁহার ভূতা।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িরাছে; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; স্তরাং অন্ক্লবাব্র উপর রাইচরণের প্রে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই ন্তন কর্মীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্রী যেমন রাইচরণের প্রাধিকার কতকটা স্থাস করিয়া লইরাছেন তেমনি একটি ন্তন অধিকার দিয়া অনেকটা প্রণ করিয়া দিয়াছেন। অন্ক্লের একটি প্রসংতান অংশদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে— এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেন্টা ও অধাবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত করিয়া লইরাছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপ্পতার সহিত তাহাকে দ্ই হাতে ধরিরা আকাশে উৎক্ষিণত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরণচালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রমন স্বর করিয়া শিশ্র প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আন্কোলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে প্রাকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি ষখন হামাগ্রিড় দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্খিল্ হাসাকলরব তুলিরা দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে ল্কাইতে চেন্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাত্য ও বিচারশক্তি দেখিরা চমংকৃত হইরা যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জলা হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

প্রথিবীতে আর-কোনো মানবস্থতান বে এই বয়সে চৌকাঠ-লম্মন প্রভৃতি অসম্ভব চাত্রের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধাানের অগমা, কেবল ভবিবাং জ্ঞাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্ব নহে।

অবশেষে শিশ্বখন টল্মল্ করিরা চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্ব ব্যাপার, এবং বখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্দ্র বলিরা সম্ভাবণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রতায়াতীত সংবাদ বাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেরে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।' বাস্তবিক, শিশ্বে মাধার এ বৃদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এর্প অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাণিতসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছ্বিদন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশ্ব সহিত কুদিত করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিশ্লব বাধিত।

এই সময়ে অন্ক্ল পদ্মাতীরবতী এক জিলায় বর্দাল হইলেন। অন্ক্ল তাঁহার শিশ্ব জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির ট্রিপ, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দ্ইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ধাকাল আসিল। ক্ষ্মিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্ক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে প্রিতে লাগিল। বাল্কাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ছুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখ্রিত হইযা উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরায়ে মেঘ করিয়াছিল, কিল্ডু বৃন্ধির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছ্বতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বাসল। রাইচরণ ধারে ধারে গাড়ি ঠেলিয়া ধানাক্ষেত্রের প্রান্তে নদাব তারে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদাতে একটিও নোকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— নেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহান বাল্কাতীরে শব্দহান দীত সমারোহের সহিত স্থান্তের আয়েজন হইতেছে। সেই নিদ্তব্ধতার মধ্যে শিশ্ব সহসা এক দিকে অপ্যালি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চয়, ফু।"

অনতিদ্রে সজল পণ্ডিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কন্দব্যক্ষেব উচ্চশাখার গৃত্টিকতক কদন্দকল ফৃটিয়াছিল, সেই দিকে শিশ্র লান্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট ইইয়ছিল। দৃই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিশ্ব করিয়া তাহাকে কন্দবফ্লের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বােধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই: ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উয়ীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফ্ল তুলিতে যাইতে চল্লর প্রবৃত্তি চইল না — তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অপ্র্যুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি, আয় আয়।" এইর্প অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জল হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এর্প সামান্য উপারে ভূলাইবার প্রত্যাশা করা ব্যা— বিশেষত চারি দিকে দ্দিট-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক প্রাথ লইয়া অধিকক্ষণ কাল্ল চলে না।

বাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফ্ল তুলে আর্নাছ। খবরদার, জলের ধারে যেযো না।" বলিয়া হাঁট্র উপর কাপড় তুলিয়া কদম্বন্দ্রের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে লিশ্র মন কদন্বফুল হইতে প্রত্যাব্ত হইরা সেই মুহুতেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্খল্ ছল্ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুন্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশ্ব-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিশ্ধ স্থানাভিম্থে দুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধ্ দৃশ্টান্ডে মানর্যশশ্র চিন্ত চণ্ডল হইরা উঠিল। গাড়ি হইতে আন্তে আন্তে নামিরা জলের ধারে গেল— একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইরা লইরা তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝ্রিয়া মাছ ধরিতে লাগিল— দ্রুল্ড জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশ্বকে বার বার আপনাদের খেলাখরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদন্বফ্ল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাসাম্বে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মৃহ্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইরা গেল। সমসত জ্বগৎসংসার মিলন বিবর্গ ধোঁরার মতো হইরা আসিল। ভাঙা ব্কের মধ্য হইতে একবার প্রাণপদ চীংকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু— খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চল বলিয়া কেই উত্তর দিল না, দুখ্টামি করিয়া কোনো শিশ্র কণ্ঠ হাসিরা উঠিল না; কেবল পদ্মা প্রবিং ছল্ছল্ খল্খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং প্থিবীর এই-সকল সামানা ঘটনার মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মাহাত সময় নাই।

সংখ্যা হইয়া আসিলে উৎকণিঠত জননী চার দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লাঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমসত ক্ষেত্রময় "বাব্—খোকাবাবা আমার" বলিয়া ভানকণেঠ চীংকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়ামা করিয়া মাঠাকর্নেব পারের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিল্জাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "ভানি নে, মা।"

বদিও সকলেই মনে মনে ব্ৰিক পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রাণেত বে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সদেহ দ্র হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সদেহ উপস্থিত হইল বে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে: এমনকি
তাহাকে ডাকিয়া অভ্যান্ত অন্নয়প্রাক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিবে এনে
দে- তুই বত টাকা চাস ভোকে দেব।" শ্নিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত
করিল। গ্রিণী ভাহাকে দ্রে করিয়া ভাডাইয়া দিলেন।

অন্ক্লবাব্ তাঁহার শহীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যার সন্দেহ দ্রে করিবার চেন্টা করিরাছিলেন; জিল্পাসা করিরাছিলেন, রাইচরণ এমন ভ্যন্য কাজ কী উন্দেশ্যে করিতে পারে। গ্হিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গাবে সোনার গহনাছিল।"

### ম্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সম্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিম্তু দৈবক্রমে বংসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি প্রসম্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশ্বিটর প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিশ্বেষ জন্মল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাব্র স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে প্রসূত্র উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভানী যদি না থাকিত তবে এ শিশ্বিট প্থিবীর বায়্ব বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঞ্চন করিতে সকোতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমনকি, ইহার কণ্ঠম্বর হাস্যক্রশনধর্নন অনেকটা সেই শিশ্বরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কাল্লা শ্নিত, রাইচরণের ব্রকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাব্ব রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাদিতেছে।

ফেল্না— রাইচরণের ভানী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ভাকিল। সেই পরিচিত ভাক শ্নিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে তো খোকাবাব্ আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অন্ক্লে কতকগ্লি অকাট্য য্তি ছিল, প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলদ্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার দ্বীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই দ্বীর নিজগ্নে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগ্র্ডিদেয়, টল্মল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জল্প হইবার কথা তাহার অনেকগ্লি ইহাতে বৃতিষ্যাছে।

তখন মাঠাকর্নের সেই দার্ণ সন্দেহের কথা হঠাং মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশ্কে যে অয়ত্ব কবিয়াছে সেজনা বড়ো জন্তাপ উপস্থিত হইল। শিশ্ব কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মান্স করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির ট্পি আনিল। মৃত স্বীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাফিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সংগী হইল। পাড়ার ছেলেরা স্থোগ পাইলে তাহাকে নবাবপ্ত বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইর্প উন্মন্তবং আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বরস হইল তখন রাইচরণ নিজের জ্যোতজ্ঞমা সমস্ত বিক্রর করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতার লইয়া গোল। সেখানে বহুক্ষেট একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বংস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া বে তোমার কোনো অবস্থ হইবে তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বংসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ, হুন্টপুন্ট উল্লুল শ্যামবর্ণ— কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শোখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভূতা ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল—সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বংসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত; এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিত্তু প্রেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের মতে নহে, তাহাতে কিণ্ডিং অন্ত্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বাদাই দোষ ধরে। বাদতবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভূলিয়া যায়— কিন্তু যে ব্যক্তি প্রো বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আঞ্কাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বাদা খাংখাং করিতে আরদ্ভ করিয়াছে।

### তৃতীর পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাং কমে জবাব দিল এবং ফেল্নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে বাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুক্লবাব তখন সেখানে মুসেফ ছিলেন।

অনুক্লের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গ্হিণী এখনো সেই প্রশোক বক্ষের মধো লালন করিতেছিলেন।

একদিন সম্ধার সময় বাব্ কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্টী একটি সল্যাসীর নিকট হইতে সংতানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময়ে প্রাণ্যাদে শব্দ উঠিল, "জয় হোক, মা।"

বাব, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃশ্ধকে দেখিয়া অন্ক্লের হৃদয় আর্ন্ন হইয়া উঠিল। ভাহার বর্তমান অকম্থা সম্বদ্ধে সহস্র প্রমন এবং আবার ভাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাকর,নকে একবার প্রশাম করিতে চাই।"

অন্ক্ল তাহাকে সংশা করিয়া অন্তঃপরে লইয়া গোলেন। মাঠাকর্ন রাইচরণকে তেমন প্রসমভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তংপ্রতি লক্ষ্ণ না করিয়া জোড়হন্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইরাছিলাম। পদ্মাও নর, আর কেছও নয়, কৃতছা অধম এই আমি—"

অনুক্ল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কীরে। কোথার সে।" "আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্তাপিরেষ দ্ইজনে উন্মাখভাবে পথ চাহিয়া বিসয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্নাকে সপো লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুক্লের দ্ব্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে দপর্শ করিয়া, তাহার আদ্রাণ লইয়া, অতৃশ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকৃল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভ্ষা আকারপ্রকারে দারিদ্রোর কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যুক্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলম্ব্ব ভাব। দেখিয়া অনুক্লের হৃদয়েও সহসা দেনহ উচ্ছের্নিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, প্রথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুক্ল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত তাঁহার দানী যের্প আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেন্টা করা সূম্ম্ভি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভূতা তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশ্কোল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জ্ঞানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভূত্যের ভাব ছিল।

অনুক্ল মন হইতে সংশহ দ্র করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাডাইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজেড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃন্ধবয়সে কোথায় যাইব।"
কর্মী বলিলেন, "আহা, থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অন্ক্লে কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা বায় না।" রাইচরণ অন্ক্লের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কল্ধে ঢাপাইবার চেণ্টা দেখিয়া অন্ক্ল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয়, প্রভূ।" "তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এর্প কৈফিরতে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না। রাইচরণ বলিল, "প্থিবীতে আমার আর কেহ নাই।"

ফেল্না যখন দেখিল, সে মুদেসফের সম্ভান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বালল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরান্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার প্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর স্বারের বাহির হইয়া প্থিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অন্ক্ল যথন তাহার দেশের ঠিকানার কিঞিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

व्यश्चरायम ১२৯४

### সম্পত্তি-সমপ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা কুন্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, "আমি এখনই চলিলাম।"

বাপ ষজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, "বেটা অভূতক্স, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পুরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেন্ধ দেখো-না।"

ষজ্ঞনাথের ঘরে যের্প অশনবসনের প্রথা, তাহাতে খ্ব যে বেশি বার হইরাছে তাহা নহে। প্রাচীনকালের ঋষিরা আহার এবং পরিছেন সম্বন্ধে অসম্ভব অম্প ধরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত, বেশভূষা-আহারবিহাবে তাহারও সেইর্প অত্যুক্ত আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিম্ধিলাভ কবিতে পাবেন নাই, সেকতকটা আধ্নিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতক-গুলি অন্যায় নির্মের অনুরোধে।

ছেলে ষত্যিন অবিবাহিত ছিল সহিসাছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাও্যা-পর। সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশন্ধে আদর্শের সহিত ছেলের আদ্রশ্বি অনৈকা হইতে লাগিল। দেখা গেল, ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাদ্মিকের চোয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে ঘাইতেছে। শীতগ্রীদ্ম-ক্ষ্বাতৃক্ষা-কাতর পার্থিব সমাজের অন্করণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাডিয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃণ্দাবনের দ্বীর গ্রুত্ব পাঁড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের বাবস্থা করাতে, যজ্জনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইষা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃণ্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে দ্বীহত্যাকারী বলিষা গালি দিল।

বাপ বলিলেন, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দার্মী ঔষধ খাইলেই বদি বাঁচিত তবে রাজাবাদশারা মরে কোন্ দ্বংখে। ষেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধ্যু করিয়া মরিবে।"

বাদতবিক, যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃণদাবন দিথরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত. তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ধনা পাইত। তাহাব মা দিদিমা কেইই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইর্প সনাতন প্রথা। কিন্তু আধ্বনিক লোকেরা প্রচনীন নিরমে মরিতেও চাষ না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরাজের ন্তন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার-সেকালের লোক তখনকার-একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবাশি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার-নব্য বৃন্দাবন তখনকার-প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, "আমি চলিলাম।"

বাপ তাহাকে তংক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃদ্যাবনকে যদি তিনি কখনো এক পরসা দেন তবে তাহা গোরন্তপাতের সহিত গণা ছইবে। বৃদ্যাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধনগ্রহণ মাত্রন্তপাতের তুলা পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপ্তে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শাশ্তির পরে এইর্প একটি ছোটোখাটো বিশ্লবে গ্রামের লোক বেশ একট্ প্রফ্লে হইয়া উঠিল। বিশেষত যজ্জনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বশিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্জনাথের দৃঃসহ প্তবিচ্ছেদদৃঃখ দ্র করিবার চেন্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউরের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খ্ব একটা বৃদ্ধি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতি-বিলদ্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিল্ছু বাপ গেলে দ্বিতীর বাপ মাধা খ্ডিলেও পাওয়া যায় না। বৃদ্ধি খ্ব পাকা সন্দেহ নাই; কিল্ছু আমার বিশ্বাস, বৃদ্ধাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শ্নিলে অন্তেশ্ত না হইয়া বরং কথানিং আশ্বন্ত হইত।

বৃশ্যবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকণ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃশ্যবন যাওয়াতে এক তো বায়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজনাথের একটা মহা ভয় দ্র হইল। বৃশ্যবন কথন তাহাকে বিষ থাওয়াইয়া মারে, এই আশক্ষা তাহার সর্বদাই ছিল। যে অত্যক্ষপ আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদাই লিংত হইযা থাকিত। বধ্র মৃত্যুর পর এ আশক্ষা কিণ্ডিং কমিয়াছিল, এবং প্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিণ্ড বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজনাথের চারি-বংসর-বর্ষক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃদাবন সংশা লইয়া গিরাছিল। গোকুলের থাওয়াপরার থরচ অপেক্ষাকৃত কম, স্তরাং তাহার প্রতি যজনাথের দেনহ অনেকটা নিজ্পটক ছিল। তথাপি বৃদাবন যথন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গোল তখন অকৃতিম শোকের মধ্যেও যজনাথের মনে মৃহ্তেরি জন্য একটা জমাখবচের হিসাব উল্য হইয়াছিল— উভরে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বংসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার স্দু।

কিন্তু তব্ শ্না গ্রে গোকুলচন্দের উপদূব না থাকাতে গ্রে বাস করা কঠিন হইষা উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি ম্শকিল হইয়াছে, প্জার সমরে কেহ ব্যাঘাত করে না, থাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া থায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নির্পদূবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকৃল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইর্প উৎপাতহীন শ্নাতা লাভ করে; বিশেষত বিছানার কাঁখার তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদ্রে উদ্ধ শিলপীঅধ্বিত মসীচিক্ত দেখিরা তাঁহার হৃদর আরও অশাশত হইরা উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দ্ই বংসরের মধোই পরিবার ধৃতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বালিয়া পিতামহের নিকট বিশ্তর তিরুক্তার সহা করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার শরনাহে সেই শতগুলিয়বিশিন্ট মলিন পরিতার চারীরখন্ত দেখিয়া তাঁহার চক্ষ্ ছল্ছল্
করিয়া আসিল; সেটি পলিতা-প্রস্তুত-কর্ষণ কিন্বা জনা কোনো গাহ্ন্থা ব্যবহারে না লাগাইয়া বন্ধপ্রক সিন্দ্রেকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমনকি বংসরে একখানি করিয়া খুতিও নন্ট করে

তথাপি তাহাকে তিরুকার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন প্রাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র ব্যাড়িয়া উঠিল এবং শ্ন্য গৃহ প্রতিদিন শ্ন্যতর হইতে লাগিল।

ষজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমনকি, মধ্যাহ্নে যথন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাস্থ লাভ করে যজ্ঞনাথ হ'কা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় প্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্লমণের সময় পথের ছেলেরা থেলা পরিত্যাগপ্রক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিত্রায়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি -রচিত বিবিধ ছন্দোবন্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদন্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেই সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেছ্যমতে তাঁহার ন্তন নামকরণ করিত। ব্ড়োরা তাঁহাকে স্ক্রনাশ বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে চামচিকে বলিয়া ডাকিত তাহার স্পন্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্ত্রীন শীণ চমের সহিত উক্ত থেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেন

একদিন এইর্পে আম্রতর্চ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহে বেড়াইতিছিলেন; দেখিলেন, একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সদার হইয়া উঠিয়া একটা সম্প্র্ণ ন্তন উপদ্রবের পদ্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেবা ভাহার চরিতের বল এবং কম্পনার ন্তন্ত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে ভাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যের প খেলায় ভপা দিত, এ তাহা না করিষা চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমূল্য গির্গাটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিষা অবগ্যাভিম্থে পলায়ন করিল—আকন্দিক তাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কন্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছ্মু দ্বে যাইতে না যাইতে যজ্ঞানাথের সকশ্য হইতে হঠাং তাঁহার গামছা অদ্শ্য হইয়া অপ্রিচিত বালক্টির মাধায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার ন্তন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাণত হইরা যজ্ঞনাথ ভারি সদতুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এর্প অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিদত্তর ডাকাডাকি করিয়। এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্জনাথ তাহাকে কতকটা আয়ন্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে र्वानन, "निजारे भान।"

"বাড়ি কোথায়।"

"বালব না।"

"বাপের নাম কী।"

"र्वावव ना।"

"क्न विनय ना।"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন।"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।"

এর প ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিম্ফল অপবায় এবং বাপের বিষয়-ব্লিধহনিতার পারচয়, তাহা তংক্ষণাং যজনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?"

বালকটি কোনো আপাত্ত ন। করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রাণ্ডবতী তর্তল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বংশ এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়ন মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল, যেন প্রায়েই তাহার প্রো দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাসত করা সহজ কিম্তু পরের ছেলের কাছে যজনাথকে হার মানিতে হইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের থরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। ব্রুঝিল, বৃশ্ধ আর বেশিদিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল, এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃষ্ধ তাহাকে ব্যকের পজিরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে-মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। বজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, "ভাই, তোকে আনি আমার সমস্ত বিষয়-আশায় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অলপ কিণ্ডু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ ব্রেখতে পারিত।

তথন গ্রামের লোকের। বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, "আহা, বাপ-মার মনে না-জানি কত কণ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নর।"

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথা উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়ব্দিধর উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বাথেরি গান্তদাহ বেশি মন্তত হইত।

বৃন্ধ একদিন এক পাধকের কাছে শ্নিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক বারি তাহার নির্কিক্ট প্রের সম্পান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের মডিম্থেই আসিতেছে। নিতাই এই সংবাদ শ্নিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয়-আশ্যু সমুস্ত ত্যাগ করিয়া প্লায়নোদাত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে ব্যক্তবার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোহাকে আমি এমন স্থানে লাকাইরা রাখিব বে, কেছই **ং**জিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারি কোত্হল হইল: কহিল, "কোখার দেখাইরা দাও-না।"
যজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।"

নিতাই এই ন্তন রহস্য-আবিজ্ঞারের আশ্বাসে উৎফল্লে হইরা উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইরা চলিয়া গেলেই বালকদের সপো বাজি রাখিয়া একটা ল্কোচুরি খেলিতে হইবে, এইর্প মনে মনে সংকশ্প করিল। কেহ খাজিয়া পাইবে না। ভারি মন্তা। বাপ আসিয়া সমুদ্ত দেশ খাজিয়া কোথাও তাহার সংধান পাইবে না, সেও খ্বে কৌতুক।

মধ্যাতে যজ্জনাথ বালককে গ্রে রুখ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশন করিয়া করিয়া অন্থিয় করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, "চলো।"

যজনাথ বলিলেন, "এখনো রাতি হয় নাই।"

নিতাই আবার কহিল, "রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।"

ষজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখনো পাড়ার লোক ঘ্মায় নাই।"

নিতাই মুহুতে অপেক্ষা করিয়াই কহিল, "এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।"

রাতি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহু কটো নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাসিয়া চ্লিতে আরম্ভ করিল। রাতি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অধ্যকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দুরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে-মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে তমত হইয়া ঝট্পট্ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দুঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জ্পালের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভরে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্ছিৎ ক্ষ্যেস্বরে কহিল, "এইখানে?"

ধের্প মনে করিয়াছিল সের্প কিছ্ই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগ্হ-ত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাহিষাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লাকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তক্ এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতানত অসম্ভব নহে।

বজ্ঞনাথ মণিদরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিন্দেন একটা ঘরের মতো, এবং সেখানে প্রদীপ জন্লিতেছে। দেখিয়া অতাশ্ত বিক্ষার এবং কৌত্হল হইল, সেইসপো ভরও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া বজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল, চারি দিকে পিতলের কলস; মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সি'দ্বে, চন্দন, ফ্লের মালা, প্ভার উপকরণ। বালক কৌত্হলনিব্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘডায় কেবল টাকা এবং মোহর।

বজ্ঞনাথ কহিলেন, "নিতাই, আমি বলিরাছিলাম, আমার সমসত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই-কটিমাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "সমস্তই ? ইহার একটি টাকাও ভূমি লইবে না?" "যদি লই তবে আমার হাতে বেন কৃষ্ঠ হয়। কিষ্তু, একটা কথা আছে। যদি কথনো আমার নির্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত কিন্দা তাহার প্রপৌষ্ট কিন্দা তাহার বংশের কেছ আসে তবে তাহার কিন্দা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।"

বালক মনে করিল, যজ্জনাথ পাগল হইরাছে। তংক্ষণাং স্বীকার করিল, "আছ্য।" যজ্জনাথ কহিলেন, "তবে এই আসনে বইস।"

"[ 5-457"

"रशमात भ्या इहेरव।"

"[44] !"

"এইর[প নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ ভাহার কপালে চন্দ্ন দিলেন, সিদ্রের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্দ্র শর্নিতে নিতাইয়ের ভর করিতে লাগিল; ডাকিল, "দাদা!" যজনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্দ্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কণ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে প্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন "যুখিন্টির কুন্ডের পত্ত গলাধর কুন্ড তসা পত্ত প্রাণকৃষ্ণ কুন্ড তসা পত্ত পরমানশ্দ কুন্ড তসা পত্ত বজ্ঞনাথ কুন্ড তসা পত্ত ব্যালক কুন্ড তসা পত্ত গোকুলচন্দ্র কুন্ডকে কিন্বা তাহার পত্ত অথবা পোঁত অথবা প্রপৌঠকে কিন্বা তাহার বংশের নাাষ্য উত্তর্যাধকারীকে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।"

এইর্প বারবার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতব্নিধর মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহনা ক্রমে জড়াইবা আসিল। ধখন অন্তান সমাণত হইয়া গেল তখন দীপের ধ্ম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়্তে সেই ক্ষুদ্র গহার বাণপাচ্ছয় হইয়া আসিল। বালকের তালা, শা্বক হইয়া গেল, হাত-পা জনালা করিতে লাগিল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ স্থান হইয়া হঠাং নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অন্ভব করিল, যজনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

दााकृत इरेशा कहिल, "नाना, रकाश्राप्त था।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্— তোকে আর কেহই খ্রিজয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্জনাথেব পোত ব্নদাবনের প্ত গোকুলচন্দ্র।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিরা লইলেন। বালক রুম্বাস্বাস কণ্ঠ হইতে বহু
কল্টে বলিল, "দানা, আমি বাবার কাছে ধাব।"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমূথে পাধর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শ্র্নিলেন নিতাই আর-একবার রুম্ধকপ্রে ডাকিল, "বাব!"

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইর্পে যক্ষের হস্তে ধন সম্পণি করিয়া সেই প্রস্তরখন্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইণ্ট বালি স্তৃপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গ্ল্ম রোপণ করিলেন। রাতি প্রার শেষ হইরা আসিল কিন্তু কিছ্তেই সে স্থান হইতে নজ্কিতে পারিলেন না। থাকিরা থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শ্নিতে লাগিলেন। মনে হইতে

লাগিল, যেন অনেক দ্ব হইতে, প্থিবীর অতলদপর্শ হইতে, একটা ক্রন্দনধর্নন উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপ্রণ হইরা উঠিতেছে, প্থিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শ্যার উপরে জাগিরা উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃন্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এর্মান করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মূখ চাপা দিতে চাহে। ওই কে ডাকে "বাবা"।

বৃষ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, "চুপ কর । সবাই শ্নিতে পাইবে।"

আবার কে ডাকে "বাবা"।

দেখিল রোদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সেখানেও কে ডাকিল, "বাবা।"

যজ্ঞনাথ সচ্কিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বুন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লকোইয়া আছে। তাহাকে দাও।"

বৃন্ধ চৌথমাখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝাকিয়া পড়িয়া বলিল, "তোর ছেলে "
ব্নদাবন কহিল, "হাঁ, গোকুল-এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম
দামোদর। কাছাকাছি সর্বাই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লম্জায় নাম
পরিবর্তন করিয়াছি: নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃন্ধ দশ অপ্যালি দ্বারা আকাশ হাংড়াইতে হাংড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। কহিলেন, "কামা শুনিতে পাইতেছ?"

व्मावन कीइल, "ना।"

"কান পাতিয়া শোনো দেখি, 'বাবা' বলিয়া কেহ ভাকিতেছে?"

বৃন্দাবন কহিল, "না।"

বৃষ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিল্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কারা শ্ননিতে পাইতেছ?" পাগলামির কথা শ্নিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বংসর-চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোধের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুশ্ধপ্রায় হইল তখন দিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাংড়াইয়া মৃম্ব্ কহিল, "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।"

সেই বায়্হীন আলোকহীন মহাগহার হইতে উঠিবার মই খ্লিকা না পাইকা আবার সে ধ্প্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের ল্কোচুরি খেলার বেখানে কাহাকেও খ্লিকা পাওয়া বায় না সেইখানে অতহিতি হইল।

## **मा** जिया

### ভূমিকা

পরাজিত শা স্কা ঔরঞ্জীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথা গ্রহণ করেন। সংশা তিন স্কারী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপ্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা স্কা নিতাশত অসল্ভোষ প্রকাশ করাতে, একাদন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নোকাযোগে নদামধ্যে লইয়া নোকা ভ্রাইয়া দিবার চেণ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা দ্বয়ং নদামধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যোষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং স্কার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জ্বলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং স্কা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রাহিত হইয়া দৈবক্তমে অনতিবিল্পে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারই গ্রে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

#### প্রথম পরিক্রেদ

একদিন সকালে বৃশ্ধ ধাঁবর আসিয়া আমিনাকে ভংসিনা করিয়া কহিল, "তিয়ি।" ধাঁবৰ আরাকান ভাষায় আমিনার নৃত্ন নামকরণ করিয়াছিল। "তিয়ি, আজ সকালে তোর হইল কাঁ। কাঞ্চকমে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নেকৈ৷-- "

আমিনা ধবিবের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, "ব্ঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আভ ছাটি।"

"তোর আবার দিদি কে রে, তিলি !"

ছ:লিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "আমি।"

বৃশ্ব অবাক হইয়া গেল। তার পর **জ**্লিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ্ করিয়া ভিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাজ-কাম কিছ্ জানিস?"

আমিনা কহিল, "ব্ঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ কবিয়া দিব। দিনি কাজ করিতে পারিবে না।"

বৃষ্ধ কিয়ংক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থাকিবি কোখায়।"

জুলিখা বলিল, "আমিনার কাছে।"

त्रथ छारिन, এও তো বিষম বিপদ। क्रिकांत्रा कविन, "शरैरि की।"

জনুলিখা বলিল, "তাহার উপায় আছে।" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বৰ্গমনুদা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইরা ধীবরের হাতে তুলিরা দিয়া চুপিচুপি কহিল, "ব্ঢ়া, আর কোনো কথা কহিস না, তুই কাজে যা। বেলা হইরাছে।" জনুলিখা ছন্মবেশে নানা স্থানে দ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে শ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছন্মনামে আরাকান-রাজসভায় কাজ করিতেছে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল, এবং প্রথম গ্রীজ্মের শীতল প্রভাতবায়তে কৈল। গাছের রম্ভবর্ণ পুন্পমঞ্জরী হইতে ফ্রল করিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জ্বলিখা আমিনাকে কহিল, "ঈশ্বর যে আমাদের দ্বৈ ভানীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর তো কোনো কারণ খুজিয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দ্রবতী, সর্বাপেক্ষা ছাযাময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আর ও-সব কথা বিলস নে, ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো প্র্যাধান্তা কাটাকাটি করিয়া মর্ক গে, আমার এখানে কোনো দৃঃখ নাই।"

জ্বলিথা বলিল, "ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কটির।"

আমিনা হাসিরা কহিল, "দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমাব ব্ঢ়াব এই কুটির এবং এই কৈল্ গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে, তাহাতে দিল্লির সিংহাসন একবিন্দ্ অশুপাত করিবে না।"

জ্বলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, "তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতালত ছোটো ছিলি। কিল্তু একবার ভাবিয়া দেখ্, পিতা তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহদেত জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদন্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান কবিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দ্রে চাহিয়া রহিল, কিন্তু বেশ ব্ঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নব্যৌবন এবং কী একটা স্থেম্যতি ভাহাকে নিমন্দ করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছ্কেণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, তুমি একট্র অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাধিয়া দিলে ব্ঢ়া খাইতে পাইবে না।"

### তৃতীয় পরিচ্ছেন

জ্বলিখা আমিনার অবস্থা চিত্তা করিয়া ভারি বিমর্য হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধ্প্ করিয়া একটা লন্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জ্বলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল। জুলিখা গ্ৰুত হইয়া কহিল, "কেও!"

স্বর শ্নিয়া য্বক চোথ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুথে আসিয়া দাড়াইল; জ্লিখার মুথের দিকে চাহিয়া অম্পানবদনে কহিল, "তুমি তো তিল্লি নও।" যেন জ্লিখা বরাবর আপনাকে 'তিলি' বলিয়া চালাইবার চেন্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষাব্রিধ্ব কাছে সমুস্ত চাতরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জ্বলিথা বসন সম্বরণ করিয়া দৃশ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে আন্নবংশ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

যুবক কহিল, "তুমি আমাকে চেন না। তিমি জানে। তিমি কোথায়।"

তিলি গোলযোগ শ্নিয়া বাহির হইয়া আসিল। জ্লিখার রোষ এবং ব্রকের হতবৃদ্ধি বিস্মিত্ম,খ দেখিয়া আমিনা উচ্চঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, "দিদি, ওর কথা তুমি কিছ্মনে করিয়ো না। ও কি মান্ব। ও একটা বনের ম্গ। যদি কিছ্ম বেয়াদবি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব দিলিযা, তুমি কী করিয়াছিলে।"

য্বক তংক্ষণাং কহিল, "চোথ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিলি। কিন্তু ও তো তিলি নয়।"

তিয়ি সহসা দ্বাসহ ক্রোধ প্রকাশ করিরা উঠিয়া কহিল, "ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিলির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নর।"

যুবক কহিল, "চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না: বিশেষত প্রের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিলি, আজ একট্ ভর পাইয়া গিয়ছিলাম।"

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অপ্যালি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, "না, তুমি অতি বর্বর। শাহাঞাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশাক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।"

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জিরত তন্লতা অতি মধ্র ভশাীতে নত করিয়া জ্লিখাকে সেলাম করিল। য্বক বহু কংখী তাহার নিতাশত অসমপ্শ অন্করণ করিল।

বলিল, "এমনি করিরা তিন পা পিছ্ হঠিয়া আইস।" ব্বক পিছ্ হঠিয়া আসিল।

"আবার সেলাম করে।" আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছা হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা ধাবককে কুটিরের স্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, "ঘরে প্রবেশ করো।" যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের ব্যার রুম্ব করিয়া দিয়া কহিল, "একট্র ঘরের কাঞ্জ করো। আগ্নেটা জন্মলাইয়া রাখো।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, "দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগ্রেলা এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"

কিন্তু আমিনার মূথে কিন্বা ব্রহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না।

বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মান্ধের প্রতি তাহার কিছ্ম অন্যায় পক্ষপাত দেখা যার। জনুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বৃাস্তবিক আমিনা, তাের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের য্বক আসিয়া তােকে স্পর্শ করিতে পারে এতবড়ো তাহার সাহস!"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, "দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিন্বা নবাবের ছেলে এমন বাবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দ্বে করিয়া দিতাম।"

জ্বলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না— হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সত। করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি প্থিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে. সে কি ওই বর্বর যুবকটার জনা।"

আমিনা কহিল, "তা, সতা কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফ্লটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছ্ কাচ করিতে ডাকিলে ছ্টিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেন্টা ব্ধা। ধদি খ্ব চোখ রাঙাইয়া বলি, 'দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুব্ট হইয়াছি'—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কোতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ কবি এইরকম: দ্বা মারিলে ভারি খ্বিশ হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ওই দেখ্না, ঘরে প্রিয়াছি— বড়ো আনেনে আছে শ্বার খ্লিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষ্ লাল করিয়া মনের সুখে আগ্নে ফা দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বলু তো বোন। আমি তো আর পাবিয়া উঠি না।"

জালিখা কহিল, "আমি চেন্টা দেখিতে পারি।"

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "তোর দুটি পাবে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।"

এমন করিয়া বলিল, যেন ওই যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দ্র হয় নাই—পাছে অন্য কোনো মান্য দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদেশ হয়, এমন আশব্দা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, "আছ দালিয়া আসে নাই, তিলি ?" "আসিয়াছে।"

"কোথায় গেল।"

"সে বড়ো উপদূব করিতেছিল, তাই তাহাকে ওই ঘরে পরিয়া রাখিয়াছি।"

বৃশ্ধ কিছ্ চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "যদি বিরক্ত করে সহিষা থাকিস। অলপ বয়সে অমন সকলেই দ্রুনত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থল্ক দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।"

আমিনা কহিল, "ভাবনা নাই বঢ়ো; আজ আমি তাহার কছে দুই থলা আদার করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"

বৃন্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অলপ বয়সে এমন চাত্রী এবং বিষয়বৃন্ধি দেখিরা পরম প্রতি হইয়া তাহার মাধার সন্দেহে হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা-যাওয়া সম্বশ্যে জ্বিশার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর ষেমন এক দিকে স্লোত এবং আর-এক দিকে ক্ল, রমণীর সেইর্প হ্দয়াবেগ এবং লোকলম্ভা। কিম্তু, সভ্য-সমাজের বাহিরে আরাকানের প্রাশ্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তর্ মৃঞ্জারিত হইতেছে এবং সম্মুখে নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীন্ম ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছাসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত নাই; এবং দক্ষিণবায়্ মাঝে-মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গ্রেজনধর্নি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালকার উপরে ক্রমে বেমন অরণ্য ক্রমে, এখানে কিছ্মিন থাকিলে সেইর্প প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবানিমিতি দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলফিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুদিকৈ প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমসত একাকার হইয়া আসে। দ্টি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদ্শ্য দেখিতে রমণীর যেমন স্কর্মর লাগে এমন আর কিছ্ নয়। এত রহসা, এত স্থ, এত অতলস্পর্শ কৌত্রলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছ্ই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বর কৃতিরের মধ্যে নিজনি দারিল্রের ছায়ায় যখন জ্বলিখার কৃলগর্ব এবং লোকমর্যানার ভাব আপনিই শিধিল হইয়া আসিল তখন প্রিপত কৈল্তর্জ্বায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর ধেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনক্র হইত।

বোধ করি তাহারও তর্ণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃশ্ত আকাশ্কা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে স্থে দ্থেখ চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদন য্বকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জ্লিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত; এবং উভয়ে একত হইলে, চিত্তকর নিজের সনসমাশত ছবি ঈষং দ্র হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সন্দেহে সহাস্যেনিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝণড়াও করিত, ছল করিষা ভংসনা করিত, আমিনাকে গ্রহ রুখে করিয়া য্ককের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সমাট এবং আরণের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভরে স্বাধীন, উভরেই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারও নিয়ম মানিষা চলিতে হয় না। উভরের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, বাহারা দিনরাহি লোকশাস্তের অক্ষর মিলাইয়া ক্লীবন যাপন করে, তাহারাই কিছ্ স্বতল্য গোছের হয়। তাহাবাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতালত কিংকতবার্বিমাত হইয়া দাঁড়ায়। বর্বার দালিয়া প্রকৃতি-সম্লাজীর উজ্ভ্রল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সম্কৃক্ষ লোক বালিয়া চিনিতে পারিত। সহাসা, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নিভাকি, অসংকৃচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্রার কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জ্বলিখার হৃদরটা হার-হার করিয়া উঠিত, ভাবিত--- সম্লাটপ্রের জীবনের এই কি পরিগাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত জ্লিখা তাহার হাড চাপিয়া কহিল, "দালিয়া,

এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পার। কেন বলো দেখি।"

"আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।"

প্রথমে দালিয়া কিছ্ আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জ্বালিখার হিংসাপ্রথর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমনত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মঞ্জার কথা সে ইতিপ্রে কখনো শোনে নাই। যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপ্রার উপযুত্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধ্যানা একটা জীবনত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে, এইর্প অত্যন্ত অন্তর্ক্ষ ব্যবহারে রাজাটা হঠাং কির্প অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রনাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কোতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাসে পরিণত হইডে লাগিল।

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জ্বলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের ন্তন রাজা ধাঁবরের কুটিরে দুই ভানীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহাথে অবিলান্ব প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তথন জ্বলিখা দ্চভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পণ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তবা পালন করিবার সময় আসিয়াছে এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।"

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহাব মথের দিকে চাহিল; দেখিল, সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মমাহত হইয়া কহিল, "জান দালিয়া, আমি রাজবধ্য হইতে যাইতেছি।"

দালিয়া বলিল, "সে তো বেশিক্ষণের জন্য নর।"

আমিনা প্রীড়িত বিস্মিত চিন্তে মনে মনে ভাবিল, "বাস্তবিকট এ বনের মাুগ, এর সংশ্যে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারট পাগলামি।"

আমিনা দালিয়াকে আর-একট্ সচেতন করিয়া তুলিবাব জনা কচিল "রাঞ্চাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।"

मानिया कथाणे **সংগত छान क**दिया कीटल, "एक्द्रा कीठेन दाउँ।"

আমিনার সমস্ত অভ্রোজা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জ্বলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, আমি প্রস্তৃত আছি।"

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিশ্ব অন্তরে পরিহাসের ভান কবিষা কহিল, "রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে বড়বলে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর বাহা করিতে হয় করিব।"

শ্রনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্মে পরিণত হইলে ভাহার মধ্যে অনেকটা আনোদের বিষয় আছে।

#### ষষ্ঠ পরিছেদ

অশ্বারোহী, পদাতিক, নিশান, হস্তী, বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দ্রার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জ্বলিখার হাত হইতে ছ্রিখানি লইল। তাহার হিস্তদক্তিনিমিতি কার্কার্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনম্কুলের ব্তেতর কাছে ছ্রিটি একবার দপ্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে প্রিয়া বসনের মধ্যে ল্কাইয়। রাখিল।

একাত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাতার প্রে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়; কিন্তু কাল হইতে সে নির্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতেছিল, তাহার ভিতরে কি অভিমানের জন্লা প্রচ্ছর ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বালাকালের আগ্রয়টি অগ্রাঞ্চলের ভিতর হৈতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরেব নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাংপর্থ কশ্পিত শরে কহিল, "ব্যুয়, তবে চলিলাম। তিয়ি গোলে তোর ঘরকরা কে দেখিবে।"

ব,চা একেবাৰে বালকের মতে। কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, "ব্ঢ়া, যদি দালিষা আর এখানে আসে, তাহাকে এই আঙটি দিয়ে। বলিয়ো, তিলি যাইবার সময় দিয়া গোছে।"

এই বণিয়াই দ্ৰুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কটির, নদীতীর, কৈল্ডের্ডল অংধকার নিস্তব্ধ জনশ্না, হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাশ্বয় তোরণশ্বার অতিক্রম করিয়া অলতঃপ্রে প্রবেশ করিল। দুটে ভানী শিবিকা তাগে করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অলুচিক নাই। জ্লিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তাব্য বখন দুরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তাঁওতা ছিল— এখন সে কাশ্পিত-হাদরে বাকেল শেনহে আমিনাকে আলিখান করিয়া ধরিল। মনে মান কহিল, নব প্রেমের বৃত্ত হইতে ছিল করিয়া এই ফ্টেণ্ড ফ্লিটিকে কোন্ রক্তারাতে ভাসাইতে যাইতেছি।

কিবতু, তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের ব্বারা নীত হইয়া শত-সহস্র প্রদীপের অনিমেব তীর দৃষ্টির মধ্য দিয়া দৃই ভাগনী ব্বকাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের ব্বারের কাছে মৃহ্তের জন্য থামিরা আমিনা জ্লিখাকে কহিল, 'দিদি।"

জ্লিখা আমিনাকে গাঢ় আলিপানে বাঁধিয়া চুব্বন করিল।

উভয়ে ধারে ধারে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলদ্দ-শ্যার উপর রাজা বসিরা আছেন। আমিনা সসংকোচে স্বারের অনতিদ্রে দাঁড়াইরা রহিল।

জ্বলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবতী হইরা দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন। জ্বলিখা বলিয়া উঠিল, "দালিয়া!" আমিনা মুছিত হইয়া পড়িল।
দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায়
লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুর্নিটি বাহির করিয়া দিদির
মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাসামুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একট্খানি মুখ
বাহির করিয়া এই রঞা দেখিয়া ঝিক্মিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

याच ১२৯४

#### কঙকাল

আমরা তিন বালাসপ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আহত নরকংকাল ঝ্লানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গ্লো থট্থট্ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তথন পশ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যান্তেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল, আমাদিগকে সহসা সববিদ্যার পারদশী করিয়া তুলিবেন। তাহার অভিপ্রায় কতদ্রে সফল হইয়ছে বাহারা আমাদিগকে জানেন তাহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহ্ল্য এবং বাহারা জানেন না তাহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কংকাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানাত্তিরত হইয়াছে, অস্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অলপদিন হইল, একদিন রাদ্রে কোনো কারণে জন্ত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশত ঘ্ম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গিজার ঘাড়তে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগ্লো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জন্লিতেছিল, সেটা প্রায় মিনিট পাঁতেক ধরিয়া থাবি থাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপ্রেই আমাদের বাড়িতে দ্ই-একটা দ্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই-যে রাহি দৃই প্রহরে একটি দাঁপশিখা চিরাম্বকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আব মান্যের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কথনো দিনে কথনো রাহে হঠাং নিবিয়া বিসমৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঞালের কথা মনে পড়িল। তাহার জাঁবিতকালের বিষয় কলপনা করিতে কবিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অংধকারে ঘরেব দেরাল হাংড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শ্না ঘাইতেছে। সে যেন কী খ্রিতেছে, পাইতেছে না, এবং দ্রতের বেগে ঘরমর প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চর ব্রিতে পাবিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উক মসিতক্ষের কলপনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ করিয়া বে রক্ত ছ্টিতিছে তাহাই দ্রত পদশব্দের মতো শ্নাইতেছে। কিংতু তব্ গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। জ্যের করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জনা বলিয়া উঠিলাম, "কেও!" পদশব্দ আমার মাশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শ্নিতে পাইলাম, "আমি। আমার সেই কংকালটা কোথার গেছে তাই খ্রিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কালপনিক স্থিত। কাছে ভর দেখানো কিছ্ নর— পাশ-বালিশটা সবলে আঁকড়িরা ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ স্রে বলিলাম, "এই দ্পর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিরাছ। তা, সে কম্কালে এখন আর তোমার আবশাক ?"

অন্ধকারে মশারির অভ্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, "বল কী। আমার ব্রকের

হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছান্বিশ বংসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

আমি তংক্ষণাং বলিলাম, "হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে ধাও। আমি একটা ঘুমাইবার চেণ্টা করি।"

সে বলিল, "তুমি একলা আছ ব্ঝি? তবে একট্ বসি। একট্ গলপ করা যাক। পারিক্রিশ বংসর প্রে আমিও মান্ধের কাছে বসিয়া মান্ধের সংগ্য গলপ করিতাম। এই পার্যাক্রিশটা বংসর আমি কেবল শমশানের বাতাসে হ্হু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মান্ধের মতো করিয়া গলপ করি।"

অন্তব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নির্পায় দেখিয়া আমি বেশ-একট্ উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফ্লে হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গুলুপ বলো।"

সে বলিল, "সবচেয়ে মজার কথা যদি শ্নিতে চাও তো আমাব জীবনের কথা বলি।"

গিজার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

"যথন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তথন এক ব্যক্তিকে যমেব মতো তয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বাড়িশি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইর্প মনে হইত। অর্থাৎ কোন্-এক সম্প্র্ণ অপরিচিত জীব যেন বাড়িশিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিম্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিকাণ নাই। বিবাহেব দুই মাস পরেই আমার স্বামীব মৃত্যু হইল এবং আমার আর্থাইস্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশ্র অনেকগ্লি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশ্ডিকে কহিলেন, 'শাস্তে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মের্যেট তাই।' সে কথা আমার স্পন্ট মনে আছে।— শ্রনিতেছ ? কেমন লাগিতেছে।"

আমি বলিলাম, "বেশ। গলেপব আরুদ্ভটি বেশু মজার।"

"তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রাম বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে ল্কাইতে চেণ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম, আমার মতো র্পসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া ধায় না।— তোমার কী মনে হয়।"

"ধ্ব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।"

"দেখো নাই! কেন। আমার সেই কজাল। হি হি হি হি আমি ঠাট্টা করিছেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব বে, সেই দুটো শ্না চক্ষ্যকাটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মুদ্র হাসিট্রক মাধানো ছিল এখনকার অনাবৃত দল্তসার বিকট হাসেরে সপো তার কোনো তুলনাই হয় না; এবং সেই কয়খানা দাঁঘ শুদ্ক অস্থিখণেডর উপর এত লালিতা এত লাবণা, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপ্র্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফৃটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ভাষারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ভাষার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধরে কাছে

আমাকে কনকচাপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, প্রথিবীর আর-সকল মন্ব্যই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমিই সৌন্দর্যর পৌ ফ্লের মতো ছিলাম। কনকচাপার মধ্যে কি একটা কংকাল আছে।

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি ব্ৰিতে পারিতাম বৈ, একখণ্ড হীরা
নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে বেমন আলো কক্মক্ করিয়া উঠে আমার দেহের
প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্বের ভাগ্য নানা স্বাভাবিক হিলোলে চারি দিকে
ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দ্বানি নিজে
দেখিতাম— প্থিবীর সমস্ত উম্বত পোর্বের ম্থে রাশ লাগাইয়া মধ্রভাবে
বাগাইয়া ধরিতে পারে, এমন দ্বৈধানি হাত। স্ভদ্রা যখন অর্নকে লইয়া দৃশ্ত
ভাগতে আপনার বিজয়রপ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া
গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইয়্প দ্বানি অস্থ্ল স্ভোল বাহ্, আরম্ভ করতল
এবং লাবণাশিখার মতে। অপার্লি ছিল।

"কিণ্ডু আমার সেই নিল'ক্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃষ্ধ কব্দাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নির্পায় নির্ভর ছিলাম। এইজন্য প্থিবীর সবচেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইছা করে, আমার সেই ষোলো বংসরের জবিশ্ত, যৌবনতাপে উত্তশ্ত আরন্তিম র্পাখানি একবার তোমার চোখের সামনে দক্তি করাই, বহুকালের মতো তোমার দৃই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইরা দিই, তোমার অপ্থিবিদ্যাকে অপ্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"

আমি বলিলাম, "তোমার গা বাদ থাকিত তো গা ছাইয়া বলিতাম, সে বিদার লেশমাত আমার মাথার নাই। আর, তোমার সেই ভূবনমোহন প্রথাবিনের রূপ রজনীর অধ্যকারপটের উপরে জাজনেলামান হইরা ফ্টিরা উঠিয়ছে। আর অধ্যক বলিতে হইবে না।"

"আমার কৈছ সশিগনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলার আমি একা বসিরা ভাবিতাম, সমস্ত প্রিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিরা বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া বাইতেছে এবং বে জ্পাসনে পা দ্টি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার বদি চেতনা থাকিত তবে সে প্নর্বার আচতন হইয়া বাইত। প্রিবীর সমস্ত যুবাপ্রেয় ওই জ্পপ্রের্পে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এইর্প আমি কল্পনা করিতাম: হ্লরে অকারণে কেমন বেদনা অন্তব হইত।

"দাদার বন্ধ্ শশিশেশ্বর বধন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইরা আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ভান্ধার হইলেন। আমি তাঁহাকে প্রে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিরাছি। দাদা অত্যন্ত অন্ভূত লোক ছিলেন— প্রিবীটাকে বেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা বেন তাঁহার পক্ষে বংগুউ ফাঁকা নর— এইজনা সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আগ্রর লইরাছেন।

"তাঁহার বন্ধর মধ্যে এক শশিশেশর। এইজনা বাহিরের ব্যকদের মধ্যে আমি এই শশিশেশরকেই সর্বাদা দেখিতাম, এবং বখন আমি সন্ধাাকালে প্তশতর্তলে সমাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন প্থিবীর সমস্ত প্র্যক্ষাতি শশিশেধরের

ম্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শ্নিতেছ? কী মনে হইতেছে।" আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, "মনে হইতেছে, শশিশেশের হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।"

"আগে সবটা শোনো।

"একদিন বাদলার দিনে আমার জনুর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

"আমি জানলার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধার লাল আভাটা পড়িয়া র্কন মুখের কিবর্গতা বাহাতে দ্র হয়। ডাঙ্কার বখন ঘরে ঢ্রিকরাই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, তখন আমি মনে-মনে ডাঙ্কার হইয়া কল্পনার নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষংক্রিণ্ট কুস্মুমপেলব মুখ; অসংঘমিত চ্র্কুক্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লক্ষায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পঞ্লব কপোলের উপর ছায়া বিশ্তার করিয়াছে।

"ডাব্তার নম্র মদে স্বরে দাদাকে বলিলেন, 'একবার হাতটা দেখিতে হইবে।'

"আমি গাতাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত স্গোল হাতথানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরও বেশ মানাইত। রোগার হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ভান্তারের এমন ইতস্তত ইতিপ্রে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলাশভাবে কাম্পিত অপার্নিতে নাড়ী দেখিলোন, তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ ব্রিশেলন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কির্প চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম।— বিশ্বাস হইতেছে না?"

আমি বলিলাম, "অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।"

"কালক্রমে আরও দ্ই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দিখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভার প্থিবার কোটি কোটি প্রুষ-সংখ্যা অত্যুক্ত হ্রাস হইরা ক্রমে একটিতে আসিরা ঠেকিল, আমার প্থিবী প্রায় ক্রনশ্ন্য হইরা আসিল। ক্রপতে কেবল একটি ভাক্তার এবং একটি রোগী অর্থাশ্যুক্ত রহিল।

"আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাধার একগাছি বেলফ্লের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বাসতাম।

"কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃণিত হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বিসয়া দ্ইজন হইতাম। আমি তখন ডাঙার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, ম্বধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সম্ধানবাতাসের মতো হ্হ্ করিয়া উঠিত।

"সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না। বখন চলিতাম নতনেত্রে চাহিরা দেখিতাম পারের অপ্যালিগালি প্থিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের ন্তন-পরীক্ষোন্তীর্ণ ডান্তারের কেমন লাগে। মধ্যাহে জানলার বাহিরে ঝাঁ-ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশন্দ নাই, মাঝে-মাঝে এক-একটা চিল অভিদ্রে আকালে শন্দ করিয়া উড়িয়া বাইত; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা স্বে ধরিয়া 'চাই খেলেনা চাই, চুড়ি চাই' করিয়া ভাকিয়া যাইত; আমি একখানি ধব্ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম; একখানি অনাব্ত বাহু কোমল বিছানার উপরে ফেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতথানি এমনি ভালতে কে বেন দেখিতে পাইল, কে বেন দ্ইখানি হাত দিয়া ভুলিয়া লইল, কে ফেন ইহার আরম্ভ করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে — মনে করে। এইখানেই গলপটা যদি শেষ হয় ভাহা হইলে কেমন হয়।"

আমি বলিলাম, "মন্দ হয় না। একটা অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটাকু আপন মনে প্রেণ করিয়া লইতে বাকি রাতটাকু বেশ কাটিয়া বায়।"

"কিম্তু তাহা হইলে গম্পটা বে বড়ো গদ্ভীর হইরা পড়ে। ইহার উপহাসট্রকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কব্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত-ক'টি মেলিয়া দেখা দের কই।

"তার পরে শোনো। একট্ঝানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলার ভারার তাঁহার ডারারথানা খ্লিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কাঁ করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডারারির কথার ডারারের মুখ খ্লিয়া বাইত। শ্লিয়া শ্লিয়া মৃত্যু বেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইরা গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই প্থিবীময় দেখিলাম।

"আমার গলপ প্রায় শেষ হইরা আসিরাছে, আর বড়ো বাকি নাই।" আমি মৃদ্দব্যের বলিলাম, "রাচিও প্রায় শেষ হইরা আসিল।"

"কিছ্দিন হইতে দেখিলাম, ডান্তারবাব্ বড়ো অনামনস্ক, এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম, তিনি কিছ্ বেশিরকম সাজসক্তা করিয়া দাদার কাছে তাহার জন্ডি ধার লইলেন, রাত্রে কোধার বাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিরা নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ দাদা, ডাঙ্কারবাব, আজ জাড়ি লাইরা কোথার বাইতেছেন।'

"সংক্ষেপে দাদা र्वानातन, अतिरह ।"

"আমি বলিলাম, 'না, সতা করিয়া বলো-না।'

"তিনি প্রাপেক্ষা কিঞিং খোলসা করিরা বলিলেন, 'বিবাহ করিতে।'

"আমি বলিলাম, 'সতা নাকি।'- বলিরা অনেক হাসিতে লাগিলাম।

"অন্সে অন্সে শ্রনিলাম, এই বিবাহে ভাতার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করির। আমাকে অপমান করিবার তাংপর্য কী। আমি কি তাঁহার পারে ধরিরা বালরাছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বৃক্ ফাটিয়া মরিব। প্রেক্সের বিশ্বাস করিবার জ্যো নাই। প্থিবীতে আমি একটিমাত প্রেব দেখিরাছি এবং এক মৃহত্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিরাছি।

"ভারার রোগী দেখিরা সন্ধার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'কী ভারার-মহাশর, আঞ্চু নাকি আপনার বিবাহ।'

"আমার প্রফল্লতা দেখিরা ভালার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্থ হটবা গোলেন।

"किखामा कतिलाम, 'वाकना-वाना किन्द्र नाहे रव।'

"শর্নিয়া তিনি ঈষং একট্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।'

"শর্নিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কথনো শর্নি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।'

"দাদাকে এমনি বাসত করিয়া তুলিলাম ষে, দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবাত্ত হইলেন।

"আমি কেবলই গম্প করিতে লাগিলাম, বধ্ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ডাক্তার-মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেডাইবেন।'

"হি হি হি ! যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের মনটা দ্খিটগোচর নয়, তব্ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লাক। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্কার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ থাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসট্কু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলান 'ডাক্তার-মশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। ৰাতার যে সময় হইয়াছে।'

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডান্তার-খানায় গিয়া খানিকটা গাঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গাঁড়াব কিয়দংশ স্বিধামত অলক্ষিতে ডান্তারের গলাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গাঁড়া খাইলে মানুৰ মরে ডান্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

"ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞিং আরু গদ্গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মুমাণ্ডিক দ্ভিপাত করিয়া বলিলেন, 'তবে চলিলাম।'

"বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারনেসী শাভি পরিলাম; যতগালি গহনা সিন্দাকে তোলা ছিল সবগালি বাহির করিয়া পরিলাম; সিপিতে বড়ো করিয়া সিপার দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড়ো স্কান রাতি। ফ্ট্ফ্টে জোৎসনা। স্কাত জগতের ক্লান্ত হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জ্বই আর বেল ফ্লের গণ্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

"বাশির শব্দ যখন কমে দ্রে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অথবলর হইয়া আসিতে লাগিল, এই তর্পল্লব এবং আকাশ এবং আজ্বনকালের ঘরদ্যার লইয়া প্থিবী বখন আমার চারি দিক হইতে মারার মতো মিলাইয়া বাইতে লাগিল, তখন আমি নেত নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

"ইচ্ছা ছিল, যগন লোকে আসিরা আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিট্,কু যেন রছিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল, যখন আমার অনশ্তরান্তির বাসর-ঘরে ধাঁরে ধাঁরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিট্,কু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া ঘাইব। কোথার বাসর-ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথার! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইরা তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে! যুকের যেখানে সুখদ্বংখ ধুক্ধুক্ করিত এবং যৌবনের পার্গাড় প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফাটিত হইত, সেইখানে বেচ নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর, সেই বে অন্তিম হাসিট্রকু ওন্ঠের কাছে ফ্টাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলা কি।...

"গলপটা কেমন লাগিল।"
আমি বলিলাম, "গলপটি বেশ প্রফালকর।"

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনো আছ কি।" কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

कालदन ১२১४

# ম্বির উপায়

ফাকিরচাদ বাল্যকাল হইতেই গশ্ভীরপ্রকৃতি। বৃশ্বসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গশ্ভীর, তাহাতে বংসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মৃখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশ্মের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উচ্চদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, আতি অকপ বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডন্থল প্রচুর গোঁফদ্যাড়িতে আছেয় হওয়াতে সমস্ত মৃথের মধ্যে হাসাবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্থাী হৈমবতীর বয়স অলপ এবং তাহার মন পাথিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিন্ট। সে বিশ্কমবাব্র নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে প্রা করিয়া তাহার ত্পিত হয় না। সে একট্ঝানি হাসিখ্শি ভালোবাসে; এবং বিকচোলম্থ প্রশ্প ষেমন বায়রর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জনা বাাকুল হয়, সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ ষথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যা বেলায় ভগবদ্গীতা শ্নায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উম্লতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্র্টি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশেব নীচে হইতে ক্ষকান্তের উইল' বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘ্পুকৃতি য্বতীকে সমসত রাচি অগ্রপাত করাইয়া তবে ফ্রিক ক্ষান্ত হয়। একে নভেল পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অন্দেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দন্ডনীতির ল্বায়া অবশেষে হৈমবতীর মুধ্বের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিন্দ্র্যণ করিয়া ফ্রেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কুতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘা। পরে পরে ফাকরের এক ছেলে এক মেরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গদ্ভীরপ্রকৃতি ফাকরকেও আপিসে আপিসে কর্মেব উমেনারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জ্বটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গোল না।

তথন সে মনে করিল, 'বৃষ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিরা। একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

Ş

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলন্দের সম্ভানাদি না হওরাতে পিতার অন্রোধে এবং ন্তনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করে। এই বিবাহের পর হইতে বধাক্তমে তাহার উভর স্থীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি প্রে জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতালত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গ্রেত্র

কর্তব্যের ম্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপ্রেলর ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝি'কা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহঃ হইয়া সেও একদিন গভার রাব্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাং নাই। কখনো কখনো শুনা যার, এক বিবাহে কিরুপ স্থ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথণিওং শান্তি লাভ করিয়াছে। কৈবল দেশের কাছাকছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হর, ধরা পড়িবার ভরে আসিতে পারে না।

0

কিছুদিন ঘ্রিতে ঘ্রিতে উদাসীন ফকিরচাদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথ-পাশ্ববিতা এক বটব্ক্ষতলে বাসয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বালল, "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। দারাপ্ত ধনজন কেউ কারও নয়। কা তব কাশ্তা কস্তে প্তঃ।" বালয়া এক গান জ্বাড়িয়া দিল।—

"শোন্রে শোন্, অবোধ মন।
শোন্ সাধরে উক্তি, কিসে মৃত্তি
সেই সৃথ্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মৃত্তি-মৃত্তা কর্ অফেবষণ।
ভবের ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।"

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন ব্ৰিঃ! তবে তো সৰ্বনাশ। স্থাবার তো সংসারের অন্ধক্পে টেনে নিয়ে বাবেন। পালতে হল।"

8

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবতী এক গ্রে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গ্রুস্বামী চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ছরে চ্বিকতে দেখিরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তমি।"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃষ্ধ। সম্নাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিরা আলোতে টানিরা লইরা ফকিরের মুখের 'পরে ঝাকিরা ব্ডামান্ব বহু কন্টে বেমন করিরা পাঁথি পড়ে তেমনি করিরা ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিরা বিড়বিড় করিরা বাঁকতে লাগিল—

"এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আছল করে ফেলেছে।"

বলিয়া বৃশ্ব সন্দেহে ফকিরের শমশ্রল মুখে দুই-একবার হাত ব্লাইয়া লইল, এবং প্রকাল্যে কহিল, "বাবা মাধন!"

वला वार्का वृत्यत नाम वर्छीहत्रन।

ফকির। (সবিস্মরে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নর। পূর্বে আমার নাম বাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পার।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চি'ড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই ষে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভূলতে পারব না। বাবা, তুই কোন্ দৃঃখে সংসার ছেড়ে গোল। তোর কিসের অভাব। দৃই দ্বী; বড়োটিকে না ভালোবাসিস ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দৃঃখও নেই। শব্র মৃথে ছাই দিয়ে সাতটি কনো, একটিছেলে। আর, আমি বৃড়ো বাপ, কদিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁংকিয়া উঠিয়া কহিল, "কী সর্বনাশ। শ্নলেও যে ভয় হয়।"
এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, "নন্দ কী, দিন-দ্ই ব্শেধর
প্রভাবেই এখানে ল্কাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ
চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।'

ফকিরকে নির্ভর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেণ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে ও কেণ্টা, তুই সকলকে থবর দিয়ে আয় গে, আমার মাথন ফিরে এসেছে।"

Æ

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যপ্ত বে সন্দিশ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্চাপ্র্ব ক কেবল রসভপা করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের প্রাবকে সতেরো অক্ষর করিয়া বাসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াস্থে লোক আরাম পায়। তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না; আশ্চর্য গলপ শ্রিনয়া যথন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তথন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বড়া বাপের হাবা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতাশত হৃদরহীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাডনা খাইয়া সংশ্যীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীরের প্রতি দ্রুক্ষেপমাত না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বিসয়া বিলতে লাগিল, "আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ খবি হয়েছেন, তপিম্বী হয়েছেন— চিরটা কাল ইয়াকি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাং মহামুনি জামদিন হয়ে বসেছেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিব্পালে সহা করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িরা ভিজ্ঞাসা কবিল, "ওরে মাখন, তুই কুচ্কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্শা কর্নল কী করে।"

ক্ষকির উত্তর দিল, "যোগ অভ্যাস করে।" সকলেই বলিল, "যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।" একজন উত্তর করিল, "আশ্চর্য আর কী। শাস্তে আছে, ভীম বখন হন্মানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন কিছ্তেই তুলতে পারলেন না। সে কী করে হল। সে ভো যোগবলে।"

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফাঁকরকে বাঁলল, "বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে বেতে হচ্ছে।"

এ সম্ভাবনাটা ফাঁকরের মাধার উদর হয় নাই—হঠাৎ বঞ্জাঘাতের মতো মাঁস্তন্তেক প্রবেশ করিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বালল, "বাবা, আমি সম্র্যাসী হর্মেছি, আমি অন্তঃপর্রে চুকতে পারব না।"

ষষ্ঠীচরল পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তারা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, 'এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি।' কিন্তু বাসতায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুঞ্রের মতো তাহার পশ্চাতে ছ্র্তিবে, ইহাই কাপনা কবিয়া তাহাকে নিসত্শভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই দ্বী প্রবেশ করিল, ফাঁকর অমনি নতাশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমাদের সণতান।"

মমনি থকিরের নাকের সম্মান্তে একটা বালা-পরা হাত থঙ্গের মতো থেলিরা গোল এবং একটি কাংস্যাবিনিশিত কল্ঠে বাজিরা উঠিল, "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তই মা বললি কাকে।"

অমনি আর-একটি ক'ঠ আরও দুই সূরে উচ্চে পাড়া কাঁপাইরা ঝংকার দিরা উঠিল, "চোখের মাধা খেয়ে বর্মেছিস ' তোর মবল হয় না!"

নিজের স্থাীর নিকট হইতে এর্প চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, স্তরাং একাতে কাতর হইয়া ফাকির জোড়হস্তে কহিল, "আপনারা ভূল ব্রাছন। আমি এই আলোতে দাঁড়াছি, আমাকে একটা ঠাউরে দেখ্ন।"

প্রথমা ও শ্বিতীয়া পারে পরে কহিল, "টের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ করে গৈছে। তুমি কচি খোকা নও, আছু ন্তন জুমাও নি। তোমার দুখের দাঁত অনেক দিন তেওছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমার বম ভূলেছে বলে কি আমরা ভূলব।"

এর্প একতরফা দাম্পতা আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা বার না— কারণ, ফাঁকর একেবারে বাক্শক্তিরহিত চইরা নতাশিরে দাঁড়াইরা ছিল। এমন সমর অভাশত কোলাহল শ্নিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিরা যন্তীচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল, "এতদিন আমার ঘর নিস্তম্খ ছিল, একেবারে ট্রাম্স ছিল না। আজ্ঞা মনে হচ্ছে বটে, আমার মাধন ফিরে এসেছে।"

ফকির কবজোড়ে কহিল, "মশার, আপনার প্তবধ্দের হাত থেকে আমাকে রক্ষে কর্ন।"

ষষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একট্র অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা. মা, তোমরা এখন বাও। বাবা মাধন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছ্কতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাম্বর বিদার হইলে ফ্রকির বস্ঠীচরণকে বলিল, "মশার, আপনার পুত্র কেন ষে সংসার ত্যাগ করে গেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশার, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।"

বৃষ্ধ এমনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জ্ঞানাইয়া দিল, এমন ভন্ডতপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালো-মান্বের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বালিল, "ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।"

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জােরে ফকিরকে এমন-সকল কুংসিত কথা কখনো শ্নিতে হয় নাই। ষাহা হউক, লােকটা পাছে আবার পালায়, পাড়ার লােকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফাকির দেখিল এমান কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বাসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

> শোন্ সাধ্র উক্তি, কিসে মর্ন্তি সেই স্বৃত্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহ্নল্য গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্থান সম্পর্কের একঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফাকরের গোঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল— তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফদাড়ি নয়, ছম্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জ্বাড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিন্দাবতী গ্রুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের নাায় অত্যক্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দ্বুকর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল—প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফাঁকরকে তাহারা এমন-সকল গান ফরমাশ করিতে লাগিল আধ্নিক বড়ো বড়ো ন্তন পাঁশুতেরা যাহার কোনোর্শ আধ্যান্থিক বাাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার, নিদ্রাকালে তাহারা ফাঁকরের স্বল্পাবশিশ্ট গশ্ডম্থলে চুনকালি মাখাইরা দিল; আহারকালে কেস্বেরর পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হ্কার জল, দ্বের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিশ্ডার নীচে স্পারি রাখিয়া ভাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপারে ফাঁকরের অশ্রভেদী গাশ্ভীব ভূমিসাং করিয়া দিল।

ফকির রাগিরা ফ্রানিরা-ফাঁপিরা ঝাঁকিয়া-হাঁকিরা কিছুতেই উপদূবকারীদের মনে ভাঁতির সন্ধার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিন্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন ন্বিগ্রে অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইট্কু বলিলেই বথেন্ট হইবে বে, বন্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশাভির ন্বারা নিতান্ত নিপাঁড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহানা হৈমবতী মাঝে মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুট্মবর্নাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকোতৃকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তংকালে হৈমবতীর ন্বাভাবিক রঞ্গপ্রিয়তার সংগ্য প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্তভ্বক্ক পশ্তিতেরা স্থির করিবেন; আমরা বালতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পকীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু চনহের সম্পকীর লোকদের হাত হইতে পরিৱাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের দেনহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্রণ নিয়ন্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষার্রেষ ছিল, উভরেরই চেন্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পার। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত কবিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল দেনহবান্তিকারে পরস্পরকে জিতিবার চেন্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহ্লা, ফাঁকর লোকটা অত্যান্ত নিলিশিতস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফোঁলারা আসিতে পারিত না। লিশ্রো ভাঁর করিতে জানে না, তাহারা সাধ্বেদ নিকট অভিজ্ত হইতে শিখে নাই, এইজনা ফাঁকর শিশ্জাতির প্রতি তিলমার অন্বর ছিলেম না; তাহাদিগকে তিনি কটিপতপোর ন্যায় দেহ হইতে দ্রে বাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশ্-পপাপালে আচ্চন হইয়া বজহিস অক্ষরের ছোটোবড়ো নোটের স্বারা আদ্যোপানত সমাকীণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধেব ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতমা ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছ, তাহার সহিত বয়গ্রাণত সভাজনোচিত ব্যবহার করিত না: শ্রেশ্রিট ফাঁকরের চক্ষে অনেক সময় অপ্রর সঞ্চাব হইত এবং তাহা আনন্দাপ্তা নহে।

পরের ছেলেরা বখন নানা স্বের তাঁহাকে বাবা বাবা করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একাশ্ত ইচ্ছা হইড, কিশ্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষ্যু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

9

অবংশবে ফকির মহা চেটামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি বাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।"

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিরা উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, "জানেন আপনার দুই স্তী?"

ফকির। আজে, এখানে এসে প্রথম জানল্ম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দ্বটি মেয়ে বিবাহ-বোগ্যা।

ফকির। আজে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন, দেখতে পাচ্ছ।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন, তবে আপনার অনাথিনী দৃই স্ত্রী আদালতের আগ্রয় গ্রহণ করবেন, প্রের্ব হতে বলে রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপ্রের্মিদগের মানমর্যাদা-গাম্ভীর্যকে থাতির করে না, প্রকাশ্যে অপমান করে, এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোট্ বাহির হয়। ফকির অশুনিস্ক-লোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেণ্টা করিল— উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবর্শির, তাহার মিথ্যা গলপ রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভ্রোভ্রঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্রনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে প্নশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজন্ত গালি দিল, এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহাব উপর ষথন আটজন বালকবালিকা গাঢ় দ্নেহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গান করিয়া ধরিয়া তাহার \*বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালাস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিরা সমুস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাব, আসিয়া উপস্থিত। পাডার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দুখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহাবা তাহার সহস্র অকাটা প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমনকি, যে ধালী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই ব্যিড়কে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিব্ক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিষা তাহার দাভির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রপাত করিতে লাগিল।

ষথন দেখিল তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিষা দুই স্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশবাসত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশ্বা ঘরে রহিল।

দুই দ্বী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজাসা করিল, "কোন্ চুলোয়, ষমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

ফকির তাহা নির্দিষ্ট কবিয়া বলিতে পারিল না, স্তরাং নির্ভর হইয়া রছিল।
কিন্তু ভাবে বের্প প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বাবের প্রতি তাহার
বে বিশেষ পক্ষপাত আছে এর্প বোধ হইল না; আপাতত যে-কোনো একটা দ্বার
পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তথন আর-একটি রমণীম্তি গ্রে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফ্লে হইয়া উঠিয়া বলিল, "এ যে হৈমবতী!" নিজ্ঞের অথবা পরের স্থাকৈ দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপ্রের্থ কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মুর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল।
তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিদ্ধ দেখিরা
সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেবে হৈমবতাকৈ উপপিথত দেখিরা
ব্বিতে পারিল, উদ্ধ নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভণ্নীপতি; তখন দরাপরতন্ত
হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।"
দুই দ্বীর প্রতি অপ্যুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।"
মাখনলালের এই অসাধারণ মহন্ত ও বীরক্তে পাডার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

क्रब २३२४

#### ত্যাগ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাল্যনের প্রথম প্রণিমায় আম্রম্কুলের গণ্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। প্রকরিণীতীরের একটি প্রোতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অপ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখ্রুজ্জেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগ্রের মধ্য গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছ্র চঞ্চলভাবে কথনো তার দ্রার একগ্রুছ চুল খোপা হইতে বিশ্লিট করিয়া লইয়া আঙ্রলে জড়াইতেছে, কথনো তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠ্বং ঠ্বং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফ্রুলের মালাটা টানিয়া দ্রুপ্থানচ্যুত করিয়া তাহার ম্বের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সম্বাবেলাকার নিদ্তব্ধ ফ্রুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস বেমন একবার এ পাশ হইতে একট্য-আধট্য নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমান্তর কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু, ক্সুম সম্মুখের চন্দ্রালোক লাবিত অসীম শ্নোর মধ্যে দ্ই নেত্রক নিমান করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বিসয়া আছে। স্বামীব চাঞ্চা তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিবিয়া বাইতেছে। অবশেষে হেমনত কিছা অধীরতাবে কুস্মের দ্ই হাত নাড়া দিয়া বলিল, "কুস্ম, তুমি আছ কোথাষ। তোমাকে যেন একটা মস্ত দ্রবীন ক্ষিয়া বিস্তব ঠাহর করিয়া বিন্দ্মাত দেখা যাইবে, এমনি দ্রে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটা কাছাকাছি এসো। দেখা দেখি, কেমন চমংকার রাতি।"

কুসনুম শ্না হইতে মুখ ফিরাইয়া লইষা স্বামীর মুখেব দিকে রাখিয়া কহিল, "এই জ্যোৎস্নারাহি, এই বসন্তকাল, সমস্ত এই মুহ্তে মিধ্যা হইয়া ভাঙিয়া বাইতে পারে এমন একটা মল্য আমি জানি।"

হেমনত বলিল, "র্যাদ জান তো সেটা উচ্চারণ কবিয়া কাজ নাই। বরং এমন বাদি কোনো মন্ত্র জানা থাকে বাহাতে সপতাহের মধ্যে তিনটে চারটে ববিষাব আসে কিন্দা রাহিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত টি'কিয়া যায় তো তাহা শ্বনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কৃস্মকে আর-একট্ব টানিয়া লইতে চেণ্টা করিল। কৃস্ম সে আলিপানপাশে ধরা না দিয়া কহিল, "আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে, তুমি আমাকে যত শাহিত দাও-না কেন, আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শেলাক আওড়াইয়া হেমনত একটা রাসকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা রুম্ধ চটিজ্বতার চটাচট্ শব্দ নিকটবতী হইতেছে। হেমনেতর পিতা হরিহর মৃথ্যুক্তর পরিচিত পদশব্দ। হেমনত শশবাস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর স্বারের নিকটে আসিষা ক্রুম গর্জনে কহিল, "হেমন্ত, বউকে এখনি বাড়ি হইতে দ্রে করিয়া দাও।"

হেমনত স্থাীর মুখের দিকে চাহিল; স্থাী কিছাই বিদ্যার প্রকাশ করিল না, কেবল

95

দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইরা আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিরা আপনাকে বেন লুক্ত করিরা দিতে চেন্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিরার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারও কানে গেল না। প্থিবী এমন অসীম স্কুদর, অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইরা যায়।

ভ্যাগ

#### ন্বিতীয় পরিক্রেদ

হেমণত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্থাকৈ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য कि।"

দ্বী কহিল, "সতা।"

"এতদিন বল নাই কেন।"

"অনেকবার বলিতে চেন্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আমি বড়ো পাপিন্টা।" "তবে আজ সমসত খুলিয়া বলো।"

কুসন্ম গশ্ভীর দৃঢ় স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল— বেন অটলচরণে ধীরগাতিতে আগন্নের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দক্ষ হইতেছিল কেহ ব্রিকটে পারিল না। সমস্ত শ্রনিয়া হেমুক্ত উঠিয়া গেল।

কুস্ম ব্রাঞ্জ, যে স্বামী চালিরা গোল সে প্রামীকে আর ফিরিরা পাইবে না। কিছু আশ্চর্য মনে হইল না: এ ঘটনাও বেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অতাশ্ত সহন্ধ ভাবে উপস্থিত হইল, মনের মধ্যে এমন একটা শক্তে অসাড়ভার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল, প্ৰিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথাা এবং শ্না বলিয়া মনে হইল। এমন্কি, হেমন্তের সমুদ্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা ধরধার নিষ্ঠার ছারির মতো তাহার মনের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যান্ত একটি দাগ রাখিষা দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা— বাহার তিলমাত বিক্ষেদ এমন মুমান্তিক, বাহার মুহু,তামাত মিলন এমন নিবিভানন্দময়, बाहारक अभीभ जनगढ वीनवा भरत दव, छन्मछन्माग्डदान वाहाव जनमान कम्भना कवा বার না---সেই ভালোবাসা এই ' এইট্কুর উপর নির্ভার ! সমাজ কেমনি একট্ আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চ্র্ল হইরা একম্মি ধ্লি হইরা গেল! হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছু পরের্ব কানের কাছে বালিতেছিল, "চমংকার রাত্রি!" সে রাত্রি তো এখনো শেষ হর নাই: এখনো সেই পাপিরা ডাকিতেছে, দক্ষিপের বাতাস মুলারি कीशारेया वारेएएक, धवर स्क्रारम्ना माथलाग्छ माग्छ माग्नवीत माला वालावनवर्धी পালকের এক প্রান্তে নিলীন হইরা পড়িয়া আছে। সমস্তই মিখা। ভালোবাসা আমার অপেকাও মিখ্যাবাদিনী মিখ্যাচারিলী।

### তৃতীর পরিছেদ

পর্যাদন প্রভাতেই অনিদ্রাশান্ত হেমন্ত পাগলের মতো হইরা প্যারিলংকর ঘোষালের বাড়িতে গিরা উপস্থিত হইল। প্যারিলংকর জিজ্ঞাসা করিল, "কী হে বাণা, কী শবর।" হেমনত মনত একটা আগনুনের মতো যেন দাউদাউ করিয়া জনলিতে জনিলতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি আমাদের জ্বাতি নত্য করিয়াছ, সর্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে ইহার শান্তি ভোগ করিতে হইবে"— বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ ব্লুম্থ হইয়া আসিল।

প্যারিশংকর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আর. তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ, আমার সমারু রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত ব্লাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড়ো যত্ন, বড়ো ভালোবাসা!"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মৃহ্তেই প্যারিশংকরকে বহাতেজে ভদ্ম করিয়া দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জনলিতে লাগিল, প্যারিশংকর দিব্য স্কৃথ নিরাময় ভাবে বসিষা বহিল।

হেমনত ভানকটে বলিল, "আমি তোমার কী করিয়াছিলাম।"

প্যারিশংকর কহিল, "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমার কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল। তুমি তখন ছোটো ছিলে, তুমি হয়তো জ্ঞান না-- ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোনো। বাস্ত হইয়ো না বাপর, ইহার মধ্যে অনেক কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুবি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশ্ব ছিলে। তাহার পর পাঁচ বংসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিন্বা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তখন কলিকাতার স্কলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন. মেয়েকে যদি স্বামীগ্রহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘবে লইতে পারিবে না।' আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বালিলাম, 'দাদা, এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও।' তোমার বাপ কিছতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জ্ঞাত ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, কলিকাতার আসিরা ঘর করিলাম। এখানে আসিরাও আপদ মিটিল না। আয়ার প্রাতৃত্পত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, তোমার বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহমণের ছেলে নহি ৷— এইবার কতকটা ব্রাক্তে পারিরাছ— কিন্তু আর-একট্ সব্র করো— সমস্ত ঘটনাটি শ্নিলে খ্রিল হইবে— ইহার মধ্যে একট্র রস আছে।

"তুমি যখন কালেক্তে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাট্নেজ্ঞর বাড়িছল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাট্নেজ-মহাশায়ের বাড়িতে কুস্ম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেরেটি বড়ো স্কুদরী— কুড়ো ব্রাহ্মণ কালেক্তের ছেলেদের দ্ভিপথ হইতে তাহাকে সন্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছ্ম দ্শিকতাগ্রস্ত হইয়া পড়িরাছিল। কিন্তু ব্ডেমান্সকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেরের পক্ষে কিছ্ই শক্ত নহে। মেরেটি প্রায়ই কাপড় শ্কাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখ্যপথ হইত না। প্রস্পরের ছাত

হইতে তোমাদের কোনোর প কথাবার্তা হইত কি না সে তোমরাই জ্বান, কিন্তু মেরেটির ভাব-গতিক দেখিয়া ব্রভার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ কাজকর্মে তাহার ক্রমিক ভূল হইতে দেখা গেল এবং তপদ্বিনী গোরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলার সে ব্রভার সন্মুখেই অকারণে অপ্র্র্বাণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বৃড়া আবিষ্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সমরে অসমরে নীরব দেখাসাক্ষাং চলিয়া থাকে— এমনকি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্দ্ধান অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, 'খুড়ো, তুমি তো অনেক দিন হইতে কালী বাইবার মানস করিয়াছ — মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।'

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেরেটিকে শ্রীপতি চাট্রেচ্ছের বাসার রাখিরা তাহাকেই মেরের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিরা বলিয়া বড়ের অনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গলেপর মতো। ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শ্নিতিছি একট্র-আর্থট্র লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু, তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেথে ভালো হয়, কারণ গলেপর উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জ্বানা নাই।"

হেমনত প্যারিশংকরের এই শেষ কথাগালিতে বড়ো-একটা কান ন। দিয়া কহিল, "কুসমে এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই?"

পারিশংকর কহিল, "আপত্তি ছিল কি না বোকা ভারি শন্ত । জান তো বাপা, মেরেমান্ধের মন-- যথন 'না' বলে তথন 'হা' ব্ঝিতে হয় । প্রথমে তো দিনকতক ন্তন বাড়িতে আসিরা তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল । ভূমিও দেখিলাম, কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ : প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাতা কবিয়া তোমার পথ ভূল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কী যেন খাজিয়া বেড়াইতে : ঠিক যে প্রেসিডেশিস কালেজের রাশতা খাজিতে ভাহা বোধ হইত না, কারণ, ভদ্রলাকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতলা এবং উন্মাদ য্বকদের হাদরের পথ ছিল মাত । দেখিয়া খানিয়া আমার বড়ো দাংখ হইল । দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই বাঘাত হইতেছে এবং মেরেটিব অবন্ধাও সংকটাপার।

"একদিন কুস্মকে ডাকিয়া লইবা কহিলাম, বাছা, আমি ব্ডামান্ব, আমার কাডে লক্জা করিবার আবশাক নাই—ডুমি বাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার জো হইবাছে। আমার ইচ্ছা, তোমাদের মিলন হয়।' শনিবামাত কুস্ম একেবারে ব্ক ফাটিয়া কাদিবা উঠিল এবং ছ্টিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রার মাকে মাকে সংবাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুস্মকে ডাকিয়া, তোমার কথা পাড়িবা, কমে তাহার লক্ষা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে ব্কাইলাম বে, বিবাহ বাতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া

মিলনের আর-কোনো উপায় নাই। কুস্ম কহিল, কেমন করিয়া হইবে। আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বিলয়া চালাইয়া দিব। অনেক তকের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বিলবার আবশ্যক কী। কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিশ্তে নিম্পন্ন হইয়া গোলেই সকল দিকে স্ব্থের হইবে। বিশেষত, এ কথা যখন কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অস্থী করা।

"কুসমে ব্ৰিক কি ব্ৰিক না, আমি ব্ৰিকতে পারিলাম না। কখনো কাঁদে, কখনো চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি ষখন বলি তবে কাজ নাই তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইর্প অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম, সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপ্রে কুস্ম এমনি বাঁকিয়া দাড়াইল, তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে; বলে, 'ইহাতে কাজ নাই, জাঠামশার।' আমি বলিলাম, 'কী সর্বনাশ। সমসত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইব।' কুস্ম বলে, 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাং মৃত্যু হইয়াছে— আমাকে এখান হইতে কোপাও পাঠাইয়া দাও।' আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে 'ছলেটিব দশা কী হইবে। তাহার বহুদিনের আশা কাল প্র্ণ হইবে বলিয়া সে দ্বর্গে চড়িয়া বসিষাছে, আজ আমি হঠাং তাহাকৈ তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব। আবার তাহার পর্নদিতোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধাবেলার আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বৃড়াবয়সে স্তাইতাা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।'

"তাহার পর শ্বভলগেন শ্বভিবিবাহ সম্পন্ন হইল— আমি আমার একটা কর্তবাদার হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কী হইল তুমি জ্ঞান।"

হেমশ্ত কহিল, "আমাদের যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন।"

প্যারিশংকর কহিলেন, "দেখিলাম, তোমার ছোটো ভণ্নির বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম একটা ব্রাহমুণের জাত মারিয়াছি, কিন্তু সে কেবল কর্তবাবোধে। আবার আর-একটা ব্রাহমুণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্তবা এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমণ্ড যে শ্দ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমনত বহুকন্টে ধৈর্য সন্বরণ করিয়া কহিল, "এই-যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন ?"

প্যারিশংকর কহিলেন, "আমার যাহা কাল্ল তাহা আমি কবিয়াছি, এখন পরের পরিতান্ত স্থীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।— ওরে, হেমন্ডবাবরে জন্য বরফ দিয়া একস্লাস ভাবের হলে লইয়া আর, আর পান আনিস।"

ट्यम्ड धरे म्मीडन ऑडियात सना अल्ला ना कतिता हिनता लगा

ত্যাগ ৮৩

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের পশুমী। অথধকার রাগ্নি। পাখি ডাকিতেছে না। পুৰুষ্কারণীর ধারের কিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর দাগের মতো কোপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিপের বাতাস এই অথকারে অথধভাবে ছুরিয়া ছুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর, আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অংধকার ভেদ করিয়া কী-একটা রহস্য আবিক্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগ্তে দীপ জরালা নাই। হেমনত বাতায়নের কাছে থাটের উপরে বসিরা সম্মাথের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুস্ম ভূমিতলে দ্ই হাতে তাহার পা জড়াংয়া পায়ের উপর মাথ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় ফেন স্তাম্ভিত সমাদের মতো পির হইয়া আছে। ফেন অননত নিশীখিনীর উপর অদ্ত চিত্রকর এই একটি চির্নুদ্ধারী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে— চারি দিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক এবং তাহাব পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজাতার শব্দ হইল। হরিহর মাখাদেজ দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকৈ ঘর হইতে দার করিয়া দাও।"

কুস্ম এই শ্বর শ্নিবামাত্র একবার ম্হা্রের মতো চিরজ্ঞীবনের সাধ মিটাইরা হেমণ্ডের দুই পা শ্বিগা্ল্ডর আবেগে চাপিয়া ধরিল, চরণ চুম্বন করিয়া পারের ধ্লা মাধায় লইয়া পা ছাডিয়া দিল।

হেমণ্ড উঠিয়া গিরা পিতাকে বলিল, "আমি দ্বাীকে ত্যাগ করিব না।" হরিহব গজিরা উঠিরা কহিল, "জাত খোরাইবি?" হেমণ্ড কহিল, "আমি জাত মানি না।" "তবে তুইস্থে দ্রে হইরা বা।"

रेनमाच ১२১৯

### একরাহি

স্বরবালার সংশ্যে একত্রে পাঠশালার গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে স্বরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দ্বইঞ্জনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম, কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম ব্রিকতে পারিতাম। স্রবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বস্থমলে হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মন্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিক্ষ্ভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ থাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না— আমি কেবল জানিতাম, স্ববালা আমারই প্রভূষ স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগ্হে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরপে অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধ্রী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ দিখাইয়া একটা কোছাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু, আমি মনে মনে তাহাতে নায়াজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নালরতন ষেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া দিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জাবনের লক্ষ্য সেইর্প অত্যুক্ত ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তা জজ-আলালতের হেড্কার্ক হইব, ইসা আমি মনে-মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজ্ঞীবীদিগকে অত্যুক্ত সম্মান করিতেন— নানা উপলক্ষে মাছটা-তরকারিটা টাকাটা-সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের প্জার্চানা করিতে হইত তাহাও শিশ্বকাল হইতে আমার জানা ছিল; এইজনা আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন-কি পেয়াদাগ্লাকে পর্বদ্র হৃদয়ের মধ্যে খ্ব একটা সম্প্রমের আসন দিয়াছিলাম। ই'হারা আমাদের বাংলাদেশের প্জা দেবতা; তোঁহশ কোটির ছোটো ছোটো ন্তন সংস্করণ। বৈষয়িক সিম্প্রিলাভ সম্বশ্ধে স্বরং সিম্পিনাতা গণেশ অপেক্ষা ই'হাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর চের বেশি: স্ক্রয়ং প্রে গণেশের যাহা-কিছ্ পাওনা ছিল আজকাল ই'হারাই তাহা সমুস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দ্ভীন্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুনিধাযোগে কলিকাতার পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাঁহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধায়নের সাহায্যু পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া ব্যানিরমে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জনা হঠাং প্রাণবিসঞ্জন করা যে আশ্ আবশ্যক, এ সম্বশ্যে আমার সদেদহ ছিল না। কিন্তু, কী করিয়া উদ্ধ দ্বেসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু, তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো হুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেয়ে ছেলে,

কলিকাতার ই চড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই; স্তরাং আমাদের নিন্দা অত্যত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীরেরা বন্ধৃতা দিতেন, আর আমরা চাদার খাতা লইরা না-খাইয়া দৃপুর-রোদ্রে টো-টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাশ্তার ধারে দাড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাম্থলে গিয়া বেণি চৌকি সাজ্ঞাইতাম, দলপতির নামে কেই একটা কথা বলিলে কোমর বাধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্সীনি গারিবাল্ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং স্বোলার পিতা একমত হইয়া স্বোলার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আমি পানবো বংসর বয়াসের সময় কলিকাতায় পলাইয়া আসি, তখন স্ববালার বরস আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বরস ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, এ দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া দ্বদেশের জন্য মরিব— বাপকে বলিলাম, বিদ্যান্ত্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাব্র সহিত স্রবালার বিবাহ হইরা গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে বাসত ছিলাম, এ সংবাদ অতাতে তুচ্চ বেংধ হইল।

এন্ট্রেস্পাস করিয়াছি, ফাস্ট্ আর্ট্স্ দিব, এমন সমর পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই: মাতা এবং দ্টি ভগিনী আছেন। স্তরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সংধানে ফিরিতে হইল। বহু চেন্টার নওয়াখালি বিভাগের একটিছোটো শহরে এন্ট্রেস্ স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টারি পদ প্রাণত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপবৃত্ত কান্ধ পাইরাছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিরা এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভাবতবর্ষ অপেক্ষা আসলল এগ্জামিনের তাড়া তের বেশি। ছাচ্দিগকে গ্রামার আলেজেব্রর বহিচ্চি কোনো কথা বলিলে হেড্মাস্টার রাগ করে। মাস-দ্রোকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইরা আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিষা নানার্প কদ্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেতে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পদাং হইতে লেজ-মলা খাইয়া নতশিরে সহিন্দৃভাবে প্রাত্যহিক মাটি-ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধাাবেলায় এক-পেট জাব্না খাইতে পাইলেই সন্তৃত্য থাকে; লন্দে ঝান্দেপ আর উৎসাহ থাকে না।

অপ্নিদাহের আশুশ্বার একজন করিয়া মান্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মান্ব, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলান একটি চালার আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দুরে একটি বড়ো প্র্কেরিণীর ধারে। চারি দিকে স্থারি নারিকেল এবং মাদারেব গাছ, এবং স্কুলগ্রের প্রার গায়েই দুটা প্রকাশ্ড वृष्ध निम गाष्ट्र गारत गारत मश्लाप्त ट्रेसा छात्रा मान कतिराज्य ।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অর্নাতদ্রে। এবং তাঁহার সঞ্জে তাঁহার স্ফ্রী— আমার বালাসখী স্বরবালা—ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাব্র সংশ্য আমার আলাপ হইল। স্রবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল তাহা রামলোচনবাব্ জ্ঞানিতেন কি না জ্ঞানি না, আমিও ন্তন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং স্ক্রবালা মে কোনো কালে আমার জীবনের সংশ্য কোনোর্পে জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাব্র বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বােধ করি বর্তামান ভারতবর্ষের দ্রবক্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজনা বিশেষ চিন্তিত এবং মিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল শথের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যান্ত মৃদ্ব একট্ব চুড়ির ট্রংটাং, কাপড়ের একট্বানি ধস্থস্ এবং পায়েরও একট্বানি শব্দ শ্নিতে পাইলাম: বেশ ব্বিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কোত্হলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ কবিতেছে।

তংক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল— বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে চলচল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্কিশ্ব দুলিট। সহসা হাংপিশ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুশ্চিব দ্বারা চাপিরা ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্টন্ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই বাপা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দ্র হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইরা বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলার একট্ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে স্বেবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যন্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জনা বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তথন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খ্রিয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারট্কৃও পাইবে না। সেই শৈশবের স্রেবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শ্নিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অন্ভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্-না, স্বেবালা আয়াব কে।

উত্তর শ্নিলাম, স্ববালা আজ তোমার কেহট নয়, কিল্ডু স্ববালা তোমার কী না হইতে পারিত। সে কথা সত্য। স্রবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অম্তরণা, আমার সব চেয়ে নিকটবতী, আমার জীবনের সমস্ত স্থদ্ধখন্তাগনী হইতে পারিত— সে আজ এত দ্র, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সপ্ণেকথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিম্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছ্ব নাই হঠাং আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা-দ্য়েক ম্থম্থ মন্য পড়িয়া স্রবালাকে প্থিবীর আর-সকলের নিকট হইতে এক ম্হত্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল!

আমি মানবসমান্তে ন্তন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমান্ত ভাঙিতে আসি নাই, বংধন ছিড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদর হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গ্রেভিত্তির আড়ালে যে স্বরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এর্প চিংতা নিতাহত অসংগত এবং অনাায় তাহা হবাঁকার করি কিহতু অহবাভাবিক নতে।

এখন হইতে থার কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপ্রেবেলার ক্লাসে যখন ছাতেরা গ্নেগ্নে করিতে থাকিত, বাহিরে সমসত ঝাঁ-ঝাঁ করিত, ঈষধ উত্তাত বাতাসে নিম গাছের প্রপমন্ধারির স্থাধ বহন কবিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত জানি না— এই পর্যাপত বালিতে পারি, ভারতবর্ষের এইসমসত ভাবী আশাসপদিগের বাাকরণের শ্রম সংশোধন কবিয়া জাবিন্যাপন কবিতে ইচ্ছা করিত না।

পকুলের ছাটি হইষা গেলে আমাব বৃহৎ ঘার এবলা থাকিতে মন টি'কিত না, অথচ বোনো ভচলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহা বোধ হইত। সংখ্যাবেলার পা্করিবারি ধারে স্পাবি-নারিকেলের অর্থাহানি মমারিধানি শা্নিতে শা্নিতে ভাবিতাম, মন্যাসমাজ একটা জটিল ক্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইরা অস্থির হইরা মার।

তোমার মতো লোক স্রেবালাব ধ্বামীটি হইয়া ব্ডাব্যস পর্যালত বেশ স্থেধ থাকিতে পারিত। তুমি কিনা হইতে গোলে গাবিবাল্ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগোরে ইস্কুলের সেকেড্ মাদটার। আব, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া স্রেবালারই ধ্বামী হইবার কোনো জর্রি আবশাক ছিল না; বিবাহের প্র্ন্মত্ত পর্যালত তাহার পক্ষে স্রেবালাও বেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছ্মাত না ভাবিয়া-চিল্ডিয়া বিবাহ করিয়া, সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে বেদিন দ্ধে ধেওয়াব গধ্ধ হয় সেদিন স্বেবালাকে তিবদকার করে, বেদিন মন প্রসার থাকে সেদিন স্রেবালার জনা গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অস্তেয়ের নাই। প্রেকরিণার ধাবে বসিয়া আকাশের তাবার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাছতেশে করিয়া সন্ধায়াশন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মোকন্দমায় কিছুকালের জন্য অনাত্র গিয়াছে। আমার স্কুল-

ঘরে আমি ষেমন একলা ছিলাম সেদিন স্বেবালার ঘরেও স্বেবালা বোধ করি সেই-রুপ একা ছিল।

মনে আছে, সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছল্ল হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরুদ্ভ করিল। আকাশের ভাব-গতিক দেখিয়া হেড্মাস্টার সকাল-সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর্বিদন বিকালের দিকে ম্যুলধারে বৃষ্টি এবং সংগ্য সংগ্য ঝড় আরুদ্ভ হইল। যত রাত্র হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘ্মাইবার চেন্টা করা ব্থা। মনে পড়িল, এই দ্বোগে স্বর্বালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবৃত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি প্রুক্রিগীর পাড়ের উপর রাতিবাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাং বানেব ডাক শোনা গেল— সম্দ্র ছ্রিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। স্রবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের প্রকরিণীর পাড়— সে পর্যক্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁট্জল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরপ্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের পর্কুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে।
পাড়ের উপরে আমিও যথন উঠিলাম বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও
উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাখা, আমার মাধা হইতে পা পর্যন্ত ব্রিয়তে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমান হইয়া গেছে, কেবল হাত-পাঁচ-ছয় ম্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং প্রিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া থেছে— তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না— কিল্চু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশনও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উল্মন্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমসত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া স্বেবালা আমার কাছে আসিরা দাঁড়াইয়াছে।
আজ আমি ছাড়া স্বেবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে স্বেবালা, কোন্এক জন্মান্তর, কোন্-এক প্রাতন রহস্যাশ্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই স্যাচন্দ্রালোকিত লোকপরিপ্র্ণ প্রিবীর উপরে আমারই পাশ্বে আসিয়া সংলগ্ন
হইয়াছিল; আর, আজ কত দিন পরে সেই আলোকময় লোকময় প্থিবী ছাড়িয়া
এই ভয়ংকর জনশ্না প্রলয়াশ্ধকারের মধ্যে স্বেবালা একাকিনী আমারই পাশ্বে
আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া

ফোলয়াছিল, মৃত্যুস্তোতে সেই বিকশিত প্রশাটকৈ আমারই কাছে আনিয়া ফোলয়াছে— এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই প্রথিবীর এই প্রাশতট্বকু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃশ্তট্বকু হইতে, থসিয়া আমরা দ্বন্ধনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আস্ক। স্বামীপ্ত গৃহধনজ্ঞন লইয়া স্বেবালা চির্রাদন স্থে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইরা অননত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাতি প্রায় শেষ হইয়া আসিল— ঝড় থামিরা গেল, জ্বল নামিরা গেল— স্বেরবালা কোনো কথা না বলিরা বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিরা আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ভিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজাবিনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনস্তরাতির উদয় হইয়াছিল— আমার প্রমায়্র সমস্ত দিন-রাতির মধ্যে সেই একটিমাত রাতিই আমার তুক্ত জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

ट्यार्च ५२५५

## একটা আষাঢ়ে গল্প

দ্রে সমন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি টেক্কা এবং গোলামের বাস। দ্রির তিরি হইতে নহলা দহলা পর্যাত আরও অনেক-দর গৃহস্থ আছে, কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ; নহলা-দহলারা অন্ত্যন্ত, তাহাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু, চমংকার শৃংখলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জ্ঞাে নাই। সকলেই ধর্থানিদিন্টি-মতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়— বংশাবলিক্তমে কেবল প্র্বিতীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাং খেলা বলিয়া দ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলাফেরা, নিয়মে যাওযা-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশা হস্তে তাহাদিগকে চালনা কবিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তান নাই। চিবকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ছবির মতো। মান্ধাতাব আমল হইতে মাথার ট্রিপ অবধি পায়ের জা্তা পর্যাকত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না, সকলেই মৌন নিজীবিভাবে নিংশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিংশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখন্তী লইয়া চিং হইয়া আকাশেব দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারও কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভর নাই, নৃত্ন পথে চলিবার চেণ্টা নাই, হাসি নাই, কালা নাই, সদেদহ নাই, দিবধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি কট্পট্ করে, এই চিত্তিবং মৃতিগ্লির অশতরে সের্প কোনো-একটা জাবৈশত প্রাণীর অশানত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এক কালে এই খাঁচাগালির মধ্যে জাঁবের বসতি ছিল তখন খাঁচা দালিত এবং ভিতর হইতে পাথার শব্দ এবং গান শানা যাইত, গভীব অরণা এবং বিদহত আকাশের কথা মনে পড়িত। এখন কেবল পিঞ্জরেব সংকীপতা এবং সাশা্থলে শ্রেণী বিনাসত লোহশলাকাগালাই অন্ভব করা যায— পাখি উড়িয়াতে কি মারিষাছে কি জাঁবিশাত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পাবে।

আশ্চর্য দতব্বতা এবং শালিত। পরিপ্রেণ দ্বস্তি এবং স্লেতার। পরে ঘাটে গ্রেছ সকলই স্নেংষত, স্বিহিত— শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই, কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সম্দ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশ্ভ কোমল করতলের আঘাত কবিয়া সমসত দ্বীপকে নিদ্যাবেশে আছেল করিয়া রাখিয়াছে— পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্দিগণেতর শাশ্তিরক্ষা করিতেছে। অতি-দুর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা বার— সেখান হইতে রাগন্বেষের দ্বন্ধ-কোলাহল-সম্দ্র পার হইরা আসিতে পারে না। সেই পরপারে, সেই বিদেশে, এক দ্য়ারানীর ছেলে এক রাজপ্ত বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সম্দ্রতীরে আপন-মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে-মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিসাবের জাল ব্নিতেছে।
সেই জাল দিগ্দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কন্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহসায়াশি
সংগ্রহ করিয়া আপনার ন্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিন্ত
সম্বদ্রের তাঁরে আকাশের সাঁমায় ওই দিগন্তরোধা নাল গিরিমালার পরপারে সর্বদা
সঞ্জবণ করিয়া ফিরিতেছে— খ্রিজতে চায় কোখায় পক্ষারাজ ঘোড়া, সাপের মাধার
মানিক, পারিজাত প্রুপ, সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া বায়— কোখায় সাত
সম্ভ তেরো নদার পারে দ্রগমি দৈতাভবনে স্বক্সমন্তবা অলোকস্ক্রেরী রাজকুমারী
ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপত্তে পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠানেত সদাগরের প্রের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের প্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ঝুপ্ করিয়া বৃদ্ধি পড়ে, মেঘে অধ্যকার হইয়া থাকে— গৃহস্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সম্দ্রে দিকে চাহিয়া রাজপত্ত বলে, "মা, একটা খ্ব দ্র দেশের গদপ বলো।" মা অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহার বালাছাত এক অপ্রে দেশের অপ্রে গদপ বলিতেন, বৃদ্ধির ঝর্ঝর্ শশ্বের মধ্যে সেই গদপ শ্নিবা রাজপত্তের হ্নর উনাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের প্রে আসিফা রাজপ্রেকে কহিল, "সাঙাত পড়াশ্না তো সাপা করিয়াছি; এখন একবার দেশশ্রমণে বাহিব হাইব, ডাই বিদায় লইতে আসিলাম।" রাজাব প্রে কহিল, "আমিও তোমার সংপা বাইব।"

কোটালের পত্র কহিল, "আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে। আমিও তোমাদের সংগী।"

রাজপ্রে দ্থিনী মাকে গিলা বলিল, "মা আমি ভ্রমণ বাহির ইইতেছি— এবার তোমার দ্থেমাচনের উপায় করিয়া আসিব।"

তিন বন্ধতে বাহির হইবা পডিল।

٥

সম্দ্রে সদাগরের স্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল, তিন বন্ধ্ চড়িকা বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল, নৌকাগ্লা রাজপুতের হাদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শৃশ্ববাঁপে গিয়া এক-নোকা শৃশ্ব, চন্দনম্বাঁপে গিয়া এক-নোকা চন্দন, প্রবাল-ম্বাঁপে গিয়া এক-নোকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বংসরে গঞ্জদেত ম্গনাভি লবকা জারফলে যখন আর-চারিটি নৌকা প্রা হইল তখন সহসা একটা বিপর্যায় বড় আদিল।

সব-কটা নৌকা ভূবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধকে একটা স্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্খান্ হইয়া গেল। এই দ্বীপে তাসের টেকা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথা-নিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগ্নলাও তাহাদের পদান্বতী হইয়া যথ।নিয়মে কাল কাটায়।

8

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের স্তেপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তক উঠিল— এই-যে তিনটে লোক হঠাং একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমন্দ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে। প্রথমত ইহারা কোন্ জাতি— টেকা, সাহেব, গোলাম, না দহলা-নহলা?

দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোগ্র— ইস্কাবন, চিড়েতন, হর্তন, অথবা রহিতন?

এ-সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোর প ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অল খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে— ইহাদের মধ্যে অধিকারতে দেকেই বা বায় কোণে, কেই বা নৈখতকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দন্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে, তাহার কিছাই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এত বড়ো বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপ্রে আর-কখনো ঘটে নাই।
কিন্তু ক্ষ্ধাকাতর বিদেশী বন্ধ তিনটির এ-সকল গ্রেত্ব বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা
নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যথন দেখিল তাহাদের আহারাদি
দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান খ্রিজবার জনা টেক্কারা বিরাট
সভা আহ্বান করিল, তখন তাহাবা যে ষেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ
করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দ্বি তিরি পর্যানত অবাক। তিরি কহিল, "ভাই দ্বি, ইসাদের বাচবিচার কিছাই নাই।"

দর্মর কহিল, "ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইচাব: আমাদের অপেক্ষাও নীচ-ক্ষাতীয়।"

আহারাদি করিয়া ঠান্ডা হইয়া তিন বন্ধা দেখিল, এখানকার মান্ষগ্লো কিছ্
ন্তন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। মেন ইথাদের চিকি দরিয়া
কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতব্নিশভাবে সংলারের স্পশ্
পরিত্যাগ করিয়া দ্লিয়া দ্লিয়া বেড়াইতেছে। য়াহা-কিছ্ করিছেছে তাহা মেন আরএকজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন প্ংলাবাজির দোদ্লামান প্তৃলগ্লির মতো।
তাই কাহারও মূখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশ্য গদভীব চালে
বধানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অগচ সবস্থ ভারি অদ্ভত দেখাইতেছে।

চারি দিকে এই জীবনত নিজীবিতার প্রমগদ্ভীর রকম-সকম দেপিয়া রাজপত্তে আকাশে মুখ তুলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কোতৃকেব উচ্চ হাসাধননি তাসরাজ্যের কলরবহান রাজপথে ভাবি বিচিত্র শ্নোইল। এগানে সকলই এমনি একাশ্ত বধাহথ, এমনি পরিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি স্ক্লভীর বে, কোতৃক আপনার অকসমাং-উচ্ছবিস্ত উচ্ছ্ণখল শব্দে আপনি চকিত হইয়া, স্লান হইয়া,

নির্বাপিত হইয়া গেল— চারি দিকের লোকপ্রবাহ প্রোপেক্ষা দ্বিগণে দতৰু গদ্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পত্র এবং সদাগরের পত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপত্রকে কহিল, "ভাই সাঙাত, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর এক দন্ড নয়। এখানে আর দৃই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপাত কহিল, "না ভাই, আমার কোত্হল হইতেছে। ইহারা মান্বের মতো দেখিতে— ইহাদের মধ্যে এক-ফোটা জীবনত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিরা দেখিতে হইবে।"

Ġ

এমনি তো কিছুকাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপড়ে হওয়া, চিং হওয়া, মাধা নাড়া, ডিগ্বোজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না; বরং সকৌতুকে নিবীক্ষণ করে এবং হাসে। এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে-একটি দিগগুলজ গাদ্ভীয়া আছে ইহারা তন্ধারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেকা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত, কোটালের পুত্র এবং স্বাগরের পুত্রকে হাড়িয় মতো গলা করিয়া অবিচলিত গদ্ভীরম্থে জিজ্ঞাসা করিস, "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন।"

তিন কথা উত্তর করিল, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজোর তিন অধিনায়ক স্বানাভিভূতের মতে। বলিল, "ইচ্চা' দে বেটা কে।"

ইচ্ছা কী সোদন ব্ৰিজ না, কিন্তু ক্ৰমে ক্ৰমে ব্ৰিজ । প্ৰতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন কবিয়া না চলিয়া অমন কবিয়া চলাও সম্ভব, বেমন এ দিক আছে তেমনি ও দিকও আছে— বিদেশ হইতে তিনটে জীবনত দৃশ্যানত আসিয়া জানাইয়া দিল, বিধানের মধ্যেই মানবের সমসত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটা রাজশন্তিব প্রভাব অসপ্রভাবে অন্তব করিতে লাগিল।

ওই সেটি বেমনি অন্তব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অলপ অলপ করিয়া আন্দোলিত হইতে আরুছ্ড হইল— গতনিত প্রকাণ্ড অঞ্চারসপোর অনেকগ্লা কুডেলীর মধ্যে জাগরণ বেমন অতাতত মন্দর্গতিতে সঞ্চন করিতে থাকে সেইর্প।

নিবিকারম্ভি বিবি এতদিন কাহারও দিকে দ্খিপাত করে নাই, নিবাক্ নির্দ্ধিশনভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসদেতর অপরাহে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মতো ঘনকৃষ্ণ পক্ষা উধের উইক্ষিণ্ড করিয়া রাজ-প্তের দিকে মুখ্য নেতের কটাক্ষপাত করিল। রাজপত্ত চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কী সর্বনাশ। আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা ম্তিবিং— তাহা তো নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভ্তে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, "ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধ্বে আছে। তাহার সেই নবভাবোদদী ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল, যেন আমি এক ন্তনস্ভ জগতের প্রথম উষার প্রথম উদর দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সাথাক হইল।"

দ্বই বন্ধ্ব পরম কোত্হলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য নাকি, সাঙাত।"

সেই হতভাগিনী হর্তনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভূলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মৃহ্মাহ্ তাহার বাতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পাশের্ব শ্রেণীবন্দ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাং রাজপ্রের পাশের্ব আসিয়া দাঁড়ায়; গোলাম অবিচলিত ভাবে স্গশভীর কপ্রে বলে, "বিবি, তোমার ভূল হইল।" শ্নিয়া হর্তনের বিবির শ্বভাবত-রঞ্জ কপোল অধিকতর রক্তবর্গ হইয়া উঠে, তাহার নিনিমেষ প্রশাসত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুর উত্তর দেয়, "কিছু ভূল হয় নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।"

নবপ্রস্ফাৃটিত রমণীহৃদ্র হইতে এ কী অভ্তপূর্ব শোভা এ কী অভাবনীয় লাবণা বিস্ফাৃরিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কী স্মধ্র চাণ্ডলা, তাহার দৃৃষ্টিপাতে এ কী হৃদ্রের হিল্লোল, তাহার সমসত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি স্কাশ্ব আরতি-উচ্ছনাস উচ্ছন্সিত হইয়া উঠিতেছে।

এই নব-অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগ্লা পর্যন্ত কেমন হইয়া গেল।

এই প্রোতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবাব ডাকিয়াছে, কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর-কখনো ডাকে নাই। সম্দু চিরদিন একতান কলধ্রনিতে গান করিয়া আসিতেছে: কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলণ্য মহিমা এক স্বরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে— আজ সহসা দক্ষিণবায়্চণাল বিশ্বব্যাপী দ্বনত যৌবনতরপারাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভগীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেন্টা করিতে লাগিল।

9

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম। কোথায় গেল সেই পরিতৃষ্ট পরিপ্র্ছট স্কোলে ম্থাছবি। কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সম্দের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারও বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

ম্থে কাহারও ঈর্ষা, কাহারও অন্রাগ, কাহারও ব্যাকুলতা, কাহারও সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দ্ভি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, 'সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার শ্রী নাই— আমার চাল-চলনের মধ্যে এমন একটা মাহাম্ব্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।'

সাহেব ভাবিতেছে, 'টেকা সর্বাণা ভারি টক্টক্ করিয়া ঘাড় বাকাইয়া বেড়াইতেছে; মনে করিতেছে, উহাকে দেখিয়া বিবিগলে। বক্ ফাটিয়া মারা গেল।' বলিয়া ঈষং বক্ত হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগালি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসন্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আ মরিয়া যাই। গবিণীর এত সাজের ধ্ম কিসের জন্য গো, বাপ(। উহার রকম-সকম দেখিয়া লন্জা করে!' বলিয়া দ্বিগণ্থ প্রযন্তে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সথায়, কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভূতে বসিয়া গোপন কথাবাতী হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

য্বকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তর্মুলে পৃষ্ঠ রাখিয়া, শৃক্ষপন্তরাশির উপর পা ছড়াইয়া, অলসভাবে বসিয়া থাকে। বালা স্নাল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন-মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়— যেন কাহাকেও দেখিতে পার নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খ্যাপা য্বক দ্বেসাহসে ভব করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অন্ক্ল অবসর চালিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মৃহ্তের মতো জমে দারে বিলীন হইয়া যায়।

মাধার উপরে পাথি ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তর্পল্লব ঝর্ঝর্ মর্মর্ করে এবং সম্দের অবিলাম উচ্ছনসিত ধর্নি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদ্লামান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

b

রাজপর্ত দেখিলেন, জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্থম্ করিতেছে—কথা নাই, কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো; কেবল আপনার, মনের বাসনা সত্পাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অন্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাকাহীন হইয়া যাইতেছে: কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে, এবং অন্তানিহিত বাণীর আন্দোলনে ওন্টাধর বায়ুক্দিপত প্লাবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপত্ত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাঁশি আনো, ত্রীভেরী বাজাও, সকলে

जानमध्रवीन करता, इत् जत्तत विवि भ्वयम्बदा इटेरवन।"

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফ্ দিতে লাগিল, দ্বির তিরি ত্রীভেরী লইয়ঃ
পাড়ল। হঠাৎ এই তুম্ল আনন্দতরখেগ সেই কানাকানি, চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া
গোল।

উৎসবে নরনারী একচ মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস। কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাসো তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, লতায় বৃক্ষে, নানা ভণ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধ্র স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদ্শ্যের মধ্যে সৌন্দর্য, হ্দয়ে হ্দয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো
করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, ধাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা
আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হর্তনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমদত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দ্ব হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দ্টি চক্ষ্মন্তিত হইয়া আসিয়াছিল: হঠাৎ এক সময়ে চক্ষ্মেলিয়া দেখিল, সম্ম্থের রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অর্মান কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লানিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমসত দিন একাকী সম্দ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্দ্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলচ্ছ লুংঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ል

রাত্রে শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার স্গল্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত স্কান্ছত সহাস্য শ্রেণীবন্ধ য্বকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কন্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপ্তের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলাষিত কপ্তে মালাও উঠিল না, অভিলাষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। বাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মালা স্থালিত হইয়া তাঁহার কপ্তে পড়িয়া গেল। চিত্রবং নিস্ত্রু সভা সহস্য আনন্দোচ্ছন্ত্রাসে আলোডিত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপ্রেকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

50

সমন্ত্রপারের দ্বর্থিনী দ্বারানী সোনার তরীতে চড়িয়া প্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাং মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্বের মতো সেই অবিচ্ছিন

শান্তি এবং অপরিবর্তানীয় গাদ্ভীয়া নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদ্ধে রাগন্তেষ বিপদসম্পদ লইয়া এই নবান রাজার নবরাজাকে পরিপ্রা করিয়া তুলিল। এখন, কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ— এখন সকলে মান্ষ। এখন সকলে অলম্ঘ্য বিধান-মতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধ্ব এবং অসাধ্ব।

वावाए ১২৯৯

# জীবিত ও মৃত

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাব্দের বাড়ির বিধবা বধ্টির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই প্তও নাই। একটি ভাশ্রপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহ্কাল ধরিয়া শন্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকি কার্দাশ্বনীই তাহাকে মান্য করিষাহে। পরের ছেলে মান্য করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরও যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল ন্নেহের দাবি— কি•তৃ কেবলমাত্র স্নেহে সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল-অন্সারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধর্নটিকে শ্বিগণে ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমসত রুম্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিণ্ডন করিষা একদিন স্থাবণের রাত্রে কাদ্ম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎসপদন সতস্থ হইরা গেল— সময় জগতের আর-সর্বাই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষ্ম্ কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘডির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইষা গেল।

পাছে পর্নিসের উপদ্রব ঘটে, এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন রাহানুণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শমশান লোকালয় হইতে বহু দ্রে। প্রকরিণার ধারে একথানি কৃটিয়, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাশ্ত বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। প্রে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শ্কাইয়া গেছে। সেই শ্রুক ভলপথের এক অংশ খনন করিয়া শমশানের প্রকরিণী নিমিতি হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই প্রকরিণীকেই প্রা স্লোতিস্বনীর প্রতিনিধিস্বর্প জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতাব কাঠ আদিধার প্রতীক্ষায় চারজনে বিসায়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে, অধীব হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গ্রেচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধ্যু এবং বন্মালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাতি। থমাথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা বার না; অন্ধকার ঘরে দ্বউজনে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেণ্টাতেও জনুলিল না— যে লাওন সপো ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, "ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো স্বিধা হইত। তাড়াতাডিতে কিছুই আনা হয় নাই।"

অন্য ব্যক্তি কহিল, "আমি চট্ কবিয়া এক দৌড়ে সমুস্ত সংগ্ৰহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলারনের অভিপ্রায় ব্বিয়া বিধ্ কহিল, "মাইরি! আর. আমি ব্রীকা

এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবাতা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকৈ মনে-মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল— তাহারা যে দিবা আরামে কোথাও বিসয়া গলপ করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছ্ শব্দ নাই—কেবল প্ৰেরণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিলি এবং ভেকের ডাক শ্না যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল, বেন খাটটা ঈষং নড়িল, বেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শ্রল।

বিধ্ এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাং ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘানশ্বাস শ্না গেল। বিধ্ এবং বনমালী এক মৃহতে ঘর হইতে লক্ষ্য দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমৃত্থে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অর্থাশন্ট দুই সংগাঁ লাঠন হাতে ফিবিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবব জানে না, তথাপি সংবাদ দিল, গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে— অনতিবিলন্ধে রওনা হইবে। তখন বিধ্ এবং বনমালা কুটিরের সমসত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গ্রেচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তারা তাগে করিয়া আসার জন্য অপব দুইজনের প্রতি অভানত রাগ কবিয়া বিস্তর ভংসিনা করিতে লাগিল।

কালবিলন্দ্র না করিয়া চারজনেই শমশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ছরে ত্রিক্যা দেখিল মাতদেহ নাই, শ্নো খাট পড়িয়া আছে।

প্রকাপর মাখ চাহিয়া রহিল। যদি শাগালে লইরা গিয়া থাকে? কিন্তু আজ্ঞাদনবদ্ধি পর্যাত নাই। সংখান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিবের ম্বারের কাছে ব্যনিকটা কান্য ক্রমিয়াছিল, ভাহাতে দ্বীলোকের সদ্য এবং ক্ষান্ত প্রদিচ্ছ।

শাবদাশংকর সহজ লোক নাহ্ন, ভাঁহাকে এই ভূতের গলপ বলিলে হঠাং যে কোনো শ্রুহল পাওয়া যাইদে এমন সম্ভাবনা নাই। তথন চারজনে বিসত্ত পরামশ করিয়া পিংব কচিত যে, দাহকায়া সমাধা হইয়াছে এইর্পি হবব দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল তহোরা সংবাদ পাইল বিলম্ব দেখিয়া পানোই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কৃতিকের মধ্যে কাঠ সন্ধিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহাজে সম্পেহ উপস্থিত হইতে পারে কা কারণ্ মৃতিদেহ এমন কিছা বহাুমা্লা সাপতি নথা যে কেব ফাঁকি দিয়া গুবি ক্যিষা লইয়া ফাইবে।

### শিতীয় পরিক্রেন

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রক্ষেয় ভাবে থাকে, এবং সময়মত প্নবার মাতবং দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই— হঠাং কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যথন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুদিকৈ নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাস-মত যেখানে শরন করিয়া থাকে, মনে হইল এটা সে জারগা নহে। একবার ভাকিল দিদি'— অংধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশব্যার কথা। সেই হঠাং বক্ষের কাছে একটি বেদনা— শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অশ্নিকুশ্ডের উপরে খোকার জন্য দৃধ গরম করিতেছে— কাদন্দিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুশ্বকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতস্ম্প কালি গড়াইয়া পড়িল— কাদন্দিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রের সমস্ত অক্ষর এক মৃহ্তের্ত একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিল্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত প্থিবী হইতে এই শেষ স্মেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না, বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বৃঝি এইর্প চিরনিজন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছ্ই দেখিবার নাই, শ্নিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইর্প জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মৃত্ত ব্যার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মৃহ্তে তাহার এই দ্বলপ জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং প্রিথবীব নিকটসংস্পর্শ সে অন্ভব করিতে পারিল। একবার বিদাণ চুমকিয়া উঠিল: সম্মৃথে প্রকরিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং স্করে তর্ভোণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে প্রা তিথি উপলক্ষে এই প্রকরিণীতে আসিষা স্নান কবিষাছে, এবং মনে পড়িল, সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তথনি ভাবিল, 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমুগল হইবে। ভাঁবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমাব প্রেত্যস্থা।'

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্র শারদাশংকতে স্রক্ষিত ফদতঃপ্র হইতে এই দ্রগমি শমশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও যদি তার অনুতাফিকিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবাব লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গ্হে তাহার মৃত্যুর শেষ মৃহ্তুর্য মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহ্দুর্বতী জনশ্না অন্ধকার শমশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, 'আমি এই প্থিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকলাশ-কারিণী; আমি আমার প্রেতান্তা।'

এই কথা মনে উদয় হইবামান্তই তাহার মনে হইল, তাহার চতুদিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিল্ল হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা— যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভ্যতপূর্ব ন্তন ভাবের আবিভাবে সে উন্মন্তের মতো হইযা হঠাৎ একটা দমকা শাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শমশানের উপর দিয়া চলিল— মনে লংজা-ভয়-ভাবনার লেশমান্ত রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ প্রাণ্ড, দেহ দ্বলি হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না— মাঝে মাঝে ধানাক্ষেত্র, কোথাও বা এক-হটিই জল দাড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অলপ অলপ দেখা দিয়াছে তখন অদ্রে লোকালয়ের বাশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাথির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভর করিতে লাগিল। প্থিবীর সহিত জীবিত মন্বোর সহিত এখন তাহার কির্প ন্তন সম্পর্ক দীড়াইয়ছে সে কিছ্ জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, ম্মশানে ছিল, প্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে যেন নিজ্রে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালার তাহার পক্ষে অতি ভরংকর ম্থান বলিয়া বোধ হইল। মান্ব ভূতকে ভর করে, ভূতও মান্বকে ভর করে; মৃত্যু-নদীর দ্ই পারে দুইজনের বাস।

### তৃতীর পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাথিয়া, অম্ভূত ভাবের বশে ও রাতিজাগরণে পাগলের মতো হইরা, কাদািশ্বনীর যের্প চেহারা হইরাছিল তাহাতে মান্য তাহাকে দেখিয়া ভর পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বােধ হয় দ্রে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্য-ত্রম একটি পথিক ভদলাক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অক্ষার দেখিতে পায়।

সে আসিরা কহিল, "মা, তোমাকে ভদুকুলবধ্ বলিরা বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথার চলিয়াছ।"

কাদন্দিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাং কিছাই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রক্লবধ্র গতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে মভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তালাকে প্নেশ্চ কহিল, "চালা মা, আমি তোমাকে ঘরে পেশিছাইয়া দিই— তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে কলো।"

কাদন্দিবনী চিদতা করিতে লাগিল। শ্বশরেবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওরা যার না, বাপের বাড়ি তো নাই-- তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপর চলে। এক-এক সময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদন্দিনী লানাইতে চাহে, ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল; যোগমায়া জনাইতে চাহে, কাদন্দিনী গ্রহার ভালোবাসার যথোপযুদ্ধ প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভরে মিলন হইতে পারিলে যে এক দন্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদন্বিনী ভদুলোকটিকে কহিল, "নিশিশ্দাপুরে শ্রীপতিচর্ন্ধবাব্র বাড়ি ষাইব।" পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিশ্দাপুরে বদিও নিকটবতা নহে তথাপি তাঁহার গমা পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবসত করিয়া কাদন্বিনীকে শ্রীপতিচর্গ্বাব্র বাড়ি পেছিইয়া দিলেন।

দ্বই সইরে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একট্ বিলম্ব হইরাছিল, ভাহার পরে

वानामाम्भा উভয়ের চকে क्रमगर পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ষোগমায়া কহিল, "ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিল্তু, ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশ্রবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদন্দিনী চুপ করিয়া রহিল; অবশেষে কহিল, "ভাই, শ্বশ্রবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির এক প্রান্তে প্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল, "ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার"— ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদন্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়। গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছ্ মনে করে, এজন্য বাদত হইয়া যোগমায়া নানার্পে তাহাকে ব্ঝাইতে আরম্ভ কবিল। কিন্তু, এওই অলপ ব্ঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমদত প্রদতাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে-মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদন্দিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সংশ্য মিশিতে পারিল না-মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসন্দেধ সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সপ্যে মেলা যায় না। কাদন্দিনী যোগমায়ার মৃথের দিকে চায় এবং কাঁ যেন ভাবে—মনে করে, 'বামী এবং ঘরকল্লা লইয়া ও যেন বহু দুরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমসত কর্তব্য লইয়া ও যেন প্রথিবীব লোক, আব আমি যেন শ্ন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অন্তেত্র মধা।'

যোগমায়ায়ও কেমন কেমন লাগিল, কিছ্ই ব্ঝিতে পাবিল না। স্তীলোক রহসা সহ্য করিতে পারে না—কারণ অনিশিচতকে লইয়া কবিছু করা যায়, বাঁরছ কবা যায়, পাশিভত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকয়া করা যায় না। এইজনা স্তাঁলোক যেউ। ব্ঝিতে পারে না, হয় সেটায় অস্ভিছ বিলোপ করিয়া তাহাব সহিত কোনো সম্পর্ক বাথে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে ন্তন ম্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সাম্তাঁ গাঁড়য়া তোলে— যদি দ্ইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদন্দিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কল্থের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদন্দ্বনীর আপনাকে আপনি ভয় কবে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে— যেখানে দ্দি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদন্দ্বনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়, বাহিরে ভার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীংকার করিয়া উঠিত, এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্ছম্ করিতে থাকিত। তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িস্নুখ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জনিময়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন বেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরুভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদন্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শর্মগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহন্বারে আসিয়া কহিল, "দিদি, দিদি, তোমার দুটি পারে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তম্পশ্ডেই কাদ্দিবনীকে দ্ব করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেন্টায় তাহাকে ঠান্ডা করিয়া পাশ্ববিতী গতে স্থান দিল।

প্রদিন অসময়ে অন্তঃপ্রে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমারা তাহাকে অকস্মাৎ ভংগিনা করিতে আরম্ভ করিল, "হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক। একজন মেরেমান্য আপন শবশ্রেঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিণ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তব্ ফাইবার নাম করে না, আর তোমার মূখে যে একটি আপত্তিমাত শানি না। তোমার মনের ভাবটা কাঁ ব্যাইয়া বলো দেখি। তোমরা প্রেষ্মান্য এমনি জাতই বটে।"

বাদ্ধবিক, সাধারণ প্রীজ্ঞাতির পেরে প্রেয়ুমান্যের একটা নিবিচার পক্ষপাত আছে এক সৈজনা প্রীলোকেবাই ভাগেদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহার অথচ স্পানরী কাদিশবালি প্রতি শ্রীপতিব কর্ণা যে যথেচিত মাতাব চেয়ে কিণ্ডিং অধিক ছিল তাহার বিব্যাধ ভিনি যোগমায়ার গাচস্পশ্প্রিক শপ্ত করিতে উদ্যত হইলেও, ভাহাব ব্যবহারে ভাহাব প্রমণ পাওয়া যাইত।

তিনি মান করিতেন, নিশ্চরাই শ্বশ্রবাড়ির লোকেরা এই প্রহান। বিধবার প্রতি অনায়ে অভ্যাচার করিত, তাই নিভাগত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদ্দিনী আমার আগ্রয় লইয়াছে। যথন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কী কবিয়া ভাগে করি।' এই বিলয়া তিনি কোনোর্প সন্ধান লইতে ক্লালত ছিলেন এবং কাদ্দিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে ভাইয়ের প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার দ্বাী তাঁহার অসাড় কর্তবাব্দিধতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদন্বিনীর দ্বাদ্রেরাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গ্রের শান্তিরক্ষার পক্ষে একাণত আবশাক, তাহা তিনি বেশ ব্ঝিতে পারিলেন। অবশেষে দ্ধির করিলেন, হঠাং চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিভে গিয়া সন্ধান লইফা যাহা কর্তব্য দ্ধির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এ দিকে যোগমায়া আসিয়া কাদন্দিনীকে কহিল, "সই, এগানে তোমার আর থাকা ভালে। দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।"

কাদন্বিনী গদভীরভাবে যোগনায়াব মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "লোকের সংশ্বে আমার সম্পূর্ক কী।"

যোগমায়া কথা শহুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞিং রাগিয়া কহিল, "ভোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধ্কে কী বলিয়া আটক করিয়া বাখিব।"

কাদন্বিনী কহিল, "আমার শ্বশুরুঘর কোখার।"

যোগমায়া ভাবিল, 'আ মরণ! পোডাকপালি বলে কী।'

কাদন্দিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ প্থিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মান্য, আর আমি ছায়া। ব্রিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভর কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমশ্যল আনি— আমিও ব্রিঝরা উঠিতে পারি না, তোমাদের সপো আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু, ঈশ্বর যথন আমাদের জন্য আর-কোনো প্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তথন কাজে-কাজেই বন্ধন ছি'ড়িয়া যায় তব্ তোমাদের কাছেই ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াই।"

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগ্লা বলিয়া গেল যে, ষোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী ব্রিডে পারিল, কিল্তু আসল কথাটা ব্রিজল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রন্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাতি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুখলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মান হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।' বলিষা কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা আতাত চিতিত।

যোগমায়া অনেক ক্ষণ কেতিত্বল দমন কবিয়া ছিলেন, শধ্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শ্নিলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শ্নিবামার যোগমায়া মনে-মনে ঈষং রাগ করিলেন। ভুল েরেবা কথলোই করে না: যদি-বা করে কোনো স্বৃদ্ধি প্রেষের সেটা উল্লেখ কর। কার্বিয় হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই স্বৃত্তি। যোগমায়া কিঞিং উঞ্ভাবে কহিলেন, "কিরকম শ্নি।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে স্থালোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ দে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শ্নিলে সহজেই রাগ হইতে পাবে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শ্নিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সহকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কাঁ কথার শ্রী।"

শ্রীপতি ব্ঝাইলেন, এ পথলে কথার শ্রী লইয়া কোনোর্প তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদন্দিননী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমারা কহিলেন, "ওই শোনো। তুমি নিশ্চর একটা গোল পাকাইরা আসিরাছ।

কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শ্নিতে কী শ্নিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোনাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিকার হইত।"

নিজের কর্মপট্টতার প্রতি দ্বারি এইর্প বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যত ক্ষ্ম হইয়া বিশ্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয় পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাচি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদন্বিনীকে এই দক্তেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওরা সম্বশ্ধে দ্বামী দুৱী কাহারও মতডেদ ছিল না— কারণ, শ্রীপতির বিশ্বাস তাহার আতিথি ছম্মপরিচয়ে তাহার দ্বীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং বোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলতাাগিনী— তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বশ্ধে উভয়ের কেহই হার মানিভে চাহেন না।

উভরের ক-ঠম্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভূলিয়া গেলেন পালের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, "ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শ্রনিরা আসিলাম।"

আর-একজন দ্ড়ম্বরে বলেন্ "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।"

অধশেষে যোগমায়া জিল্পাসা করিলেন, "আচ্ছা, কাদন্দিননী করে মরিল বলো দেখি।"

ভাতিকেন কার্শাবনার কোনো একটা চিঠির তারিখের সহিত <mark>অনৈক্য বাহির</mark> কবিষা শ্রীপতির শুল্ল সম্প্রমণ কবিষা দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখেব কথা বলিলেন, উভরে হিসাব করিয়া দেখিলেন, বেদিন সম্পাবেলায় কাদন্দিনী তাহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার প্রের্বর নিনেই পড়ে। শ্নিবামার যোগমায়ার ব্কটা হঠাং কাপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হুইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের ব্যার খালিয়া গেল, একটা বাদলাব বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিরা গেল। বাহিরের অধ্যকার প্রবেশ করিয়া এক মাহাতে সম্পত ঘরটা আগাগোড়া ভরিষা গেল। কাদ্দিবনী একেবারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তথ্ন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিষাছে, বাহিরে অবিভাম ব্লিট পড়িতেছে।

কাদন্দিনী কহিল, "সই, আমি তোমার সেই কাদন্দিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

रमाध्यामा छात्र भीरकात् करिया फेठिएकनः श्रीभीएत वाकाम्फार्ट इटेन मा।

"কিশ্চু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইংগোকেও প্রান নাই, পরলোকেও প্রান নাই— প্রাা, আমি তবে কোখার বাইব।" তীরকদেঠ চাংকার করিয়া যেন এই গভাঁব বর্ষানিশাখে স্মৃত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিল্ঞাসা করিল, "ওগো, আমি তবে কোখার বাইব।"

এই বলিরা মৃত্তি দম্পতিকে অধ্যকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কার্দান্ননী আপনার স্থান ধ্ঞিতে গেল।

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

কাদন্দিনী যে কেমন করিয়া রানহিটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু, প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মণ্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসার দুর্যোগের আশেব্দার গ্রামের লোকেরা ব্যাসত হইয়া আপন আপন গৃহ' আশ্রয় করিল তখন কাদিবনী পথে বাহির হইল। শ্বশ্রবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মদত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিত্রে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে শ্বারীরা কোনোরপু বাধা দিল না। এমন সম্য স্থি খ্ব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তথন বাড়ির গৃহিণী শাবদাশংকরের দ্বী তাঁহাব বিধবা ননদের সহিত তাস থেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রমাঘরে এবং পাঁড়িত থোকা জনবেব উপশান শ্যনগৃহে বিছানায় ঘ্নাইতেছিল। কাদদিবনী সকলেব চক্ষা এতাইয়া সেই ঘবে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কাঁ ভাবিয়া শ্বশ্রবাড়ি আসিষাছিল জানি না, সে নিজেও ানে না, কেবল এইট্কু জানে যে একবার খোবাকে চক্ষা দেখিয়া গাইবার ইচ্ছা। তাহার পব কোথায় যাইবে, কাঁ হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল, রা্ন শীর্ণ থোকা হাত মাঠা কলিয়া ঘ্যাইয়। আছে। দেখিয়া উত্তপত হাদয় যেন ত্যাত্র হইয়া উঠিল— তাহার সমস্য ব লাই এইনা তাহাকে একবার বাকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আন, তাহাব পর মান পড়িন, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহাব মা সপ্য ভালোবাসে, গলপ ভালোবাসে, থেলা ভালোবসে, এতদিন আমার হাতে ভাব দিয়াই সে নিশ্চিকত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মান্য করিবার কোনো নায় পোহাইতে হয় নাই। আজু ইহাকে কে তেমন করিয়া যন্ন করিবার।

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিবিয়া অধানিচিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, জল দে।" 'আ মরিয়া বাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনও ভূলিস নাই!' তাড়াতাড়ি কু'জা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া, খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদান্দ্রনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘ্যের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কালিমার হাত হইতে জল থাইতে খোকার কিছাই আশ্চর্য বোধ হইল না। অবশ্যে কাদ্দিনী যথন বহাকালের আকাজ্ফা মিটাইয়া তাহার ম্থচ্দ্বন করিয়া তাহাকে আবার শ্যাইয়া দিল তথন ভাহার ঘ্য ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?"

कांक्या करिन, "रौ, थाका।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?"

ইহার উত্তর দিবার প্রেই একটা গোল বাধিল— ঝি এক-বাটি সাগ্র হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইযা পড়িয়া গেল। চীংকার শ্রিনয়া তাস ফেলিয়া গিয়ি ছব্টিয়া আসিলেন্ ঘরে চ্রিক্টেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইরা উঠিল—সে কাঁদিরা বিলয়া উঠিল, "কাকিমা, তুই যা।"

কাদন্বিনী অনেক দিন পরে আজ অন্তব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই প্রোতন ঘরশ্বার, সেই সম্মত, সেই থোকা, সেই দ্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবনতভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অন্তব করিয়াছিল বালাকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে; খোকার ঘরে আসিয়া ব্রিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভর পাইতেছ। এই দেখো আমি ভোমাদের সেই তেমনি আছি।"

গিয়ি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, ম্ছিতি হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভংশীব কাচে সংবাদ পাইয়া শারনাশংকরবাব্ দ্বয়ং অভঃপ্রে আসিয়া উপদ্বিত হইলেন: তিনি লোডহাদেত কাদন্দিনীকৈ কহিলেন, "ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতাশ আমার বংশের একমার ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দ্বিট দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শ্কাইয়া য়াইতেছে, উহাব বাামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা' 'কাকিমা' করে। যথন সংসার হইতে বিলায় লইয়াছ তখন এ মায়াবশ্বন ছি'ড়িয়া হাও— আমরা তোমার য়থাচিত সংকার করিব।"

তখন কাদশিবনা আব সহিতে পারিল না: তীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের ব্যুকাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বটিয়া অভি।"

বলিয়া কাঁসার বাণিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

তথন বলিল, 'এই দেখে। আমি বাঁচিয়া আছি।"

শারদাশংকর মাতির মতো দাঁড়াইরা রহিলেন; খোকা ভরে ব্যবত্ক ভাকিতে। লাগিল: দুই মাছিতা রুমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তথন কার্নাশবনী "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই—" বলিরা চীংকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিণ্ডি বাহিয়া নামিয়া অনতঃপ্রের প্রেরিগীর জালের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শ্নিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত বাত্তি বৃশ্চি পড়িতে লাগিল: তাহার প্রদিন স্কালেও বৃশ্চি পড়িতেছে, মধ্যাক্ষেও বৃশ্চিব বিবাম নাই। কাদন্বিনী মবিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

# <u>স্বৰ্ণমূগ</u>

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবতী দৃই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বৃদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভার করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাকা দিয়া তংপরিবতে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাং করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অর্বাশন্ট থাকে। জীবনসমৃদ্রে সেই কাগজ-কথানি বৈদ্যনাথের একমাত অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সম্তক্ন্যাভারগ্রহত দরিদ্র ব্রাহমণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহমণও সের্প অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহাষ্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও সম্ভূণীচন্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদর হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহু যঙ্গে ছাড় তৈরি করিতেন। রাজের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছাড়র জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘ্রাড় লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিশ্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযুব্ধে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যুয়ের অধ্যোগা, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সাঁমা থাকে না।

পাড়ার যথন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বংগীয় চন্ডীমন্ডপ ধ্মাচ্ছর হইয়া উঠিতেছে, তথন বৈদানাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখন্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্র-কাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দ্ইটি প্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গ্হিণী মোক্ষদাস্থদরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যের পে সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সের পে না হয়। ও বাড়ির বিন্ধাবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভগ্গী এবং চাল-চলনের গোরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যাজিবির শ্ব ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ, একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বগুনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উমতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হ্দয়ে নিজ শ্বশ্রের প্রতি এবং শ্বশ্রের একমাত্র প্রতে অগ্রম্থা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগ্রের কিছুই তাহার ভালো

লাগে না। সকলই অস্বিধা এবং মানহানি-জনক। শরনের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, ষাহার সাত কুলে কেছ নাই এমন একটা অনাথ চার্মাচকে-শাবরও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসক্জা দেখিলে রহানারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে। এ-সকল অভ্যুক্তির প্রতিবাদ করা প্রেবের ন্যায় কাপ্রেবজাতির পক্ষে অসম্ভব। স্তরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বাসরা দ্বিগ্ণ মনোযোগের সাহিত ছড়ি চাচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু, মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন ন্বামীর শিল্প-কার্যে বাধা দিয়া গ্হিণী তাঁহাকে অভঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যত গুম্ভীরভাবে অন্য দিকে চাহিয়া বালতেন্ "গোয়ালার দুধ করিয়া দাও।"

বৈদ্যনাথ কিয়ংক্ষণ স্তম্থ থাকিয়া নম্মভাবে বলিতেন, "দুখটা— বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।"

গ্হিণী উত্তর করিতেন, "আমান।"

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা ষাইত— গ্হিণী বৈদানাথকে ডাকিয়। বলিতেন, "আমি জানি না। যা করিতে হয় তুমি করো।"

रेवमानाथ म्लानमार्थ किखामा क्रिंतिलन, "की क्रिंतिल इटेरि ।"

স্ত্রী বলিতেন, "এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো।" বলিয়া এমন একটা ফর্ন দিতেন যাহাতে একটা রাজস্থ্যস্ক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন, "এত কি আবশাক আছে"— উত্তর শ্নিতেন, "তবে ছেলেগ্লো না খাইতে পাইযা মর্ক এবং আমিও ষাই, তাহা হইলে ছুমি একলা বসিয়া খ্ব সমতায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইর্পে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ ব্বিতে পারিলেন, ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না।
একটা-কিছ্ উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যাবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে
দ্বাশা। অতএব কুবেরের ভান্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার
করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শ্রইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "হে মা জগদন্বে, স্বপেন যদি একটা দ্বংসাধ্য রোগের পেটেণ্ট্ ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

সে রাত্রে দ্বণেন দেখিলেন, তাঁহার প্রতী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'বিধবাবিবাহ করিব' বিলয়া একান্ত পণ করিয়া বিসয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপয়্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বিলয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রদত্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বিলয়া পত্নী আপত্তি খন্ডন করিতেছেন। তাহার কী একটা চ্ডান্ড জবাব আছে বিলয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছ্বতেই মাধায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভগ্য হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন য়ে তাঁহার স্ফার বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদ্তর তংক্ষণাং মনে পড়িয়া গেল এবং সেজনা বোধ করি কিঞ্ছিৎ দুঃখিত হইলেন।

পর্নাদন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘ্রাড়ির লখ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সম্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহুতেই বিদান্তের মতো বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্যের উল্জ্বল ম্তি দেখিতে পাইলেন। সম্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহার্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর জানিতে পারিলেন, সম্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। ষ্কৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হল্পেবর্গ দেখে, তিনি সেইর্প প্থিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কম্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসক্ষা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে-মনে বিন্ধাবাসিনীকে নিমশ্রণ করিলেন।

সম্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুশ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপারস নিঃস্ত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদানাথের রুম্ধ ম্বারে নিম্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরের ছেলেগ্লো যথাসময়ে থাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফ্লায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কতা গ্হিণী কাহারও চ্কেপে নাই। নিস্তথ্যভাবে আশিনকুশেডর সম্মুখে বাসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়েব চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাশ্র নেত্রে অবিশ্রাম আশিন্মিখার প্রতিবিদ্ব পড়িয়া চোখের মণি মেন স্পর্মাণর গণে প্রাশ্ত হইল। দ্বিশ্বিপথ সায়াহের স্থাস্তপথের মতো জ্লেশত স্বর্গপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্গ-অণ্নিতে আহ্তি দেওয়ার পর একদিন সম্মাসী আশ্বাস দিল, "কাল সোনার রঙ ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে আর কাহারও ঘুম হইল না: স্ত্রীপ্রের্ধে মিলিয়া স্বর্ণপ্রেরী নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তংসদ্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্ক ও উপস্থিত হইরাছিল, কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পরের থাতিরে নিজ নিজ মত কিছ্ কিছ্ পবিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছল।

পর্যাদন আর সম্যাদীর দেখা নাই। চারি দিক হইতে সোনার বঙ ছাচিয়া গিয়া স্থাকিরণ পর্যাত অধ্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট, গ্রস্কল এবং গ্রপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্রা এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীরমধ্র স্বরে বলেন, "বৃশ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছ্দিন ক্ষাস্ত থাকো।" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে, যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহুতের জনাও আশ্বন্ত হল্প নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিণ্ডিং সম্ভূষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপ্র্বিক সাতিশয় চতুরতাব সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "কী আনিয়াছি বলো দেখি।"

স্থাী কৌত্হল গোপন করিরা উদাসীনভাবে কহিলেন "কেমন করিছা বলিব,

আমি তো আর 'জান' নহি।"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালবার করিয়া প্রথমে দড়ির গঠি অতি ধাঁরে ধাঁরে ধাঁলেলেন, তার পর ফাঁ দিয়া কাগজের ধলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খালিয়া আটাঁ শাঁরিডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গাঁহিণাঁর সম্মুখে ধরিলেন।

গ্হিণীর তংক্ষণাং বিন্ধাবাসিনীর শরনকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল; অপর্যাত্ত অবজ্ঞার হবরে কহিলেন, "আ মরে বাই! এ তোমার বৈঠকখানার রাখিরা, বাসিয়া বিসয়া নিরীক্ষণ করো গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ব বৈদানাথ ব্রবিলেন, অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্থালোকের মন জোগাইবার দ্রুহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এ দিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবন্ধায় মরিবেন; কিন্তু সেই পরমানন্দমর পরিণামের জনাই তিনি একানত বাগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাহার কোত্হল-নিব্রি হইল না।

শ্নিজেন তাঁহার সম্ভানভাগ্য ভালো, প্রেকন্যার তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপ্র্ণ হইষা উঠিবার সম্ভাবনা আছে। শ্নিরা তিনি বিশেষ প্রফাল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অনশেবে একজন গনিয়া বলিল, বংসরখনেকের মধো বদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাণ্ড না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পর্টিজপ্থি সমস্তই প্ডোইরা ফেলিবে। গণকের এইর্প নিদার্ণ পণ শ্নিরা মোক্ষদার মনে আর তিলমান্ত অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণংকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদার হইয়ছেন, কিন্তু বৈদানাথের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ধন-উপার্জানের কতকগালি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, ধেমন চায়, চাকরি, বায়বসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু, দৈবধন-উপার্জানের সের্প কোনো নির্দিন্ট উপায় নাই। এইজনা মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উংসাহ দেন এবং ভংগিনা করেন বৈদানাথ ততই কোনো দিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্খানে খাড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পাকুরে ভুব্রি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছাই স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতাশত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, প্রের্থমান্যের মাধার যে মস্ভিদ্রের পরিবর্তে এতটা গোমর থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না। বলিলেন, "একট্ নড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃণ্ডি হইবে।"

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একাশ্ত ইচ্ছাও ভাই, কিশ্তু কোন্ দিকে নড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা বে কেহ বলিয়া দের না। অভএব, দাওরার বসিরা বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এ দিকে আন্বিন মাসে দ্রোপেসব নিকটবতী হইল। চতুখীর দিন হইতেই খাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীয়া দেলে ফিরিয়া আসিতেছে। ক্রিড়তে মানকচু, কুমড়া, শহুক নারিকেল; টিনের বাস্ত্রের মধ্যে ছেলেদের জন্য জহুতা, ছাতা, কাপড়; এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স্, সাবান, নতেন গল্পের বহি এবং সহ্বাসিত নারিকেলতৈল।

মেঘমন্ত আকাশে শরতের স্থাকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাণত হইরা পড়িয়াছে; পরুপ্রায় ধান্যক্ষের থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; বর্ধাধোত সতেজ তর্পক্লব নব শীতবায়্তে সির্সির্ করিয়া উঠিতেছে— এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া, কাঁধে একটি প্যকানো চাদর ঝ্লাইয়া, ছাতি মাথায়, প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের ম্থে চলিয়াছে।

বৈদ্নাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছের্নিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গ্রের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গ্রের মিলনোংসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া স্কুন করিয়াছেন।

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানিমাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঞ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপ্র্বক গ্রেফ্তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বাসিয়া বিসয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিজ্ফলতা ক্ষরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদ্টিকে উম্বার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে অব্, এবার প্রজার সময় কী চাস বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "একটা নোকো দিয়ো, বাবা।"

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে না্ন হওয়া কিছ্ন নয়; কহিল, "আমাকেও একটা নৌকো দিযো, বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কার্কার্য পাইলে আর-কিছ্ চাহে না। বাপ বলিলেন, "আচ্চা।"

এ দিকে যথাকালে প্জার ছ্টিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খ্ড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছ্দিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, "ওগো় তোমাকে কাশী ষাইতে ইইতেছে।"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বৃঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক ক্যোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধার্ম গাঁ সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সন্গতি করিবার বৃদ্ধি করিতেছেন।

পরে শ্নিলেন, এইর্প জনপ্রতি যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে, দেখানে গ্রুন্ত-ধন মিলিবার কথা; সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উন্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

देवगुनाथ विलालन, "की সর্বনাশ। আমি कामी याইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িরা কোথাও যান নাই। গ্রহণকে কী করিরা ঘরছাড়া করিতে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ফ্রীলোকের সে সম্বন্ধে অশিক্ষিত পট্নস্থ আছে। মোক্ষদা মুখের কথার ঘরের মধ্যে যেন লক্ষার ধোঁয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী বাইবার নাম করিত না।

দিন-দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাউখণ্ড কাটিয়া, কু'দিয়া, জোড়া দিয়া, দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আটিয়া দিলেন, লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন; একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যন্ন এবং আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহা চিত্ত-চাঞ্চলা না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব, বৈদ্যনাথ সংতমীর প্রেরাতে যখন নৌকাদ্বিট লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেন্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথান্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সম্বিক বিস্মায়র কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আ<mark>রুন্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার প্রভার</mark> উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনাদ্টো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছবিড়য়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাচিনের জামা গেল, জরির টবিপ গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মন্যা দুইখানা খেলেনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রভারণা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই প্রসা বায় নাই, নিজের হাতে নিমাণ!

ছোটো ছেলে তো উধ্বশ্বিসে কাদিতে লাগিল। 'বোকা ছেলে' বালিয়া তাহাকে মোক্ষনা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভূলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, "বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পর্যাদন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু, টাকা কোথার। তাহার স্থাী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আঞ্চকালকার দিনে পাওরাই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া, চুস্বন করিয়া সাশ্রনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাদিতে লাগিলেন।

লাশীর বাড়িওয়ালা বৈদনোথের খড়েশ্বশ্রের মজেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খ্ব চড়া দামেই বিক্তম হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত ছইতেছে।

রাতে বৈদ্যনাথের গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। শ্না গ্হে শিররের কাছে প্রদীপ জ্যালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু, কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাতে যখন সমস্ত কোলাহল থামিরা গেল তথন কোথা হইতে একটা ঝন্ঝন্ শব্দ শ্নিরা বৈদ্যনাথ চমকিরা উঠিলেন। শব্দ ন্দ্ কিন্তু পরিক্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোরাধাক্ষ বসিরা বসিরা ীকা গণনা করিতেছে। বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কোত্হল হইল, এবং সেইসপো দ্রুস্র আশার সণ্ডার হইল। কম্পিত হস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এ ঘরে গেলে মনে হয়, শব্দ ও ঘর হইতে আসিতেছে; ও ঘরে গেলে মনে হয়, এ ঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এ-ঘর ও-ঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাহি দুই-তিন প্রহরের সময় যখন জগং নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিন্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মর্ভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্দিক হইতে আসিতেছে নির্ণায় হইতেছে না; ভয় হইতেছে, পাছে একবার ভূল পথ অবলম্বন করিলে গ্রুত নির্ঝারণী একেবারে আয়ন্তের অতীত হইয়া যায়। ত্যিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এ দিকে তৃঞা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে— বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষাস্নশ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাজ্ঞিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিত নেত্রে মধ্যাক্রের মর্বাল্কার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমসত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠিনুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববতী ছোটো কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষ্কৃত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন কবিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায় তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন, নীচে একটা ঘরের মতো আছে— কিণ্ডু সেই রাতের অধ্ধকারে তাহার মধ্যে নিবিচারে পা নামাইয়া দিতে সাংস করিলেন ন:। গর্তের উপর বিভানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিণ্ডু, শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ষে, ভায়ে সেংন হইতে উঠিয়া আসিলেন— অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দ্বের যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভর দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজে দিনের বেলাও শব্দ শন্না যায়। ভূত্যকে ঘরের মধ্যে চ্কিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারাশেত ঘরে চ্কিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দ্র্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহরমন্থ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। ভলের ছল্ছল্ এবং ধাতুদ্রের ঠংঠং খ্র পরিষ্কার শ্না গেল।

ভরে ভরে গতের কাছে আন্তে আন্তে মৃথ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনতি-উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্লোভ প্রবাহিত হইতেছে— অন্ধকারে আরু বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক-হাঁট্রে অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গ্রের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক ম্বুতে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজনা বাতি জন্তলাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগ্রলি দেশালাই নন্ট করিয়া অবশেষে বাতি জন্তিল।

र्पायलन, अकिं प्राणे लाहात निक्निए अकिं वृहर जीवात कनमी वीधा

রহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হর এবং শিক্লি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্ছপ্শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শ্না।

তথাপি নিজের চক্ষ্কে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছ্ই নাই। উপ্ড করিয়া ধরিলেন। কিছ্ই পড়িল না। দেখিলেন, কলসীর গলা ভাঙা। বেন এক কালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাংড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কী-একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাধা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খাজিয়া নরকঞ্চালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদার দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা; সেইখান দিরা জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার প্র্বতা যে ব্যক্তির কোন্ডীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেবে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া 'মা' বলিয়া মুম্ভ একটা মুম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন— প্রতিধর্নি যেন অতীত কালের আরও অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একতিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীরের সহিত পাতাল হইতে স্তানিত হইয়া উঠিল।

স্বাপে ভল কানা মাথিয়া বৈদ্যাথ উপরে উঠিলেন।

জনপ্র কোলাহলময় প্থিবী তাঁহার নিকটে আলোপাত মিখ্যা এবং সেই শৃত্থলবন্ধ ভান্নটের মতো শ্না বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত বাধিতে হইবে, তিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্বিত জা করিতে হইবে, জ্ঞীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাঁহার অসহা বালয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল, নদীর জ্ঞীর্ণ পাড়ের মতো ঝুপ্ করিয়া ভাঙিয়া জ্ঞালে পড়িয়া যান।

কিন্তু, তব্ সেই জিনিসপত্র বাধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াকে বাড়ির ম্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আম্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে ম্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশবাসের সহিত মনে-মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার স্থের জন্য লালায়িত হইয়াছেন — তথন আজিকার সুধ্যা স্বানেরও অগমা ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাগণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপ্রে গেলেন না। সর্বপ্রথমে ঝি তীহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইরা দিল -- ছেলেরা ছ্টিয়া আসিল, গ্রিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদানাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই প্রাসংসারে জাগিয়া উঠিকেন।

শুক্তমূথে শ্লান হাস্য লইরা, একটা ছেলেকে কোলে করিরা, একটা ছেলের হাত ধরিরা অলতঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাহির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছন বলিলেন না, তার পর মৃদ্দ স্বরে স্ত্রীকে জিল্লাসা করিলেন, "কেমন আছ।"

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

বৈদ্যনাথ নির্ত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বিবর কাছে গিয়া বলিল, "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শ্রইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল, কিল্তু দ্কানের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী-একটা যেন ছম্ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোটদুটি ক্রমশই বফ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগ্রের মধ্যে। প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে স্বার রুম্থ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। প্রান্ত প্রিবী অকাতর নিদ্রায় মণন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভণ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো দ্বংন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড়ো ছোলীট শ্ব্যা ছাডিয়া আদেত আদেত বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, "বাবা।" তথন তাহার বাবা সেখানে নাই।

অপেক্ষাকৃত ঊধর্বিশ্বে রুম্ধ ম্বারের বাহিব হইতে ডাকিল, "বাবা।" কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

প্রপ্রাথান,সারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খাঁজল কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধ্বের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাং হইল না।

ভাদ-আশ্বিন ১১১১

## রীতিমত নভেল

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধন্নিত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে তিন লক্ষ্বনসেনা, অন্য দিকে তিন সহস্র আর্যসৈনা। বন্যার মধ্যে একাকী অধ্বথবকের মতো হিন্দ্ববীরগণ সমস্ত রাগ্রি এবং সমস্ত দিন বৃন্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধন্তা ভূমিসাং হইবে এবং আজিকার ওই অস্তাচলবতী সহস্তর্নিমর সহিত হিন্দুস্থানের গোরবস্থা চির্দিনের মতো অস্ত্মিত হইবে।

'হর হর বোম্ বোম্!' পঠেক, বলিতে পার কে ওই দৃশ্ত ব্বা পার্রাঞ্জন মাত্র অন্চর লইয়া মৃত্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাতী দেবীর কর্রানক্ষিত দীশত বক্সের নাার শত্রেসনাের উপরে আসিয়া পতিত হইল ? বলিতে পার কাহার প্রতাপে এই অর্গাণত যবনসৈনা প্রচণ্ড বাত্যাহত অর্গানীর নাার বিক্ষ্ম হইরা উঠিল ? কাহার বক্সমন্তিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিন লক্ষ্ম স্লেড্কেন্ডের 'আল্লা হো আকবর' ধর্মন নিমন্দ হইরা গেল ? কাহার উদাত অসির সন্মুখে ব্যাল্ড আল্লাণ্ড মেষ্যুথের নাার শত্রুসনা মৃহ্তের মধ্যে উধ্বিশ্বাসে পলার্মপর হইল ? বলিতে পার সেগিনকার আর্শিখানের স্বাদেব সহন্তরক্সকস্পর্শে কাহার রক্তান্ত তর্গারিকে আশাবিশিদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন ? বলিতে পার কি পাঠক।

ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাণ্ডীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্বনক্ষর।

## ন্বিতীর পরিছেদ

আজ কাণ্ডীনগরে কিসের এত উৎসব। পাঠক, জান কি। হর্ম্যাশখরে জরধন্তল কেন এত চণ্ডল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কি বার্ভরে না আনশ্দভরে। ন্বারে ন্বারে কদলীতর্ ও মণ্ডলঘট, গৃহে গৃহে শৃৎস্থানি, পথে পথে দীপমালা। প্রপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণা। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎস্কু হইরা প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা প্র্বকত্ঠর জয়ধন্নি এবং বামাকত্ঠের হ্লুখর্নন একচ মিশ্রিত হইরা অল্র ডেদ করিয়া নির্নিমেষ নক্ষচলোকের দিকে উবিত হইল। নক্ষনশ্রেণী বার্বাাহত দীপমালার ন্যার কাঁপিতে লাগিল।

ওই-যে প্রমন্ত ত্রপামের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর প্রেম্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উ'হাকে চিনিয়ছ কি। উনিই আমাদের সেই প্র'পরিচিত ললিতসিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শুলু নিখন করিয়া স্বীর প্রস্কু কাঞ্চীরাজপদতলে শুলুরন্তাহ্নিত খল উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু, এত-বে জয়মন্নি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই; গবাক হইতে প্রেললনাগণ এত-বে প্রুপব্নিও করিতেছেন, সে দিকে তাঁহার দ্ক্পাত নাই। অরণাপথ দিরা যথন তৃষাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হর তথন শুক্ষ প্ররাশ তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি দ্রুক্ষেপ করেন। অধারিচিত্ত লালত-সিংহের নিকট এই অজন্ত সম্মান সেই শৃক্ত পত্রের ন্যায় নীরস লঘ্ ও অকিঞ্ছিংকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অদ্ব ধখন অন্তঃপ্রপ্রাসাদের সন্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল তখন মুহুতের জন্য সেনাপতি তাঁহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন: অদ্ব মুহুতের জন্য সতস্থ হইল: মুহুতের জন্য ললিতিসিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে ত্ষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; মুহুতের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লক্জানত নেত্র একবার চিকতের মতো তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি প্রপ্রালা থসিয়া তাঁহার সন্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তংক্ষণাং অদ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটিচ্ডায় তুলিয়া লইলেন এবং আর-একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে উধের্ব চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দ্বিপ নির্বাপিত।

### ততীয় পরিচেত্রদ

সহস্র শহরে নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেতের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্যকৈ পাষাণদুর্গের মতো হুদয়ে রক্ষা কবিষা আসিয়াছেন, গতকলা সন্ধ্যাকালে দুর্টি কালো চোথের সলন্জ সসম্ভ্রম দুন্দি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য মৃহ্যুত্ত ভূমিসাং হইষা গেছে। কিন্তু, ছিছি, সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরেব মতো রাজানতঃপারের উন্যানপ্রাচীব লব্দন করিতে হয়! ভূমিই না ভূবনবিজয়ী বীবপ্রেষ।

কিন্তু, যে উপনাস লেখে তাহার কোথাও বাধা নাই; ন্বাবীরাও ন্বারারাধ করে না, অস্থানপার্পা রমণীরাও আপতি প্রকাশ করে না, অতএব এই স্বুর্মা বসন্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণবায়্বীজিত রাজানতঃপ্রের নিভূত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক। হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা বরিলে তোমরাও অনুবতী হইতে পার— আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিরা দেখো, বকুলতলের তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মতে। ওই রমণী কে। হে পাঠক, হে পাঠিকা, তোমরা উ'হাকে জান কি। অমন রূপ কোষাও দেখিরাছ? রূপের কি কখনো বর্ণনা করা যায়। ভাষা কি কখনো কোনো মন্তবলে এমন জীবন যৌবন এবং লাবণো ভরিয়া উঠিতে পারে। হে পাঠক তোমার যদি ন্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্থার মুখ স্থাবণ করো: হে রূপ্সী পাঠিকা, যে মুবতীকে দেখিরা তুমি সন্ধ্যিনীকে বলিয়াছ 'ইহাকে কী এমন ভালো দেখিতে, ভাই। হউক স্ম্পরী, কিন্তু ভাই, তেমন শ্রী নাই' তাহার মুখ মনে করো— ওই তর্তলবর্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি। উনিই রাজকন্যা বিদ্যুক্যালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফ্ল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেছই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক-একবার অঞ্চলি আপনার স্কুলার কার্যে গৈখিলা করিতেছে; উদাসীন দৃষ্টি কোন্-এক অভিদ্রবতী চিন্তারাজ্যে প্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কী ভাবিতেছেন।

কিন্তু, হে পাঠক, সে প্রদেনর উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভ্ত হ্দরমন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যার কোন্ মর্তাদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিদ্র কৌত্হল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ওই দেখো, একটি দীর্ঘনিশ্বাস প্জার স্গন্ধি ধ্পধ্মের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইরা গেল এবং দ্ইফেটা অশ্রুলল দ্টি স্কোনল কুস্মকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খিস্যা পভিল।

এনে সময় পশ্চাং হইতে একটি প্রেষের কঠ গভীর আবেগ-ভরে কম্পিত রুম্ব স্বরে বলিয়া উঠিল, "রাজকুমারী!"

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীংকার করিয়া উঠিলেন। চারি দিক হইতে প্রহরী ছাটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তথন প্নেরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন, সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু প্রোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে-মনে কহিলেন, দেবী, তোমার নেত্ত ধখন প্রতারণা করিতে পাবে তখন সতা প্থিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্যা একটি বৃহৎ দস্দেলের অধিপতি হইয়া ললিতসিংহ অরণো বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মতো লোক এইর্প ঘটনায় কী করিত। নিশ্চর যেখানে নির্বাসিত ইইত সেখানে আর-একটা চাকরির চেণ্টা দেখিত, কিশ্বা একটা ন তন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কণ্ট ইইত সন্দেহ নাই - সে অমাভাবে। কিশ্বু, সেনাপতির মতো মহৎ লোক, যাহারা উপন্যাসে স্লভ এবং প্থিবীতে দ্র্লভ, তাহারা চাকরিও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন স্থে থাকে তখন এক নিশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে এবং মনোবাস্থা তিলমাত বার্ধ ইইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী প্থিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের ব্বে পা দিয়া আমি ইযার প্রতিশোধ লইব।" বলিয়া তৎক্ষণাং দস্যোবসায় আরম্ভ করে। এইর্প ইংরাজি কাবো পড়া যায় এবং অবশাই এ প্রথা বাজপ্তদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দসরে উপদ্রবে দেশের লোক চ্নত হইয়া উঠিল। কিন্তু, এই অসামান্য দসরের অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধ, দ্বালের আশ্রয়; কেবল, ধনী উচ্চকুলজাত সম্প্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে কালান্তক হয়।

ঘোব অরণা, স্থা অন্তপ্রায়। কিন্তু, বনচ্ছারার অকালরাত্রির আবিভাব হইরাছে।
তব্ ব্বক অপরিচিত পথে একাকী চালিতেছে। স্কুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ড,
কিন্তু তথাপি অধাবসারের বিরমে নাই। কটিদেশে যে তরবারি বন্ধ রহিরাছে, তাহারই
ভার দঃসহ বোধ হইতেছে। অরণো লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভরপ্রবণ হ্দর হরিশের
মতো চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু, তথাপি এই আসল রাত্রি এবং অক্সাত অরণোর
মধ্যে দ্যু সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্ত্রা আসিয়া দস্ত্পতিকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, বৃহৎ শিকার মিলিয়াছে। মাধার মতুষ্ট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারি।"

দস্পতি কহিলেন, "তবে এ শিকার আমার। তোরা এখানেই থাক্।"

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শ্বন্ধক পত্রের খস্খস্ শব্দ শ্নিতে পাইল। উৎক্তিত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা ব্বের মাঝখানে তীর আসিয়া বি'ধিল, পাণ্থ 'মা' বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দসত্মতি নিকটে আসিয়া জান্ব পাতিয়া নত হইয়া আহতের ম্থের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দসত্বে হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদ্ধবরে কহিল, "ললিত!"

মৃহতে দসারে হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙিয়া এক চীংকারশব্দ বাহির হইল, "রাজকুমারী!"

দসারো আসিয়া দেখিল, শিকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিপানে বন্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপ্রের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদশ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর-একদিন সন্ধ্যাকালে অরণোর মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে তো আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জনা করিয়াছে।

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

#### জয়পরাজয়

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু বে দিন কোনো ন্তন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বিসরা রাজাকে শ্নাইতেন সে দিন কণ্ঠদ্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পাড়িতেন বাহাতে তাহা সেই সম্চ গ্রের উপরিতলের বাতায়নবিতিনী অদ্শা শ্রোহীগণের কর্পপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নক্ষ্যলোকের উদ্দেশে আপনার সংগাঁতাচ্ছনাস প্রেরণ করিতেন বেখানে জ্যোতিক্ষম-ভলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শ্ভগ্রহ অদ্শা মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো ন্প্রশিক্ষনের মতন শ্না বাইত; বাসিয়া বাসিয়া মনে-মনে ভাবিতেন, সে কেমন দ্ইখানি চরণ বাহাতে সেই সোনার ন্প্র বাধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দ্ইখানি রাক্তম শ্দ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সোভাগ্য কী অন্গ্রহ কী কর্ণার মতো করিয়া প্থিবীকে দপ্র্প করে। মনের মধ্যে সেই চরণদ্টি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া ল্টাইয়া পড়িত এবং সেই ন্প্রশিক্ষনের স্বে আপনার গান বাধিত।

কিন্তু, বে ছায়া দেখিয়াছিল, যে ন্প্রে শ্নিয়াছিল, সে কাহার ছায়া, কাহার ন্প্রে, এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভন্তহুদ্রে কখনো উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্চরী যখন ঘাটে যাইত শেখরের ঘরের সম্মুখ দিরা তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সংখ্য তাহার দুটা কথা না হইরা যাইত না। তেমন নির্দ্ধন দেখিলে সে সকালে সম্ধারে শেখরের ঘরের মধ্যে গিরাও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার বে তাহার আবশাক ছিল এমনও বোধ হইত না, বদি-বা আবশাক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সমর উহারই মধ্যে একট্ বিশেষ যত্ন করিরা একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দুইটা আশ্রম্কুল পরিবার কোনো উচিত কারণ পাওরা যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। মঞ্চরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলান্ড করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্চরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিম্তু শেখর আবার আরও একট্ কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসম্ভ-মঞ্চরী বলিতেন। লোকে শ্রনিয়া বলিত, "আ সর্বনাশ!"

আবার কবির বসন্তবর্গনার মধ্যে 'মঞ্লবেঞ্লমঞ্জরী' এমনতর অন্প্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া বাইত। এমনকি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তীহার কবির এইর্প রসাধিকোর পরিচয় পাইয়া বড়োই আমোদ বোধ করিতেন— তাহা লইয়া কোড়ক করিতেন, শেখরও তাহাতে বোগ দিতেন।

রাজা হাসিরা প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসশ্তের রাজসভার গান গার।" কবি উত্তর দিতেন, "না, প্রশেমজ্ঞরীর মধ্ও খাইরা স্থাকে।" এমনি করিরা সকলেই হাসিত, আমোদ করিত: বোধ করি অস্তঃপ্রের রাজকন্যা অপরাঞ্চিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিকে। মঞ্জরী তাহাতে অসম্ভূপ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মান্বের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া বায়— খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দের। জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রক্মের জ্যোড়াতাড়া— প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাম্পনিক এবং বাস্ত্রিক।

কেবল কবি যে গানগালি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ— সেই চিরণ্ডন নর এবং চিরণ্ডন নারী, সেই অনাদি দ্বঃখ এবং অনন্ত স্ব্ধ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপ্রের রাজা হইতে দীনদ্বংখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদ্যে হৃদ্যে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একট্ব দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুদিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাপণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বিসত হইয়া উঠিত— তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শ্রনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত— এবং অনতঃপ্রের বাতায়ন হইতে কথনো কখনো একটা হায়া পড়িত, কখনো কখনো একটা নৃপ্রে শ্রা যাইত।

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিভয়ী কবি শার্দ্রবিক্রীড়িত ছলে রাজার শতবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দ্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, "এহি এহি।" কবি প্রত্যুক্তি দুম্ভারে কহিলেন, "যুম্পং দুহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে, যুন্ধ দিতে হইবে; কিন্তু, কাব্যযুন্ধ যে কির্প হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোর্প ধারণা ছিল না। তিনি অতানত চিন্তিত ও শব্দিত হইরা উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশ্মবী প্রভরীকের দীর্ঘ বিলিন্ট দেহ, স্তীক্ষা বক্ত নাসা এবং দর্পোম্থত উল্লভ মস্তক দিগ্রিনিকে অভিকত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহ,দর কবি রণক্ষেত্রে আসির। প্রবেশ করিলেন। প্রভাষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই: নগরে আর-সমুহত কাজকর্ম একেবারে কম্ব।

কবি শেখর বহুকণ্টে মুখে সহাস্য প্রফ্লেভার আয়োজন করিয়া প্রতিশ্বন্দী কবি প্রুডরীককে নমস্কার করিলেন: প্রুডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিভাগত ইণ্গিতমারে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অন্বতী ভক্তব্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। শেখর একবার অন্তঃপুরে জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন—ব্রিক্তে পারিলেন, সেখান হইতে আজ শত শত কোত্হলপ্ণ কৃষ্ণতারকার বাগ্রদ্ধি এই জনতার উপরে অজন্ত নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই উধ্বলাকে উৎক্ষিণত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন; মনেন কহিলেন, 'আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবী, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।'

ত্রী ভেরি বাজিয়া উঠিল। জয়ধর্নি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্কুবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরংপ্রভাতের শ্বু নেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভার প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

প্র-ভরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। বৃহ**ং সভা দতব্ধ** হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফাবিত করিয়া গ্রীবা ঈষং উধের্ব হেলাইয়া, বিরাটম্তি প্রুডরীক গদভীরুবরে উদয়নারায়ণের গতব পাঠ করিতে আরুদ্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগ্রের চারি দিকের ভিত্তিতে গতদ্ভে ছাদে সম্দ্রের তরপোর মতো গদভীর মদ্যে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধর্নির বেগে সমুদ্ভ জনমুদ্ভলীর বক্ষকবাট ধর্ম ধর্ম করিয়া স্পদ্দিত হইয়া উঠিল। কত কোল্লাক, কত কার্কার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতর্প ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কত দিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত ব্যক।

প্তরীক যথন শেষ করিয়া বসিলেন কিছ্ক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগ্য তাঁহার কল্ঠের প্রতিধর্মন ও সহস্র হাদয়েব নিব'াক্ বিসময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহা দ্রদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হসত তুলিয়া উচ্ছবসিত স্বরে 'সাধ্য সাধ্য' করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভব্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকর্ণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধারে ধারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকবঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অন্নি-পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সাতা যেন এইর্পভাবে চাহিয়া এমনি করিয়া তাহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁডাইযাছিলেন।

কবির দ্খি নীরবে রাজাকে জানাইল, 'আমি তোমারই। তুমি বদি বিশ্বসমক্ষে
আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা কবিতে চাও তো করো। কিন্তু—' তাহার পরে নয়ন
নত কবিলেন।

প্রভাবীক সিংহের মতো দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারি দিকে বাাধ্বেন্টিত ছরিশের মতো দাঁড়াইল। তর্ণ ব্রক, রমণীর নায় লজ্জা এবং দেনহ-কোমল মুখ্ পান্ডুবর্ণ কপোল, শরীবাংশ নিতাশত স্বল্প— দেখিলে মনে হয়, ভাবের স্পর্শমাতেই সমস্ত দেহ যন বীগার তারের মতো কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মৃথ না তৃলিয়া প্রথমে অতি মৃদ্বেরে আরশ্ভ করিলেন। প্রথম একটা শেলাক বোধহয় কেহ ভালো করিয়া শ্নিতে পাইল না। ভাহার পরে ক্রমে ক্রমে মৃথ তৃলিলেন— যেখানে দ্বিটিনিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমুহত জনতা এবং রাজসভার পাষাণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদ্রেবতী অতীতের মধ্যে বিলুক্ত হইয়া বহুদ্রেবতী অতীতের মধ্যে বিলুক্ত হইয়া বহুদ্রেবতী অতীতের মধ্যে বিলুক্ত হইয়া বহুদ্রেবতী

উধের্ব উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপ্রের্বের কথা আরশ্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুম্পবিগ্রহ, শৌর্যবীর্য, যজ্ঞদান, কত মহদন্স্টানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দ্রেম্ম্যতিবম্প দ্থিকৈ ফিরাইয়া আনিয়া রাজার ম্বের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহ্দয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে ম্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন— যেন দ্র দ্রাণ্ডর হইতে শতসহস্র প্রজার হ্দয়প্রোত ছ্টিয়া আসিয়া রাজগিতামহিদগের এই অতিপ্রাতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল— ইহার প্রত্যেক ইন্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিপ্যন করিল, চুন্দ্রন করিল, উধের্ব অন্তঃপ্রের বাতায়নসম্মুখে উথিত হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বর্পা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে দেনহার্দ্র ভিতরে ল্বিণ্ডত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, "মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।" এই বলিয়া কিন্প্তদেহে বিসিয়া পড়িলেন। তথন অগ্রজলে-অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয়া রবে আকাশ কাপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমশ্ডলীর এই উন্মন্ততাকে ধিকারপূর্ণ হাস্যের ন্বারা অবজ্ঞা করিয়া প্শুডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্ত গর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে।" সকলে এক মুহুর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অভ্নত পাণ্ডিতা প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন— বিশেবর মধ্যে বাকাই সর্বাশ্রেষ্ঠ। বাকাই সত্যা বাকাই রহায়। রহায় বিষ্কৃ মহেশ্বর বাকোর বশ, অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। রহায় চারি মুখে বাকাকে শেষ করিতে পারিতেছেন না; পঞ্চানন পাঁচ মুখে বাকোর অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুক্তিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্তের উপর শাস্ত চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ভালোক এবং সর্বলোকের মস্ভকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং প্রবশ্বে বঞ্জুনিনাদে জিল্লাসা করিলেন, "বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে।"

দর্শ ভরে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেই কোনো উত্তর দিল না তথন ধারে ধারে আসন গ্রহণ করিলেন। পশ্ভিতগণ 'সাধ্য সাধ্য' ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল; রাজা বিস্মিত ইইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপ্ল পশ্ভিতার নিকটে আপনাকে ক্ষান্ত মনে করিলেন। আজিকার মতো সভা ভণ্গ হইল।

O

পর্যদন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন— বৃদ্যাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে. তথনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথার বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণপ্রনে বাজিতেছে; একবার মনে হইল, উত্তরে গিরিগোর্ধনের শিখর হইতে ধর্নন আসিতেছে; মনে হইল, উদরাচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল, অস্তাচলের প্রান্তে বসিরা কে বিরহশোকে কাদিতেছে; মনে হইল, বম্বার প্রত্যেক তরণা হইতে বাণি বাজিরা উঠিল; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাণির ছিদ্র— অবশেষে কুঞ্জে কুজে, পথে ঘাটে, ফ্বল ফলে, জলে স্থলে, উক্তে নীচে, অস্তরে বাহিরে বাণি সর্বাত বাজিতে লাগিল— বাণি কী বালতেছে তাহা কেহ ব্বিতে পারিল না এবং বাণির উত্তরে হ্দর কী বালতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দ্টি চক্ষ্ ভরিরা অগ্র্যুক্ত জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকস্কার শ্যামস্থিম মরণের আকাশ্দার সমুদ্ধ প্রাণ যেন উৎক্ষিত হইয়া উঠিল।

সভা ভূলিরা, রাজা ভূলিরা, আয়পক প্রতিপক্ষ ভূলিরা, বশ-অপবশ জরপরাজয় উত্তরপ্রভাবর সমসত ভূলিরা, শেখর আপনার নির্দ্ধন হৃদয়কুজের মধ্যে বেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্মরী মানসী মার্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দ্টি কমলচরণের ন্প্রেধননি। কবি বখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বাঁসয়া পড়িলেন তখন একটি অনিব্দনীর মাধ্বে, একটি বৃহৎ ব্যাশ্ত বিরহব্যাকুলতার সভাগ্রহ পরিপ্র্ণ হইয়া রহিল—কেহ সাধ্বাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিণ্ডিং উপশম হইলে প্রভরীক সিংহাসনসক্ষ্থে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া চারি দিকে দ্ন্তিপাত করিলেন এবং শিষাদের প্রতি চাহিয়া ঈষং হাস্য করিয়া প্রেরায় প্রশন করিলেন, "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে।" বলিয়া অসামান্য পাশ্ভিত্য বিস্তাব করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধানিযোগ, এবং বৃদ্দাবন দুই দ্রার মধ্যবতী বিদ্দা। ইড়া, সাধ্যকা, পিপালা, নাভিপালা, হৃংপালা, ব্রহারন্তর, সমসত আনিরা ফেলিলেন। 'রা' অথেই বা কী, 'ধা' অথেই বা কী, কৃষ্ণ শন্দের 'ক' হইতে মাধানা পা পর্যানত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থা হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার ব্রাইলেন, কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অণিন: একবার ব্রাইলেন, কৃষ্ণ বিদ্দা এবং রাধিকা বড়্দার্শন; তাহার পরে ব্রাইলেন, কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তরপ্রভাৱ, কৃষ্ণ ভারলাভ।

এই বলিয়া রাজ্ঞার দিকে, পশ্চিতদের দিকে এবং অবশেষে তীর হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পশ্লেষবীক বসিলেন।

রাজা প্রত্বীকের আশ্চর্য ক্ষমতার মুখ্য হইরা গেলেন, পশ্ডিতদের বিক্ষরের সীমা রহিল না এবং কৃষরাধার নব নব বাাখায় বাঁশির গান, বম্নার কলোল, প্রেমের মোহ একেবারে দ্র হইরা গেল: বেন প্থিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সব্দ রঙট্কু মুছিয়া লইরা আগাগোড়া পবিত্র গোমায় লেপন করিরা গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন; ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সে দিন সভা ভশা হইল।

পর্বাদন প্র্ণেডরীক বাসত এবং সমসত, দ্বিবাসত এবং দ্বিসমস্তক, ব্স্তু, তার্কা, সোর, চক্ক, পদ্ম, কারুপদ, আদম্প্রর, মধ্যোত্তর, অন্তোন্তর, বাক্যোত্তর, দেলাকোন্তর, বচনগ্রুত, মারাচ্যুতক, চ্যুতদন্তাক্ষর, অর্থাগ্যুত, স্তুতিনিন্দা, অপহ্যুতি, শর্ম্থাপশ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অশ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শ্র্নিয়া সভাস্ম্থ লোক বিসময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল— তাহা সুথে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত। আন্ধ্র তাহারা প্রপণ্ট ব্রিথতে পারিল, তাহাতে কোনো গ্রণপনা নাই; যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না— নহিলে কথাগুলো বিশেষ ন্তনও নহে দুরুহও নহে, তাহাতে প্থিবীর লোকের ন্তন একটা শিক্ষাও হয় না স্বিষাও হয় না। কিন্তু, আন্ধ্র ষাহা শ্নিল তাহা অন্তত ব্যাপার, কাল যাহা শ্নির্যাছিল তাহাতেও বিদতর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। প্রভরীকের পাশ্চিতা ও নৈপ্রোর নিকট তাহাদের আপনার কবিত্তিক নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মংসাপ্রেচ্ছর তাড়নায় জলের মধ্যে যে গ্রুড় আন্দোলন চলিতে থাকে, স্বোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাহার চতুদিকিবতী সভাস্থ জনের মনের ভাব হাদরের মধ্যে ব্রিখতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কাঁদর প্রতি তাঁর দ্খিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, 'আজ নির্বন্তর হইরা থাকিলে চালিবে না, তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।'

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কেবল এই ক'টি কথা বালিলেন, "বালিপালি, শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শ্না করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অম্তণিপাসী ভাষাদের কী গতি হইবে।" মুখ ঈষং উপরে তুলিয়া কর্ণ ম্বরে বলিলেন, যেন ম্বেতভূজা বালিপোণি নতন্বনে রাজানতঃপুরে জালায়নসম্মুখ দাঁড়াইয়া আছেন।

তথন পর্শুতরীক সশালে হাস্য কবিলেন, এবং শেখর-শব্দের শেষ দ্ই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনগলি শেলাক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, "পদ্মবনের সহিত খরের কী সম্পর্ক এবং সংগীতের বিস্তর চর্চা সত্ত্বে উক্ত প্রাণী কির্পু ফললাভ করিয়াছে। আর, সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো পর্শুতরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে, এ দেশে তাঁহাকে খরবাহন করিয়া অপ্যান করা হইতেছে।"

পশ্চিতেরা এই প্রত্যান্তরে উচ্চান্তরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও ভাহাতে বোগ দিল— তাঁহাদের দেখাদেখি সভাসন্থে সমস্ত লোক, যাহারা ব্ঝিল এবং না-ব্রিজা, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যন্তরের প্রত্যাশার রাজ্য তাঁহার কবিসখাকে বারবার অংকুশের ন্যার তাঁক্য দ্ভির ম্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু, শেখর তাহার প্রতি কিছুমার মনোবোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে-মনে অত্যান্ত রুক্ট হইরা সিংহাসন হইতে নামিরা আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মৃক্তার মালা খুলিয়া প্রুডরীকের গলার পরাইয়া দিলেন—সভাগ্থ সকলেই 'ধনা ধনা' করিতে লাগিল। অন্তঃপ্রে হইতে এক কালে অনেকগ্রিল বলয় কণ্কণ নুপ্রের শব্দ শ্বনা গেল— তাহাই শ্বনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধারে ধারৈ সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

Œ

কৃষ্ণচতুদশীর রাতি। ঘন অন্ধকার। ফ্লের গণ্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ব-বংধ্র ন্যায় মৃত্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাউমণ্ড হইতে শেশর আপনার পর্বিগর্মল পাড়িরা সম্মুখে স্ত্পাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগ্রিল প্রক করিয়া রাখিয়াছেন। অনেক দিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগর্মল রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভূলিয়া গিয়াছিলেন। সেগর্মল উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আঞ্চ তাহার কাছে ইহা সমস্তই অকিণ্ডিংকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত জীবনের এই কি সন্তর। কতকগ্লা কথা এবং ছম্ম এবং মিল!" ইহার মধ্যে বে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বসংগীতের প্রতিধানি, তাঁহার হ্দরের কোনো গভাঁর আত্মপ্রকাশ নিবন্ধ হইয়া আছে— আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগাঁর মুখে ষেমন কোনো খাদাই রুচে না তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা-কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈতাঁ, লোকের খ্যাতি, হ্দরের দ্রাশা, কম্পনার কুহক— আজ অধ্বক্রে রাত্রে সমস্তই শ্ন্য বিভ্নবনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তথন একটি একটি করিয়া তাঁহার পাঁধি ছি'ড়িয়া সম্মাধের জালত অণনভাশেও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাং একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বড়ো বড়ো বাজারা অত্যমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন— আজ আমার এ কাবামেধযজ্ঞ।" কিন্তু, তথনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। "অত্যমেধের অত্য বখন সর্বান্ত বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তথনি অত্যমেধ হয়— আমার কবিষ্ব যেদিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেইদিন কাবামেধ করিতে বসিয়াছি— আরও বহাদিন পরে করিলেই ভালো হইত।"

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগালিই অন্নিতে সমপণ করিলেন। আগনে ধ্ ধ্ করিয়া জনিলয়া উঠিলে কবি সবেগে দ্ই শ্না হস্ত শ্নো নিজেপ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, হে স্ন্দরী অন্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহ্তি দিল্লা আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদরের মধ্যে জনিলতেছিলে, হে মোহিনী বহির্পিণী, বদি সোনা হইতাম তো উস্জবল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুক্ত তুল, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাহি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খ্লিরা দিলেন। তিনি
শ্বে যে ফ্ল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।
স্বগ্রিল সাদা ফ্ল— জ্বই বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই ম্ঠা ম্ঠা লইয়া নির্মল
বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারি দিকে প্রদীপ জন্মলাইলেন।

তাহার পর মধ্বর সংশ্য একটা উল্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমন্থে পান করিলেন এবং ধীরে ধীরে আপনার শ্যায় গিয়া শ্য়ন করিলেন। শ্রীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

ন্পরে বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সংগ্যে কেশগ্রেছের একটা স্গাধ ঘরে প্রবেশ কবিল।

কবি নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, "দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এত দিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।"

একটি সমধ্যে কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষ্ম মেলিলেন; দেখিলেন শ্যার সম্মুখে এক অপর্প রমণীম্তি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুল নেত্রে স্পন্থ করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাঁহার হৃদরের সেই ছারামন্ত্রী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, "রাজা তোমার স্বিচার করেন নাই। তোমারই জর হইরাছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরান্ধিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত প্রশাসালা খ্লিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শ্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

কার্তিক ১২৯৯

# কাব, লিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বরসের ছোটো মেরে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। প্থিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বংসর কাল্ ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মৃহুত মৌনভাবে নাট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মূখ বংধ করিয়া দের, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমিন অন্বাভাবিক দেখিতে হয় বে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঞ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছ্ উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলার আমার নভেলের সংতদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?"

আমি প্থিবীতে ভাষার বিভিন্নত। সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রেই সে ম্বিতীয় প্রসংগ্য উপনীত হইল। "দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শা্ড দিয়ে জল ফেলে, তাই ব্লিট হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়।"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, "মিনি, তুই ভোলার সংশো খেলা কর্গে যা। আমার এখন কাজ আছে।"

সে তথন আমার লিখিবার টেবিলের পাশ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁট্ এবং হাত লইয়া অতিদুত উচ্চারণে আগড়ুম-বাগড়ুম খেলিতে আরুল্ড করিরা দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তথন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্তে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিন্দাবতী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাং মিনি আগড়ুম-বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জ্ঞানালার ধারে ছ্রিটয়া গেল এবং চীংকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা।"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পার্গাড় মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদ্ই-চার আঙ্রের বান্ধ, এক লন্বা কাব্লিওয়ালা মৃদ্মন্দ গমনে পথ দিয়া ষাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্বের কির্প ভাবোদয় হইল বলা শন্ত, তাহাকে উধ্ব-ধ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আগিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সম্তদশ পরিছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীংকারে যেমনি কাব্লিওয়ালা হাসিয়া মৃথ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে উধ্ব নাসে অন্তঃপ্রের দেভি দিল, তাহার অরে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্থ বিশ্বাসের মতো ছিল বে, ওই ঝ্লিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দ্বটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া ষ্টেতে পারে।

এ দিকে কার্নিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—
আমি ভাবিলাম, র্যাদচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন
তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো
হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাব, তোমার লড়কী কোথায় গেল।"

আমি মিনির অম্লক ভর ভাঙাইরা দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপ্রে হইতে ডাকাইরা আনিলাম—সে আমার গা ঘেষিয়া কাব্লির মৃথ এবং ঝ্লির দিকে সন্দিশ নেককেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাব্লি ঝ্লির মধ্য হইতে কিস্মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগ্ণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁট্র কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছ্বদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দ্বিহতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেণ্ডির উপর বসিয়া অনগাল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাব্বলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যম্থে শ্বিনতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসংগক্তমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাংলায় বাস্ত করিতেছে। মিনির পণ্ডবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কথনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্র্ম আঁচল বাদাম-কিস্মিসে পরিপ্রাণ আমি কাব্বলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।" বিলয়া পকেট হইতে একটা আধ্বলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধ্বলি গ্রহণ করিয়া ঝ্লিতে প্রিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধ্রিলিটি লইয়া <mark>যোলো-আনা গোলবোগ</mark> বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভংশিনার প্ররে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধ্লি কোথায় পেলি।"

মিনি বলিতেছে, "কাব্লিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাব্লিওয়ালার কাছ হইতে আধ্বলি তুই কেন নিতে গোলি।"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।" আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসম বিপদ হইতে উন্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গোলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাব্রলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রতাহ আসিরা পেস্তাবাদাম ঘ্র দিরা মিনির ক্র্দ্র ল্বেশ হ্দরট্কু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধর মধ্যে গ্রিটকতক বাঁধা কথা এবং ঠাটা প্রচলিত আছে— বথা রহমতকে দেখিবামার আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিল্ঞাসা করিত, "কাব্লি-ওরালা, ও কাব্লিওরালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।" রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দ্র বোগ করিরা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁত।"

অর্থাং, তাহার বর্ণার ভিতরে বে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের স্ক্রা মর্ম। থ্ব যে বেশি স্ক্রা তাহা বলা বার না, তথাপি এই পরিহাসে উভরেই বেশ একট্ কোতুক অনুভব করিত—এবং শরংকালের প্রভাতে একটি বরুস্ক এবং একটি অপ্রাণ্ডবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খৌশী, তোমি সস্ক্রবাড়ি কখুনু বাবে না!"

বাঙালির ঘরের মেরে আজশ্মকাল "বশ্রবাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেরেকে শ্বশ্রবাড়ি সম্বশ্যে সঞ্জান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজনা রহমতের অনুরোধটা সে পরিম্কার ব্বিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জ্বাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতাশত তাহার প্রভাববির্ম্থ—সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তাম শ্বশ্রবাড়ি যাবে?"

রহমত কালপনিক শ্বন্রের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুন্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সস্ত্রেক মারবে।"

শ্রনিয়া মিনি শ্বশ্র-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দ্রবন্ধা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শ্র শরংকাল। প্রাচীনকালে এই সমরেই রাজারা দিশ্বিজরে বাহির হইতেন।
আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও বাই নাই, কিন্তু সেইজনাই আমার মনটা
প্থিবীময় ঘ্রিয়া বেড়ার। আমি বেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের
প্থিবীর জন্য আমার সর্বাদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শ্নিলেই অমান
আমার চিত্ত ছ্টিয়া বার, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমান নদী-পর্বত-অর্প্রের
মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদর হয় এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জ্বীবনবাচার
কথা কম্পনার জাগিয়া উঠে।

এ দিকে আবার আমি এমনি উল্ভিক্ষপ্রকৃতি বে, আমার কোপট্ট ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গোলে মাধার বন্ধাঘাত হয়। এইজনা সকালবেলার আমার ছোটো ঘরে টোনলের সামনে বসিরা এই কাব্লির সলো গলপ করিয়া আমার অনেকটা প্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বংধ্র দুর্গমি দশ্ধ রন্ধবর্গ উচ্চ গিরিপ্রেলী, মধ্যে সংকীর্ণ মর্পথ, বোঝাই-করা উন্দোর শ্রেণী চলিরাছে; পার্গড়-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহনা উটের 'পরে, কেহনা পদরকে, কাহারও হাতে বর্লা, কাহারও হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বংদক্ত—কাব্লি মেঘমশ্যুদ্ধরে ভাঙা বাংলার স্বদেশের গলপ করিত আর এই ছবি আমার চোধের সন্মুখ দিয়া চলিরা যাইত।

মিনির মা অত্যান্ত শান্দিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শ্নিলেই তাঁহার মনে হয়, প্রিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছ্টিয়া আসিতেছে। এই প্রিবীটা ষে সর্বাহই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ মাালেরিয়া শয়োপোকা আর্সোলা এবং গোরার ন্বারা পরিপ্র্ণ, এতাদ্ব (খ্ব বেশি দিন নহে) প্রিবীতে বাস করিয়াও সে বিভাষিকা তাঁহার মন হইতে শ্রে হইয়া বায় নাই।

রহমত কাব্লিওয়ালা সন্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেন্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গ্রুটিকতক প্রশন করিলেন, "কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাব্লদেশে কি দাসব্যবসায় প্রচলিত নাই। একজন প্রকাশ্ড কাব্লির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব।"

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাসা। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার দ্বীর মনে ভর রহিয়া গেল। কিন্তু, তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বংসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমশ্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো বাসত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিল্তু তব্ একবার মিনিকে দর্শনি দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়য়ন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না সে দিন দেখি, সম্বার সময় আসিয়াছে; অল্যকারে ঘরের কোলে সেই ঢিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পয়, সেই ঝোলাঝালিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাং মনের ভিতরে একটা আশাক্ষা উপস্থিত হয়। কিল্তু, যথন দেখি মিনি 'কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা' করিয়া হাসিতে হাসিতে ছ্টিয়া আসে এবং দ্ই অসমবয়সী বন্ধ্র মধ্যে প্রোতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তথন সমস্ত হ্লয় প্রস্রা হইয়া উঠে।

এক দিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রফ্শাট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার প্রে আজ দিন-দুইতিন হইতে শতিটা খ্র কন্কনে হইয়া উঠিযাছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদুটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উন্তপট্কু বেশ মধ্র বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে— মাথায়-গলাব-ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ত্তমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় জারি একটা গোল শ্না গেল।

চাহিরা দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওযালা বাঁদিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌত্হলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রশ্যে রন্ধচিক এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারা-ওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শ্নিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপ্রেী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিং ধারিত— মিধ্যাপ্র্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছ্বির বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিধ্যাবাদীর উদ্দেশে নানার্প অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সমরে 'কাব্লিওরালা, ও কাব্লিওরালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মৃখ মৃহ্তের মধ্যে কোতুকহাস্যে প্রফ্রেল হইরা উঠিল। তাহার স্ক্রেথ আন্ধ ঝ্লিছিল না, স্তরাং ঝ্লি সম্বশ্যে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশ্রবাড়ি যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই বাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, "সস্রাকে মারিতাম, কিংত কী করিব—হাত বাঁধা।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বংসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভূলিরা গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিরা চিরাভ্যসত-মতো নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইভাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী প্রের্ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষবাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদর হইত না।

আর, চণ্ডলহ্দরা মিনির আচরণ বে অত্যন্ত লম্জান্তনক তাহা তাহার বাপকেও দ্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছলে তাহার প্রোতন বন্ধকে বিক্ষৃত হইরা প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখা স্থাপন করিল। পরে ক্রমে বত তাহার বরস বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া স্থী জ্টিতে লাগিল। এমনকি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া বার না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছ।

কত বংসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরংকাল আসিরাছে। আমার মিনির বিবাহের সন্বন্ধ স্থির হইয়াছে। প্র্জার ছ্টির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সংগা সংগা আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগ্রে বাল্লা করিবে।

প্রভাতটি অতি স্কার হইরা উদর হইরাছে। বর্ষার পরে এই শরতের ন্তনধোঁত বোদ্র যেন সোহাগায়-গলানে। নির্মাল সোনার মতো রঙ ধরিরাছে। এমনকি, কলিকাতার গলির ভিতবকার ইন্টকজ্জার অপরিচ্ছয় ঘোষাঘোষি বাড়িগ্লির উপরেও এই রোদ্রের আভা একটি অপর্প লাবন্য বিশ্তার করিরাছে।

আমার ঘরে আজ রাতি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাশি ধেন আমার ব্বেকর পঞ্চরের হাড়ের মধ্য হইতে কাদিরা কাদিরা বাজিরা উঠিতেছে। কর্প ভৈরবী রাগিগণীতে আমার আসম বিচ্ছেদবাধাকে শরতের রোদ্রের সহিত সমসত বিশ্ব-জগংময় বাশ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁথিয়া পাল থাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারাল্যার ঝাড় টাঙাইবার ঠ্বং ঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁকডাকের সাঁমা নাই।

আমি আমার লিথিবার থরে বসিরা হিসাব দেখিতেছি, এমন সমর রহমত আসিরা সেলাম করিয়া দাঁডাইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ক্লি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে প্রের মতো সে তেজ নাই। অবশেবে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিল।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে থালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শ্নিরা কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোনো খ্নীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকৃচিত হইয়া গেল। আমার ইছ্য ক্রিতে লাগিল, আজিকার এই শ্ভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কান্ধ আছে, আমি কিছু ব্যুস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শ্ননিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একট্ন ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

তাহার মনে ব্ঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই প্রের মতো 'কাব্লিওয়ালা, ও কাব্লিওয়ালা।' করিয়া ছ্টিয়া আসিবে, তাহালের সেই অত্যত কৌতুকাবহ প্রাতন হাস্যালাপের কোনোর্প ব্যত্যয় হইবে না। এমনকি, প্র্বেশ্ছ সমরণ করিষা সে এক-বাক্স আঙ্ব এবং কাগজের মোড়কে কিলিং কিস্মিস্ বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয বন্ধরে নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝ্লিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা ছইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছ্ম ক্ষ্ম হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দ্ভিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে বাব্ সেলাম বলিয়া স্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটা বাথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙ্র এবং কিণিং কিস্মিস্ বাদাম খেখিীর জন্ন আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগালি লইয়া দাম দিতে উদাত হইলে সে হঠাং আমার হাত চাপিরা ধরিল; কহিল, "আপনার বহাং দরা, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে প্রসাদিবেন না।—বাবা, তোমার বেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই ম্থখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছ্ কিছ্ মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

এই বলিয়া সে আপনার মৃত্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া ব্রেকর কাছে কোথা হইতে এক-ট্রকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু স্বত্তে ভাঁজ খ্রিলরা দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিচ্ন ধরিয়া লইরাছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নট্টকু ব্বেকর কাছে লইরা রহমত প্রতি বংসর কলিকাতার রাস্তার মেওরা বেচিতে আসে—বেন সেই স্কোমল ক্ষ্ম শিশ্বস্তট্টকুর স্পর্শখানি তাহার বিরটি বিরহী বক্ষের মধ্যে স্থাসগ্যার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোধ ছল্ছল্ করিয়া আসিল। তখন সে বে একজন কাব্লি

মেওয়াওয়ালা আর আমি বে একজন বাঙালি সম্দ্রান্তবংশীর, তাহা ভূলিয়া গোলাম—
তখন ব্রিতে পারিলাম সেও বে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার
পর্বতগ্হবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতার সেই হস্তচিত্ত আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।
আমি তংক্ষণাং তাহাকে অন্তঃপ্র হইতে ভাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপ্রে ইহাতে
অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলিপরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধ্বেশিনী মিনি সলক্ষভাবে আমার কাছে আসিয়া
দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাব্লিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গোল, তাহাদের প্রোতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "থোঁখী, তোমি সস্রবাড়ি যাবিস?"

মিনি এখন শ্বশ্রবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে প্রের মতো উত্তর দিতে পানিল না— রহমতের প্রশন শ্নিয়া লক্ষার আরম্ভ হইরা মৃথ ফিরাইরা দাঁড়াইল। কাব্লিওরালার সহিত মিনির যে দিন প্রথম সাক্ষাং হইরাছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইরা উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বিসরা পড়িল। সে হঠাং সপন্ট ব্রিতে পারিল, তাহার মেরেটিও ইতিমধ্যে এইর্প বড়ো হইয়াছে, তাহার সপোও আবার ন্তন আলাপ করিতে হইবে— তাহাকে ঠিক প্রের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বংসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিশ্ব রোচকিরণের মধ্যে সানাই ব্যক্তিত লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মর্প্বতের দ্শা দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেরের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনস্থে আমার মিনির কল্যাল হউক।"

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অপ্য ছটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদাও আসিল না, অন্তঃপ্রে মেরেরা অত্যন্ত অসনেতার প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মধ্যল-আলোকে আমার শৃভ উৎসব উন্সবল হইয়া উঠিল।

व्यादावन ১२১১

# ছ্বটি

বালকদিগের সদার ফটিক চক্রবতীরি মাথায় চট্ করিয়া একটা ন্তন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকান্ড শালকান্ড মাস্তুলে র্পান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল: স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

ষে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিষ্ণায় বিরক্তি এবং অস্ববিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রদতাবে সম্পূর্ণ অন্যোদন করিল।

কোমর বাধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গদ্ভারভাবে সেই গ্রাড়র উপরে গিয়া বাসল; ছেলেরা তাহার এইর্প উদার উদাসীনা দেখিয়া কিছ্ বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একট্-আবট্ ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছ্মান্ত বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, "দেখ্, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।"
সে তাহাতে আরও একট্ন নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ প্থায়ীর্পে দখল করিয়া
লইল।

এর্প স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য দ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলন্দে এক চড় ক্যাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু, এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না; কারণ, প্রোপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একট্ বেশি মজা আছে। প্রশতাব করিল, মাখনকে সম্প্র ওই কঠি গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে ভাহার গোরব আছে; কিন্তু, অন্যান্য পাথিব গোরবের ন্যায় ইহার আনুষ্ঠিপাক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, ভাহা ভাহাব কিন্দা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরুদ্ভ করিল— মারো ঠেলা হেইরো, সাবাস জোয়ান হেইরো।' গুর্নিড় এক পাক ঘ্রিতে-না-ঘ্রিতেই মাখন তাহার গাদ্ভীয গোরব এবং তত্তুজ্ঞান -সমেত ভূমিসাং হইয়া গেল।

খেলার আরশেভই এইর্প আশতীত ফললাত করিয়া অন্যান্য বালাকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইরা উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছ্ শশবাদত হইল। মাথন তংক্ষণাং ভূমিশ্যাা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্যভাবে মাথিতে লাগিল। তাহার নাকে ম্থে আঁচড় কাটিয়া কাদিতে কাদিতে গ্হাভিম্থে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেলা।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমণন নৌকার গল্পইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল। এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবরসী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইন্না বাহির হইন্না আসিলেন। বালককে বিজ্ঞাসা ক্রিলেন, "চক্রবতী'দের বাড়ি কোথার।"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোখা।" কিন্তু কোন্ দিকে বে নিদেশি করিল, কাহারও ব্রিথবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা।"

সে বলিল, "জানি নে।" বলিয়া প্র'বং তৃণম্ল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাব্রিট তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন ক্রিয়া চকুবতীদের গ্রের সম্পানে চলিলেন।

र्जादलएन दाघा दाग्रीम व्याप्तिया कीट्ल, "फॉंग्रेकमामा, मा जाकरह ।"

कृषिक क्रिक, "याव ना।"

বাঘা তাহাকে বলপ্রিক আড়কোলা করিরা তুলিরা লইরা গেল; ফটিক নিম্ফল আক্রোশে হাত পা ছাড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত তাহার মা অণ্নিম্তি হইরা কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!"

ফাটক কহিল, "না, মারি নি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস!"

"কথ্খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।"

মাধনকে প্রশ্ন করাতে মাধন আপনার পূর্ব নালিলের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহা হইল না। দ্রত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কবাইরা নিয়া কহিল, "ফের মিথো কথা!"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার প্রেষ্ঠ দ্টা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীংকার করিয়া কহিলেন, "আঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!"

এমন সময়ে সেই কচি।পাকা বাব্টি ঘরে চ্কিয়া বলিলেন, "কী হচ্ছে তোমাদের।"
ফটিকের মা বিসময়ে আনশেদ অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ বে দাদা, তুমি
কবে এলে।" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহু দিন ইইল দাদা পশ্চিমে কাঞ্জ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সণতান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িষা উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দানার সাক্ষাৎ পার নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বশভরবাব্ তাহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছ্দিন খ্ব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দ্ই-একদিন প্রে নিশ্বশ্ভরবাব্ তাঁহার ভাগনীকে ছেলেদের পড়াশ্না এবং মানসিক উর্বাত সম্বন্ধে প্রশন করিলেন। উত্তরে ফাটকের অবাধ্য উচ্ছ্ত্থলতা, পাঠে অমনোধোগ, এবং মাধনের স্থান্ত স্পালতা ও বিদ্যান্ত্রাগের বিবরণ শ্নিলেন।

তীহার ভাগনী কহিলেন, "ফাটক আমার হাড় জনালাতন করিয়াছে।"

শ্রনিরা বিশ্বস্থর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতার লইয়া গিরা নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন।

বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ষ্ণতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সংশ্যে কলকাতার যাবি?" ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশব্দা ছিল—কোন্ দিন সে মাখনকে জ্বলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দ্বটিনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদ্শ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষং ক্ষ্ম হইলেন।

'কবে যাবে' কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাতে তাহার রাচ্চে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য -বশত তাহার ছিপ ঘ্র্ডি লাটাই সমস্ত মাখনকে প্রপৌত্রাদিকমে ভোগদখল করিবার প্রা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতার মামার বাড়ি পেণিছিয়া প্রথমত মামীর সংগা আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারব্দিধতে মনে-মনে যে বিশেষ সম্ভূষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকয়া পাতিয়া বাসয়া আছেন. ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বংসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগে'য়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কির্প একটা বিশ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বস্ভরের এত বয়স হইল, তব্ কিছ্মাত যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌন্দ বংসরের ছেলের মতো প্থিবীতে এমন বালাই আব নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঞ্চাস্থও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাং কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না কবিয়া বেমানানর্পে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুল্লী স্পর্ধাস্বব্প জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিন্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজনা তাহাকে মনে-মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোব মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্ধ চ্নুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বাদা মনে-মনে ব্রিতে পারে, প্রথবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অন্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বাদা লচ্ছিত ও ক্ষমাপ্রাথী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞিং অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সমরে বাদি সে কোনো সহ্দয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিন্দ্রা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রম বলিয়া মনে করে। স্তরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভূহীন পথের কুক্রের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থার মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশনা বিরাগ তাহাকে পদে পদে কটিরে মতো বিধে। এই বরসে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেণ্ঠ স্বর্গলোকের দ্বর্গভ জীব বিলিয়া মনে ধারণ। হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দ্বস্থ বোধ হয়। মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে বে একটা দ্র্যুগ্রের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেরে বাজিত। মামী বদি দৈবাং তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে বতটা আবশ্যক তার চেরে বেশি কাজ করিরা ফেলিত— অবশেষে মামী বখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হরেছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একট্ পড়ো গে যাও"— তখন তাহার মানসিক উর্লাতর প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহ্লা তাহার অভ্যক্ত নিষ্ঠুর আবিচার বিলয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইর্প অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জারগা ছিল না। দেরালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘ্রিড় লইরা বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইরা বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃশ্বরে শ্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘ্রিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে বখন-তখন ঝাঁপ দিরা পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীণ স্লোতম্বিনী, সেই-সব দল-বল উপদ্রব শ্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহনিশি তাহার নির্পায় চিত্রকে আকর্ষণ করিত।

ভণ্তুর মতো একপ্রকার অব্ব ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে বাইবার অব্ধ ইছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধালিসময়ের মাতৃহীন বংসের মতো কেবল একটা আর্হারিক মা মা ক্রন্ন—সেই লাক্জত শক্তিত শীর্ণ দীর্ঘ অস্কুলর বালকের অব্যরে কেবলই আলোড়িত হইত।

কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিল্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যথন মার আরম্ভ করিড তথন ভারক্লাসত গর্দভের মতো নীরবে সহা করিত। ছেলেদের যথন খেলিবার ছাটি হইত তথন জানালার কাজে দাঁড়াইয়া দ্রের বাড়িগ্লার ছাদ নিরীক্ষণ করিত: যথন সেই ম্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দ্যি-একটি ছেলেমেয়ে কিছ্-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তথন ভাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

এক দিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা, মার কাছে কবে ধাব।" মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটি হোক।"

কার্তিক মাসে প্রার ছাটি, সে এখনো ঢের দেরি।

এক দিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতি দিন তাহাকে অত্যুক্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল বে, তাহার মামাতো ভাইয়া তাহার সহিত স্বন্ধ স্বীকার করিতে লক্ষা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যানা বালকের চেরেও বেন বলপ্রেক বেশি করিয়া আমেদ প্রকাশ করিত।

অসহা বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক ভাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রাণ্ডে বিরক্তির রেখা অধ্কিত করিক্সা বলিলেন, "বেশ করেছ! আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।" ফটিক আর-কিছু না বিলয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নত্ত করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাবাথা করিতে লাগিল এবং গা সির্
সির্ করিয়া আসিল। ব্রিতে পারিল, তাহার জ্বর আসিতেছে। ব্রিতে পারিল,
ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যুক্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই
ব্যামোটাকে যে কির্প একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বর্প দেখিবে তাহা
সে স্পন্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অম্ভূত নির্বোধ বালক
প্রথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এর্প প্রত্যাশা
করিতে তাহার লক্ষ্যা বোধ হইতে লাগিল।

পর্রাদন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সম্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুখলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। স্তরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইরা বিশ্বস্ভরবাব্ প্রিলিসে খবর দিলেন।

সমুহত দিনের পর সম্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাব্র বাড়ির সম্মুখে দাড়াইল। তথনো ঝুপু ঝুপু করিয়া অবিশ্রাম ব্লিট পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁট্ জল দাড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন প্রনিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বশ্ভরবাব্র নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঞ্গে কাদা, মুখ চক্ষ্ম লোহিতবর্ণ, ধর্ম ধর্ করিয়া কাপিতেছে। বিশ্বশ্ভরবাব্ প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অভ্যঃপ্রেল লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপত্ন, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দ্বিশ্চণতায় তাঁহার ভালোর্প আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিল্ম, আমাকে ফিরিরে এনেছে।"

বালকের জ্বর অতাত বাড়িয়া উঠিল। সমদত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বস্ভরবাব চিকিংসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষ্ম একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতব্যিশ-ভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হরেছে কি।"

বিশ্বস্তরবাব, র্মালে চোথ ম্ছিয়া সন্দেহে ফটিকের শীর্ণ তপত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিজ্ বিজ্ করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, "মা, আমাকে মারিস নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোব করি নি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছ্কেশের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশার

ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেরালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বস্ভরবাব্ তাহার মনের ভাব ব্রিঝয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিরা মুদ্ফুবরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্টার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বডোই খারাপ।

বিশ্বশ্ভরবাব্ স্থিতিপ্রপাশি রোগশ্যায় বসিয়া প্রতি মৃহ্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীকা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো স্র করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না। দাে বাঁও মেলে—এ—এ না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাদতা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিয়া কাছি ফেলিয়া স্র করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অন্করণে কর্ণদবরে জল মাপিতেছে এবং যে অক্ল সম্দে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বশন্তর বহুকন্টে তাঁহার শোকোচ্ছনাস নিব্ত করিলে, তিনি শ্যার উপর আছাড় থাইয়া পড়িয়া উচ্চঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক! সোনা! মানিক আমাব।"

ফটিক ষেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, "আাঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আন্তে আন্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদ্ স্বরে কহিল, "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাডি বাছিছ।"

পৌৰ ১২১১

## म, जा

মেরেটির নাম ধখন স্কাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জ্ঞানত সে বোবা হহবে।
তাহার দুটি বড়ো বোনকে স্কেশিনী ও স্হাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই
মিলের অন্রোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম স্কাষিণী রাখে। এখন সকলে
তাহাকে সংক্ষেপে স্ভা বলে।

দস্তুরমত অন্সাধান ও অর্থবায়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ্ব করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অন্ভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজনা তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষাৎ সম্বন্ধে দ্বিদ্নত প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপন্বর্পে তাহার পিতৃগ্হে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশ্কাল হইতে ব্রিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দ্বিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেণ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু, বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সেস্বদাই জাগর্ক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ব্রটিস্বর্প দেখিতেন; কেননা, মাতা প্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশর্পে দেখেন— কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষর্পে নিজের লন্জার কারণ বালিয়া মনে করেন। বরণ্ড, কন্যার পিতা বালীকণ্ঠ স্ভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একট্ বেশি ভালোবাসিতেন; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গভের্ব কলন্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরন্ত ছিলেন।

স্ভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার স্নীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দ্টি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলরের মতো কাপিরা উঠিত।

কথার আমরা বে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেন্টার গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সমরে ঠিক হয় না, ক্ষমতা-অভাবে অনেক সময়ে ভূলও হয়। কিল্টু, কালো চোথকে কিছ্ তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে: ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মাদিত হয়; কখনো উল্জেন্সভাবে জানিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অলতমান চল্যের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রত্ত চপ্যল বিদারতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মাখের ভাব বৈ আজ্লমকাল ষাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসমি উদার এবং অতলম্পর্শ গান্ডীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়ালত এবং ছায়ালোকের নিল্ডম্ব রাজ্যে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বপ্রহরের মতো শব্দহান এবং সংগত্তিন।

গ্রামের নাম চণ্ডীপরে। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থাবরের মেরেটির মতো; বহুদ্রে পর্যণ্ড ভাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন ক্ল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া বায়; দ্ই ধারের গ্রামের সকলেরই সংশ্যে ভাহার বেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দ্ই ধারে লোকালর এবং তর্ক্ছায়াঘন উচ্চ ভট; নিম্নতল দিরা গ্রামলক্ষ্মী স্রোভাস্বনী আত্মবিস্মৃত দুত পদক্ষেপে প্রফ্রেহ্দরে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢোকিশালা, খড়ের দত্প, তেতুলতলা, আম কঠাল এবং কলার বাগান নোকাবাহী-মাত্রেরই দ্খি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থা সচ্চলতার মধ্যে বোবা মেরেটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে বর্ধান অবসর পার তর্ধনি সে এই নদীতীরে আসিরা বসে।

প্রকৃতি বেন তাহার ভাষার অভাব প্রেপ করিয়া দের। বেন তাহার হইরা কথা কয়। নদার কলধনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ভাক, তর্র মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আদেললন-কম্পনের সহিত এক হইরা সম্দ্রের তরপারাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হ্দর-উপক্লের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিন্ত গতি ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষ্পারবর্ষিক্ষ স্ভার বে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিলিরব-প্রে ত্রভ্নি হইতে শব্দাতীত নক্ষরলোক পর্যত কেবল ইঞ্চিত, ভণ্গী, সংগীত, রুশন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাক্ষে বখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে বাইত, গৃহদেশ্বরা ঘ্মাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেরা-নৌকা বংশ থাকিত, সজন জগং সমসত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিরা ভ্রানক বিজনমাতি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেরে মুখামাখি চুপ করিরা বসিরা থাকিত—একজন সাবিস্তীণ রোদ্র, আর-একজন ক্ষুদ্র তর্জ্যায়ার।

স্ভার বে গ্টিকতক অল্ডরপা বন্ধরে দল ছিল না তাহা নহে। গোরালের দ্টি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাশ্যলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শ্নে নাই, কিল্ডু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিড— তাহার কখাহীন একটা কর্ণ সূর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে ব্রিত। স্ভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভংগিনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মান্বের অপেক্ষা ভালো ব্রিতে পারিত।

স্ভা গোয়ালে ঢাকিয়া দ্ই বাহ্র আরা সর্বশীর গ্রীবা বেন্টন করিরা তাহার কানের কাছে আপনার গান্ডবেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাশ্যাল দ্নিন্ধদ্ন্তিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নির্য়মত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে বাইত, তাহা ছাড়া অনির্য়মত আগমনও ছিল; গ্রে বে দিন কোনো কঠিন কথা শানিত সে দিন সে অসমরে তাহার এই ম্কে বন্ধ্দ্টির কাছে আসিত— তাহার সহিক্তাগরিপ্শ বিবাদশানত দ্ভিপাত হইতে তাহারা কী-একটা

অন্ধ অনুমানশান্তর দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন ব্রনিতে পারিত, এবং স্কোর গা দ্বে যিয়া আসিয়া অলেপ অলেপ তাহার বাহনতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সাম্প্রনা দিতে চেন্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল; কিল্কু তাহাদের সহিত সন্ভার এর প সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেন্ট আন্গতা প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশন্টি দিনে এবং রাত্রে যথন-তথন সন্ভার গরম কোলটি নিঃসংকাচে অধিকার করিয়া সন্থানিদার আয়োজন করিত এবং সন্ভা তাহার গ্রীবা ও প্রেষ্ঠ কোমল অপ্যানিল ব্লাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্যাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইপ্গিতে এর প অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

O

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্ভার আরও একটি সংগী জ্বটিয়াছিল। কিন্তু ভাহার সহিত বালিকার ঠিক কির্প সম্পর্ক ছিল ভাহা নির্ণয় করা কঠিন, কাবণ. সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; স্তরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতানত অকর্মণা। সে যে কান্ধকর্ম করিয়া সংসারের উর্মাত করিতে যত্ন করিবে, বহু চেন্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণা লোকের একটা স্বিবা এই যে, আত্মীর লোকেরা তাহাদের উপরে বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিরপাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আঘটা গ্রেসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশাক তেমনি গ্রামে দ্বই-চারিটা অকর্মণা সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রযোক্ষন। কাজেক্মের্ম আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাত্তের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো ষায়। অপরাহে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে স্ভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাং হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সংগী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সংগীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ স্ভার মর্যাদা ব্রিত। এইজন্য সকলেই স্ভাকে স্ভা বলিত, প্রতাপ আর-একট্য অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া স্ভাকে 'স্ব' বলিয়া ডাকিত।

স্ভা তে'তুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদ্রে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, স্ভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহাষ্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে, এই প্রথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু, কিছুই কবিবার ছিল না। তথন সে মনে-মনে বিধাতার কাছে জলোকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্যবলে সহসা এমন একটা আন্চর্য কান্ড

ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া ষাইত, বলিত, "তাই তো, আনাদের সু⊋ভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।"

মনে করো, স্ভা যদি জলকুমারী হইত, আন্তে আন্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া বাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ভূব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, র্পার অট্টালিকার সোনার পালকে—কে বাসিয়া?— আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেরে স্— আমাদের স্বাম্ব মাণিকাশত গভীর নিশ্তশু পাতালপ্রীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না। তাহা কি এতই অসম্তব। আসলে কিছ্ই অসম্ভব নয়, কিল্তু তন্ত স্ব প্রজাশ্ন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছ্তেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

8

স্থাব বয়স জনেই বাড়িয়া উঠিতেছে। জনে সে বেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো-একটা স্থিনিমিতিখিতে কোনো-একটা সম্দুদ্র ইতে একটা জোয়ারের স্রোভ আসিয়া ভাষার অভ্যান্থাকে এক ন্তন অনিবচনীর চেতনা-গান্তিতে পারিপ্র করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গ্রন্দ করিতেছ, এবং ব্যক্তিতে পারিত্তেছ না।

গতার প্রিমারেরে সে এক-একদিন ধারে শরনগ্রের আর খ্লিয়া ভরে ভরে মৃথ বাড়াইয়া বাহিবের দিকে চাহিষা দেখে, প্রিমাপ্রকৃতিও স্ভার মতো একাকিনী স্থত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া- যৌবনের রহসো প্লকে বিষাদে অসাম নিজনিতার একেবারে শেষ সামা পর্যত, এমনকি তাহা অতিক্রম করিয়াও ধম্ধম্ কবিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রাক্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রনত পিতামাতা চিদিতত হইষা উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমনকি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শ্না যায়। বাদীকণ্ঠের সচ্চল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়, এজনা তাহার শত্র ছিল।

দ্বীপ্রেষে বিস্তর পরামশা হইল। কিছ্নিদনের মতো বাণী বিদেশে গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলো, কলিকাতার চলো।"

বিদেশবাহার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুরাশা-ঢাকা প্রভাতের মতো স্ভার সমণত হৃদর অগ্রান্থেপ একেবারে ভরিয়া গোল। একটা অনিদিশি আশাশ্লা-বশে সে কিছ্-দিন হইতে কুমাগত নির্বাক্ ভুদতুর মতো তাহার বাপমারের সংশা সংশা ফিরিড—
ভাগর চক্ষ্ মেলিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী-একটা ব্রিতে চেন্টা করিত.
কিন্তু তাহারা কিছ্ ব্যাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কী রে শ্ব. তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাজ্জিস? দেখিস আমাদের ভূলিস নে।"

বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোবোগ করিল।

মমবিশ্ব হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সূভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সে দিন গাছের তলায় আর বসিল না। বাণীক ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগ্হে তামাক খাইতেছিলেন, সূভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মূখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সাম্প্রনা দিতে গিয়া বাণীক ঠের শান্তক কপোলে অশ্র গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় ষাইবার দিন স্থির হইয়াছে। স্ভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে উপ্টেপ্ করিয়া অশ্রক্ষল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শ্রুম্বাদশীর রাতি। স্তা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শব্পশ্যায় ল্টাইয়া পড়িল— যেন ধরণীকে, এই প্রকান্ড মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে বাইতে দিযো না, মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।'

কলিকাতার এক বাসায় স্ভার মা একদিন স্ভাকে থ্র করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছা করিয়া তাহার ম্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিল্কেত করিয়া দিলেন। স্ভার দ্বই চক্ষ্ দিয়া অশ্র্ব পড়িতেছে; পাছে চোথ ফ্লিয়া থারাপ দেখিতে হয় এজনা তাহার মাতা তাহাকে বিশ্বর ভংসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রজন ভংসনা মানিল না।

বন্ধ্যুসঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মা-বাপ চিণ্ডিত, শাঞ্চত, শাশবাসত হইয়া উঠিলেন; যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বালির পশ্র বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথা হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অপ্র্যুপ্তাত দ্বিগ্র বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নির্বাক্ষণ করিয়া বালিলেন, "মন্দ্র নহে।"

বিশেষত, বালিকার রুন্দন দেখিয়া ব্ঝিলেন ইহার হ্দের আছে, এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'যে হ্দের আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হ্দের আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।' শারির ম্বার নাায় বালিকার অপ্র্রুজন কেবল বালিকার ম্লা বাড়াইয়া দিল, ভাহার হইয়া আব-কোনো কথা বলিলানা।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খ্ব একটা শ্ভলখেন বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল— তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলন্দে দ্বীকে পশ্চিমে লইয়া গোল।
সংতাহখানেকের মধ্যে সকলেই ব্রিল নববধ্ বোবা। তা কেহ ব্রিলে না সেটা
তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দ্বিট চক্ষ্ব সকল কথাই
বিলয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা ব্রিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়—ভাষা পার
না— যাহারা বোবার ভাষা ব্রিত সেই আক্রমপরিচিত মুখগ্রিল দেখিতে পার না—

বালিকার চিরনীরব হ্দয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যব্ধ ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শ্রনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষ্ম এবং কর্ণে শ্রিয়ের স্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

माब २२३३

### মহামায়া

### প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গদভীর দ্থি ঈষং ভংসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, 'তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এপর্যক্ত তোমার সকল কথা শ্নিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদ্বে স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?'

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষণ ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃণ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গৃছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাজলি দিতে হইল। অথচ অবিলন্ধে এই মিলনের একটা কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দুত বলিয়া ফেলিল. "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিল্টু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতালত নীরস নিরলংকার, এমনকি অল্টুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল— আরও দুটো-পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একট্ নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থা রহিল না। ভাঙা মালিবে নদীর ধাবে এই মধ্যাহকালে মহানায়াকে ভাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা শুন্ধ কেবল বলিল, "চলো, আমরা বিবাহ করি গে!"

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চন্দিশ বংসর। যেমন পরিপ্রণ বয়স, তেমনি পরিপ্রণ সৌন্দর্য। যেন শরংকালের রৌদ্রেব মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা— সেই রৌদ্রের মতোই দীশত এবং নীরব, এবং তাহার দ্বিট দিবালোকের ন্যায় উন্মন্ত এবং নিভাকি।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন— তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাই-বোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক— মুখে কথাটি নাই, কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে দিবা ন্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সংশ্যে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অলপবয়দক প্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবদ্ধায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সংশ্য কেবল তাহার দ্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ই'হারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীর্পে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসা্পানী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার স্কৃত্ দেনহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বরস্থ ক্রমে ক্রমে বোলো, সতেরো, আঠারো, এমনকি উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এর্প অসামান্য স্বৃশ্বির পরিচয় পাইয়া ভারি খ্লিশ হইলেন; মনে করিলেন,

ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জ্বীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এ দিকে সাধ্যাতীত বায় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জ্যেটি না। তাহারও কুমারীবয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহ্লা যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীয্গলের প্রতি এযাবং বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নন্ট করেন নাই। বৃষ্ধ প্রজাপতি যখন ঢালিতেছিলেন, যুবক কন্দপ্রতথন সম্পূর্ণ সজাগ অকন্ধার ছিলেন।

ভগবান কন্দপের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দ্টো-চারটে মনের কথা বালিবার অবসর খ্রিজয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না— তাহার নিস্তব্ধ গদ্ভীর দ্দি রাজীবের ব্যাকৃল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আন্ত শতবার মাধার দিবা দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, বতকিছা বালিবার আছে আন্ত সব বালিরা লইবে, তাহার পর হয় আমরণ সাখ নর আজীবন মাতা। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, "চলো, তবে বিবাহ করা ঘাউক।" এবং তার পরে বিক্ষাত-পাঠ ছাতের মতো থতমত থাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এর্প প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেক ক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহকালের অনেকগ্লি অনিদিশ্ট কর্ণধ্বনি আছে, সেইগ্লি এই নিস্তশ্বভার ফ্টিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মদ্দিরের অধাসংলান ভাঙা কবাট এক-একবার অভাত মৃদ্মান্দ আতাস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে ধালিতে এবং বাধ হইতে লাগিল। মিন্দরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ভাকে, বাহিরে শিম্লগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্রা একঘেরে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শ্ব্দে পগুরাশির মধ্য দিয়া গির্গাটি সর্ সর্ শব্দে ছ্টিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমসত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমসত আক্সিমক অলস শব্দের মধ্যে বহ্দরে তর্তল হইতে একটা রাখালের বাশিতে মেঠো স্র বাজিতেছে। রাজ্বীব মহামায়ার ম্থের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বান্নাবিদ্যের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছ্কেণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্ক্কভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা বেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাং ইইয়া গেল।
কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মান,সারেই
নড়ে; আর-কাহারও সাধা নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান
মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে— সে কি কখনো রাজীবের মতো
অকুলীন রাহমুণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং
বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া ব্রিতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনা-

হীন ব্যবহারেই রাজ্বীবের এতদ্রে স্পর্ধা বাড়িয়াছে। তৎক্ষণাং সে মণ্দির ছাড়িয়া চলিয়া বাইতে উদ্যুত হইল।

রাজ্বীব অবস্থা ব্ঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কালই এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে— 'সে খবরে আমার কী আবশ্যক'। কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না— শান্তভাবে জিজ্ঞাস। করিল, "কেন।"

রাজীব কহিল, "আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপরের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সংশ্যে লইয়া যাইতেছেন।"

মহামায়া আবার অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দ**ৃইজনের** জীবনের গতি দৃই দিকে—একটা মান্যকে চিরদিন নজরবিদিন করিয়া রাখা যার না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষং খ্লিয়া কহিল, "আছা।" সেটা কতকটা গভীর দীঘনিশ্বাসের মতো শ্নাইল।

কেবল এই কথাট্যুকু বালিয়া মহামাযা প্নেশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময় রাজীব চম্ফিয়া উঠিয়া কহিল, "চাট্রেজমহাশ্য!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে; বুঝিল, তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভানাভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেণ্টা করিল। মহামাযা সবলে তাহার হাত ধবিষা আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন— কেবল একবাব নীরবে নিস্তশ্বভাবে উভয়ের প্রতি দুন্দিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল— আর, রাজীব হতবৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ধেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

## ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একথানা লাল চোলি আনিয়া মহামায়াকে বালিলেন, "এইটে পরিয়া আইস।" মহামায়া পরিয়া আসিল।

তাহার পর বলিলেন, "আমার সংসা চলো।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমনকি সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দ্রে নহে। সেখানে গঙ্গাযান্তীর ঘরে একটি বৃদ্ধ রাহান মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শ্যাপাশ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোলে প্রোহিত রাহান উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শ্ভান্নতানের আয়োজন করিয়া লইযা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া ব্রিকল, এই

মুম্ব্র সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমান্তও প্রকাশ করিল না। দুইটি অদ্ববতী চিতার আলোকে অংধকারপ্রায় গ্রে মৃত্যুবন্দার আতধ্বনির সহিত অম্পন্ট মন্দোলারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইরা গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দ্বটিনার বিধবা অতিমাত শোক অন্ভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাং বিবাহসংবাদে যেব্প বঞাহত হইয়াছিল, বৈধবাসংবাদে সের্প হইল না। এমনকি, কিঞিং প্রফ্লে বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু, সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, দ্বিতীয় অদ্ধেএকটা বঞাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শুমশানে আভ ভারি ধুম। মহামায়া সহমাতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহান্ত্যে এই নিদার্ণ ব্যাপার বলপ্বিক রহিত করিবে। তাঁহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজ্ঞুই বদলি হইয়া সোনাপ্রের রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সংশ্যে লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাজীব এক মাসের ছ্টি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামাষা তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।" সে কথা সে কিছাতেই লগ্যন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছাটি লইয়াছে, আবশাক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস— এবং অবশেবে সাহেবের কর্মা ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বানে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবা চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাভিবে না।

রাজীব যথন পাগলের মতো ছা্টিয়া হয় আত্মহতা। নয় একটা-কিছা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সংখ্যাকালে মায়লধারায় ব্লিটর সহিত একটা প্রলয়নয়ড় উপাস্থত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পাড়িবে। যথন দেখিল বাহা প্রকৃতিতেও তাহার অভতেরের অনার্প একটা মহাবিশ্লর উপাস্থত হইয়াছে তখন সে যেন কতকটা শাভত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রস্তিত তাহার হইয়াছ তখন সে যেন কতকটা শাভত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রস্তিত তাহার হইয়া একটা কোনোর্প প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শাভ্ত প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আরাণ পাতাল ছাড়িয়া ততটা শাভ্ত প্রয়োগ করিয়া কাজ্য করিতেছে।

এমন সময় বাহির হইতে সবলে কে শ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খ্লিরা দিল। ঘরের মধ্যে আর্থবিন্দে একটি দ্বীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাধার সম্পত্ ম্থ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তংক্ষণাং চিনিতে পারিল, সে মহামারা।

উচ্চনিত স্বরে জিল্ঞাসা করিল, "মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?" মহামায়া কহিল, "হাঁ। আমি তোমার কাছে অপাকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অপাকার পালন কবিতে আসিবাছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমসত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে-মনে সেই মহামায়া আছি। এখনও বলো, এখনও আমার চিতার ফিরিরা হাইতে পারিব। আর হাি প্রতিজ্ঞা কর, কখনও আমার ঘোমটা খ্লিবে না, আমার মুখ দেখিবে না— তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

ম,তার হাত হইতে ফিরিরা পাওরাই যথেন্ট; তখন আর-সমস্তই তৃচ্ছ জ্ঞান হর। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি বেমন ইচ্ছা তেমনি করিরা থাকিরো—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল, "তবে এখনি চলো— তোমার সাহেব ষেখানে বদলি হইয়াছে সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা-কিছ্ম ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এর্মান ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বেগে কঞ্চর উড়িয়া আসিয়া ছিটা গ্র্নিলর মতো গায়ে বিশিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পাড়বার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়্র বেগ পশ্চাং হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দ্ইটা মান্যকে ছিম্ম করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গঙ্গণটা পাঠকেরা নিতাশ্ত অম্লেক অথবা অলোকিক মনে করিবেন না। যখন সহ-মর্পপ্রথা প্রচলিত ছিল তখন এমন ঘটনা কদাচিং মাঝে মাঝে ঘটিতে শ্না গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমপণ করিয়া যথাসময়ে অশ্বিলার পরা হইয়াছিল। অশ্বিলও ধ্ ধ্ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচম্ভ ও ম্মলধারে বৃণ্টি আরুদ্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গণ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃণ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বংধন ভদ্ম হইয়া তাহার হাতদ্বিটি ম্ভ হইয়াছে। অসহা দাহযক্রণায় একটিমার কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বংধন খ্লিল। তাহার পর প্রানে প্রানে দাধ কক্রখন্ড গাত্রে জড়াইয়া উলপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গ্রে কেইই ছিল না, সকলেই শমশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একথানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে ম্য দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর ম্থের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদ্রবতীর্বাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

সহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিল্কু বাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভরের মধ্যে কেবল একখানিমাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিল্কু সেই ঘোমটাট্কু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যল্পাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্তমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিল্কু এই ঘোমটার বিচ্ছেদ্ট্কুর মধ্যে একটি জীবল্ড আশা প্রতিদিন প্রতি মৃহত্তে পাঁড়িত এইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগন্প দ্বংসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত্ত হইরা বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিপান করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব প্রে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব স্বদর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছল মৃতি চির্দিন পাশ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুবে মানুবে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষত মহামায়া প্রাণ্বণিত কর্ণের মতো সহজ্ব-কবচ-ধারী, সে

আপনার স্বভাবের চারি দিকে একটা আবরণ লইয়াই স্কন্দগ্রহণ করিয়াছে—তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্দগ্রহণ করিয়া আবার আরও একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে। অহরহ পাশ্বে থাকিয়াও সে এত দ্রে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না— কেবল একটা মায়ার্গান্ডর বাহিরে বাসিয়া অভৃত্ত ত্যিত হ্দয়ে এই স্ক্রু অথচ অটল রহসা ভেদ করিবার চেন্টা করিতছে— নক্ষ্ম যেন প্রতিরামি নিদ্রাহীন নিনিমেষ নত নেত্রে অন্ধকরে নিশ্বীধনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিভ্যবে নিশ্বাপন করে।

অর্মান করিয়া এই দুই সংগীহীন একক প্রাণী কতকাল একত বাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শ্রুপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল।
নিচপন্দ জ্যোংশনারাত্রি স্কুত প্থিবীর শিয়রে জাগিয়া বাঁসয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা
ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বাঁসয়া ছিল। গ্রীক্ষিক্ত বন হইতে
একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির প্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব
দেখিতেছিল, অন্ধকার তর্প্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রুপার
পাতের মতো ঝক্ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় দপ্ত একটা কোনো ক্ষা
ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমদ্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত
হইতে থাকে— বনের মতো একটা গন্ধোছ্রাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিখননি
করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ ফোন সমদ্ত পূর্ব
নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খ্লিয়া ফেলিয়াছে এবং
মাজিকার এই নিশীধিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ স্কুদর এবং
স্কুদভার দেখাইতেছে। তাহার সমদ্ত অন্তিছ সেই মহামায়ার দিকে এক্ষোগে
ধাবিত হইল।

স্বাদ্যালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শ্রন্মন্দিরে প্রবেশ ক্রিল।
মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল— মৃথ নত করিয়া দেখিল— মহামায়ার মুখের উপর জোপনা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মৃথ কোথার। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠার লেলিহান রসনার মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্ধ একেবারে লেহন করিয়া লাইয়া আপনার ক্ষ্যার চিহ্ন রাথিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অবাস্ত ধর্নিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; দেখিল, সম্মুখে রাজীব। তংক্ষণাং ঘোমটা টানিয়া শয়া ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব ব্বিল এইবার বন্ধু উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল; পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা করো।"

মহামারা একটি উত্তরমাত না করিয়া, মৃহ্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিরা, ঘর হইতে বাহির হইয়া গোল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সম্থান পাওরা গোল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সম্পত ইহজীবনে একটি স্দীর্ঘ দার্থচিক্ত রাখিরা দিরা গোল।

# দানপ্রতিদান

বড়োর্গাল যে কথাগ্নলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপ্রতাল একেবারে জনুলিয়া জনুলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগ্লা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ করিয়া বলা—এবং স্বামীর রাধাম্কুল তথন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদ্রে বসিয়া তাম্বলের সহিত তামক্টধ্ম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগ্লো শ্লিতপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বােধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীথের সহিত তামক্ট নিঃশেষ করিয়া অভাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গালেন।

কিন্তু, এর্প অসামান্য পরিপাকশন্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শ্যনগৃহে আসিয়া দ্বামীর সহিত এনন ব্যবহাব করিল যাহা ইতিপ্রে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যাদিন শাণ্ডভাবে শ্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে দ্বামীর পদসেবায় নিয্ত হইত, আজ একেবারে স্বেগে কজ্কণঝংকার করিয়া দ্বামীর প্রতি বিম্থ হইয়া বিছানার এক পাশে শ্ইয়া পড়িল এবং ক্রন্নাবেগে শ্যাড়ল কম্পিত করিয়া তালল।

রাধাম,কুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকান্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদাব চেন্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই ঔদাসীনো স্থার অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদ্র্গমভাব স্ববে জ্ঞানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্য -বশত ভোৱে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির জন্দন আর বাধা মানিল না, মুহা্রে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামনুকৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।" রাসমণি উচ্ছনিসত স্বরে কহিলেন, "শোন নাই কি।"

"শ্বনিয়াছি। কিল্ডু, বউঠাকর্ন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অস্নেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত এ-সমুদ্র আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি। যে থাইতে পরিতে নেয় সে বাদি দুটো কথা বলে তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।"

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কী।"

"বাঁচিতে তো হইবে।"

"মরণ হইলেই ভালো হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একট্ ঘ্যাইবার চেষ্টা করে। আরাম বোধ করিবে।" বিলয়া রাধাম্কুদন উপদেশ ও দ্ষ্টান্তের সামঞ্জসাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামনুকৃদ ও শশিভ্ষণ সহোদর ভাই নহে, নিতারত নিকট-সম্পর্কাও নয়: প্রায় গ্রাম-সম্পর্কা বলিলেই হয়। কিন্তু, প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছ্ন কম নহে। বড়োগিলি বজসনুদ্রীর সেটা কিছ্ন অসহা বোধ হইত। বিশেষত, শশিভ্ষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউরের অপেক্ষা নিজ্ঞ স্থার প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরণ যে জিনিসটা নিতাল্ড একজোড়া না মিলিড সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে তিনি স্থারীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধাম্কুলের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচর পাওয়া যায়। শশিভ্ষণ লোকটা নিতাল্ড ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়ক্রেরে সমস্ত ভার রাধাম্কুলের উপরেই ছিল। বড়োগিলির সর্বদাই সন্দেহ, রাধাম্কুল তলে তলে তাহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে— তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না রাধার প্রতি তাহার বিন্দেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগ্লোও অন্যার করিয়া তাহার বির্দ্ধে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজনা তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহার প্রতি নির্বিশ্য অবজ্ঞাপ্রতি নিজের সন্দেহকে ঘরে বাসয়া দ্বিগুল দৃঢ় করিতেন। তাহার এই বহ্ময়পোবিত মানাসক আগ্ন আন্মেরাগিরের অন্মংপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকাবে প্রায় মাঝে-মাঝে উক্ষভাষায় উচ্ছন্সিত হইত।

রাত্রে রাধামনুক্দের ঘ্যের বাাঘাত হইরাছিল কি না বলিতে পারি না— কিন্তু পর্যাদন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমন্থে শশিভূষণের নিকট গিরা দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ বাস্তসমসত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন। অস্থ হর নাই তো?"

বাধামাকুদদ মাদ্দিবরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সম্ধাকালে বড়োগ্হিণীর আক্রমণবৃত্তানত সংক্ষেপে এবং শাদতভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভ্রণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ তো ন্তন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেরে, স্যোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাকে-মাঝে শ্নিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার তাগে কবিতে পাবি না।"

রাধা কহিলেন, "মেরেমান্ধের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে প্রেষ হইয়া ভব্মিলাম কী করিতে। কেবল ভর হর, ভোমার সংসারে পাছে অধ্যন্তি ঘটে।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গোলে আমার কিসের শাশিত।"

আর অধিক কথা হইল না। রাধাম্কুন্দ দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হাদয়ভার সমান রহিল।

এ দিকে বড়োগ্হিণীর আক্রোল ক্রমলই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে বখন-তখন তিনি রাধাকে খোটা দিতে পারিলে ছাড়েন না: ম্হ্ম্হ্ বাকাবাদে রাসমণির অত্রান্থাকে একপ্রকার শরশ্যাশারী করিয়া ত্লিলেন। বাধা বদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্থাকৈ ক্রমনোন্ম্খী দেখিবামান্ত চোখ ব্ভিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তব্ ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহা হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, শশিভ্যণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসংস্যা পাঠশালার যাইত, উভরে যখন একসংস্যা প্রায়শ্ করিয়া গ্রেমহাশ্রকে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গো মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া শিতমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শ্নিত, ঘরের লোককে ল্কাইয়া রাচে দ্র পঞ্লীতে যাচা শ্নিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাশিত উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তথন কোথায় ছিল ব্রজস্বদেরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগ্বলো দিনকে কি এক দিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু, এই কম্বন যে স্বার্থপরতার কম্বন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্নপ্রত্যাশার স্কৃত্র ছম্মবেশ, এর্প সন্দেহ, এর্প আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষত্লা বোধ হইত, অতএব আর কিছ্দিন এর্প চলিলে কী হইত বলা গায় না। কিন্তু, এমন সময়ে একটা গ্রেতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিশ্ট দিনে স্থানেতর মধ্যে গ্রমেশ্টির খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত জমিদারি পরগনা এনাংশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধাম্কুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক ম্দ্ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ।"
শাশিভ্ষণ কহিলেন, "তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান নিয়াছিলে,
পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পার।"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভ্ষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন সের্পে তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মৃহত্তে ভূবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি দ্বীর গহনা বন্ধক দিতে উদাত হইলেন। রাধামাকুল এক প্রেল টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি প্রেহি নিজ দুবীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গ্রিণী যাহাকে দ্রে করিবার সহস্র চেন্টা করিয়াছিলেন বিপৎকালে তাহাকে বাকেলভাবে অবসম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময় দুই দ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নিভার করা ষাইতে পারে তাহা ব্যিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামাকুদের প্রতি তাঁহার তিল্মাত বিশ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনেব জন্য প্রস্তৃত হইয়াছিল। নিকটবতী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তথন মোক্তারি ব্যবসায়ে আহের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষাব্দিধ সাবধানী রাধামকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইরা তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা প্রের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অরেই দশিভ্যণ এবং ব্রজস্কারী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে দপ্ট কোনো পর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইণ্গিতে বাবহারে সেই ভাব বাস্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং

হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিলির ইচ্ছার প্রতিক্লে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল— কিন্তু সে কেবল একটি দিন মান্ত— তাহার পর্রাদন হইতে সে ফেন প্রের অপেক্ষাও নম্ম হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধাম্কুণ কী কী ব্রিছ প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পর্রাদন হইতে তাহার মুখে আর 'রা' রহিল না, বড়োগিলির দাসীর মতো হইয়া রহিল। শুনা যায়, রাধাম্কুণ সেই রাত্রেই স্ফাকে তাহার পিত্তবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সংতাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই। অবশেষে ব্রজস্বলরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, "ছোটোবউ তো সোদন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্শ তাহার মর্বাদা ও কি ব্রিতে শিখিয়াছে। ও ছেলেমান্য, উহাকে মাপ করো।"

রাধামনুকৃন্দ সংসারখরতের সমসত টাকা ব্রজস্কেরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক বার নিরম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজস্কেরীর নিকট হইতে পাইতেন। গ্রমধ্যে বড়োগিয়ির অবস্থা প্রাপেক্ষা ভালো বই মন্দ্রতে, কারণ প্রেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবংশ এবং নানা বিবেচনার রাসমণিকে বরণ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শাশভ্যণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফার হাসোর বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কুশ হইরা ষাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষা কবে নাই, কেবল দাদরে মুখ দেখিরা রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সমর গভার রাতে রাসমণি ভাগ্রত হইথা দেখিত, গভার দীঘানিশ্বাস ফোলরা অশাশতভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধাম্কুদন অনেক সময় শশিভ্ষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, "তোমার কোনো ভাবনা নাই, দানা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশি দিন দেরিও নাই।"

বাসত্বিক বেশি দিন দেরিও হইল না। শশিভ্যণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিস্তু ঘর হইতে সদর-খাজনা দিতে হইত—এক পরসা মন্নয় পাইত না। রাধামনুকৃদ্দ বংসরের মধ্যে দ্ই-একবার লাঠিয়াল লাইয়া ল্টুপাট কবিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধা ছিল। অপেকাকৃত নিদ্যাজাতীয় ব্যবসাজাবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘ্লা করিত এবং রাধামনুকৃদ্দের পরামশে ও সাহারো সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুশ্যাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিশ্তর মকক্ষমা-মামলা করিয়া বারবার অকৃতকার্য হইরা এই বঞ্জাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জনা উৎস্কে হইরা উঠিল। সামানা ম্লো রাধাম্কুন্দ সেই প্রা সম্পত্তি প্নবার কিনিয়া লইলেন।

লেখার বত অম্প দিন মনে হইল আসলে ততটা নর। ইতিমধ্যে প্রার দশ বংসর উত্তীর্ণ হইরা গিরাছে। দশ বংসর প্রে শশিভ্ষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে প্রেট্বরসের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট-দশ বংসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তরর্ম্থ মানসিক উত্তাপের বান্পবানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মারাধানে আসিরা পৌছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন তখন কী জানি কেন আর তেমন প্রফল্লে হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযদ্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া বায়— সে স্বর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জনা শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধাম্কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বল, ভাই।"

রাধাম্কুন্দ বলিলেন, "অবশা, শ্রভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বইকি।"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহমণেরা দক্ষিণা এবং দ্বঃখীকাঙালগণ প্রসা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরন্ডে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভ্ষণ পরিবেষণাদি বিবিধ কার্বে তিন-চারিদিন বিশ্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভশ্ন শরীরে আর সহিল না— তিনি একেবারে শ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দ্বহ্ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল— বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড়ো শ্রু ব্যাধি।"

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামনুকুদ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কির্প দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভ্ষণ কহিলেন, "ভাই, আমার কী আছে যে কাহাকে দিব।" রাধাম কল কহিলেন, "সবই তো তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এক কালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামনুকৃদ্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শ্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভৃষণের শ্বাসক্রিয়া কন্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামনুকুন্দ তথন শ্য্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর প<sub>্</sub>দ্টি ধরিরা কহিল, "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলি, আর তো সমর নাই।"

শাশভ্ষণ কোনো উত্তর করিলেন না— রাধাম কুশ্দ বলিয়া গোলেন— সেই স্বাভাবিক শাশত ভাব এবং ধারৈ ধারে কথা, কেবল মাঝে-মাঝে এক-একটা দাীঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল— "দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের ষথার্থ যে ভাব সে অশতর্বামী জানেন, আর প্থিবীতে যদি কেহ ব্ঝিতে পারে তা হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অশতরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল— তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলান, এই সামান্য স্ত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গ্রেত্বতর হইয়া উঠিতেছে তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমি সদর-থাজনা ল্ঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিদ্নয়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষং হাসিয়া মৃদ্বদ্বরে রব্দ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু ষেজন্য এত করিলে তাহা কি সিন্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি!"

বলিয়া প্রশাশত মৃদ্ হাসোর উপরে দ্ই চক্ষ্ হইতে দ্ই বিশ্দ্ অশ্রহ গড়াইরা পড়িল।

রাধামনুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, মাপ করিলে তো?"

শশিভ্ষণ তাহাকে কাছে ডাকিরা তাহার হাত ধরিরা কহিলেন, "ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়বন্দ্র করিরাছিলে তাহার।ই আমার নিকট প্রকাশ করিরাছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

त्राधामाकुम्म मारे कद्रटल लोग्छर माथ लाकारेसा कीमिए लागिल।

অনেক ক্ষণ পরে কহিল, "দাদা, মাপ বদি করিয়াছ তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।"

শশিভ্যণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তথন তাঁহার বাক্রোধ হইরাছে—
বাধামকুদের মথের দিকে অনিমেষ দ্খি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত
ভূলিলেন। তাহাতে কী ব্ঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামকুদ ব্রিয়া
থাকিবে।

ट्रेंड ५२५५

#### সম্পাদক

আমার দ্বী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তথন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যুস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাট্কু হাসিট্কু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শ্রনিয়া, এবং আদরট্কু লইয়াই তৃষ্ঠ থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কাম্লা আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সুমর্পণ করিয়া সম্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেন্টায় মান্য করিয়া তুলিতে হইবে এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার দ্বার মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খিসিয়া মেরেটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দ্বিতাকে দ্বিগ্ৰ দেনহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম না পত্নীহীন পিতাকে প্রম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অন্ভব করিয়াছিল, আমি ঠিক ব্রিক্তে পারি না। কিন্তু ছয় বংসর বয়স হইতেই সে গিল্লিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ওইট্কু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেন্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হচ্চে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো: দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ কবে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পতুল সে ইতিপ্রে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওযাইয়া পরাইয়া বিছানায় শ্রাইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিড়ম্বকে কিঞ্ছিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকৈ সংপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক— আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধামত লেখাপড়া শিখাইতেছি, কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূখের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেন্ট-আপিসে চাকরি কবিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফর্টা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশন্তি ম্লেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিল্টু ফর্ব দিলে বিনা ধরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই বে হতভাগ্যের ব্লিখ খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রপাভূমিতে অভিনয় হইয়া গোল।

সহসা যশের আম্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছ্তেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিম্তাম্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিরা আদর করিয়া স্নেহ-সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা নাইতে বাবে না?" আমি হ্ংকার দিরা উঠিলাম, "এখন যা, এখন বা, এখন বিরম্ভ করিস নে।"
বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফ্ংকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অম্ধকার
হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হ্দরে নীরবে ঘর হইতে বাহির
হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইরা দিই, চাকরকে মারিতে বাই, ভিক্ক স্রে করিরা ভিকা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইরা তাড়া করি। পথপাশেবই আমার ঘর হওরতে বখন কোনো নিরীহ পান্ধ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহারম-নামক একটা অস্থানে যাইতে অন্রোধ করি।—হার, কেহই ব্রিত না, আমি খ্র একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিণ্ডু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছ্ই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এ দিকে প্রভার যোগ্য পারগ্রিল অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেরাল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সমস্ন একটা স্বোগ জ্বটিয়। গেল। জাহিরগ্রামের এক জামিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অন্রোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম বে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অপালি নির্দেশ করিয়া দেখাইত, এবং আপনাকে মধ্যাহতপনের মতে। দ্বিরীক্য বিলয়া বোধ হইত।

জাহিরপ্রামের পাশ্বে আহিরপ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথার কথার লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্টেটের নিকট ম্চুলেকা দিরা লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ববতী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জনলার আহিরগ্রাম আর মাখা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল প্রপ্রুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেল মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মূখ সর্বদা প্রসম হাসামর ছিল। আহিরপ্রামের পিতৃপূর্বদের প্রতি লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মান্তিক বাকাশেল ছাড়িতাম, আর সমস্ত জাহিরপ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীপ হইয়া বাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগন্ধ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিরা বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষার গাল পাড়িত বে, ছাপার অক্সরগ্লা পর্যন্ত বেন চক্ষের সমক্ষে চীংকার করিতে থাকিত। এইজনা দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব পদ্য ব্রিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভাাসবশত এমনি মঞ্জা করিয়া এত ক্টকৌশল-সহকারে বিপক্ষদিগকে আন্তমণ করিতাম বে, শগ্রু মিচ কেহই ব্রিড্ডে পারিত না আমার কথার মমটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল।

শারে পড়িরা স্বেটি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভূল

করিয়াছি; কারণ, ষত্বার্থা ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রাপ করিবার স্থাবিধা এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হন্বংশীয়েরা মন্বংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রাপ করিতে পারে মন্বংশীয়েরা হন্বংশীয়দিগকে বিদ্রাপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। স্বতরাং স্বর্চিকে তাহারা দক্তেন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভূ আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমনকি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগ্লার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভূলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি ষেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জর্লিয়া একেবারে শেষ পর্যাত্ত পর্যাভ্যা গিয়াছি।

মন এমনি নির্ংসাহ হইয়া গেল, মাথা খ্ডিয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল, বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে ব্রিষতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির প্তুল চের ভালো সংগী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ ক্ষমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়ছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুংসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শ্নাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদ্বির আছে। অর্থাং, গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিম্কার ব্ঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশক্তনের কাছে ওই এক কথা শ্নিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটা বাগানের মতো ছিল। সংধ্যাবেলায় নিতাশত পর্নীড়িতচিতে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিবা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া বখন কলরব বন্ধ করিয়া ব্যক্তদে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আস্থ্যমপ্রণ করিল তখন বেশ ব্রিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং স্কুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওরা যার। ভদুতার একটা বিশেষ অস্বিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে ব্রিতে পারে না। অভদুতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছ্তেই হার মানিতে পারিব না। এমন সমরে সেই সম্থার অম্পকারে একটি পরিচিত ক্ষ্ম কণ্ঠের স্বর শ্নিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উক্ষ স্পর্শ অন্ভব করিলাম। এত উদ্বেজ্ঞিত অনামনক্ষ ছিলাম যে, সেই মুহুতে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিরাও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মৃহ্তে পরেই সেই ন্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সন্ধানপদা আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আন্তেত আন্তেত কাছে আসিয়া মৃদ্দ্বেরে ডাকিয়াছিল, "বাবা।" কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিক হস্ত ভূলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে ব্লাইয়া আবার ধীরে ধীরে গ্রে ফিরিয়া বাইতেছে।

বহর্দিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ভাকে নাই এবং স্বেচ্ছারুমে আসিয়া আমাকে এতট্বুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদর সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছ্কেণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিরা দেখিলাম প্রভা বিছানার শ্ইয়া আছে। শরীর ক্রিউছবি, নয়ন ঈষং নিমালিত; দিনশেষের করিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাধার হাত দিরা দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপত নিশ্বাস পাড়তেছে; কপালের শির দপ্দপ্করিতেছে।

ব্রিতে পারিলাম, বালিকা আসম রোগের তাপে কাতর হইরা পিপাসিত হ্দরে একবার পিতার ন্দেহ পিতার আদর লইতে গিরাছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জনা খ্বে একটা কড়া জবাব কম্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের বত কাগজ ছিল সমস্ত প্রভাইরা ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিরা এত সুখ কখনো হর নাই।

বালিকার বখন মাতা মরিরাছিল তখন তাহাকে কোলে টানিরা লইরাছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেভিক্রিয়া সমাপন করিরা আবার তাহাকে ব্রেক ভূলিরা লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

বৈশাৰ ১৩০০

## মধাবতি নী

#### প্রথম পরিছেদ

নিবারণের সংসার নিভাশ্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগশ্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশাক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনো উদর হয় নাই। যেমন পরিচিত প্রোতন চটি-জ্বোড়াটার মধ্যে পা দ্টো দিব্য নিশ্চিশ্তভাবে প্রবেশ করে, এই প্রোতন প্থিবটিার মধ্যে নিবারণ সেইর্প আপনার চিরাভাশ্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বশ্ধে শ্রমেও কোনোর্প চিশ্তা তর্ক বা তত্তালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহ্ন্বারে খোলা গারে বসিয়া অত্যত নির্দ্বিশনভাবে হুকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈঞ্চব-ভিখারি গান গাহে, প্রাতন-বোতল-সংগ্রহকারী হাকিয়া চলিয়া যায়; এই-সমস্ত চণ্ডল দৃশ্য মনকে লঘ্ভাবে ব্যাপ্ত রাখে এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপ্সিমাছ -ওয়ালা আসে সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিণিং বিশেষর্প রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর ষধাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারাশ্তে দড়িতে ব্লানো চাপকানটি পরিয়া, এক-ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ-প্রক আর-একটি পান মুখে প্রিয়া আপিসে যালা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গান্তীর ভাবে সন্ধ্যা যাপন করিয়া আহারাশ্তে রাতে শয়নগ্রে স্থাী হরস্বদরীর সহিত সাক্ষাং হয়।

সেখানে মিশ্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিষ্ট্র ঝির অবাধ্যতা, ছে'চিকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে ষে-সমস্ত সংক্ষিপত সমালোচনা চলে তাহা এ-পর্যত কোনো কবি ছন্দোবন্ধ করেন নাই, এবং সেঞ্জন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদর হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্সন্ন মালে হরস্বদরীর সংকট প্রীড়া উপস্থিত হইল। জন্ব আর কিছ্তেই ছাড়িতে চাহে না। ডাঞ্জার বতই কুইনাইন দের বাধাপ্রাণ্ড প্রবল স্লোতের ন্যার জন্মও তত উধ্বের্ন চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন প্রবিশ্ত বার্ষি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভার বহুকাল আর সে বার না; কী বে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শরনগৃহে গিয়া রোগীর অবন্ধা জানিরা আসে, একবার বাহিরের বারান্দার বসিরা চিন্তিতম্থে তামাক টানিতে থাকে। দ্ই বেলা ভাজার বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং বে বাহা বলে সেই ঔবধ পরীকা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইর্প অব্যবস্থিত শ্রূর্য সত্ত্বে চল্লিশ দিনে হরস্করী ব্যাধিম্ব হইল। কিস্তু, এমনি দ্বলি এবং শীর্ণ হইরা গেল বে, শরীরটি কেন বহ্দ্র হইতে অতি কীশুসবরে আছি বলিয়া সাড়া দিতেছে মান্ত।

তথন বসস্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উক নিশীথের

চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মন্ত শরনককে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরস্থারীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়াকর বাগান। সেটা বে বিশেব কিছ্
সন্দ্শা রমণীর স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সমর কে একজন শখ করিরা
গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সে দিকে বড়ো-একটা দৃক্পাত
করে নাই। শা্ব্দ ভালের মাচার উপর কুষ্মান্ডলতা উঠিয়াছে; বৃষ্ধ কুলগাছের তলার
বিষম জপাল; রামাঘরের পাশে প্রাচীর ভাভিরা কতকগ্রেলা ইণ্ট জড়ো হইয়া আছে
এবং তাহারই সহিত দংধাবশিক্ট পাধ্রে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া
উঠিতেছে।

কিন্তু, বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরস্বদরী প্রতি মৃহ্তে বে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল তাহার অকিঞ্চিংকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীক্ষকালে শ্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামানদাটি যখন বাল্য্যায় উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে বেমন অত্যত স্বচ্ছতা লাভ করে, তখন যেমন প্রভাতের স্বালোক তাহায় তলদেশ পর্বন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়্স্পর্শ তাহায় সর্বাঞা প্লাকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহায় ফটিকদপণের উপর স্বস্মাতির নায় অতি স্ম্পন্টভাবে প্রতিবিদ্বিত হয়, তেমনি হয়ম্বদরীয় কীল জীবনতন্তুর উপর আনন্দয়য়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অপ্যালি বেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহায় ঠিক ভারটি সে সম্পূর্ণ ব্রিক্তে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিল্পাসা করিত 'কেমন আছ' তখন তাহার চোখে বেন জল উছলিরা উঠিত। রোগদীণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যুক্ত বড়ো দেখার, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্ল সকৃতন্ত চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিরা দার্গহক্তে স্বামীর হসত ধরিরা চুপ করিয়া পাড়িয়া থাকিত, স্বামীর অত্তরেও ফেন কোখা হইতে একটা নুতন অপরিচিত আনন্দর্শিম প্রবেশলাভ করিত।

এই ভাবে কিছু দিন ষার। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবতী ধর্ব অলখগাছের কন্পমান লাখাল্ডরাল হইতে একখানি বৃহং চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গ্মেট ভাঙিরা হঠাং একটা নিশাচর বাতাস জান্তত হইরা উঠিরছে. এমন সমর নিবারণের চূলের মধ্যে অল্ফালি ব্লাইতে ব্লাইতে হরস্কারী কহিল, "আমাদের তো ছেলেপ্লে কিছুই হইল না, ভূমি আর-একটি বিবাহ করো।"

হরস্পেরী কিছ্দিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে বখন একটা প্রবল্ আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হর তখন মান্ব মনে করে, 'আমি সব করিতে পারি'। তখন হঠাং একটা আছাবিসজনের ইচ্ছা বলবতী হইরা উঠে। স্রোতের উচ্ছাস বেমন কঠিন ভটের উপর আপনাকে সবেগে ম্ছিভি করে তেমনি প্রেমের আবেদ, আনন্দের উচ্ছাস, একটা মহৎ ভাগে, একটা বৃহৎ দৃঃধের উপর আপনাকে বেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইর প অবস্থার অভ্যন্ত প্রেকিত চিত্তে একদিন হরস্কারী স্থির করিল. আমার স্বামীর জন্য আমি খ্ব বড়ো একটা কিছু করিব। কিস্তু হার, বতথানি সাধ ততথানি সাধা কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওরা বার। ঐশ্বর্ষ

নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শৃথ্ধ একটা প্রাণ আছে, সেটাও বদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

'আর, স্বামীকে বাদ দুশ্ধফেনের মতো শুদ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশ্-কন্দপের মতো স্কার একটি দেনহের প্রেলি সম্তান দিতে পারিতাম! কিম্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না।' তথন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্মীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে সপদ্মীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শর্নিল নিবারণ হাসিয়া উড়াইরা দিল, দ্বিতীর এবং তৃতীর বারও কর্মপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরস্ক্রীর বিশ্বাস এবং সূথে যতই বাড়িরা উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এ দিকে নিবারণ যত বারম্বার এই অন্রোধ শ্নিল ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দ্র হইল এবং গৃহস্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তান-পরিবৃত গৃহের স্থময় চিচ তাহার মনে উল্জ্বল হইরা উঠিতে লগিল।

একদিন নিজেই প্রসংগ উত্থাপন করিয়া কহিল, "ব্ডাবয়সে একটি কচি খ্রিককে বিবাহ করিয়া আমি মানুব করিতে পারিব না।"

হরস্কেরী কহিল, "সেজনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মান্য করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবর্ত্বা, স্কুমারী, লন্জালীলা, মাত্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যতা নববধ্র ম্থক্তবি উদর হইল এবং হৃদর স্নেহে বিগলিত হইরা গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাঞ্চ আছে, তুমি আছ, কচি মেরের আবদার শ্নিবার অবসর আমি পাইব না।"

হরস্কারী বারবার করিরা কহিল, তাহার জন্য কিছুমার সমর নন্ট করিতে হইবে না। এবং অবলেবে পরিহাস করিরা কহিল, "আছো গো, তখন দেখিব কোধার বা তোমার কাজ থাকে, কোধার বা অমি থাকি, আর কোধার বা তমি থাক।"

নিবারণ সে কথার উত্তরমায় দেওরা আবশাক মনে করিল না, শাস্তির স্বর্প হরস্ম্পরীর কপোলে হাসিরা তর্জানী-আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

## ন্বিতীয় পরিক্রেদ

একটি নোলক-পরা অল্লভরা ছোটোখাটো মেরের সহিত নিবারণের বিবাহ হ**ইল**, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিন্ট এবং মুখখানিও বেল ওলোওলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একট্ বিশেষ মনোবোল করিরা চাহির। দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইরা উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় বে, 'ওই তো একফেটিা মেরে, উহাকে লইরা ভো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাল কাটাইরা আমার বরসোচিত কর্তব্যক্ষেক্তের মধ্যে গিরা পড়িলেকেন পরিবাদ পাওরা বার।'

হরসন্পরী নিবারপের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিরা মনে-মনে বড়ো আমোদ বোধ করিত। এক-একদিন হাত চাপিরা ধরিরা বালত, "আহা, পালাও কোথার। ওইটনুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইরা ফোলবে না।"

নিবারণ শ্বিগান শশবাসত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে, রোসো রোসো, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।" বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরস্কেরী হাসিয়া শ্বার আটক করিয়া বলিত, "আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না।" অবশেষে নিবারণ নিতাপতই নিরাপায় হইয়া কাতরভাবে বাসিয়া পড়িত।

হরস্থদরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা, পরের মেরেকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রমা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিরা নিবারণের বাম পালে বসাইরা দিত এবং জার করিয়া ঘোমটা খ্লিয়া ও চিব্কে ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা, কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।"

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বালিয়া উঠিয়া বাইত এবং বাহির হইতে ঝনাং করিয়া দরজা বাধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত, দর্টি কৌত্হলী চক্ষ্ব কোনো-না-কোনো ছিদ্র সংলান হইয়া আছে; অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিয়ার উপজম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গ্রিস্টি মারিয়া মৃখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরস্করী নিতাশ্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিশ্তু খ্ব বেশি দ্বেখিত হইল না।

হরস্মেরী বখন হাল ছাড়িল তখন স্বরং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কৌত্তল, এ বড়ো রহসা। এক ট্রুরা হারক পাইলে তাহাকে নানা ভাবে নানা দিকে ফিরাইরা দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্রু স্মের মান্তের মন— বড়ো অপ্রে। ইহাকে কত রকম করিরা স্পর্শ করিরা, সোহাগ করিরা, অল্ডরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্ম্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দ্লে দোল দিরা, কখনো ঘোমটা একট্খানি টানিরা তুলিরা, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষপ্রের মতো দাইকাল একদ্শেই, নব নব সৌল্বের সামা আবিষ্কার করিতে হয়।

মাাক্মোরান কোম্পানির আপিসের হেড্বাব্ শ্রীষ্ক নিবারণচন্দ্রে অদ্দেউ এমন অভিজ্ঞতা ইতিপ্রে হর নাই। সে বখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল; যখন বৌবন লাভ করিল তখন স্থাী তাহার নিকট চিরপরিচিড, বিবাহিত জীবন চিরাভাসত। হরস্ম্দরীকে অবশাই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সন্ধার হর নাই।

একেবারে পাকা আদ্রের মধ্যেই বে পতপা স্কন্সলাভ করিরাছে, ফাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হর নাই, অদেপ অনুন্দ রসান্ত্রাদ করিতে হর নাই, তাহাকে একরার বসন্তবালের বিকলিত প্রশ্বনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওরা হউক দেখি—বিকচোন্সাখ গোলাপের আধখোলা মাখটির কাছে ঘ্রিরা ঘ্রিয়া তাহার কী আগ্রহ। একটাকু বে সৌরভ পায়, একটাকু বে মধ্র আন্বাদ লাভ করে, তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউন-পরা কাঁচের পত্তেল, কখনো বা একশিশি

এসেন্স্, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একট্খানি ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরস্বন্দরী গ্হকার্যের অবকাশে আসিয়া শ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কডি লইয়া দশ-পাঁচশ খেলিতেছে।

বৃদ্ধা বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া ধেন আপিসে বাহির হইল, কিন্তু আপিসে না থিয়া অন্তঃপ্রের প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরস্বেদরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্র তাপে চোখের জল বাংপ হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরস্বদরী মনে-মনে কহিল, 'আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঞ্জে এমন ব্যবহার কেন— যেন আমি উহাদের স্থের কাঁটা।'

হরস্বদরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফ্টিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীর উত্তর হরস্পেরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল; কিন্তু কিছ্ বিলল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না; রাঁধাবাড়া দেখাশনা সমসত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরস্কেরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদ্যকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরস্বদরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে নান্নতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, 'তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।'

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হার, আজ কোথার সে বল যে বলে হরস্কুদরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্থেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাং একদিন প্রতিমার রাত্রে জীবনে যখন জায়ার আসে, তখন দুই ক্ল জাবিত করিয়া মান্র মনে করে, 'আমার কোথাও সীমা নাই।' তখন যে একটা বৃংং প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের স্কার্য ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ভাহার সমসত প্রাণে টান পড়ে। হঠাং ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপন্ত লিখিয়া দেয় চিরদারিল্রের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া ভাহা শোধ করিতে হর। তখন ব্রা বায়, মান্র বড়ো দীন, হ্দর বড়ো দুর্বল, ভাহার ক্ষমতা অতি বংসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডু কলেবরে হরস্বদরী সে দিন শ্কে শ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামার ছিল: সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইরাছিল, 'আমার বেন কিছুই না হইলেও চলে।' ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তথন হরস্পেরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'ভূমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।'

হরস্করী যে দিন প্রথম পরিজ্কারর পে আপন অবস্থা ব্রিতে পারিল সে দিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শরনগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বংসর বরসে বাসররাত্রে যে শব্যার প্রথম শরন করিরাছিল, আজ সাতাশ বংসর পরে, সেই শব্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইরা দিরা এই সধবা রমণী যথন অসহ্য হ্দরভার লইরা তাহার ন্তন বৈধবাশব্যার উপরে আসিরা পড়িল তথন গলির অপর প্রাণ্ডে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর-একজন বাঁরা-তবলার সংগত করিতেছিল এবং প্রোত্বন্ধ্বাণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে পাশ্বের ঘরে মন্দ শ্নাইতেছিল না। তথন বালিকা শৈলবালার ঘ্যে চোখ ঢ্লিয়া পাঁড়তেছিল, আরু নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, "সই!"

লোকটা ইতিমধ্যে বিশ্কমবাব্র চন্দ্রশেধর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দ্ই-একজন আধ্নিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শ্নাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে বে একটি বৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িরা ছিল আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসমরে তাহা উচ্ছনিসত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তৃত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার ব্দিখন্দিখ এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উন্টাপান্টা হইয়া গোল। সে বেচারা কোনোকালে জানিত না, মান্বের ভিতরে এমন-সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন-সকল দৃদ্দাম দ্রুন্ত শক্তি বাহা সমস্ত হিসাব-কিতাব শৃত্থলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়-ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরস্ক্রীও একটা ন্তন বেদনার পরিচর পাইল। এ কিসের আকাপ্কা, এ কিসের দ্বাসহ বন্দা। মন এখন যাহা চার কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পারও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিরমিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার প্রে কিয়ংকালের জন্য গায়লার হিসাব, দ্রবার মহার্ঘতা এবং লোকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অন্তর্বিস্লবের কোনো স্ত্রপাতমাত ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উত্তর্বাক্রতা, কোনো উত্তরপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রক্রনিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আঞ্চ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে বেন চিরকাল কে তাহাকে বিশুত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদর যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্রেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্চাট লইয়াই সাতাশটা অম্ল্য বংসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পাশ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাশ্ডারের কুল্প খ্লিয়া একটি ক্ষ্ম বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেইসপো নারী রানীও বটে। কিন্তু, ভাগাভাগি

করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর-একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গোল, রানীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারীজীবনের যথার্থ স্থের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মৃহ্ত অবসর রহিল না। সম্দ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সম্দ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া, বোধ করি নদীর একটি মহং চরিতার্থতা আছে; কিন্তু সম্দুর যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্ম্থীন হইয়া রহে তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাহি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্ত্রুপা হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জনাই সমস্ত এবং আমি কাহার জনাও নহি'। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে, কিন্তু পরিত্তিত কিছুই নাই।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক দিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝৃপ্ ঝৃপ্ করিয়া বৃণ্ডি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগ্রুলেমর জগাল জলে প্রায় নিমন্দ হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্বতী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্কল্ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরস্করী আপনার ন্তন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বাসয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধারে ধারে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরস্ফুদরী তাহা লক্ষ্য করিল কিল্ড একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরস্ফ্রীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়ছে। ছান তো অনেক-গ্লো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে— কিছ্ বন্ধক রাখিতে হইবে— শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।"

হরস্কেরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইরা রহিল। অবশেষে প্নেশ্চ কহিল, "তবে কি আজ হইবে না।"

रत्रम्ना करिन, "ना।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওরাও তেমনি কঠিন। নিবারণ একট্র এ দিকে ও দিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, "তবে অন্যন্ত চেষ্টা দেখি গে যাই।" বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথার এবং কোথার গহনা বংধক দিতে হইবে হ্রস্ক্রী তাহা সমস্তই ব্রিজা। ব্রিজা, নববধ্ প্র্রাত্রে তাহার এই হতব্লিখ পোষা প্র্রিটিকে অত্যতে কংকার দিয়া বিলিয়াছিল, "দিদির সিন্দ্কভরা গহনা, আর আমি ব্রিজ একখানি পরিতে পাই না?"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দ্রক থ্রিলয়া একে একে

সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনার ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল, বালিকার ম্খখানি বড়ো স্মিন্ট, একটি সদ্য পক স্থেশ্য ফলের মতো নিটোল, রসপ্র্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া চালয়া গেল সেই শব্দ বহুক্দ ধরিয়া হরস্প্রার শিরুরে রন্ধের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কা লইয়া ভোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষ রেখা পর্যত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে, সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সে দিন আসিল এবং কখন সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কা গবেঁ, কা গৌরবে, কা তরণা তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরস্করী বখন কেবলমাত্ত ঘরকলাই জানিত তখন এই গহনাগ্রাল তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নিবোধের মতো এ-সমস্ত এমন করিরা এক ম্হ্তের্ত হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকলা ছাড়া আর-একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়ছে; এখন গহনার দাম, ভবিষাতের হিসাব, সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়ছে।

আর, শৈলবালা সোনামানিক ঝক্মক্ করিয়া শরনগ্তে চলিয়া গেল. একবার মৃহ্তের তরে ভাবিলও না হরস্করী তাহাকে কতথানি দিল। সে জানিল, চতুদিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সোভাগ্য স্বাভাবিক নির্মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাস্ত হইবে; কারণ সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

# পশ্বম পরিক্রেদ

এক-একজন লোক স্বাধানস্থার নিভাকিভাবে অতাদত সংকটের পথ দিরা চলিরা ষার, মৃহ্তমাত চিদতা করে না। অনেক জাগ্রত মান্বেরও তেমনি চিরস্বাধানস্থা উপস্থিত হর; কিছুমাত জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিরা নিশ্চিদ্তমনে অগ্নসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদার্ণ সর্বনাশের মধ্যে গিরা জাগ্রত হইরা উঠে।

আমাদের ম্যাক্মোরান কোম্পানির হেড্বাব্টিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাকখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘ্রিরতে লাগিল এবং বহ্ দ্র হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইরা তাহার মধ্যে বিলম্পুত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মন্বার এবং মাসিক বেতন, হরস্ক্রেরীর স্থেসোঁভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে; সপো সপো ম্যাক্মেরান কোম্পানির ক্যাশ্ তহবিশেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধা হইতেও দ্টা-একটা করিরা তোড়া অদ্শা হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত, 'আগামী মাসের বেতন হইতে আম্ভে আম্ভ শোধ করিরা রাখিব'। কিম্তু, আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামান্ত সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দ্ব-আনিটি পর্যন্ত চিক্তের মতো চিক্তিমক্ করিরা বিদম্প-বেশে অম্তিহিত হর।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। প্রেবান্ক্রমের চাকৃরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে-

তহ্বিল প্রেণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিন মাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই ব্ঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরস্ক্রমীর কাছে গেল, বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

হরস্বদরী সমসত শ্নিয়া একেবারে পাংশ্বর্ণ হইয়া গেল। নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগ্রলো বাহির করো।" হরস্বদরী কহিল, "সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতাশত শিশ্রে মতো অধীর হইয়া বালিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।"

হরস্বদরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর ম্বলে পড়ে নাই।"

ভীর্নবারণ কাতর স্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোনো ছ্তা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু, আমার মাধা খাও, বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিন্বা কী জন্য চাহিতেছি।"

তখন হরস্কারী মর্মান্তিক বিরন্ধি ও ঘ্ণা -ভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছ্তা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।" বলিয়া স্বামীকে লইরা ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু ব্রিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কী জানি।" সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকসমাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বালিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।"

নিবারণ দেখিল, ওই দ্ব'ল ক্ষ্দু স্ক্রের স্ক্রারী বালিকাটি লোহার সিন্দ্কের অপেক্ষাও কঠিন। হরস্করী সংকটের সময় স্বামীর এই দ্ব'লভা দেখিয়া ঘ্লার জরুরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপ্র'ক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তংক্ষণাং চাবির গোছা প্রাচীর লণ্ঘন করিয়া প্তক্রিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরস্বদরী হতবৃদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙিয়া ফেলো-না।"

শৈলবালা প্রশাশতমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

নিবারণ কহিল, "আমি আর-একটা চেষ্টা দেখিতেছি।" বালিয়া এলোখেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দ্ই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজ্ঞার টাকার বিক্তর করির। আসিল।

বহু কন্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চার্কার গেল। স্থাবর-জ্বপামের মধ্যে রহিল কেবল দ্বিমান স্থা। ভাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্থাটি গর্ভবতী হইরা নিতান্ত স্থাবর হইরাই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো সাংসেতে বাড়িতে এই ক্ষ্মে পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

### वर्छ भित्रक्ष

ছোটোবউয়ের অসম্ভোষ এবং অস্থের আর শেব নাই। সে কিছুতেই ব্রিতে চার না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই বদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলার কেবল দ্টিমান্ত ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শরনগৃহ। আর-একটি ঘরে হরস্পেরী থাকে। শৈলবালা খংখং করিয়া বলে, "আমি দিনরান্তি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিখ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর-একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীল্ল বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ওই তো পালে আর-একটা ঘর আছে।"

শৈলবালা ভাহার প্র'-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মূখ তুলিয়া চাহে নাই।
নিবারণের বর্তমান দ্রবক্থায় ব্যথিত হইয়া ভাহায়া এক দিন দেখা করিতে আসিল;
শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই ন্বার খুলিল না। ভাহায়া চলিয়া
গেলে রাগিয়া, কাদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাধায় করিল।
এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থার গ্রেতর পাঁড়া হইল, এমনকি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরস্কুদরীর দ্ই হাত ধরিরা বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরস্বদরী দিন নাই, রাগ্রি নাই, শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমার গুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাকা বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগ্র খাইতে চাহিত না, বাটিস্বেশ ছ্রাড়িয়া ফেলিত, জনুরের সমর কাঁচা আমের অন্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিরা, কাঁদিরা, অনর্থপাত করিত। হরস্বেশবী তাহাকে 'লক্ষ্মী আমার' 'বোন আমার' 'দিদি আমার' বিলয়া শিশ্র মতো ভূলাইতে চেন্টা করিত।

কিন্তু লৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাল আদর লইরা পরম অস্থে ও অসন্তোবে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ বার্থ জীবন অকালে নন্ট হইরা গেল।

## সশ্তম পরিক্রেদ

নিবারপের প্রথমে খ্ব একটা আঘাত লাগিল; পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মুক্ত বাঁধন ছি'ড়িয়া গিরাছে। শোকের মধ্যেও হঠাং তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাং মনে হইল এতদিন তাহার ব্কের উপর একটা দুফ্বেণন চাপিরা ছিল। চৈতনা হইরা মুহুতের মধ্যে জীবন নির্বাতশার লঘ্ হইরা গেল। মাধবীলতাটির মতো এই-বে কোমল জীবনপাশ ছি'ড়িয়া গেল এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাং নিশ্বাস টানিরা দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনর্ভজ্ব।

আর, তাহার চিরক্ষীবনের সন্পিনী হরস্ক্ষরী? দেখিল সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার ক্ষীবনের সমস্ত স্থদ্ঃথের স্মৃতিমন্দিরের মারাধানে বসিয়া আছে—কিন্তু তব্ মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষু উক্তরেল স্কুদর নিষ্ঠ্র ছ্রির আসিয়া একটি হ্রপিডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত নিবারণ ধারে ধারে হরস্কুদরীর নিভ্ত শরনকক্ষে প্রবেশ করিল। নারবে সেই প্রোতন নিরম-মত সেই প্রোতন শব্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শর্মন করিল। কিন্তু, এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরস্করীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা প্রে ষের্প পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইর্প পাশাপাশি শ্ইল; কিল্ডু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শ্ইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লভ্যন করিতে পারিল না।

देनाचे ১०००

### অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তথন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গলেপর প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিতা কি শালিবাহন, কাশী কান্যি কনাজ কোশল অংশ বংগ কলিংগার মধ্যে ঠিক কোন্খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ-সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতাশ্তই ভুচ্ছ ছিল; আসল বে কথাটি শ্বনিলে অংশুর প্রেলিকত হইরা উঠিত এবং সমস্ত হ্দর এক মহুত্তের মধ্যে বিদান্দ্বেগে চুন্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে— এক বে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক ষেন একেবারে কোমর বাধিরা বসে। গোড়াতেই ধরিরা লর, লেখক মিধ্যা কথা বলিতেছে। সেইজনা অত্যত সেরানার মতো মুখ করিরা জিল্ঞাসা করে. "লেখকমহাশর, তুমি ষে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আছা বলো দেখি কে ছিল সেই রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রস্নতত্ত্ব-পণিডতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুল মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা তাহার নাম ছিল অজাতশন্ত্ব।"

পাঠক চোথ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজ্ঞাতশন্ত্! ভালো, কোন্ অজ্ঞাতশন্ত্ বলো দেখি।"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া বার, "অজাতশন্ত্র ছিল তিনজন। একজন খুস্টজন্মের তিন সহস্র বংসর প্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বংসর আট মাস বরঃক্রমকালে মৃত্যুম্থে পতিত হন। দুঃখের বিষর, তাঁহার জাবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যার না।" অবশেষে দ্বিতার অজ্ঞাতশন্ত্র সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেব করিয়া বখন গ্রন্থের নারক তৃতীর অজ্ঞাতশন্ত্র পর্যন্ত আসিয়া পোঁছার তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস রে, কী পাশ্ডিতা। এক গলপ শ্রনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হার রে হার, মান্রে ঠকিতেই চার, ঠকিতেই ভালোবাসে, অখচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়ট্রকৃও বোলো আনা আছে। এইজন্য প্রাণপণে সেরানা হইবার চেন্টা করে। তাহার ফল হয় এই বে, সেই শেবকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ুন্বর করিরা ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'প্রশ্ন জিল্কাসা করিরো না, তাহা হইলে মিখ্যা জবাব শ্নিতে হইবে না।' বালক সেইটি বোকে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য র্পকথার স্বাদর মিখ্যাট্কু শিশ্রে মতো উলগা, সত্যের মতো সরল, সন্য-উৎসাবিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের স্কৃত্বর মিখ্যা ম্থোশ-পরা মিখ্যা। কোখাও বদি তিলমান্ত ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিম্থ হর, লেখক পালাইবার পথ পার না।

শিশ্বালে আমরা ষথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজনা যখন গলপ শ্নিতে বসিরাছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জনা আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হ্দয়টি ঠিক ব্ঝিত আসল কথাটা কোন্ট্কু। আর এখনকার দিনে এত বাহ্লা কথাও বিকতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিল্ফু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়— এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে, সেদিন সন্ধাবেলা ঝড়ব্ ছি ইইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহটি, জ্ল। মনে একান্ড আশা ছিল, আজ আর মান্টার আসিবে না। কিন্তু তব্ তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতিচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি ব্ ছি একট্ ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয় তবে একার্গাচন্তে প্রার্থানা করি, 'হে দেবতা, আর একট্খানি। কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও।' তখন মনে হইত, প্থিবীতে ব্ ছির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মান্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। প্রাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কান্ধ নাই, অতএব রামা্গরিশিথরের একটিমাত্র বিরহ্বীর দৃঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষেকিছ্মাত্র গ্রহ্তর নহে, বিশেষত পথটি যখন এমন স্বয়য়া এবং তাহার হ্দয়বেদনা এমন দঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধ্ম-জ্যোতিঃ-সলিল-মর্তের বিশেষ কোনো নিরমান্সারে বৃণ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হার, মান্টারও ছাড়িল না। গালর মোড়ে ঠিক সমরে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমন্ত আশাবাদ্প এক ম্হত্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বৃক্টি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন-পাপের যদি যথোপযুক্ত শান্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মান্টার হইয়া এবং আমার মান্টারমহাশয় ছাত্ত হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই বে, আমাকে মান্টারমহাশয়ের মান্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত ছ্টিয়া অশ্তঃপ্রে প্রবেশ করিলাম। মা তথন দিদিমাব সহিত মুখোমুখি বসিয়া প্রদীপালোকে বিশিত খোলতেছিলেন। ক্প্ করিয়া এক পাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মান্টারের কাছে পড়িতে বাইব না।"

আশা করি, অপ্রাণ্ডবরুক্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং ক্ষুলের কোনো সিলেক্শন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি বে কাজ করিয়া-ছিলাম তাহা নীতিবিরুষ্ধ এবং সেজনা কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরণ্ড আমার অভিপ্রায় সিম্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, "আজ তবে থাক্, মাস্টারকে বেতে বলে দে।" কিন্তু তিনি বের্প নির্দ্বিশনভাবে বিশিত খেলিতে লাগিলেন ভাহাতে বেশ বোঝা গেল যে, মা তাঁহার পত্তের অস্থের উৎকট লক্ষণগ্রিল মিলাইরা দেখিরা মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের স্থে বালিশের মধ্যে মুখ গ্রিলরা খ্র হাসিলাম— আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিণ্ডু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিরা রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দৃষ্কর। মিনিটখানেক না ষাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিরা পাড়িলাম, "দিদিমা, একটা গল্প বলো।" দৃই-চারিবার কোনো উত্তর পাওরা গেল না। মা বিগিলেন, "রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদিমাকে গলপ বলতে বলো-না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিরা কহিলেন, "যাও খ্ডি, উহার সংশ্য এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, 'আমার তো কাল মান্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।'

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে থানিকটা পাশ-বালিশ স্কড়াইয়া, পা ছাড়িয়া, নড়িয়াচাড়িয়া মনের আনশ্দ সম্বরণ করিতে গেল— তার পরে বালিলাম, "গল্প বলো।"

তথনও ঝ্প্ ঝ্প্ করিয়া বাহিরে বৃণ্টি পড়িতেছিল; দিদিমা ম্দ্কেরে আরম্ভ করিলেন— এক যে ছিল রাজা। তাহার এক রানী।

আঃ, বাঁচা গেল। স্রো এবং দ্যো রানী শ্নিলেই ব্কটা কাঁপিরা উঠে— ব্কিতে পারি, দ্যো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। প্রে হইতে মনে বিষম একটা উংক-ঠা চাপিয়া থাকে।

বখন শোনা গেল আর কোনো চিতার বিষয় নাই, কেবল রাজার প্রসদ্ভান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকৃল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জনা বনগমনে উদাত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলায়। প্রসদ্ভান না হইলে যে দ্বংখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি ব্রিতাম না; আমি জানিতাম, যদি কিছুর জনা বনে বাইবার কখনো আবশাক হয় সে কেবল মান্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রারে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিরা রাজা তপস্যা করিতে চলিরা গোলেন। এক বংসর দুই বংসর করিয়া ক্রমে বারো বংসর হইয়া যায়, তব্ রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইরা উঠিয়াছে। বিবাহের ব্য়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু রাজা ফিরিকেন না।

মেয়ের মুখের দিকে চার আর রানীর মুখে অমজল রুচে না। 'আহা, আমার এমন সোনার মেরে কি চিরকাল আইবড়ো হইরা থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।'

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অন্নর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ব্যবে আসিয়া খাইয়া বাও।"

त्राका र्वाललन, "वाक्रा।"

রানী তো সে দিন বহু যক্তে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রুপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাণ্ডের পি'ড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বংসর পরে অন্তঃপ্রে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বাসলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকর্নটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।"

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও ষে তোমারই মেয়ে।"

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমার সেই সেদিনকার এতট**্কু মেয়ে আজ** এত বড়োটি হইয়াছে!"

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারে। বংসর হইয়া গেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহ দাও নাই?"

রানী কহিলেন, "তুমি ঘরে নাই, উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিচ্ছে পাত্র শুঞ্জিতে বাহির হইব।"

রাজা শ্নিয়া হঠাৎ ভারি শশবাদত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বোসো, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজন্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।"

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি রাহাৢপের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঞাল হইতে শ্কনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহাব বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, "ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব।"

রাজার হত্তুম কে লখ্যন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা-বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জারগাটাতে দিদিমার খ্ব কাছ দেখিয়া নিরতিশয় ঔৎস্কোর সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পরে?" নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সোঁভাগাবান কঠেকুড়ানে রাহালের ছেলের স্থলাভিষিত্ব করিতে কি একট্খানি ইচ্ছা যায় নাই। বখন সেই রাত্রে ঝৃপ্ ঝৃপ্ ঝৃণ্টি পড়িতেছিল, মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গ্ন্ গ্ন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গলপ বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হ্দরের বিশ্বাসপরারণ রহসাময় অনাবিশ্বত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অতাশ্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রাজায় দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকর্নটির মতো রাজকনারে সহিত তাহার মালা-বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিশিৎ, কানে তাহার দ্বল, গলায় তাহার কঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রের, এবং

আলতা-পরা দুটি পায়ে নৃপরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গলপ বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বংসর বনে বসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত, ইহা অসম্ভব। সেট্কুও যদি কোনো গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিবম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত সকলেই আশংকা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষাত্রয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবির্ম্থ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু, পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহায়া তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শ্রিয়া যাইবে। তাহায়া কাগজে সমালোচনা করিবে। মতএব একান্তমনে প্রার্থনা করির, দিদিমা বেন প্নেবার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোবে বেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পর্লকিত কম্পান্বিত হ্দরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পরে?"
দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্যা মনের দৃঃখে তাহার সেই ছোটো
স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দ্রদেশে গিরা একটি বৃহৎ অট্টালকা নির্মাণ করিরা সেই ব্রাহ্যশের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষ্ম দ্বামীটিকে, বড়ো বঙ্গে মানুষ করিতে লাগিল। আমি একট্খানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশ-বালিশ আরও একট্ সবলে জড়াইরা ধরিরা কহিলাম, "তার পরে?"

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি প্রিথ হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গ্রেমহাশরের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইবা উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে কিল্কাসা করিতে লাগিল, "ওই-বে সাত্মহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেরেটি তোমার কে হয়।"

রাহাদের ছেলে তো ভাবিয়া অম্পির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেরেটি তাহার কে হয়। একট্ একট্ মনে পড়ে, একদিন সকালে রাজবাড়ির বারের সম্মুখে শুকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল— কিন্তু, সে দিন কী একটা মন্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বংসর বায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সপাবীয়া জিজ্ঞাসা করে, "আছা, ওই-বে সাতমহলা বাড়িতে পরমা রুপসী মেরেটি থাকে, ও তোমার কে হয়।"

রাহারণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্য করিরা আসিরা রাজকন্যাকে কহিল, "আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে— এই সাতমহলা বাড়িতে বে পরমা স্বদরী মেরেটি থাকে সে তোমার কে হর। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তমি আমার কে হও, বলো।"

রাজকন্যা বলিল, "আজিকার দিন থাক্, সে কথা আর-একদিন বলিব।" ব্রাহমুদের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিরা জিল্ঞালা করে, "তুমি আমার কে হও।" রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, "সে কথা আজ থাক্, আর-একদিন বলিব।"

অমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বংসর কাটিয়া যায়। শেষে রাহমুণ একদিন আসিয়া
বড়ো রাগ করিয়া বলিল, "আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি
তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আচ্ছা, কাল নিশ্চয়ই বলিব।"

প্রদিন রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, "আজ বলিবে বলিয়াছিলে তবে বলো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আজ রাত্রে আহার করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।"

ৱাহান বলিল, "আছো।" বলিয়া স্থাচেতর অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল।

এ দিকে রাজকন্যা সোনার পালভেক একটি ধব্ধবে ফ্লের বিছানা পাতিলেন,
ঘরে সোনার প্রদীপে স্কান্ধ তেল দিয়া বাতি জন্মলাইলেন এবং চুলটি বাধিয়া
নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কথন রাতি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগ্রে সোনার পালভ্কে ফ্লের বিছানার গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শ্নিতে পাইব, এই সাতমহলা বাড়িতে যে স্কুনরীটি থাকে সে আমার কে হয়।'

রাজকন্যা তাঁহার স্বামার পাতে প্রসাদ খাইয়া ধাঁরে ধাঁরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহু দিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, 'সাতমহলা বাড়ির একমাত অধাশবরী আমি তোমার কে হই।'

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফ্লের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কথন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালকে প্রপশ্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বক্ষঃস্পাদন হঠাং বন্ধ হইয়া গোল। আমি রুম্বাস্বরে বিবর্ণমুখে জিল্লাসা করিলাম, "তার পরে কী হইল।"

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—

কিন্তু সে কথার আর কান্ত কী। সে যে আরও অসম্ভব। গল্পের প্রধান নারক সর্পাঘাতে মারা গেল, তব্ও তার পরে? বালক তথন জানিত না. মৃত্যুর পরেও একটা 'তার পরে' থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে 'তার পরে'র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুর অনুগমন করিরাছিলেন। শিশ্রেও প্রবল বিশ্বাস। এইজনা সে মৃত্যুর অণ্ডল ধরিয়া ফিরাইডে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টার্রাবহীন এক সম্থাবেলাকার এত সাধের গলপটি হঠাং একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কান্তেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিরর্ম্থ গৃহ হইতে গলপটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু, এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে— কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গ্রিট-দ্বই মন্ত পড়িয়া মাত্র— বে, সেই ঝুপ্ ঝুপ্ বৃদ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর ম্র্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের স্থানিয়ের চেরে বেশি মনে হয় না। গলপ বখন ফ্রাইয়া যায়, আরামে

প্রাদত দর্টি চক্ষ্ব আপনি মর্দিয়া আসে, তখনও তো শিশ্ব ক্ষ্র প্রাণটিকে একটি দিনাধ নিস্তব্ধ নিস্তরণা স্নোতের মধ্যে স্ব্রুণিতর ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দ্বিট মায়ামন্ত্র পড়িয়া ভাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তলে।

কিন্তু, ষাহার বিশ্বাস নাই, ষে ভারি, এ সোন্দর্যরসান্বাদনের জনাও এক ইণ্ডি পরিমাণ অসম্ভবকে লণ্ডন করিতে পরাক্ষাখ হয় তাহার কাছে কোনো-কিছ্রে আর 'তার পরে' নাই, সমন্তই হঠাৎ অসমরে এক অসমান্তিতে সমান্ত হইয়া গেছে।ছেলেবেলায় সাত সম্মুদ্র পার হইয়া, মৃত্যুকে লণ্ডন করিয়া, গল্পের বেখানে যথার্থ বিরাম সেখানে ন্নেহময় স্মিষ্ট ন্বরে শ্রনিতাম—

আমার কথাটি ফ্রোল, নোটে গাছটি মুডোল।

এখন বরস হইরাছে, এখন গলেপর ঠিক মাঝখানটাতে হঠাং থামিরা গিরা একটা নিষ্ঠার কঠিন কণ্ঠে শানিতে পাই—

> আমার কথাটি ফ্রোল না, নোটে গাছটি ম্ডোল না। কেন্রে নোটে ম্ডোলি নে কেন। তার গোরুতে—

দ্রে হউক গে, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আবাত ১০০০

# শাস্তি

### প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিখরাম র ই এবং ছিদাম র ই দ ই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দ ই দ্বীর মধ্যে বকাবিক চে চামেচি চলিতেছে। কিন্তু, প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্যকলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াস খেলাকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীর কণ্ঠদ্বর দ্বিন্বামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে, "ওই রে বাধিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ, যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও দ্বভাবের নিয়মের কোনোর প ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে প্রিদিকে স ্থ উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই ক্রিদের বাড়িতে দ ই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোর প কেতি হলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই ন্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোর প অস্ক্রিবধার মধ্যে গণা করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা একাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্ছড়্ খড়্খড়্ শব্দটাকে জীবনবথ্যাতার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরণ্ড ঘরে যে দিন কোনো শব্দমাত নাই, সমুহত থম্থম্ ছুম্ছুম্ করিতেছে, সে দিন একটা আসত্র অনৈস্থিক উপদূবের আশুংকা জন্মত, সে দিন যে কখন কী হুইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গলেপর ঘটনা যে দিন আরম্ভ হইল সে দিন সম্ব্যার প্রাক্তালে দ্ই ভাই বখন জন খাটিয়া প্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্গাম্ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গ্মাট। দ্ই-প্রহরের সময় খ্ব এক-পশলা বৃদ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারি দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমার নাই। বর্ষায় ঘরের চারি দিকে জন্গল এবং আগাছাগ্লা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমন্দ্র পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিক্তের ঘন গন্ধবান্দ্র চতুদিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বতী ডোবাব মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং বিশ্লিরবে সন্ধ্যার নিদ্তন্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদ্রে বর্ষার পদ্মা নবমেঘছায়ায় বড়ো দিথর ভয়ংকর ভাব ধারণ করিরা চলিয়াছে।
শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িরাছে। এমনকি
ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কটাল গাছের শিকড় বাহির হইরা দেখা দিরাছে,
যেন তাহাদের নির্পায় মুন্টির প্রসারিত অংগ্রলিগ্রলি শ্নো একটা-কিছ্ অশ্তিম
অবলম্বন আঁকডিযা ধরিবার চেন্টা করিতেছে।

দ্বিথরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিরাছিল। ও পারের চরে জলিখান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া বাইবার প্রেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিষ্কু হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেরাদা আসিরা এই দৃই ভাইকে জবদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিরা ম্থানে ম্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাপ নির্মাণ করিতে ভাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পার নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিং জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিত্মত পাওনা মজ্বরি পার নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কট্ কথা শ্নিতে হইয়াছে সে ভাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধাবেলার বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চূপ করিয়া পড়িয়া আছে— আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো দেও মধ্যাহে প্রচুর অল্ল-বর্ষণপূর্বক সায়াহের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গ্মেট করিয়া আছে; আর বড়ো জা রাধা মুখটা মন্ত করিয়া দাওয়ায় বাসয়া ছিল; তাহার দেড় বংসরের ছোটো ছেলোট কাদিতেছিল। দুই ভাই বখন প্রবেশ করিল দেখিল, উলপা শিশ্ব প্রাণগণের এক পাশ্বে চিং হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

क्क्रीयं प्राथिताम यात्र कार्णायनभ्य ना क्रिया र्यानन, "ভाउ দ।"

বড়োবউ বার্দের কাতায় ধ্যালিশাপাতের মতো এক ম্হ্তেই তীর কাঠাবর আকাশ-পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোখায় বে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিল। আমি কি নিচ্ছে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রাণ্ডি ও লাঞ্নার পর অলহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে, প্রজনিত ক্ষানলে, গ্রিণীর রুক্ষ বচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুংসিত শেষদ্বিরামের হঠাং কেমন একেবাবেই অসহা হইয়া উঠিল। কুন্ধ ব্যান্তের ন্যায় গাল্ডীর গর্জানে বলিয়া উঠিল, "কী বললি!" বলিয়া মৃহ্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে প্রতীর মাধায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহায় ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গোল এবং মৃত্যু হইতে মৃহ্তে বিলন্দ্র হইল না।

চন্দ্রা রক্তসিক বন্দ্রে "কী হল গো" বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতব্দ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীংকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শানিত। রাখালবালক গোরা লইরা গ্রামে ফিরিরা আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা ন্তনপক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ-সাত্জনে এক-একটি ছোটো নৌকাষ এ পারে ফিরিয়া পরিপ্রমের প্রস্কার দ্ই-চারি অটি ধান মাধার লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিরা পৌছিরাছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাক্যরে চিঠি দিরা খরে ফিরির। নিশ্চিত্মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাং মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজ্ঞা দর্শির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আরু কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইরাছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিরা, চাদরটা কাঁধে ফেলিরা, ছাতা লইরা বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দৃই-চারিটা অন্ধকার মাতি অন্পন্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ায় এক কোণ হইতে একটা অন্ধন্ট রোদন উচ্ছব্সিত হইয়া উঠিতেছে— এবং ছেলেটা যত 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেন্টা কারতেছে ছিদাম তাহার মাখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছ্ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুর্নিখ, আছিস নাকি।"

দ্বিথ এতক্ষণ প্রস্তরম্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছবসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঞ্চানে নামিয়া চক্রবতীরে নিকটে আসিল। চক্রবতী জিল্কাসা করিলেন, "মাগীরা ব্রিথ ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্ত দিনই চীংকার শ্রিনয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গব্দ তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাচি কিণ্ডিং অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বিলয়া ফেলিল, "হাঁ, আজু খবে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্তবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সেজনা দুখি কাদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল, আর রক্ষা হয় না; হঠাৎ বিলয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়োবউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর-কোনো বিপদ থাকিতে পারে, এ কথা সহজে মনে হর না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশন শ্নিবামাত তাহার মাথায় তংক্ষণাং একটা উত্তব জোগাইল এবং তংক্ষণাং বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিরা উঠিরা কহিল, "আ! বলিস কী! মরে নাই তা!" ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবতীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পার না। ভাবিল, 'রাম রাম! সন্ধারেলার এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষা দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে।'ছিদাম কিছুতেই তাহার পা ছাড়িল না; কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমারে বউকে বাঁচাইবার কী উপার করি।"

মামলা-মোকন্দমার পরামর্শে রামলোচন সমসত গ্রামের প্রধান মন্দ্রী ছিলেন। তিনি একট্ ভাবিরা বলিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপার আছে। তুই এখনই খানার ছ্রিটরা বা—বল্ গে, তোর বড়ো ভাই দ্বি সন্ধাবেলার ঘরে আসিরা ভাত চাহিরাছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্পীর মাখার দা বসাইরা দিরাছে। আমি নিশ্চর বলিতেছি, এ কথা বলিলে ছুডিটা বাচিয়া ঘাইতে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুক্ত হইরা আসিল; উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গোলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গোলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু, যথন নিজের স্থার নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ-সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে বৃদ্ধি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবতী'ও কথাটা ব্রিসংগত বোধ করিলেন; কহিলেন, "তবে বেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাম্ম হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জারের মাধার দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে বেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমান হতেত্ব: শব্দে পর্বালস আসিরা পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিশন হইয়া উঠিল।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবতীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, সে কথা গাঁ-স্খ রাদ্ম হইরা পড়িয়াছে; এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইরা পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইরা পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিরা পাইল না। মনে করিল, কোনোমতে সে কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িরা স্থীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার দতী চন্দরাকে অপরাধ নিজ দকদেধ লইবার জনা অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বঞ্জাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা বলিতেছি তাই করা, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শ্কাইল, মুখ পাংশ্বেণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। ম্থখানি হ্ল্টপ্র্ল্ট গোলগাল;
শরীরটি অনতিদীর্ঘ, অটিসটি; স্কুদসবল অগাপ্রত্যাপার মধ্যে এমন একটি সোষ্ঠব
আছে যে চলিতে-ফিবিতে নভিতে-চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না।
একখানি ন্তন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং স্ডোল, অত্যন্ত সহজে সরে
এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইরা যার নাই। প্রথিবীর সকল বিষরেই
তাহার একটা কোতৃক এবং কোত্হল আছে: পাড়ার গলপ করিতে যাইতে ভালোবালে,
এবং কুল্ড কক্ষে ঘাটে যাইতে-আসিতে দুই অশানি দিয়া ঘোমটা ঈষং ফাক করিরা
উল্লেখন চপ্তল ঘনকৃক চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দশনিযোগ্য যাহা-কিছু সমুস্ত
দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উন্টা; অভাস্ত এলোমেলো, ঢিলেঢালা, অশোছালো।
মাধার কাপড়, কোলের শিশ্ব, ঘরকলার কাজ কিছ্ই সে সামলাইতে পারিত না।
হাতে বিশেষ একটা কিছ্ কাজও নাই, অঘচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিরা
উঠিতে পারে না। ছোটো জা ভাহাকে অধিক কিছ্ কথা বলিত না, মৃদ্ স্বরে দ্ইএকটা তীক্ষ্য দংশন করিত, আর সে হাউ-হাউ দাউ-দাউ করিয়া রাগিয়া-মাগিয়া
বিকয়া-কাকিয়া সারা হইত এবং পাড়াস্থ অস্থির করিয়া ভূলিত।

এই দুই জ্বিড় স্বামী-স্থার মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের— হাড়গালা খবুব চওড়া, নাসিকা খব্, দুটি চক্ষু এই দুশ্যমান সংসারকে ষেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোর্প প্রশ্নকরিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নির্পায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্চকে কালো পাথরে কে যেন বহু যক্ষে কু'দিয়া গাড়িয়া তুলিরাছে। লেশমাত্র বাহুলা -বজিত এবং কোখাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অর্পাট বলের সহিত নৈপ্ণাের সহিত মিশিয়া অত্যুন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চ পাড় হইতে লাফাইয়া পড়্ক, লাগি দিয়া নৌকা ঠেল্ক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কণ্ডি কাটিয়া আন্ক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাটা, একটি অবলীলাকৃত শােভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যয়ে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভষা সাজসক্ষায় বিলক্ষণ একট যয় আছে।

অপরাপর গ্রামবধ্নিগের সোন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দ্খি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহার যথেষ্ট ছিল—তব্ ছিদাম তাহার য্বতী স্থাকে একট্ বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর-একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু স্দৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরপে চট্ল চঞ্চল প্রকৃতির স্থালোক, তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুদিকেই দ্ভিট, তাহাকে কিছু ক্ষাক্ষি করিষা না বাদিলে কোন্দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্থা-পূর্বের মধ্যে ভারি একটা গোলবোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল, তাহার স্বামী কাজের ওক্তর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমনকি দূই-একদিন অতাত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যথন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজ্মদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাতিগ্রিলর মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে কর্মে কোথাও এক দশ্ড গিয়া স্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্পনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অন্পশ্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বিলল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি, ও কোন্দিন কী সর্বনাশ করিয়া বিসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আন্তে আন্তে কহিল, "কেন দিদি, তোমার এত ভর কিসের।" এই— দুই জ্ঞায়ে বিষম ম্বন্ধ বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বিলল, "এবার যদি কখনো শ্নিন তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস, তোর হাড় গ;ড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জন্ডায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিরা টানিরা ঘরে প্রিরা বাহির হইতে স্বার রুম্ধ করিরা দিল।

কর্মস্থান হইতে সম্ধাবেলার ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহু কণ্টে অনেক সাধ্যসাধনার তাহাকে ঘরে ফিরাইরা আনিল, কিণ্তু এবার পরাসত মানিল। দেখিল, এক-অঞ্চাল পারদকে মুন্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দ্বাসাধ্য এই মুন্টিমের স্থাটিবুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর-কোনো জবর্ণ হিত করিল না, কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চণ্ডলা য্বতী স্থার প্রতি সদার্শন্তিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টন্টনে হইয়া উঠিল। এমনকি, এক-একবার মনে হইত, এ বাদ মরিয়া বার তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একট্খানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মান্বের উপরে মান্বের বতটা ঈর্বা হয় বমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে বখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল সে স্তাম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো আন্নির নায়ে নীয়বে তাহার স্বামীকে দশ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকৃচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেম্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাম্বা একাল্ড বিমুখ হইয়া দাড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া প্রলিসের কাছে ম্যাজিস্টেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে-সমন্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শ্নিল না, কাঠের ম্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমশ্ত কাজেই ছিদামের উপর দ্বিরামের একমাত নির্ভার। ছিদাম বখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল দ্বিধ বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।"

ছিলাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকার দ্বিরাম নিশ্চিত হইল।

# তৃতীয় পরিছেদ

ছিদাম তাহার স্থীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে ব'টি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাং কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অন্ক্লে যে যে অলংকার এবং প্রমাশ-প্রয়োগের আবশাক তাহাও সে কিম্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

প্রিলস আসিরা তদনত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে ভাহার বড়ো জাকে খ্ন করিরাছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বন্ধম্বা হইরা গিরাছে। সকল সাক্ষীর ন্বারাই সেইর্প প্রমাণ হইল। প্রিলস যখন চন্দরাকে প্রদ্ধ করিল চন্দরা কহিল, "হাঁ, আমি খ্ন করিয়াছি।"

"কেন খ্ন করিরাছ।"

"আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

"কোনো বচসা হইয়াছিল?"

"না।"

"সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?"

"না।"

"তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল?"

"ना।"

এইর্প উত্তর শ্নিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খ্ব এক তাড়া দিরা তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল— বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোর্প আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগাঁরে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাণ্টের দিকে বাকিয়াছে, কিছাতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদার্ণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নব্যৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম— আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।'

বশ্দিনী হইরা চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চণ্ডল কোতুকপ্রিয় গ্রামবধ্, চির-পরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধা দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজ্মদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোচ্টাপিস এবং ইন্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমন্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলন্দের ছাপ লইযা চিরকালের মতো গ্রহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক-পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেরেরা, তাহার সই-সাঙাতরা, কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ ন্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া, প্রিলস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লম্ভায ঘ্ণায় ভরে কন্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপ্র্টি ম্যাজিস্টেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খ্যানের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরপে অত্যাচার করিয়াছিল তাগা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু, সেদিন ছিদাম সাক্ষাস্থলে আসিরাই একেবারে কাঁদিয়া জোড়ংস্তে কহিল, "দোহাই হ্রের, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছনাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সতা ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদুসাক্ষী রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলন্দেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উম্থার করিব আমাকে বৃদ্ধি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বিলেম না। সাক্ষী আমাকে বিলেল, 'আমি বিদ বিল, আমার বড়ো ভাই ভাভ চাহিয়া ভাত পায় নাই বিলয়া রাগের মাধায় স্বীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'থবদার হারমজাদা, আদালতে এক-বর্গ ও মিধ্যা বিলস

না- এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।" ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চণ্দরাকে রক্ষা কারবার উদ্দেশে অনেকগ্রলা গলপ বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিণ্তু যখন দেখিল চণ্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ভাবিল, 'ওরে বাপ রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেট্কু জানি সেইট্কু বলা ভালো।' এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরণ্ড তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

एक भूषि माक्षित हो समान हामान मिलन।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকায়া প্থিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং প্র প্র বংসরের মতো নবান ধান্যক্ষেত্রে প্রবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত ছইতে লাগিল।

পর্লিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজিয়। সম্ম্থবতী ম্পেন্ফের কোটে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকশ্বমার অপেকায় বসিয়া আছে। রথনশালার পশ্চাদ্বতী একটি ভোবার অংশবিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদ্পলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচায়শন্তন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কত শত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য বাগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গ্রেত্র আর-কিছ্ই উপস্থিত নাই এইর্প তাহাদের ধারণা। ছিলাম বাতায়ন হইতে এই অত্যুত্ত বাস্তসমস্ত প্রতিদিনের প্রিবীর দিকে একদ্বেট চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বশের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউন্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকল ডাকিতেছে— তাহাদের কোনোর্প আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কত বার করিয়া বলিব।"

জ্ঞসাহেব তাহাকে ব্ঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জান?"

**हम्पता क**रिल, "ना।"

জ্জসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পারে পড়ি, তাই দাও-না, সাহেব। তোমাদের বাহা খুলি করে। আমার তো আর সহ্য হয় না।"

ষথন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জ্জ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খ্ব ভালোবাস।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিরাছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দ্বিথরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া ম্ছিতি হইয়া পড়িল। ম্ছাভিণোর পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিশতর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শ্নিয়া জজসাহেব দপণ্ট ব্ঝিতে পারিলেন, ঘরের দ্বীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দ্বই ভাই অপরাধ দ্বীকার করিতেছে। কিন্তু, চন্দরা প্রিলস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমান্ত নড়চড় হয় নাই। দ্বইজন উকিল দ্বেছাপ্রব্যুত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদন্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশ্তর চেন্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাশত মানিয়াছে।

বে দিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইরা খেলার পত্তুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশ্রঘরে আসিল সে দিন রাত্রে শৃভলশেনর সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল বে, 'যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সম্পতি করিয়া গেলাম।'

জেলখানার ফাঁসির প্রে দরালে, সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চার, তাহাকে কি ডাকির। আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ!--"

প্ৰাবৰ ১০০০

# একটি ক্ষুদ্র প্রোতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু, আর তো পারি না। এখন এই পরিস্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিরা আমার চারি দিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন বে তোমরা আমাকে এত অন্থহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশাই সে তোমাদের নিজগন্গে; শৃভাদৃশ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অন্থহ উদর হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অন্থহ রক্ষা হয় সাধ্যমত সে চেন্টার চুটি হয় নাই।

কিন্তু, পাঁচজনের অবান্ধ আনির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে বে কার্যভার আমার প্রতি আর্পিত হইয়া পাঁড়িযাছে আমি তাহার বোগা নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনর বা অহংকার করিতে চাহি না; কিন্তু প্রধান কারণ এই বে বিধাতা আমাকে নির্দ্ধনিকর জাঁবর্পেই গাঁঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপবোগাঁ করিয়া আমার গাতে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল বে, 'র্যাদ তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একট্ নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো।' চিত্তও সেই নিরালা বাসন্ধানট্কুর জন্য সর্বদাই উৎক্ষিত হইয়া আছে, কিন্তু, পিতামহ অনৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভূল ব্রিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপ্লে জনসমাজের মধ্যে উত্তীপ করিয়া একণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন: আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেন্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমাব কর্তব্য বলিরা মনে হর না। সৈনাদলের মধ্যে এমন অনেক বারি আছে যাহারা স্বভাবতই ধ্রেশ্বর অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফ্রিত পাইতে পারিত, কিন্তু বখন সে নিজের এবং পরের শুমক্রমে ব্যুশক্ষেরের মারখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাং দল ভাঙিরা পলায়ন করা তাহাকে শোভা পার না। অদৃষ্ট স্বিবেচনাপ্রবি প্রাণীগণকে বধাসাধা কর্মে নিরোগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিব্র কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্তবা।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিরা থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ব্রটি কর না। আবশ্যক অতীত হইরা গেলে সেবকাধ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিরা কিছু আত্মগোরব অন্ভব করিবারও চেন্টা করিরা থাক। প্থিবীতে সাধারণত ইহাই শ্বাভাবিক এবং এই কারণেই 'সাধারণ'-নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতিত রাজাকে তাহার অন্তর্বগ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু, অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সমর কাজ করা হইরা উঠে না। নিরশেক হইরা কাজ না করিলে কাজের গোরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শ্নিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছু শ্নাইব। প্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আৰু কিন্তু অতি ক্ষাপ্ৰ এবং পৃথিবীর অত্যন্ত প্রোতন একটি গল্প মনে

পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শ্রনিতে ধৈর্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।—

প্থিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যথন স্লভ ছিল তখন ক্ষ্যানিব্তিপ্র'ক সণ্ডুণ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশকীতনি করিয়া পূ্ণ্টকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে, দৈবযোগে প্থিবীতে কীট দৃষ্প্রাপা হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরম্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল স্ফার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতট>থ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সভেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহা একেবারে অন্তঃসার্রবিহীন।"

তথন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া, প্থিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চন্দ্র বিষ্ণ কবিয়া বস্ধরার স্কীণতা নির্দেশ করিতে লাগিল। এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বাবস্বার চন্দ্র আঘাত করিয়া অরণাের অনতঃশ্নাতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিজ্নবনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বিশ্বত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগ্য পঞ্চম ন্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তথন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মুক পক্ষী অগ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গলপ তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু, ইহার সর্বাপেক্ষা মহং গন্ধ এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গলপটা যে প্রাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ, প্থিবীর ভাগাদোষে এ গলপ অতিপ্রাতন হইষাও চিরকাল ন্তন রহিয়া গোল। বহু দিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা প্থিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বে উপর ঠক্ ঠক্ শব্দে চণ্ড্বপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা প্থিবীর সরস উর্বর কোমলম্বের মধ্যে থচ্ খচ্ শব্দে চণ্ড্ব বিশ্ব করিতেছে— আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গোল।

গশ্পটার মধ্যে স্থদ্ঃথের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ইহার মধ্যে দ্ংথের কথাও আছে, স্থের কথাও আছে। দ্ঃথের কথা এই যে, পৃথিবী বতই উদার এবং অরণ্য বতই মহৎ হউক, ক্ষ্মু চণ্ড্র আপনার উপযুক্ত থাদা না পাইবামান্ত তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং স্থের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বংসর প্রিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দ্বিট বিশেষ-বিষয়্পর হতভাগ্য বিহশা, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পার না।

তোমরা এ গলেশর মধ্যে মাধামনুত্ব অর্থ কী আছে কিছু ব্রিতে পার নাই? তাংপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিঞিং বয়স প্রাণ্ড হইলেই ব্রিতে পারিবে।

যাহাই হউক, সর্বসন্থ জিনিসটা তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই? তাহার তো কোনো সন্দেহমান্ত নাই।

**EIE 2000** 

# সমাণ্তি

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অপুর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষ্র । বর্ষা-অন্তে প্রায় শ্কাইয়া বায়। এখন প্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চালয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুর আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একথানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম, সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় ক্লে ক্লে ভরিয়া আলোকে জবল্ জবল্ এবং বাতাসে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেছে।

নোকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপ্রাদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অভবাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপ্রার আগমনসংবাদ বাড়ির কেই জানিত না, সেইজনা ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি বাগে লইতে উদ্যত হইলে অপ্রা তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ-সমেত অপুর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ কপ্তে তরল হাসালহবী উচ্ছ্যিত হইয়া নিকটবতী অশ্থ গাছের পাখিগুলিকে সচ্চিত ক্রিয়া দিল।

অপ্র অত্যন্ত লম্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে ন্তন ই'ট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাবই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যাবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপুর্ব চিনিতে পারিল, তাহাদেরই নৃতন প্রতিবেশিনীর মেধে ৯ কটা। দ্রে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়িছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশতাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেরেটির অখ্যাতির কথা অনেক শ্নিতে পাওয়া যায়। প্রেষ প্রানবাসীরা দ্বেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গ্হিণীরা ইহার উচ্ছ্ত্র দ্বভাবে দর্বদা ভীত চিন্তিত শব্দান্বত। গ্রামের যত ছেলেদের স্থিতই ইহার খেলা; সম্বয়সী মেরেদের প্রতি অবজ্ঞার স্থীমা নাই। শিশ্রাজ্যে এই মের্যেটি একটি ছোটোখাটো ব্র্গির উপদ্রব্বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দানত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে কব্দের নিকট মূল্যরীর মা ম্বামীর বির্দেধ সর্বাদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না; অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মূল্যয়ীর চোথের অভ্যুবিন্দ্ তাহার অভ্যুব বড়োই বাজিত, ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী ম্বামীকে স্মরণ-প্র্ব ক মূল্যয়ীর মা মেয়েকে কিছ্তেই কাদাইতে পারিত না।

মৃশ্যরী দেখিতে শ্যামবর্ণ; ছোটো কেঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মসত মসত দুটি কালো চক্ষাতে না আছে লক্ষা, না আছে জন্তন, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুম্থ, সবল, কিন্তু ভাহার বয়স অধিক কি অলপ সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; য়িদ হইড, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিছে। প্রামের বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যে দিন ঘাটে আসিয়া লাগে সে দিন গ্রামের লোকেরা সম্প্রমে শশবাসত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মা্ধরক্গভূমিতে অকসমাং নাসাগ্রভাগ পর্যাস্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মান্ময়ী কোথা হইতে একটা উলপা শিশ্বকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগর্লি পিঠে দোলাইয়া ছ্টিয়া ঘাটে আসিয়া উপাস্থিত। যে দেশে বয়াধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিবাশিশ্রে মতো নিভাঁক কোত্হলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক সংগাদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহ্লা বর্ণনা করে।

আমাদের অপ্র ইতিপ্রে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনহানি বালিকাটিকে দ্ই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমনাক, অনবকাশের সময় এই ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। প্রিবীতে অনেক ম্থ চোখে পড়ে, কিন্তু এক একটি ম্থ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জনা নহে, আর-একটা কা গ্রণ আছে। সে গ্রণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ ম্থের মধ্যেই মন্যাপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফ্টের্পে প্রকাশ করিতে পানে না, যে ম্থে সেই অন্তরগ্হাবাসী রহসাময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয় সে ম্থ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে ম্প্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার ম্থে চোখে একটি দ্রেন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মন্ত বেগবান অরণাম্গের মতো সর্বাদ দেখা দেয়, খেলা করে: সেইজন্য এই জাবনচণ্ডল ম্থেখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহ্লা, মৃন্ময়ীর কৌতৃকহাসাধননি বতই স্নিমণ্ট হউক, দ্ভাগা অপ্বার পক্ষে কিণ্ডিং ক্রেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে বাল সমপ্র কবিয়া রক্তিমন্থে দুত্বেগে গৃহ-অভিমন্থে চলিতে লাগিল।

মায়োজনটি অতি স্বদর ইইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান. প্রভাতের রোদ্র, কুড়ি বংসর বয়স: অবশা ই'টের স্ত্পেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে. কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শ্ব্বুক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোবম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দ্শোর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাতেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদ্বেটর নিষ্ঠ্রতা আর কী হইতে পাবে।

## ন্বিতীয় পরিক্রেদ

সেই ইন্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাসাধন্নি শ্নিতে শ্নিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাথিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকসমাৎ পাত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা প্রেলিকত হইরা উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দ্রে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আহারান্তে মা অপ্রের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপ্রে সেজনা প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক প্রেই ছিল, কিন্তু প্র নব্যতশ্যের ন্তন ধ্রা ধরিয়া জেদ করিয়া বিসমাছিল যে, 'বি.এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না।' এতকাল জননী সেইজনা অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর-কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপ্রে কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্পির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজনা তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপ্রে ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন স্থিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই; কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপুর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তম্বতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয়ায় একটি উচ্ছনিত উচ্চ মধ্র কন্ঠের হাস্যধনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বিলয়া পীড়া দিতে লাগিল য়ে, সকালবেলাকার সেই পদস্থলনটা মেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না য়ে, 'আমি অপুর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল য়াপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাং পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন য়ে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।'

পরিদিন অপ্র কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দ্রে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একট্ বিশেষ ষত্নপ্রক সাজ করিল। ধ্তি ও চাদর ছাড়িয়া সিলেকর চাপকান জোব্দা, মাথায় একটা গোলাকার পার্গড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জ্তা পায়ে দিয়া, সিলেকর ছাতা হলেত প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশারবাভিতে পদার্পণ করিবামার মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পাঁডরা গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহাদয় মেরোটকে ঝাডিরা মাছিরা, রঙ করিরা, খোঁপার রাংতা জড়াইয়া, একখানি পাংলা রভিন কাপড়ে মাড়িয়া বরের সম্মাধে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাধা প্রায় হাঁটরে কাছে ঠেকাইয়া বাসিয়া রহিল এবং এক প্রোটা দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক ন তন অন্যধকার-প্রবেশোদ্যত লোকটির পার্গাড়, ঘাড়র চেন এবং নবোশ্যত শমশ্র একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপুর্ব কিরংকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গৃহভীরভাবে জিল্ঞাসা করিল, "তমি কী পড।" বসনভূষণাচ্চ্য লম্জাস্ত পের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রোঢ়া দাসীর নিকট হইতে প্রুঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মূদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দুতে বলিয়া গেল, চারুপাঠ ন্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহিদেশে একটা অশান্ত গতির ধ্প্ধাপ্ শব্দ শোনা গেল এবং ম্হতের মধ্যে দেড়িয়া হাপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মূন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপুর্ব ক্রম্বের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশন্তির চর্চার একাল্ডমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি ভাহার সংযত কণ্ঠদ্বরের মৃদ্বতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীরভাবে মৃন্মরীকে ভর্পনা করিতে লাগিল। অপ্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গোরব একর করিয়া পাগড়ি-পরা মস্তকে অদ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে রড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সপাটিকৈ কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া, তাহার পিঠে একটা সলম্ব চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাখার যোমটা টানিয়া খালিয়া গিয়া ঝড়ের মতো মৃন্মরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গ্রেমারয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগর্শুসন-মোচনে রাখাল খিল্ খিল্ শন্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের প্রত্তর প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপা মনে করিল না, কারণ, এর্প দেনা-পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমনকি, প্রে মৃন্ময়ীর চুল কাঁখ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই এক দিন হঠাৎ পশ্চাং হইতে আসিয়া তাহার ঝ্টির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তথন অত্যত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল কাঁচ্ কাঁচ্ শন্দে নির্মন্তাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের সত্বকগ্রিল শাখাচ্যুত কালো আঙ্বরের স্ত্রপের মতো গ্রুছ গ্রুছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এর্প শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিক ক্ষপ স্থায়ী হইল না। পিশ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে প্নশ্চ দাঁঘাকার হইয়া দাসী-সহকারে অভঃপ্রে চলিয়া গেল। অপ্র পরম গশ্ভীরভাবে বিরল গ্ল্ডারেখার তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। শ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বার্নিশকরা ন্তন জ্বাজ্যোটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথার আছে তাহাও বহু চেন্টার অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিত্তত হইরা উঠিল এবং অপরাধীর উম্পেশে গালি ও ডংসনা অজন্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খৌজ করিরা অবশেষে অনন্যোপার হইরা বাড়ির কর্তার প্রাতন ছিল্ল ঢিলা চটিজোড়াটা পরিরা, প্যাণ্টল্ন চাপকান পাগড়ি-সমেত স্মৃশিক্ষত অপ্রে কর্দমান্ত গ্রামপথে অত্যান্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

প্ৰক্রিণীর ধারে নিজন পথপ্রাতে আবার হঠাং সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্ত হাস্য-কলোচ্ছনাস। যেন তর্পশ্লবের মধা হইতে কৌতুর্কাপ্রয়া বনদেবী অপ্বরি ওই অসংগত চটিজ্বতাজ্যোর দিকে চাহিয়া হঠাং আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপ্র অপ্রতিভভাবে থমকিরা দাঁড়াইরা ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সমর ঘন বন হইতে বাহির হইরা একটি নির্বাক্ত অপরাধিনী তাহার সম্মধে নৃত্ন জ্তাজোড়াট রাথিয়াই পলারনোদাত হইল। অপ্র দুভ বেগে দুই হাত ধরিরা তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

ম্মারী আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেন্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেন্টিত তাহার পরিপন্ট সহাস্যা দুন্ট মুখেখানির উপরে শাখান্তরাল-চ্যুত স্থাকিয়ণ আসিয়া পড়িল। রোদ্রোভদ্ধনল নির্মাল চঞ্চল নির্বারিশীর দিকে অবনত হইয়া কোত্হলী পথিক যেমন নিবিন্ট দ্ন্তিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপ্র্বাতেমনি করিয়া গভারীর গাল্ডীর নেচে মুক্ময়ীয় উধেন্থিকিন্ট মুখের উপর, তড়িতরল

দৃটি চক্ষর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অতানত ধীরে ধীরে মৃন্টি শিথিল করিয়া ষেন ষথাকতব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বিন্দনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব বদি রাগ করিয়া মুন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্দ্ধন পথের মধ্যে এই অপর্প নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ ব্রিষতে পারিল না।

ন্তাময়ী প্রকৃতির ন্প্রানিকণের ন্যায় চণ্ডল হাস্যধ্নিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিরা বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমণ্ন অপ্র'কৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিরা উপস্থিত হইল।

## তৃতীর পরিচ্ছেদ

অপুর্ব সমস্ত দিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাং করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপুর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গদ্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুক্ত গোরব উন্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাজ্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চণ্ডল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহুর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাম্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিছ বিস্মৃত হইয়া রাখাল-নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য বাগ্রতা প্রকাশ করে, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ-নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থসমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরপোর মধ্যে এসেন্স, জরুতা রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগছ এবং তাহারে নোম্ব প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু, মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চণ্ডলা মেয়েটির কাছে শ্রীব্রু অপুর্বকৃষ্ণ রায়, বি.এ., কিছুত্তই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপ্য, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো ?"

অপূর্ব কিণ্ডিং অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওব মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখাল।"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল, প্রতিবেশিনী শরতের মেরে মৃন্মরীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপ্রের পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লম্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লম্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাধার বিলয়া বসিল, 'ম্ন্ময়ীকে ছাড়া আর-কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অন্য জ্ঞাড়পত্তিলি মেরেটিকে সে বতই কম্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বশ্ধে তাহার বিষম্ব বিভ্রমার উদ্রেক হইল।

দ্বই-তিন দিন উভয়পকে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপ্বই জয়ী

হইল। মা মনকে বোঝাইলেন বে, মৃন্মরী ছেলেমান্ব এবং মৃন্মরীর মা উপবৃত্ত দিক্ষাণানে অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন বে, মৃন্মরীর ম্থখানি স্বায়র তিখনই আবার তাহার ধর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইরা হ্দর নৈরাশ্যে প্র্ব করিবতে লাগিল, তথাপি আশা করিলেন দৃড় করিরা চুল বাঁবিরা এবং জব্জবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ক্রিউও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোক সকলেই এপ্রের এই পছন্দটিকে অপ্রে-পছন্দ বালয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত, কিন্তু তাই বালয়া নিজের প্রের বিবাহযোগ্যা বালয়া কেহ মনে করিত না।

মৃদ্যব্বীর বাপ ঈশান মন্ধ্রমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওরা হইল। সে কোনে।
একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানি-রূপে দ্রে নদীতীরবতী একটি ক্ষ্রু স্টেশনে
একটি ছোটো টিনের-ছাদ-বিশিশ্ট কুটিরে মাল-ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট-বিক্লরকার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃশ্যয়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষ্ বহিরা জ্ঞল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দৃঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিরা বলিবার কোনো উপার নাই।

কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখান্ত দিল। সাহেব উপলক্ষ্টা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামজ্বর করিয়া দিলেন। তখন, প্জার সময় এক সংভাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া. সে-পর্যান্ত বিবাহ স্থাগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু অপ্র্বার মা কহিল, "এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর বাধিতহ্দয় ঈশান আর-কোনো আপত্তি না করিয়া প্রেমিত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্লয় করিতে লাগিল।

অতঃপর ম্কারীর মা এবং পল্লীর যত ব্যারিসীগণ সকলে মিলিরা ভাবী কর্তব্য সম্বশ্যে ম্কারীকৈ অহনিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসন্ধি, দুত গমন, উচ্চহাসা, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষা-অন্সারে ভোজন সম্বশ্যে সকলেই নিষ্ধে পরামশ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকার্পে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকিঠিত শাক্ষিত হৃদরে ম্কারী মনে করিল, ভাহার যাবক্ষীবন কারাদশ্য এবং তদবসানে ফাসির হৃকুম হইরাছে।

সে দৃষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইরা পিছ্র হটিয়া বালিয়া বাঁসল, "আমি বিবাহ করিব না।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃত্যরীর সমতত প্রিধবী অপ্রবন্ধ মার অত্তঃপ্রে আসিয়া আবন্ধ হইয়া গোল।

भागाजि সংশোধনকার্যে প্রবায় হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মাখ করিয়া কহিলেন.

"দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশন্তি যে ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল, এ ঘরে যদি না চলে তবে বৃত্তির অন্যর যাইতে হইবে। অপরাহে তাহাকে আর দেখা গোল না। কোথায় গোল, কোথায় গোল, খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল ভাহাকে ভাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশন্তি মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃন্ময়ীকে যের্প লাঞ্ছনা করিল ভাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। অপ্রাকৃষণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃশ্ময়ীর কাছে ঈষং অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃশ্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেকে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাদিতবিধান সমদতই প্ঞীভূত বঞ্জের নাায় অপ্র্র মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষা হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।" মূশ্য়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজ্বনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু, অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মন্টিকে বশ করিতে হইবে।

পর্যাদন শাশ্বড়ি মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নৃতন পিঞ্জরাবন্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়া ফড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিজ্ফল জোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিডিয়া কুটিকুটি করিয়া ফোলল, এবং মাটির উপর উপ্ড়ে হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বিসল। সন্দেহে তাহার ধ্লিল্ণিত চুলগ্লি কপোলের উপব হইতে তুলিয়া দিবার চেণ্টা করিল। মৃশ্রমী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপ্ব কানের কাছে ম্খ নত করিয়া মৃদ্দবরে কহিল, "আমি ল্কিয়ে দরজা খ্লে দিয়েছি। এসো আমরা থিড়াকর বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃশ্রয়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "ঝা।" অপ্ব তাহার চিব্ক ধরিয়া মৃখ তুলিয়া দিবার চেণ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখা কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃশ্রয়ীর দিকে চাহিয়া হতব্দিয় নাায় শ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃশ্রয়ী মৃখ না তুলিয়া অপ্বর্গর হাত ঠেলিয়া দিল। অপ্ব কহিল, "রাখাল তোমার সপো খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তিউজ্বাসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও স্বিধা নয় ব্ঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপ্ব চুপ করিয়া বাঁসয়া রহিল। মৃশ্রয়ী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রান্ত হইয়া ঘ্নাইয়া পড়িল, তথন অপ্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া শ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া সেল।

তাহার পর্যাদন মৃত্যয়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃত্যয়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বাঁলয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অস্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

ম্সেরী শাশ্বিড়কে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে বাব।" শাশ্বিড় অকসমাং এই অসম্ভব প্রার্থনার তাহাকে ভংগনা করিয়া উঠিলেন, "কোথার ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই; বলে 'বাবার কাছে যাব'। অনাস্থিট আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া খ্বার রুখ করিয়া নিতাশ্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি বেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে ভূমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাতে ভাহার স্বামী নিমিত হইলে ধারে ধারে স্বার খুলিরা মুস্মরী গুহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্লোৎনা-दाता अब प्रियात मता जाताक याबक हिल। वात्मत कार्ष याहेता हहेता कान् পথ অবলম্বন করিতে হইবে মুম্ময়ী ভাহার কিছুই জানিত না। কেবল ভাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিরা প্রথিবীর সমুহত ঠিকানায় বাওয়া যার। মুহ্মরী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর প্রাণত হইয়া আসিল, রাচিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসধ্স করিয়া আর্নাশ্চত সূরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অঘচ নিঃসংশরে সমর নির্ণর করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মুক্ররী পঞ্জের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিরা উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত কম্কম্ শব্দ শ্রনিতে পাইল। চিঠির থোলে কাঁধে করিয়া উধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিরা উপস্থিত হইল। মুন্মায়ী ভাজাতাড়ি ভাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগভো আমি বাবার কাছে বাব, আমাকে তাম সংগ্যে নিরে চলো-না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথার আমি জানি নে।" এই বলিয়া ঘাটে-বাঁধা ডাকনোকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাডিয়া দিল। তাহার দরা করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইরা উঠিল। মৃন্মরী ঘাটে নামিরা একজন মাঝিকে ডাকিরা কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে বাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার প্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বালিরা উঠিল, "আরে কে ও! মিন্ মা, তুমি এখানে কোখা খেকে।" মৃন্মরী উচ্ছ্বিসত বাগুতার সহিত বিলায়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে বাব, আমাকে তাের নৌকার নিয়ে চল্।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছ্ব্রুলগ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত; সে কহিল, "বাবার কাছে বাবে? সে তাে বেশ কখা। চলাে, আমি তােমাকে নিয়ে বাাচ্ছ।" মৃন্মরী নৌকার উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া ম্যলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্র-মাসের পূর্ণ নদী ফ্লিয়া ফ্লিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মূল্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছার হইয়া আসিল; অঞ্চল পাডিয়া সে নৌকার মধ্যে শরন করিল এবং এই দ্রুত্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিভ শান্ত শিশ্বিটর মডো অকাতরে ঘ্মাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশ্রবাড়িতে খাটে শ্রহা আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরশ্ভ করিল। ঝির কণ্ঠশ্বরে শাশ্রিড় আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্যায়ী বিস্ফারিতনেতে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি বখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন তখন মৃন্যায়ী দ্রতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপ্র লক্ষার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দ্ই-এক দিনের জন্যে একবার বাপের বাডি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপুর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষাতি' ভং'সনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দসত্ব-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়ব্লিট এবং ঘরের মধ্যেও অনুর্প দ্র্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পর্নাদন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃত্যয়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃত্যয়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

ম্ন্মরী সবেগে অপ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এসো, আমরা দ্কেনে আচেত আচেত পালিয়ে ষাই। আমি ঘাটো নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্মরী অত্যন্ত সকৃতক্ত হৃদরে একবার স্বামীর মৃথের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপ্র্বাতাহার মাতার চিন্তা দ্রে করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দ্ইজনে বাহির হইল।

মৃদ্মরী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশ্ন্য নিদতব্ধ নির্জান গ্রামপথে এই প্রথম দেবছার আন্তরিক নির্ভারের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহাব হৃদরের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শা-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চাবিত হইতে লাগিল।

নেকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষেচ্ছেন্স সত্ত্বেও অনতিবিসন্থেই মন্মারী ঘ্মাইয়া পড়িল। পর্রদিন কী মন্ত্রে, কী আনন্দ। দৃই ধারে কত গ্রান বাজার শস্যক্ষের বন, দৃই ধারে কত নেকা যাতায়াত করিতেছে। মন্মারী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে শ্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে উতায়া কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন-সকল প্রশন যাহার উত্তর অপ্র্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধাগণ শানিয়া লাম্জিত হইবেন, অপ্র্ব এই-সকল প্রশেনর প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগরে এবং মন্সেফের আদালতকে জামদারি কাছারি বলিতে কিছ্মান কৃতিত বোধ করে নাই। এবং এই-সমস্ত শ্রম্ভ উত্তরে বিশ্বস্তহ্দয় প্রশনকারিণীর সন্তোধের তিলমান বাঘাত ক্রমায় নাই।

পর্যাদন সম্ব্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পেণিছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লপ্ঠনে তেলেয় বাতি জনালাইয়া ছোটো ডেপ্কের উপর একখানি চামড়ায়-বাঁধা মহত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র ট্লের উপর বিসয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্নয়য়ী ডাকিল, "বাবা।" সে ঘরে এমন কপ্ঠধনি এমন করিয়া কখনো ধর্নিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দর্দর্ করিয়া অশ্র পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছ্ই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সায়াজাের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই-সমস্ত পাটের ক্সতার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নিমিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা ব্নিষ ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার— সেও এক চিন্টা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে-ভাত পাক করিয়া খায়— আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃশ্যয়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাধিব।" অপ্র্ব এই প্রস্তাবে সাতিশর উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব লোকাভাব অল্লাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিন্ন ইইতে ফোয়ারা যেমন চতুগুণ বেগে উপ্তিত হয় তেমান দারিদ্রোর সংকীপ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছাসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত প্রীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল, সংখ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নিজনি হইয়া য়য়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা; এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকাব জোগাড় করিয়া, ভূল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাধাবাড়া। তারার পরে ম্নয়য়য়র বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশ্র-ভামাতার একতে আহার এবং গ্রিলীপনার সহস্র চুটি প্রদর্শন -প্রাক ম্নয়য়য়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মেখিক অভিমান। অবশেষে অপ্রাক্তনাইল, আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। ম্নয়য়ী কর্ণস্বরে আরও কিছ্ দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে ব্কের কাছে টানিয়া তাহার মাধায় হাত রাখিয়া অশ্র-গদ্গদকঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশ্রহব উল্ভঃল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিরে। কেত যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃদ্যরী কাদিতে কাদিতে স্বামীর সহিত বিদার হইল। এবং ঈশান সেই স্বিগ্রে নিবানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওঞ্জন করিতে লাগিল।

### वर्ष्ठ भतिएकम

এই অপরাধীব্যাল গ্রেছ ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না বাহা সে কালন করিতে চেণ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ, নিশ্তব্ধ অভিমান, লোহভারের মতো সমস্ত ঘরকলার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল। অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ্ব খ্লেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

भा উদাসীন ভাবে करिएलन, "বউয়ের की कরবে।"

অপুর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন, "না বাপ, কাজ নাই; তুমি তাকে তোমার সঞ্গে নিয়ে বাও।" সচরাচর মা অপুর্বকে 'তুই' সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপ্রে অভিমানক্ষ্মন্বরে কহিল, "আছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মূন্ময়ী কাদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষয়কণ্ঠে কহিল, "ম্মেরী, আমার সংশা কলকাতার যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

ম্কায়ী কহিল, "না।"

অপর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ্ব কিন্তু আবার এক-এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট ইইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপ্র প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে খেতে তোমার মন কেমন করছে?" মৃন্মরী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ. -পরীক্ষোন্তীর্ণ কৃতবিদ্য য্বকের স্চির মতো অতি স্ক্র অথচ অতি স্তীক্ষ্য ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেক্ষাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বধ্যে মৃশ্যয়ীর কোনো বন্ধবা ছিল না।

"বোধ হয় দ্-বংসর কিম্বা তাবও রেশি হতে পারে।"

ম্ব্যায়ী আদেশ করিল, "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিন-মুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শরান অবস্থা হইতে ঈষং উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তা হলে এইখানেই থাকবে?"

ম্মেরী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিরে থাকব।"

অপুর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আছো, তাই থেকো। ষতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

মৃত্যারী এ প্রশেনর উত্তর দেওয়া বাহ্বা বোধ করিয়া ঘ্যাইতে লাগিল। কিন্তু, অপর্বের ঘ্যা হইল না, বালিশ উ'চু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিরা রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিরা পড়িল। অপ্রে সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, বেন রাজকন্যাকে কে র্পার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাতিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালাবদল করিয়া লওয়া যায়। র্পার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্র্জন।

ভোরের বেলার অপ্রে ম্মারীকে জাগাইরা দিল: কহিল, "ম্মারী, আমার

বাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃশ্যরী শ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহাষ্য করিয়াছি, আজ যাইবার সময় তাহার একটি প্রেম্কার দিবে?"

মুন্ময়ী বিদ্যিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপ্র কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুক্রন দাও।"
অপ্রের এই অভ্ত প্রার্থনা এবং গদ্ভীর মুখভাব দেখিয়া মূল্ময়ী হাসিয়া
উঠিল। হাস্য সন্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুন্বন করিতে উদ্যত হইল— কাছাকাছি
গিয়া আর পারিল না। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন দুইবার চেন্টা করিয়া
অবশেষে নিরসত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপ্র তাহায়
কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপ্রের বড়ো কঠিন পণ। দস্ত্ব্তি করিয়া কাড়িয়া ক্তিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগোরতে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

ম্কারী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুবের আলোকে নিজন পথ দিরা তাহার মার বাড়ি রাখিরা অপ্ব' গ্হে আসিরা মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সংগা কলিকাতার লইরা গেলে আমার পড়াশ্নার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সপিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিরা আসিলাম।"

স্গভার অভিমানের মধ্যে মাতাপ্রের বিচ্ছেদ হইল।

# সপত্ম পরিছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃশ্যয়ী দেখিল, কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া বেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে, কোধার বাইবে, কাহার সহিত দেখা করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

ম্ময়ীর হঠাং মনে হইল, যেন সমস্ত গ্হে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহে স্থাগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুকিতে পারিল না, আজ কলিকাতার চলিরা বাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথার ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তংপ্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্ষপ্রের নাায় আজ সেই বৃশ্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপ্বাক অনায়াসে দ্রে ছাড়িয়া ফেলিল।

গলেপ শ্না যায়, নিপ্শ অস্ত্রকার এমন স্ক্রা তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তন্দারা মান্যকে দ্বিখন্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিশে দ্ব অধাখন্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইর্প স্ক্রা, কখন তিনি ম্ন্মরীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিরাছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং

মৃশ্মরী বিশ্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগ্হে তাহার সেই প্রোতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাং আর নাই। এখন হ্দয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর-একটা বাড়ি, আর-একটা ঘর, আর-একটা শ্যার কাছে গ্নৃগ্নু করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃশ্মরীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধর্নন আর শ্বনা ষায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মুন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশরেবাড়ি রেখে আয়।"

এ দিকে, বিদায়কালীন পুতের বিষণ্ণ মূথ স্মরণ করিয়া অপ্রের মার হ্দয় বিদীপ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়েই বিশিধতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃশ্ময়ী দ্লানমুখে শাশ্মড়ির পায়ের কাছে পাড়িয়া প্রণাম করিল। শাশ্মড়ি তংক্ষণাং ছলছলনেতে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মৃহ্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশ্মড়ি বধ্র মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে মৃশ্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশানি দিথর করিয়াছিলেন, মৃ৽মথীর দোষগানি একটি একটি করিয়। সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর-একজন অদৃশ্য সংশোধনকতা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপার অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন ন্তন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশ্মিড়কেও মৃন্ময়ী ব্রিওতে পাবিল, শাশ্মিড়ও ম্ন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তর্ব সহিত শাখাপ্রশাখার যেরপে মিল, সমসত ঘরকরা তেমনি প্রস্পর অখণ্ডসন্মিলিত হইয়া গেল।

এই-ষে একটি গশ্ভীর দিন্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি ম্নায়ীর সমসত শারীরে ও সমসত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হাদয়ে একটি অশুপূর্ণ বিশ্তীণ অভিমানের সঞার হইল। সেই অভিমান তাহার চেশথর ছায়ায়য় স্দার্শীর্ঘ পল্লবের উপর আর-একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ কবিল। সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'আমি আমাকে ব্ঝিতে পারি নাই বলিষা তুমি আমাকে ব্ঝিতেল না কেন। তুমি আমাকে ব্রিজেল না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইছোন্সারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সংগা কলিকাত্যে যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জাের করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শ্নিলে কেন, আমার জন্বোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপ্র যেদিন প্রভাতে প্রকরিণতি নৈর নিজন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছ্ না বলিয়া একবার কেবল তাহার ম্থের দিকে চাহিয়াছিল, সেই প্রকরিণী, সেই পথ, সেই তর্তল, সেই প্রভাতের রোদ্র এবং সেই হাদয়ভায়াবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাং সে তাহার সমস্ত অর্থ ব্ঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুস্বন অপ্রর মথের দিকে অগ্রসন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুস্বন এখন মন্মরীচিকাভিম্থী ত্রাত পাধির নাার ক্রমাণত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার

আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, 'আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশেনর যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।'

অপ্র'র মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল বে, 'মৃন্মরী আমার সম্প্রণ পরিচর পার নাই।' ম্ন্মরীও আজ বসিরা বসিরা ভাবে, 'তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী ব্রিয়া গেলেন।' অপ্র' তাহাকে যে দ্রুবন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপ্রণ' হ্দয়াম্তধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমপী বলিয়া পরিচর পাইল না, ইহাতেই সে পরিতাপে লম্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুন্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগর্লি অপ্র'র মাধার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি ভাবে কর্তাদন কাটিল।

অপুর্ব বিলয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না' ম্নেয়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে স্বার রুশ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বিসল। অপুর্ব তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে স্বার রুশ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বিসল। অপুর্ব তাহাকে যে সোনালি-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির কবিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খ্ব যর করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অপ্যুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সন্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' আব কী বিলবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বন্ধবা কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুয়সমাজে মনের ভাব আব-একটা বাহ্না করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। ম্নেয়াও তাহা ব্রিল; এইজনা আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি ন্তন কথা যোগ করিয়া দিল— 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কয়েকটি ন্তন কথা যোগ করিয়া দিল— 'এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কয়েন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশ্ব প্রীটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরের বাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফাম ম্ভিন প্রতাক অক্ষরটির উপর একটি ফোটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীয়ার বাব, অপ্রবিক্ষ য়ায়। ভালোবাসা যতই দিক, তব্ লাইন সোজা, মক্ষর সাছীদ এবং বানান শাশ্ব হইল না।

লেফজার নজটাক বাতীও আবত যে কিছা লেখা আবশাক ম্নায়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশ্ডি অথবা আব-কাহারত দ্ভিপথে পড়ে, সেই লক্ষায় চিঠিখানি এটি বিশ্বহত দ্সৌব হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহলো, এ পরের কোনো ফল হইল না, অপ্রবি বাড়ি আসিল না।

# অন্টম পরিক্রেদ

মা দেখিলেন, ছাটি হইল তবা অপ্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহাব উপর রাগ করিয়া আছে।

মূল্ময়ীও দিথর করিল, অপ্রে তাহার উপর বিরক্ত হইরা আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জার মরিয়া বাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বে কত তুছে, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব বে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপ্রে যে মূল্ময়ীকে আরও ছেলেমান্য মনে করিতেছে.

মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শর্রবিশ্বের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্ফট্ করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জ্ঞিজাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁগো, আমি নিজের হাতে বাজের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাব্ তা এতদিনে কোন্ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপ্র'র মা একদিন মৃশ্যয়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপ্র অনেক-দিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি, কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসি গে। তুমি সংগ্য যাবে?" মৃশ্যয়ী সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুম্থ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা ব্রেকর উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া-চড়িয়া মনের আবেগ উন্মন্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া, বিষয় হইয়া, আশব্দায় পরিপ্রণ হইয়া, বিসয়া কদিতে লাগিল।

অপর্বেকে কোনো খবর না দিয়া এই দ্বিট অন্তংতা রমণী তাহার প্রসম্রতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপ্রের মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃশ্যয়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপ্রে প্রতিজ্ঞা ভণ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বিসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সন্বোধন খাজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অগ্রন্থা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভন্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, 'মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমসত ভালো।'— শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপ্রে অমশ্যলশন্তায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলন্তের ভন্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাংমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো?" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গোল না, তাই আমি তোকে নিভে এসেছি।"

অপ্রে কহিল, "সেজনা এত কণ্ট করিয়া আসিবার কী আবশাক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশ্না—" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভানী জিজাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সংগ্যে আনলে না কেন।"

দাদা গশ্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশ্না--"ইত্যাদি।

ভশ্নীপতি হাসিরা কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভানী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমান্য হঠাৎ দেখলে আচ্মকা ভাঁৎকে উঠতে পারে।"

এইভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপ্র অত্যন্ত বিমর্খ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে চইতেছিল, সেই যথন মা কলিকাতার আসিলেন তথন মৃন্ময়ী ইজা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সপো আনিবার চেন্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশন কবিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া প্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ড॰নী কহিল, "দাদা, আন্ধু আমাদের এখানেই থেকে যাও।" দাদা কহিল, "না, বাড়ি যেতে হবে: কান্ধু আছে।"

ভানীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কান্ধ কিসের। এখানে এক রাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কান্ধে স্ববাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পাঁড়াপাঁড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপূর্ব সে রাচি থাকিয়া বাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, তোমাকে প্রাশ্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি কোরো না, চলো শ্তে চলো।"

অপ্রেরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অম্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রভাৱের করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগ্রের ন্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভণ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি। তা, আলো এনে দেব কি, দাদা।"

অপ্র কহিল, "না, দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখি নে।"

ভংনী চলিয়া গেলে অপ্র অথকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সমরে হঠাং বলর্রনিকশশন্দে একটি সংকোমল বাহংপাশ তাহাকে সংকঠিন বন্ধনে বাধিরা ফোলল এবং একটি প্রশেপ্টেত্লা ওতাধর দসরে মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অল্পেলসিক আবেগপ্ল চুন্বনে তাহাকে বিদ্যয়প্রকাশের অবসর দিল না। অপ্র প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বর্ণিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধার-অসম্পন্ন চেন্টা আজ অল্পেলধারার সমাশত হইল।

আশ্বন ১০০০

# সমস্যাপ্রণ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপ্রের প্রতি জ্ঞামদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জ্বনা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন বদান্যতা, এমন ধর্মানষ্ঠতা কলিয়্গে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার প্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন স্কাশিক্ষত বি. এ.। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র— এমনকি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমান্বের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্ষড়।

তাঁহার প্রজ্ঞারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্তার কাছে রক্ষা ছিল, কিন্তু ই'হার কাছে কোনো ছাতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও এক দিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন, তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহমুণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছ্ম প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না— সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, 'এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না।' তাঁহার মনে নিন্দালিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, বে-সকল অকর্মণা লোক ঘরে বসিয়া এইসব জ্ঞামর উপস্বম্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অবোগ্য। এর্প দানে দেশে কেবল আলসার প্রশ্রম দেওয়া হয়।

ন্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জাঁবিকা অত্যন্ত দ্র্লভ এবং দ্মর্ন্সা হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদুলোকের আত্মসন্ত্রম রক্ষা করিয়া চলিতে প্রাপেক্ষা চারগণে খরচ পড়ে। অতএব, তাঁহার পিতা বের্প নিশ্চিন্তমনে দ্ই হন্নেত সমন্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরণ্ড সেগ্লি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেন্টা করা কর্তবা।

কর্তব্যব্দিধ তাঁহাকে বাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্ল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ষর হইতে বাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অলেপ অলেপ ছরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অলপ দানই তিনি বহাল রাখিলেন, এবং বাহা রাখিলেন তাহাও বাহাতে চিরুম্থারী দানের স্বরূপে গণা না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণপোপাল কাশীতে থাকিয়া প্রবোগে প্রজাদিগের ক্রন্সন শ্নিনতে পাইলেন— গুমনিক, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিরাও কাঁদিরা পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিন-বিহারীকে পন্ত লিখিলেন যে কাজটা গাহিত হইতেছে। বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন বে, 'প্রে বেমন দান করা বাইত তেমনি পাওনা নানা প্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রস্থা উত্তর পক্ষের মধ্যেই দান-প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি ন্তন ন্তন আইন হইরা ন্যাব্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইরাছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদার করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গোরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে— অতএব এখনকার দিনে বদি আমি আমার ন্যাব্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজ্ঞাও আমাকে অতিরিক্ত কিছ্ দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছ্ দিব না— এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখররাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয়-রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম-রক্ষা করা দ্রুহ হইয়া পড়িবে।'

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইরা উঠিতেন এবং ভাবিতেন, 'এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে, আমাদের সে কালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দ্রে বসিরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপ্ত, এ কয়টা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।'

### ন্বিতীয় পরিক্রেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্মা-মামলা হাপামা-ফ্যাসাদ করিরা বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় এক-প্রকার মনের মতো গছোইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্তমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মিজাবিবির পত্ত আছিমন্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। রাহ্মণের রহ্মচর একটা অর্থ বোঝা বার, কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিন্দর ও দ্বন্প করে উপভোগ করে ব্ঝা যার না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রব্তি দ্বুলে দুই ছত্ত লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, কিন্তু আপনার সৌভাগাগরের সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন প্রোতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন, কর্তার আমল হইতে বাদতবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ অনুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণায় করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু, বিপিনের নিকট এই অন্ত্রাহ সর্বাপেক্ষা অষোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের প্রেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সক্ষলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাপত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত, ইহারা যেন তাঁহার দয়াদ্রেল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ ছবি করিয়া লইয়াছে।

অছিমন্দিও উন্ধত প্রকৃতির ব্বক। সে বলিল, 'প্রাণ বাইবে তব্ আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িরা দিব না।' উভর পক্ষে ভারি বৃশ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমশ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া ব্রাইল, জমিদারের সহিত

কান্ধিয়া করিয়া কান্ধ নাই, এত দিন যাঁহার অনুগ্রহে জ্বীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের 'পরে নির্ভার করাই কর্তাব্য-জ্বিমদারের প্রার্থনা-মত কিছ্ম ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছিমান্দ কহিল, "মা তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।"

মকন্দমায় অছিমন্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ষতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জাবিবি একদিন বৈকালে বাগানেব তরিতরকারি কিণ্ডিং উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাব্র সহিত সাক্ষাং করিল। বৃন্ধা যেন তাহার সকর্ণ মাতৃদ্ধির ন্বারা সন্নেহে বিপিনের সর্বাঞ্চে হাত ব্লাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভালো কর্ন। বাবা, অছিমকে তুমি নক্ষ করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশাপ্রতিপালা একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো— সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এক কণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুম্ম হইয়ো না, বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্ভতা-বশত বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকরা পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমান্য, এসম্ভ কথা বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।"

মির্জাবিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শ্নিল, সে এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মবণ করিয়া চোখ ম্ছিতে ম্ছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকন্দমা ফৌব্রুদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে ক্রেলা-আদালত, ক্রেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যত চালল। বংসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমান্দ বখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমণন হইয়াছে তথন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক ব্যয় সাব্যুক্ত হইল।

কিন্তু, ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেট্কু বাঁচিল জ্ঞানের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় ব্ঝিয়া ডিক্রাজারি করিল। অছিমন্দির ষধাস্বাস্থি নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপ্রেণ হইরা উঠিয়াছে। কতক নৌকার এবং কতক ডাঙায় কেনা বেচা চালতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষায় মাসে কঠিলের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও ষথেন্ট। আকাশ মেঘাচ্ছয় হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা ব্লিটর আশন্দকার বাঁশ পর্টতেয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমন্দিও হাট করিতে আসিয়াছে— কিন্তু, তাহার হাতে একটি পরসাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রর করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, কথক রাখিয়া ধার করিবে।

বিশিনবাব, বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সপো দুই-তিনজন

লাঠি হস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্বারী কল্পকে কৌত্হলবশত তাহার আয়বায় সন্বন্ধে প্রশন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমন্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিশিনবাব্র প্রতি ছ্টিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরন্দ্র করিয়া ফোলল— অবিলন্দ্রে তাহাকে প্রিলন্সের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে বেমন কেনা বেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাব, এই ঘটনায় মনে মনে যে খ্রিশ হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এর্প বক্জাতি এবং বে-আদবি অসহা। যাহা হউক, বেটা ষের্প বদ্মায়েস সেইর্প তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপ্রের মেয়ের। আজিকার ঘটনা শ্নিরা কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মা গো, কোথাকার বন্জাত হারামজাদা বেটা।' তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহার। অনেকটা সান্ধনা লাভ করিলেন।

এ দিকে সেই সংখ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন প্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অংধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভূলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শরন করিল, নিদ্রা দিল— কেবল একটি বৃন্ধার কাছে প্থিবীর সমসত ঘটনার মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুন্ধ করিবার জন্য সমসত প্থিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে করেকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হুদুর।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইরা গেছে। কাল ডেপ্টি ম্যাঞ্চিস্টেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইরাছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে বাইতে হইবে। ইতিপ্রে জিমিদারকে কখনো সাক্ষামঞ্চে দাঁড়াইতে হর নাই, কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন বধাসমরে পার্গাড় পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইরা পাল্কি চড়িরা মহাসমারোহে বিপিনবাব্ কাছারিতে গিরা উপস্থিত হইলেন। এঞ্জাসে আজ্ব আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

বখন মকশ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বর্কশাজ্ঞ আসিয়া বিপিনবাব্র কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটম্প হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দ্রে এক বটতলায় তাঁহার বৃন্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গারে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন দ্নিম্প জ্যোতিমায়। ললাট হইতে একটি শাশত কর্ণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোবা এবং আঁট প্যাণ্ট লনে লইয়া কণ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

মাথার পার্গাড়িট নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘাড়িট জেব হইতে বাহির হইয়া পাড়ল। সেগ্র্নিল শশব্যন্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবতী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বন্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।" বিপিনের অনুচরগণ কৌত্হলী লোকদিগকে দ্বে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিক্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজনাই আপনি কাশী হইতে এত দ্বের আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে কথা শ্রিনয়া তোমার লাভ কী হইবে, বাপ্র।"

বিপিন ছাড়িলেন না; কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত রাহমুণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই— আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এত দ্রে পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কান্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিরংক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অপ্যালিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিণিওং কম্পিত স্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খ্লিয়া বলা আবশাক মনে কর তো বলিয়ো, অছিম্পিদন তোমার ভাই হয়, আমার প্রে।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ববনীর গর্ভে?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ, বাপ্র।"

বিপিন অনেক ক্ষণ দতব্যভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে-সব কথা পরে হইবে, এখন আপনি ঘরে চলনে।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গ্রে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে বাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো।" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অপ্রনিরোধ-পূর্বক কম্পিত-কলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু, এট্কু ভাহার মনে উদর হইল, সে কালের ধর্মনিন্দা এইর্পই বটে। শিক্ষা ও চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেরে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্ল্ না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিউ শুক্ত শ্বেত-ওষ্ঠাধর দীশ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওরালার হস্তে বন্দী হইরা একখানি মলিন চীর পরিরা বাহিরে দাঁড়াইরা রহিয়াছে। সে বিপিনের দ্রাতা!

ডেপ্নিট ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধ্য ছিল। মকন্দমা একপ্রকার গোলমাল করিরা ফাঁসিরা গেল। এবং অছিমও অলপ দিনের মধ্যে প্রাক্ষা ফিরিরা পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও ব্বিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইরা গেল।

भकन्मभात्र नभन्न कृष्टभाभाग जानिज्ञाहितन त्र कथा तान्त्रे इहेर्छ विमन्त्र इहेग

ना। সকলেই नाना कथा कानाकानि कविएक लागिन।

স্কার্ন্থি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অন্মান করিয়া লইল। রামতারপ উকিলকে কৃষণোপাল নিজের ধরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মান্ব করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিড় কিন্তু এত দিনে সম্পূর্ণ ব্বিতে পারিল বে, ভালো করিয়া অন্সন্ধান করিলে সকল সাধ্ই ধরা পড়ে। 'যিনি যত মালা জপ্নে, প্থিবীতে আমার মতোই সব বেটা।' সংসারে সাধ্ অসাধ্র মধ্যে প্রভেদ এই বে, সাধ্রা কপট আর অসাধ্রা অকপট। বাহা হউক, কৃষণোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়া ধর্ম মহন্তু সমস্তই যে কাপটা ইহাই দ্বির করিয়া রামতারণের বেন এতদিনকার একটা দ্বেশি সমস্যার প্রণ হইল এবং কী য্তি-অন্সারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও বেন স্কম্প হইতে লঘ্ হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহারণ ১০০০

### খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে— জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নীচে 'হরিদাসের গ্রুতকথা' ছিল, সেটা সম্থান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছে— কালো জল, লাল ফুল।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাথরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে— লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ-প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনো-প্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে এক দিন একটা গ্রেত্র দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগন্ধে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শর্নালে তাহার আত্মীয়ন্বজন কিন্বা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাদ্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সংগ্য তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ব সদবশ্বে মুরোপীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগ্লি গ্রেতর শ্রম প্রচলিত আছে, সেগ্লি গোবিশলাল যুক্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমার রোমাঞ্জনক ভাষার প্রভাবে সতেক্ষে খণ্ডন-পূর্বক একটি উপাদের প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্দ্ধন ম্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল— গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্ করিরাছিল তাহা আমার বিন্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবিশিষ্ট পেন্সিল, আদ্যোপানত মসালিন্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহ্বস্থসন্তিত বংসামান্য লেখ্যোপকরণের পর্বান্ধ কাড়িরা লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদ্শ গ্রেব্তর লাঞ্চনার কারণ সম্পূর্ণ ব্রিষ্টে না পারিয়া, ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিত-হ্দয়ে কাদিতে লাগিল।

শাসনের মেরাদ উত্তীর্ণ ইইলে পর গোবিন্দলাল কিণ্ডিং অন্তংতচিত্তে উমাকে তাহার ল্বিটিড সামগ্রীগর্নি ফিরাইরা দিল এবং উপরক্ত একখানি লাইনটানা ভালো বাঁধানো খাতা দিরা বালিকার হুদরবেদনা দূরে করিবার চেন্টা করিল।

উমার বয়স তথন সাত বংসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাচিকালে উমার

বালিশের নীচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল। ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া, ঝি সপো করিয়া, যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সপো সপো যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিক্ষয়, কাহারও লোভ, কাহারও বা শ্বেষ হইত।

প্রথম বংসরে অতি বন্ধ করিরা খাতার লিখিল—পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। শয়নগ্রের মেঝের উপরে বাসরা খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিরা উচ্চৈঃস্বরে স্বর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

শ্বিতীয় বংসরে মধ্যে মধ্যে দ্বিট-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান— ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দ্বা-একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার বাান্ত ও বকের গল্পটা বেখানে কাপি করা আছে, তাহার নীচে এক জারগায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিম্বা বর্তমান বর্তমান বর্তমার আর-কোথাও ইতিপ্রের্ব দেখা বায় নাই। সে লাইনটি এই—বিশিকে আমি খ্রাভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন, আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বিসয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিম্বা ম্বাদশ -বয়ীর বালক নহে। বাড়ির একটি প্রোতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু, যাশর প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দ্ব পাতা অন্তরে প্রেণান্ত কথাটির স্কৃপন্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একর্চা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা-দোষ লক্ষিত হয়। এক স্থলে দেখা গেল— হরির সংগা জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদ্রেই এমন কথা আছে বাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধ, তাহার আর ত্রিভ্বনে নাই।

তাহার পর-বংসরে বালিকার বয়স বখন নয় বংসর, তখন এক দিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারী-মোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিণ্ডিং শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব ভার মনে কিছ্মান্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজনা পাড়ার লোকেরা তাহাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল ভাহার অন্করণ করিতে চেন্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া, ঘোমটার ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া, কাদিতে কাদিতে শ্বশ্রবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা, শাশ্বড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকলার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।"

্গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস নে; সে তেমন বাড়ি নয়। আর, প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবর্দার কলম চালাস নে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন ব্ৰিতে পারিল, সে বেখানে বাইতেছে সেখানে কেহ তাহাকে মার্ক্তনা করিবে না; এবং তাহারা কাছাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, মুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ণসনার পর অনেক দিনে শিখিয়া লইতে হইবে।
সে দিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু, সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি
এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কিন্পিত হ্দয়ট্কুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা
ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারগোর মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

র্ষাশও উমার সঙ্গে গেল। কিছু দিন থাকিয়া উমাকে শ্বশ্রবাড়িতে প্রতিণ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার থাতাটি সংগ্য লইয়া গিয়াছিল। এই থাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অত্কস্থলীর একটি সংক্ষিণত ইতিহাস, অত্যতত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাব-রেচক একট্রখান স্নেহমধ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশ্রবাড়ি গিয়া প্রথম কিছ্ব দিন সে কিছ্বই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছ্ব দিন পরে যশি তাহার প্রেস্থানে চলিয়া গেল।

সে দিন উমা দ্পরেবেলা শয়নগ্রের শ্বার রুম্ধ করিয়া, টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল— যশি বাড়ি চলে গেছে, আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চার্পাঠ এবং বোধোদর হইতে কিছ্ কাপি করিবার অবসর নাই. বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। স্তরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। প্রোদ্ধৃত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে— দাদা বাদ একবার বাড়ি নিয়ে যায় তা হলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।

শনা , যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে-মাঝে বাড়ি আনিতে চেণ্টা করেন। কিন্তু, গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সংগ্রা যোগ দিয়া তাহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভন্তি-শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে-মাঝে পতিগৃহ হইতে প্রাতন পিতৃদ্দেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিণত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রুপে জড়িত এমন স্বাদর প্রবাধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবতী সকল পাঠকেই উদ্ভারচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকম্থে সেই কথা শ্নিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল—দাদা, তোমার দ্টি পারে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

এক দিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অতাশত কোতৃহল হইল, সে ভাবিল বউদিদি মাঝে-মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপ্রে কখনোই সরস্বতীর এর্প গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সেও আসিয়া একবার উক্তি মারিয়া দেখিল। তাহার ছোটো অনপ্যমঞ্জরী, সেও পদাপ্র্নির উপর ভর দিয়া বহু কন্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুখগ্রের রহস্য ভেদ করিয়া লইল। উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি শ্নিতে পাইল। ব্যাপারটা ব্ঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাল্লে কথ করিয়া লম্জায় ভরে বিছানায় মুখ লুকাইরা পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইরা বিশেব চিন্তিত হইল। পড়াশ্না আরুভ ছইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দার হইরা উঠিবে।

তা ছাড়া, বিশেষ চিন্তা ন্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি স্ক্রু তত্ত্ব নির্ণার করিয়াছিল। সে বলিত, স্থানিতি এবং প্রেশতি উভর শত্তির সন্মিলনে পবিত্র দানপত্য-শত্তির উল্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া-শিক্ষার ন্বারা যদি স্থানিতি পরাভূত হইয়া একান্ত প্রেশতির প্রাদ্ধার হয়, তবে প্রেশতির সহিত প্রেশতির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শত্তির উৎপত্তি হয় যদ্ন্বারা দানপত্যশত্তি বিনাশশত্তির মধ্যে বিলীনসন্তা লাভ করে, স্তরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে বথেন্ট ভংসনা করিল এবং কিন্তিং উপহাসও করিল; বলিল, "শামলা ফর্মাশ দিতে হইবে, গিলি কানে কলম গাঁ;জিয়া আপিসে যাইবেন।"

উমা ভালো ব্বিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবংধ সে কখনো পড়ে নাই, এইজনা তাহার এখনও ততদ্রে রসবোধ ছবেম নাই। কিন্তু, সে মনে মনে একানত সংকৃচিত হইয়া গোল; মনে হইল, প্রিবী ন্বিধা হইলে তবে সে লম্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহু দিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু, একদিন শরংকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিথারিনি আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চূপ করিয়া শ্নিতেছিল। একে শরংকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শ্নিরা সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে শিখিরা অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শ্নিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

প্রবাসী বলে, উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শ্নে পাগলিনীপ্রার অর্মান রানী ধার—
কই উমা, বলি, কই।
কে'দে রানী বলে, আমার উমা এলে—
একবার আর মা, একবার আর মা,
একবার আর মা, করি কোলে।
অর্মান দ্ বাহ্ন পসারি, মারের গলা ধরি
অভিমানে কটিদ রানীরে বলে—
কই মেরে বলে আনতে গিরেছিলে।

অভিমানে উমার হাদর পূর্ণ হইরা চোখে জল ভরিরা শেল। গোপনে গারিকাকে

ভাকিয়া গৃহস্বার রুম্থ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরুভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনজ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রবোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।"

তখন উমা তাড়াতাড়ি শ্বার খ্রিলয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিস নে ভাই, তোদের দ্বিট পারে পড়ি ভাই— আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।"

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ করিতেছে। তখন সে ছ্বটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বলপ্রয়োগ করিয়া সেটি কাড়িয়া লইবার চেণ্টা করিল; কৃতকার্য না হইয়া, অনপ্য দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমণ্টুম্বরে বলিল, "থাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক স্বুর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একাল্ড অন্নয়দ্খিতৈ স্বামীর ম্থের দিকে চাহিল। যখন দেখিল, প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে তখন সেটা মাটিতে ফোলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুন্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগ্রিল উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শ্রিনয়া উমা প্থিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিশানে বন্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিলু খিলু করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই।

প্যারীমোহনেরও স্ক্রতত্ত্বকটাকিত বিবিধপ্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল, কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধরংস করে এমন মানবহিতৈবী কেহ ছিল না।

## অন্ধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বশ্ধে বাজি রাখিরাছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তক'। একটি বালক বালল "পারিব", আর-একটি বালক বলিল "কখনোই পারিবে না"।

কাজটি শ্নিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার ব্তাল্ড আর-একট, বিল্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তকবিচেম্পতির বিধবা স্থা জয়কালী দেবা এই রাধানাথ জাতির মন্দিবের অধিকারিলা। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তকবিচম্পতি উপাধি প্রাশ্ত হইয়াছিলেন পঙ্গার নিকটে এক দিনের জনাও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পাণ্ডতের মতে উপাধির সাথাকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তকা এবং বাকা সম্পত্ই তাঁহার পঙ্গার অংশে পাড়য়াছিল, তিনি পতির্পে তাহার সম্প্রা ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অন্রোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি নীরবে, অতি বড়ো প্রবল মুখবেশও বন্ধ করিরা দিতে পাবিতেন।

জরকালী দীর্ঘাকার দ্বেশরীর তীক্ষ্যনাসা প্রথরবৃদ্ধি স্থানাক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাসের দেবান্তর সম্পত্তি নত হইবার জ্যো হইরাছিল। বিধবা তাহার সমস্ত কাঁকি বকেরা আদায়, সীমাসবহস্দ স্থির এবং বহুকোলের বেদখল উম্পান্ন করিরা সমস্ত পরিস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপা হইতে কেল তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্জিত করিতে পাবিত না।

এই স্থালৈকিটিব প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌব্রের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সংগাঁ কেছ ছিল না। স্থালোকেরা তাঁহাকে ভর করিত। পরিনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কালা তাঁহার অসহা ছিল। প্রেরেরাও তাঁহাকে ভর করিত: কারণ, পল্লীবাসী ভদুপ্রের্বদের চণ্ডাঁমণ্ডপগত অগাধ আলসাকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘ্নাপ্র্ণ তাঁক্ষা কটাক্ষের স্বারা ধিকার করিরা যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থ্ল জড়ম্ব ভেদ করিরাও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরপে ঘাণা করিবার এবং সে ঘাণা প্রবলরপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষাতা এই প্রোঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে বালাকে অপরাধী করিতেন ভাহাকে তিনি কথার এবং বিনা কথার, ভাবে এবং ভগাীতে একেবারে দশ্য করিয়া ঘাইতে পারিতেন।

পক্ষীর সমস্ত ক্রিরাকর্মে বিপদে-সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বাচই তিনি নিজের একটি গোরবের স্থান বিনা চেন্টার অতি সহজ্ঞেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই বে সকলের প্রধান-পদে, সে সম্বশ্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমান্ত সম্পেহ থাকিত না। রোগীর সেবায় তিনি সিম্পহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে ধমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লন্দন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তস্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পঞ্লীর মুহ্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দ্ইটি দ্রাতৃষ্পত্র তাঁহার গৃহে মান্ষ হইত। প্রেষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং দেনহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নন্ট হইয়া ষাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বরস আঠারো হইঘাছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়-বন্ধন সন্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই স্থবাসনায় এক দিনের জন্যও প্রশ্রহ দেন নাই। অন্য স্বীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্গমদ্শা তাঁহার কম্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার দ্রাতৃষ্পত্র বিবাহ করিয়া অন্য তদ্র গৃহস্পের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পদ্মীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পর্নিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ কর্ক, তার পরে বধ্ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদ্য় বিদীণ হইয়া ষাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যয়ের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন দনানাহারের তিলমাত্র ত্র্টি হইতে পারিত না। প্রেক বাহাুদা দ্টি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। প্রে এক সময় ছিল য়য়ন দেবতার বরাদ্দ দেবতা প্রো পাইতেন না। কারণ, প্রেক ঠাকুরের আয়-একটি প্রভার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল: তাহার নাম ছিল নিদ্তারিণী। গোপনে ঘৃত দৃশ্ধ ছানা য়য়দার নৈবেদ্য দ্বর্গে নয়কে ভাগাভাগি হইয়া য়াইত। কিল্ডু আঞ্চকাল য়য়কালীর শাসনে প্রভার ষোলো আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অনাত্র জ্বীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঞ্গণিট পরিষ্কার তক্তক্ করিতেছে— কোষাও একটি তৃণমান্ত নাই। এক পাশ্বে মণ্ড অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শ্বুক পন্ত পড়িবামান্ত জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছয়তা ও পবিত্রতার কিছুমান্ত বাাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা প্রে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষ্যে এই প্রাঞ্গণের প্রাক্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছার্গাশশ্ব আসিয়। মাধবীলতার ককলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া বাইত। এখন আর সে স্বোগ নাই। পর্বকাল বাতীত অনা দিনে ছেলেরা প্রাঞ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষ্যাত্র ছার্গাশশ্বকে দশ্ভাষাত খাইয়াই স্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অল্প-ক্ষননীকে আহ্বান করিতে করিতে করিতে হিতিত হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমান্ধীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাণ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক-কুক্টমাংস-লোল্প ভাগনীপতি আন্ধীরসন্দর্শন উপলক্ষ্যে গ্রামে উপন্থিত হইয়া মান্দর-অংগনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে পরিত ও তাঁর আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভাগনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলভার্পে প্রতীরমান হইত।

জয়কালী আর-সর্বান্তই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সক্ষাত্রে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তর্পে জননী, পদ্মী, দাসী— ইহার কাছে তিনি সতক', স্কোমল, স্কার এবং সম্পূর্ণ অবনম। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মানিত্র তাহার নিগ্ত নারীম্বভাবের একমান্ত চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাহার স্বামী, প্রত্য, তাহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা ব্ঝিবেন, বে বালকটি মণ্দিরপ্রাঞ্চাণ হইতে মাধবীমঞ্চরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিরাছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জরকালীর কনিষ্ঠ দ্রাতৃত্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দ্বাণত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। বেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং বেখানে শাসন সেখানেই লশ্বন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবতিও এইর্প ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাং হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাধার ফ্লগন্লি প্জার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মণ্ডে আরোহণ করিল। উচ্চ শাধায় দ্টি-একটি বিকচোল্ম্খ কু'ড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহ্ প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেন্টার ভরে জীর্ণ মণ্ড সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আগ্রিত লতা এবং বালক একতে ভূমিসাং হইল।

জ্বকালী তাড়াতাড়ি ছ্বিটরা আসিরা তাঁহার প্রাতৃষ্প্রটির কাঁতি দেখিলেন, সবলে বাহ্ ধরিরা তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার বথেন্ট লাগিরাছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা বার না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যাথিত দেহে জ্বরকালীর সজ্ঞান শাস্তি মৃহ্মুহ্ সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দ্ অপ্রপাত না করিরা নীরবে সহা করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিরা লইরা ঘরের মধ্যে রুম্ম করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিবিন্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শ্নিরা দাসী মোক্ষদা কাতরকতে ছলছলনেতে বালককে ক্ষমা করিতে অন্নয় করিল। জয়কালীর হৃদর গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষিত বালককে কেহ বে খাদা দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মশ্বসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইরা প্নর্বার মালা হস্তে দালানে আসিরা বসিলেন। মোকদা কিছ্কণ পরে সভরে নিকটে আসিরা কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাব্ ক্রায় কাদিতেছেন, তাঁহাকে কিছ্ দ্বে আনিরা দিব কি।"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদ্ববতী কুটিরের কক্ষ হইতে নলিনের কর্ণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল— অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছনাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধর্নিত হইতে লাগিল।

নলিনের আতাকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভাতি কাতরধর্ননি নিকটে ধর্নিত হইতে লাগিল এবং সেই সংশ্যে ধাবমান মন্যোর দ্রবতী চাংকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখন্থ পথে একটি ত্যুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাজ্যণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভপর্যস্ত মাধ্বীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকন্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। ব্রিঝলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া প্রেরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওণ্ঠ চাপিয়া বিধব। প্রাণ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট প্নরায় ডাকিলেন, "নলিন।"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যান্ত মলিন শক্তর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইন্টকপ্রাচীরের মধ্যে ব্লাবিপিনের সংক্ষিণত প্রতির্প যাহার বিকসিত কুস্মমঞ্জরীর সৌরত গোপাবিদের স্থানিধ নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবতী স্থাবিহারের সৌন্দর্যস্বণন জাগ্রত করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যজের স্পাবিত নন্নভূমিতে অকসমাৎ এই বীভংস ব্যাপার ঘটিল।

প্রজার ব্রাহান লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্নসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই স্রাপানে-উম্মন্ত ডোমের দল মন্দিরের ম্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশ্রে জন্য চীংকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুশ্ব শ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জরকালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জাঁউর মন্দিরের মধ্যে অশ্বচি জন্তুকে আশ্রর দিরেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিরাও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনার নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা প্রম প্রসর হইলেন কিম্তু কর্দ্র প্রদীর সমাজনামধারী অতিকর্দ্র দেবতাটি নির্তিশয় সংক্ষে হইয়া উঠিল।

# মেঘ ও রোদ্র

### প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাদিন ব্লিট হইরা গিরাছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ন্লান রোদ্র ও খণ্ড মেছে মিলিয়া পরিপক্প্রায় আউশ ধানের ক্ষেতের উপর পর্যায়ক্তমে আপন আপন স্দেখি তালি ব্লাইরা বাইতেছিল; স্বিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে ৬০জনল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছারাপ্রলেপে গাড় স্নিম্পতার অঞ্জত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরপাভূমিতে মেঘ এবং রোদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন এগেন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিন্দে সংসাররপাভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্রু জাবননাটোর পট উন্তোলন করিলাম সেখানে প্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমান্ত দর পাকা, এবং সেই ঘরের দ্ই পাশ্ব দিয়া জাগপ্রায় ইন্টকের প্রাচার ক্রিটকতক মাটির দর বেন্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপ্রের খালি গারে তদ্বপোষে বাসরা বামহদেত ক্ষণে ক্রণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীক্ষ এবং মশক ন্র করিবার চেন্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণহদেত বই লইয়া পাঠে নিবিন্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গ্র্টিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওরা জানলার সম্মুখ দিয়া বারন্বার যাতারাত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পণ্টই বোঝা ষাইতেছিল, ভিতরে যে নান্যটি তেওপাযে বাসয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচর আছে— এবং কোনোমতে সে তাহার মনোঝোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অভ্যন্ত বাদত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহামাত করি না'।

দর্ভাগারুমে, ঘরের ভিতরকার অধারনশীল প্র্যুষ্টি চক্ষে কম দেখেন, দ্র হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সত্তরাং অনেকক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আটি বাবহার করিতে হইল। অন্থের নিকটে অভিমানের বিশৃষ্ধতা রক্ষা করা এতই দ্রহে।

যখন কলে কলে দ্ই-চারিটা কঠিন আটি বেন দৈবক্রমে বিক্ষিত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত প্র্বটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগ্ল নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনবোগ্য স্পুক কালোজাম নিবাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রবৃত্তি স্কৃথিত করিয়া বিশেষ চেণ্টা-সহকারে নিরীক্ষণপ্রক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসামুখে ভাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঞ্জের মধ্যে জ্বাম-পরীকাকার্বে সম্পূর্ণ অভিনিবিন্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল। তখন ক্ষীণদ্ভি যুবাপুরুষের ব্রিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দশ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও প্রীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং য্বাপ্রেব্যর দৈনিক বরান্দ। কী জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার বাবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত নিজের জনাই আহরণ করিয়াছে। কিম্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া থাইবার কী অর্থ পরিম্কার ব্রুঝা গেল না। তখন প্রের্মিট কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেন্টা করিল, তাহার পরে সহসা অপ্রভলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চণ্ডল রৌদ্র এবং চণ্ডল মেঘ বৈকালে শালত ও প্রালত ভাব ধারণ করিয়াছে; শুদ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রালতভাগে স্ত্পাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহের অবসমপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, প্রুকরিণীর জলে এবং বর্ষান্দাত প্রকৃতির প্রত্যেক অপ্যে প্রত্যেশ ঝিক্ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা প্রুষটি বিসয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অপ্যলে জাম নাই এবং যুবকের হন্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতের এবং নিগ্রু প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ পথানে আসিয়া ইত>তত করিতেছে বলা কঠিন। আর ষাহাই আবশ্যক থাক্, ঘরের ভিতরকার মান্ষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরণ্ড বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগ্লা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঞ্কর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্দু অন্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গ্রন্তর কারণ এই ছিল বে, ফলগ্লি সম্প্রতি য্বকের সম্মুখের তন্তুপোষের উপর রাশীকৃত ছিল: এবং বালিকা যথন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনির্দেশ্য কালপনিক পদার্থের অন্সম্থানে নিযুক্ত ছিল তথন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যুক্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সমস্তে আহার করিতেছিল। অবংশষে যথন দুটো-একটা আটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তথন গিরিবালা ব্রিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যথন সে আপনার ক্ষ্মুদ্র হুদয়ট্কুর সমম্ভ গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খ্রিজতেছে তথন কি তাহার সেই অত্যুক্ত দ্রুর্হ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠ্রতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যথন ক্ষমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অন্সম্থান করিতে লাগিল তথন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার

বহু চেন্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরণ রন্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপাঁড়নকারীর প্উদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমার বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লোহগরাদেবেন্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরোদের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরোদ্রের খেলা বেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিম্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মন ষোর একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষাদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃন্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গদভীরমাথে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া ভুলিতেছে সেই বৃষ্পই বালিকার এই সকাল-বিকালের তচ্ছ হাসিকালার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ-দ্বংখের বীজ অঞ্করিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান वर्षारे अर्था वर्षात्रा विषय हरेल। किवल मर्गाक्त कार्छ नट, धरे कार्छ नारोख প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত দেনহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরান্দ বাড়াইয়া দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরান্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খাজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন যেন তাহার সমুস্ত কম্পনা ভাবনা এবং নৈপুদ্যা একচ করিয়া যুবকের সন্তোষ-সাধনে প্রবৃত্ত হয়; আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিনা একত্র সংহত করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে চেম্টা করে। त्वमना मिटल ना भारितल लाहात्र काठिना न्विग्रन वाष्ट्रिता छेठे : कृटकार्य हहेता स्म কাঠিনা অন্তাপের অশ্রন্ধলে শতধা বিগলিত হইয়া অজ্ঞা স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। -

এই তুচ্ছ মেঘরোদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত্ত করা যাইতেছে।

# ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্লান্ত, ইক্ষ্বর চাষ, মিধ্যা মকন্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভ্যন আর গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসক্তা বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম-এ বি-এল। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এক কালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দ্রবদ্ধায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জ্ঞামদারের নার্রেবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনায়ই নার্রেবি, স্তরাং তাঁহাকে জম্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম-এ পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছ্বতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সপো মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাহার স্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ল্লুক্ঞিত করিয়া দ্ভিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে উম্পত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসম্দ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভ্যণের বাপ যখন বিন্তর চেন্টায়
পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকম'ণ্য প্রেটিকৈ পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য
বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভ্যণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইডে
বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা
কারণ ছিল: শান্তিপ্রিয় শশিভ্যণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না— কন্যাদায়গ্রস্ত
পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দ্বঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছ্তেই ক্ষমা
করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদূব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকণ্লিল বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বাসিয়া থাকিতেন, যথন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ— বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং প্রেই আভাসে বলা গিয়াছে, মান্যের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইম্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মাড় ভানীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, প্থিবীব আকাব কিব্প কোনোদিন বা প্রশন করিত, সূর্য বড়ো না প্থিবী বড়ো— সে যখন ভুল বলিত তখন তাহাব প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইরা ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য প্রথিবী অপেক্ষা বৃহং, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিন্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত তবে তাহার ভাইরা তাহাকে ন্বিগ্রণ উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শ্নিয়া গিরিবালা সম্প্রণ নির্ভর হইয়া ষাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশাক বেধে হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইরা পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খ্লিয়া বিড়া বিড়া করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া বাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগালি কী যেন এক মহারহস্যাশালার সিংহুল্বারে দলে দলে সার বাধিয়া স্কন্থের উপরে ইকার ঐকার রেফ উ'চাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রদেনর কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্য শ্লাল অন্য গর্দানেয়প্রবী কথাও কোত্ত্রলকাতর ব্যালকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্লবী ভাহার সমুস্ত আখ্যানগানিল লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিরাছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথার কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্চরী বেমন দুর্ভেদ্য রহস্যুপ্র ছিল শিশভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইর্প ছিল। লোহার গরাদে-দেওরা রাল্ডার ধারের

ছোটো বাসবার ঘরটিতে ব্রক একাকী তন্তপোষের উপর প্রতকে পরিবৃত হইরা বিসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিরা বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইরা এই নত-পৃষ্ঠ পাঠনিবিদ্ট অদ্ভূত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, প্রতকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে দিখর করিত, শালভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্যান। তদপেক্ষা বিদ্যায়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি প্রিবীর প্রধান প্রধান পাঠাপ্রতক্র্বিল শালভূষণ বে নিঃশেষপ্র্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমান্ত ছিল না। এইজন্য, শালভূষণ বখন প্রতকের পাত উন্টাইত সে দ্যিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অর্বাধ নির্পন্ন করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিক্ষয়মণন বালিকাটি ক্ষীণদ্ধি শশিভ্যণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভ্যণ একদিন একটা ঝক্ঝকে বাধানো বই থালিয়া বালিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু পর্যাদন সে প্নবার ডুরে কাপড় পরিয়। সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইর্প গান্ডীর মৌন মনোযোগের সহিত দাঁশভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। দাঁশভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেশী দ্বাইয়া ঊধর্বশ্বাসে ছাটিয়। পলাইল।

এইর্পে তাহাদের পরিচয়ের স্ত্রপাত হইরা ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইরা উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাধানো প্রতক্ষত্পের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নিশ্য করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গ্রেষণার আবশাক।

শশিভ্যণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরক্ত হইল। শ্নিরা সকলে গ্রাসিবেন, এই মন্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নছে— অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শ্নাইত এবং তাহার নতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী ব্রিকত তাহা অন্তর্যামীই জ্ঞানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝার মিশাইরা আপন গ্রাহায়ে নানা অপর্প কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষ্ বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শ্রিনত, মাঝে মাঝে এক-একটা অতানত অসংগত প্রন্ন জ্ঞ্জাসা করিত এবং কখনো কখনো অক্ষমাং একটা অসংলগ্ন প্রস্পানতরে লিয়া উপনীত হইত। শশিভ্যণ তাহাতে কখনো কিছ্ব বাধা দিত না— বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষ্ম সমালোচকের নিন্দা প্রশাসা টীকা ভাষা শ্রিনয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সম্বত্ত প্রারীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সম্বন্ধার কথা।

গিরিবালার সহিত শশিভ্রণের প্রথম পরিচর বখন, তখন গিরির বরস আট ছিল, এখন ভাহার বয়স দশ হইরাছে। এই দ্ই বংসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দ্ই-চারিটা সহজ বই পড়িরা ফেলিরাছে। এবং শশিভ্রণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দ্ই বংসর নিতাল্ড সংগবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হর নাই।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভ্যণের ভালোর্প বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্-এ বি-এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সদ্বদ্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম্-এ বি-এল তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সদ্বদ্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দ্যেক কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইরাছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ র্জু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামশের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামশ দেওয়া দ্রে থাক্, শাশ্ত অথচ দ্ভোবে হরকুমারকে এমন গ্রিদ্ইচারি কথা বলিলেন যাহা তাহার কিছুমান্ত মিষ্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকন্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ়ে ধারণা হইল, শশিভূষণ উদ্ভ হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভ্ষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোর, প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইরের খোলার আগন্ন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে—এমন কি সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসত-বাটীতে আগন্ন লাগাইয়া দিবে, এমন সকল জনশুন্তিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভ্ষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পলাইবার আয়োজন করিলেন।

বাতার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েন্ট্ ম্যাজিন্টেট সাহেবের তাঁব্ পড়িল। বরকন্দান্ত কন্দেটবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেধরে সমস্ত গ্রাম চণ্ডল হইরা উঠিল। ছেলের দল ব্যান্তের অনুবতী শ্গালের পালের ন্যায় সাহেবের আন্তার নিকটে শন্কিত কোতাহল-সহকারে ঘ্রিতে লাগিল।

নারেব মহাশর বথারীতি অতিথ্য-শিরে থরচ লিখিয়া সাহেবের মর্ন্র্গ আন্ডা ঘ্ত দ্বশ্ব জোগাইতে লাগিলেন। জরেন্ট্ সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশাক নারেব মহাশর তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষ্মচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুক্রের জন্য একেবারে চার সের ঘ্ত আদেশ করিয়া বিসল তখন দরেগ্রহবশত সেটা তাহার সহা হইল না—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুন্তা র্যাদ্য দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেম্বর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জনা মাংস কোথার পাওরা বাইতে পারে ইহাই সে নারেবের নিকট সম্পান সাইতে গিরাছিল, কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিরা নারেব অবজ্ঞাপর্থক তাহাকে সর্থলোকসমক্ষে দ্র করিরা ভাড়াইরা দিরাছে, এমন কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কৃণ্ঠিত হয় নাই। একে রাহারণের জাত্যভিমান সাহেব-লোকের সহজেই অসহা বোধ হর, তাহার উপর তাহার মেধরকে অপমান করিতে সাহস করিরাছে, ইহাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইরা উঠিল। তংক্ষণাং চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নারেবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জ্বপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্ব্র সম্মূখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্ব্ হইতে মচ্মচ্ শব্দে বাহির হইরা আসিরা নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্মি কী কারণ-বশটো আমার মেঠরকে ডর করিরাছে?"

হরকুমার শশবাসত হইয়া করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেখরকে দ্র করিছে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না; তবে কি না কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুম্পদের মশ্যলার্থে মৃদ্ভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইরাছে এবং কোথার পাঠানো হইরাছে।

হরকুমার তংক্ষণাং যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সম্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দ্তগণ অপরাহে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথাা এবং মেথর বে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েন্ট্ সাহেব জোধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্ব্র চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণাের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইরা গোল, হরকুমার গ্রে আসিরা আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ব্বং পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্ব উপলক্ষো নারেবের শত্র বিস্তর ছিল: তাহারা এই ঘটনার অত্যুক্ত আনন্দলাভ করিল, কিন্তু কলিকাতার গমনোদাত শশিভ্যণ যখন এই সংবাদ শ্রিনলেন তথন তাহার সর্বাধ্যের রক্ত উত্তপত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্তি তাহার নিদ্যা হইল না।

পর্যদন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিরা উপস্থিত হইলেন: হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভ্ষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্মা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইরা লড়িব।"

প্রবং ম্যাজিস্টেট সাহেবের নামে মকন্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইরা উঠিলেন: শশিভ্যণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু বখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে বাদ্দা হইয়াছে এবং শহাুগদ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শালিভূমণের শরণাপম হইলেন, কহিলেন, "বাপ্ত, শ্বনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতার বাইবার আরোজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার

মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ষোর অপমান হইতে উম্থার করিতে হইবে।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষর অন্তরালে নিভ্ত নিজনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেন্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজু আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিম্টেট তাঁহার নালিশ শ্নিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, "শশীবাব্যু এ মকন্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।"

শশীবাব টোবলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতন্র ক্ষীণ দুখ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার মঞ্জেলকে আমি এর্প পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।"

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া ব্রিকলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদ্খি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, "অল্রাইট্ বাব্, দেখা ষাউক কত দ্রে কী হয়।"

এই বলিয়া ম্যাজিস্টেট সাহেব মকশ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফঃশ্বলভ্রমণে বাহির ইইলেন।

এদিকে জয়েণ্ট্ সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, "ভোমার নায়েব আমার ভূতা-দিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সম্চিত প্রতিকার করিবে।"

জমিদার শশব্যসত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপানত সমসত ঘটনা খ্লিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যনত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেবের মেথর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।"

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোর্প ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দ্রব্যুম্ধি ঘটিয়াছিল।"

জমিদার কহিলেন, "তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।"

হরকুমার কহিলেন, "ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। ঐ আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকন্দমা জোটে না, সে ছেড়ি নিতান্ত জোর করিরা প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হাপামা বাধাইয়া বসিয়াছে।"

শ্বিনরা জমিদার শশিভ্যণের উপর অত্যত ত্রুম্থ হইরা উঠিলেন। ব্রিলেনে, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছ্তার একটা হ্রুক্ তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেন্টার আছে। নারেবকে হ্রুম করিয়া দিলেন, মকন্দমা তুলিয়া লাইয়া বেন অবিলানে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্টেট ব্যালকে ঠান্ডা করা হয়। নারেব সাহেবের জন্য কিঞিং ফলম্ল শীতলভোগ উপহার লইরা জরেণ্ট্ ম্যাজিস্টেটের বাসায় গিরা হাজির হইলেন। সাহেবেক জানাইলেন, সাহেবের নামে মকন্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববির্ন্থ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতন্মশ্র, অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইরা এইর্প স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যক্ত বিরম্ভ এবং নারেবের প্রতি বড়ো সম্ভূন্ট হইলেন, রাগের মাধার নারেব-বাব্কে 'ডণ্ডবিঢান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষার সম্প্রতি প্রস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধ্ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিরা থাকেন, কখনো বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সম্তানের বা মা-বাপের দ্বংখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট্ সাহেবের ভূত্যবর্গকে বধাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফঃপরল ম্যাজিস্টেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্টেট তহার মুখে শশিভ্যণের সপর্যার কথা শনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েব-বাবুকে বরাবর ভালো লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাত্তে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকন্দ্রমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত ব্রিথতে পারিতোছ।"

অবংশবে নায়েবকৈ জিল্পাসা করিলেন, শশী কন্তেসে বোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমূখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বৃদ্ধিতে দশন্টই বৃদ্ধিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্গ্রেসের চাল। একটা পাকচর বাধাইরা অমৃতবাজারে প্রবংধ লিখিরা গবর্মেন্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্গ্রেসের ক্ষুদ্র চেলাগণ ল্কারিতভাবে চতুদিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিরা ফেলিবার জন্য ম্যাজিশ্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবেশীর গবর্মেন্টকে অভানত দ্বলি গবর্মেন্ট বলিয়া মনে মনে ধিকার দিলেন। কিন্তু কন্গ্রেসওয়ালা শশিভ্রণের নাম ম্যাজিশেট্টের মনে রহিল।

## পশুম পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগর্নল যখন প্রবলভাবে গজাইর। উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগ্রলিও ক্ষ্রিত ক্ষ্য শিকড়জাল লইরা জগতের উপর আপন দাবি বিশ্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূবণ বখন এই ম্যাজিপ্টেটের হাপানা লইরা বিশেষ ব্যুক্ত, যখন বিশ্তৃত প্রথিপত্ত হইতে আইন উম্বার করিতেছেন, মনে মনে বভুতার শাণ দিতেছেন, কম্পনার সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিরা গিরাছেন ও প্রকাশ্য আদালছের লোকারণাদৃশ্য এবং ব্যুম্পর্বের ভাবী পর্বাধ্যারগৃহিল মনে আনিরা ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্মান্ত হইরা উঠিতেছেন, তখন তাহার ক্ষ্প্ত ছাল্লীটি তাহার ছিলপ্রার চার্পাঠ ও মসীবিচিত্র গিথবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফ্ল, কখনো ফ্ল, মাতৃভাশ্যার হইতে কোনোদিন

আচার, কোনোদিন নারিকেশের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতার-মোড়া কেতকীকেশরস্পান্ধ গ্রহিন্মিত খ্যের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাহার স্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভ্ষণ একখানা চিত্রহান প্রকাশ্ড কঠোরম্তি গ্রন্থ খ্রিরা অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন ভাহাও বােধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভ্ষণ যে-সকল গ্রন্থ পড়িতেন তাহার মধ্য হইতে কােনাে না কােনাে অংশ গিরিবালাকে ব্ঝাইবার চেন্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থ্লেকায় কালাে মলাটের প্রতক হইতে গিরিবালাকে শ্নাইবার যােগ্য কি দ্টো কথাও ছিল না। তা না থাক্. তাই বলিয়া ঐ বইখানি কি এতই বড়ো আর গিরিবালা কি এতই ছােটো।

প্রথমটা, গ্রের মনোষোগ আকর্ষণের জ্বন্য গিরিবালা স্র করিয়া, বানান করিয়া. বেণী-সমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দ্লাইতে দ্লাইতে উক্টৈঃস্বরে আর্পানই পড়া আরুল্ড করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অতাল্ড চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুংসিত কঠোর নিষ্ঠ্র মান্ষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বালয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দ্বেশিষ পাতা দ্রুট মান্ষের ম্থের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া ষাইত তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভান্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া প্রস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শ্নেনন নাই এবং পাঠকদিগকেও শ্নাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহ্দর বালিকা দ্ই-একদিন চার্পাঠ হলেত গ্র্গ্র্হ গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দ্ই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভ্ষণের গ্রসম্ম্থবতী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভ্ষণের গ্রসম্ম্থবতী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিবার গরাদেগ্রার পেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগ্রার প্রতি বিজ্ঞাতীয় ভাষায় বক্তুতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগ্রলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে-অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভ্ষণের ধারণা ছিল যে, প্রোকালে ডিমিন্থিনীস সিসিরো বার্ক্ শেরিজন প্রভৃতি বাম্মীগণ বাকাবলে বে-সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন—বের্প শব্দেভেদী শর-বর্ষণে অন্যায়কে ছিম্মিজ্র, অত্যাচায়কে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে শ্রিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভৃত্তমদগর্যিত উন্থত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগংসমক্ষে লাজ্জত ও অন্তব্দ করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্র গ্রেহ দাঁড়াইয়া শশিভ্ষণ তাহারই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শ্রনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাহাদের দেবচক্ষ্ অপ্রাসিত্ত ছইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

স্তরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দ্খিপথে পড়িল না: সেদিন বালিকার অঞ্লে জাম ছিল না; পূর্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িরা অর্থি ঐ ফল সম্বশ্যে সে অভানত সংকৃচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ বদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিল্ঞাসা করিত, "গিরি, আজ জাম নেই?" সে সেটাকে গড়ে উপহাস জ্ঞান করিয়া সন্দোভে "ষাঃও" বলিয়া তজ্ঞান করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দ্রের দিকে দ্ভিক্ষেপ করিয়া বালিকা উট্চেঃম্বরে বলিয়া উঠিল, "ম্বর্গ ভাই, তুই বাস্নে, আমি এখনি যাছিছ।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণজাতা-নামক কোনো দ্রবর্তিনী সালিনাকৈ লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজ্ঞেই ব্রিষতে পারিবেন দ্রে কেইই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হার, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ্য দ্রুষ্ট হইয়া গেল। শশিভ্ষণ যে শ্রেনতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎস্কি—এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাহার অধ্যবসার ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্য শর সম্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষ্ম হন্তের সামান্য লক্ষ্য বেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার শিক্ষিত হন্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ প্রেই অবগত হইয়াছেন।

জামের অটির একটা গুণ এই বে. একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা বার. সারিটি নিচ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ হাজার কাম্পনিক হউক, তাহাকে "এখনি যাচ্চি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁডাইয়া খাকা যায় না। পাকিলে পর্ণের অস্তিত সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মতে পারে। সতেরাং সে উপার্যাট যখন নিম্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দ্রম্থিত সহচরীর সংগ লাভ করিবার অভিলাষ আর্তারক হইলে যেরপে সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেন্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না: বখন নিশ্চর ব্যক্তিল কেহ অসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশট্রক লইয়া একবার পশ্চাং ফিরিয়া সহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষাদ্র আশাট্রক এবং শিখিলপত চার্-পাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি'ড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে বে বিদ্যাট্টক দিয়াছে সেট্রক যদি সে কোনোমতে ফিরাইরা দিতে পারিত তবে বোধ হর পরিত্যান্তা জামের আঁটির মতো সে-সমুস্তই শশিভ্যপের স্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, ন্বিতীয়বার শশিভ্রণের সহিত দেখা হইবার প্রেই সে সমস্ত পড়াশনো ভূলিরা বাইবে, তিনি বে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি—একটি—একটিরও না! তখন! তথন শশি**ভ্ৰণ অত্যান্ত জব্দ হইবে**।

গিরিবালার দুই চক্ষ্ কলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভূলিয়া গেলে শশিভ্যণের বে কির্প তীর অন্তাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদরে কিঞিং সাম্প্রনা লাভ করিল, এবং কেবলমান্ত শশিভ্যণের দোবে বিস্ফৃতিশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষাং গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি কর্ণরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফ্রালয়া ফ্রালয়া ক্রিয়া

কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কালা প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে। উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভ্রণের আইন-সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে বার্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকন্দমা অকস্মাং মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরাার ম্যাজিস্ট্রেট নিষ্ক হইলেন। একখানা মিলন চাপকান ও তৈলান্ত পার্গড় পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেবদিশকে নিয়্মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফালিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নিবাসিত হইয়া অনাদ্ত বিদ্যুতভাবে ধ্লিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বাসিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভ্যণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ কর করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাং ব্রবিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয়দিনের ইতিহাস অলেপ অক্সে তাঁহার মনে পডিতে লাগিল। মনে পডিতে লাগিল, একদিন উৰ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। ভাহাকে দেখিয়াও যথন তিনি গ্রন্থ হইতে দুগ্টি তুলিলেন না তখন তাহার উচ্ছন্সে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিম্প একটা সহচসতে। বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুলে লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অতানত ধাঁরে ধাঁরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশি-ভষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তদ্ধপোষের উপর রাখিয়া স্লানভাবে চালিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভত হইয়া উঠিল: কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মাধবতাঁ পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালাব অভিমান ভো এভাদন স্থায়ী হয় না। শশিভ্যণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, হতবংশিং হতক্ষের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে ভাঁহার পাঠাগ্রন্থগ্রাল নিভান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হর। লিখিতে লিখিতে ক্লে ক্লে সচকিতে পথের দিকে লারের অভিমাধে প্রভীকাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিণ্ড হইতে থাকে এবং লেখা ভণ্গ হয়।

শশিভ্যণের আশংকা হইল, গিরিবালার অস্থ হইয়া থাকিবে। গোপনে সম্থান লইরা জানিলেন, সে আশংকা অম্লক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি বেদিন চার্পাঠের ছিল্লখণেড গ্রামের পণ্কিল পথ বিকীপ করিরাছিল ভাহার প্রদিন প্রত্যুবে ক্ষ্দ্র অঞ্জে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দুত্পদে ধর হইতে বাছির হইরা আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওরাতে নিদ্রাহীন রাত্রি অভিবাহন করিয়া হুরকুমার ভারবেশা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খ্রিলয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিল্ঞাসা করিলেন, "কোথার যাচ্ছিস?" গিরি কহিল, "শাশদাদার বাড়ি।" হরকুমার ধমক দিরা কহিলেন, "শশিদাদার বাড়ি বেতে হবে না, ঘরে বা!" এই বলিয়া আসর্যবশ্রগাহ্বাস্বরঃপ্রাণ্ড কন্যার লাজার অভাব সম্বথ্যে বিস্তর তিরুস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে অসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভণ্গ করিবার অবসর জ্বিল না। আমসত্ত কেয়াধ্যের এবং জারক নেব্ ভাশ্ডারের ব্ধাস্থানে ফিরিয়া গোল। ব্লিট পড়িতে লাগিল, বকুল ফ্লে করিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাধাস্থালিত পক্ষীতগুল্কত স্পুপক কালোজামে তর্তল প্রতিদিন সমাজ্জে হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিলপ্রায় চার্পাঠখানিও আর নাই।

### সশ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমন্তিত শশিভূষণ নোকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকশ্যম। উঠ.ইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি নানে মনে শিপ্তর করিয়াছিলেন, শশী তাহাকে নিশ্চয় ঘ্ণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে বাবহারে তিনি তাহার সহস্র কাশ্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাহার অপমানব্রাণত কমশ বিশ্বত হইতেছে, কেবল শশিভ্রণ একাকী সেই দংশ্যতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে কবিয়া তিনি তাহাকে দ্ই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাং হইবামাত তাহার অণতঃকরণের মধ্যে একট্খানি সলক্ষ্মংকাচ এবং সেই সংগ্র প্রবল্প আক্রোশের সঞ্জার হইত। শশীকে গ্রামছাড়া করিছে হইবে বালিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভ্যণের মাতা লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দ্র্হ নহে। নায়েব মহাশরের অভিপ্রায় অনতিবিপদ্ধে সফল হইল। একদিন সকালবেলা পদ্ধুকের বোঝা এবং গা্টিদ্ইচার টিনের বাক্স সঞ্জো লইরা শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিছ তাহায় যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারে হ সহকারে ছিল্ল হইভেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দ্টভাবে তাহায় হ্দরকে বেন্টন করিয়া ধরিয়াছিল ভাহা তিনি প্রে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ বন্ধন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের ব্যক্ষত্তাগালি অসপন্ট এবং উৎসবের বাদাধানি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তথন সহসা অস্থাব্দেপ হাদয় ফ্লীত হইয়া উঠিয়া তাহায় কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, রঙ্গোজনাসবেশে কপালের শিরাগলো টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমসত দ্শা ছায়ানিমিতি মায়ামরীচিকার মতো অভানত অসপন্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিক্ল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেইজনা স্লোত অনুক্ল হইলেও নৌক। ধীরে ধীরে অগ্রসর ইইতেছিল। এমনসময় নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল বাহতে শশিভ্রণের বাতার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যস্ত একটি ন্তন স্টিমার লাইন সম্প্রতি শ্লিরাছে। সেই স্টিমারটি সশম্পে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া টেউ ভূলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে ন্তন লাইনের অলপবয়স্ক মাানেজার সাহেব এবং অলপসংখ্যক বাতী

**ছিল। বাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতে কেহ কেহ উঠিয়াছিল।** 

একটি মহাজনের নৌকা কিছ্ দ্রে হইতে এই সিমারের সহিত পালা দিয়া আসিতে চেন্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দিবতীয় পাল এবং দিবতীয় পালের উপরে ক্ষ্রুত্র তৃতীয় পালটা পর্যণত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে স্ফুদীর্ঘ মান্তুল সন্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীণ তরুগারালি অটুকলন্বরে নৌকার দ্ই পাশের্ব উন্মন্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তথন ছিল্লবল্গা অন্বর ন্যায় ছ্রিটিয়া চলিল। এক স্থানে সিমারের পথ কিন্তিং বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিণততর পথ অবলন্বন করিয়া নৌকা সিমারের ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজ্ঞার সাহেব আগ্রহের ভরে রেলের উপর ক্রিয়া নৌকার এই প্রতিয়োগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার প্রতির বেগ প্রাণত হইয়াছে এবং সিটমারকে হাত-দ্রেক ছাড়াইয়া গায়াছে এমন সময় সাহেব হঠাং একটা বন্দ্রক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ্ব করিয়া দিল। এক মুহ্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, সিটমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশা হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক ব্ঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দাকের গালির ব্রারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গবিবত নৌকাটার বন্দ্রখণ্ডের মধ্যে গ্রিটকয়েক ফ্টো করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাণত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাসারস আছে; নিশ্চম জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটাখানি বিশ্বাস ছিল য়ে, এই রাসকতাটাকু করার দর্ন সে কোনোরপে শাস্তির দায়িক নহে— এবং ধারণা ছিল, ষাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানাষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দকে তুলিয়া গ্রালি করিল এবং নোকা ডুবিয়া গোল তখন শশিভ্বণের পানিস ঘটনাম্থলের নিকটবতী হইয়ছে। শেষোন্ত ব্যাপারটি শশিভ্যণ প্রতাক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নোকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মায়াদিগকে উম্পার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রক্ষনের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গোল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভ্ষণের হ্ংপিশেডর মধ্যে উত্তশ্ত রক্ত ফ্টিতে লাগিল। আইন অত্যুক্ত ফলগতি— সে একটা বৃহৎ জটিল লোহখনের মতো, তোল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকারভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহ্দরের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষ্যার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভ্ষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে বাছা প্রত্যক্ষ করিবামার তৎক্ষণাং নিক্ত হস্তে তাহার শাস্তি বিধান না করিলে অন্তর্বামী বিধাতাপ্রেষ বেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দশ্য করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা সমরণ করিয়া সান্ধনা লাভ করিতে হ্দর লক্ষা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভ্যালর নিকট কৃইতে দ্বের লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কট উপকার হইয়াছিল বলিতে

পারি না কিম্পু সে বায়ার নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতববীর পাঁহা রক্ষা পাইরাছিল।
নাঝিমালা বাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইরা শশী গ্রামে ফিরিরা আসিলেন।
নোকার পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উম্পারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং
মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রিলসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, "নৌকা তো মিল্লয়ছে, একণে নিজেকে মলাইতে পারিব না।" প্রথমত, প্লিসকে দশনি দিতে হইবে; তাহার পর কালকর্ম আহারানদ্রা ত্যাগ করিয়। আদালতে ঘ্রতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফললাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যথন জানিল, শশিভ্ষণ নিজে উকিল, আদালতথরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকশ্দমায় ভবিষাতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তথন রাজি হইল। কিন্তু শশিভ্ষণের গ্রামের লোক বাহারা শিক্ষারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষা দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভ্ষণকে কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাং-ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্ ঘট্ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বণদুকের আওয়াক্ত শ্নিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আশ্তরিক ধিজার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্টেটের নিকট মকন্দ্রমা চ.ল.ইলেন।

সাক্ষার কোনো আবশাক হইল না। মাানেছার স্বীকার করিল বে, সে বন্দ্রক ছইড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা ইইয়াছিল। সিটমার তখন প্র্থবৈগে চলিতেছিল এবং সেই মৃহত্তেই নদাীর বাঁকের অন্তবাংল প্রবেশ করিয়াছিল। স্তবাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক্ষ মরিল, কি নোকাটা ভূবিল। অন্তরাংক্ষ এবং প্রথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো ব্যাম্মান ব্যাস্থ ইচ্ছাপ্রবি ভার্টি রাগে অর্থাং মলিন বন্দ্রখন্ডের উপর সিকিপ্রসা দামেরও ছিটাং,লি অপবার করিতে পারে না।

বৈক্সার খালাস পাইয়া মানেজার-সাহেব চুরট ফা্কিতে ফা্কিতে ক্লাবে হাইস্ট্থেলিতে গোল, বে লোকটা নৌকার মধ্যে মখলা পিবিতেছিল নর মাইল তফাতে ভাহার মৃতদেহ ডাঙাব আসিরা লাগিল এবং শশিভ্যণ চিন্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিরা ফাসিলেন।

যেদিন ফিরিরা আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইরা গিরিবালাকে শ্বশ্রবাড়ি লইরা ফাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভ্বণ ধাঁরে ধাঁরে নদাঁতাঁরে ফাসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল, সেখানে না গিয়া কিছু দ্রের মণ্ডসর হইরা দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া বখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল গ্রন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইকেন, মাখার ঘোমটা টানিয়া নববধু নতাশিরে শিসা আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল বে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাইবার প্রে কোনোমতে একবার শশিভ্যণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু আজ সে জানিতেও পিরিল না বে তাহার গ্রন্থ অনতিদ্রে তাঁরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ গুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দ্ই কপোল বাহিয়া অলুক্লল

নৌকা ক্রমশ দরে চলিরা অদৃশ্য হইরা গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র বিক্

ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আয়ুশাখার একটা পাপিয়া উচ্ছব্সিত কণ্ঠে মৃহ্মুহ্ব গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেরানোকা লেকে বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়যান্তার আলোচনা তুলিল, শশিভ্ষণ চশমা খুলিয়া চোখ মৃছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গ্রেহ গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শ্বিতে পাইলেন! "শশীদাদা!"—কাথায় রে কোথায় ? কোথাও না! সে গ্রেহ না, সে পথে না, সে গ্রামে না— তাঁহার অশুক্রলাভিষ্কির অশ্তরের মাঝখানটিতে।

### অন্টম পরিচ্ছেন

শশিভ্ষণ প্নেরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্র। করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখনে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তথন প্রেবর্ষায় বাংলাদেশের চারি দিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্ত জলময় জাল বিশতীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বংগাভূমির শির্ন-উপশ্রিগ্রেলি পরিপ্রে হইয়া, তর্লতা ত্ণগল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষ্তে দশ দিকে উপমন্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছ্বিংল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভ্ষণের নৌকা সেই-সমদত সংকীপ বক্ত জলস্লোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তথন তাঁরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশ্বন শর্থন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমণন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগনে একেবারে ভালের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— দেবকনারা যেন বাংলাদেশের তর্মন্লবতাঁ আলবালগালি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নান্চিক্রণ বনন্ত্রী রৌদ্রে উম্ভব্নল হাসাময় ছিল, অন্তিবিলন্দেই মেঘ করিয়া বৃণ্ডি আরম্ভ হইল। তথন যে দিকে দৃণ্ডি পড়ে সেই দিকই বিষন্ধ এবং অপরিচ্ছার দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোর্গালি যেমন জলবেণ্ডিত মিলন পন্কিল সংকীর্ণ গোণ্ঠপ্রাপাণের মধ্যে ভিড় কবিয়া কর্ণনেতে সহিক্ষ্ভাবে দাঁড়ইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ অপেনার কর্মমিপিচ্ছিল ঘনসিত্ত রুম্ব জন্গালের মধ্যে ম্কবিষন্ধমাধে সেইর্পে পাঁড়িত ভাবে আবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাধিরা টোকা মাধার দিয়া বাহির হইয়াছে; স্বীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বার্তে সংকৃচিত হইয়া কৃটীর হইতে কৃটীরাণতরে গ্রুকার্যে বাভায়ার করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যান্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিন্ধবন্দ্র জল ভূলিতেছে, এবং গ্রুম্ব প্রের্মেরা দাওয়ায় বাসয়া ভামক খাইতেছে, নিতানত কাজের লয় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া, জতো হন্তে, ছাতি মাথায়, বাহির হইতেছে— অবলা রম্বানীর মানতকে ছাতি এই রৌদুদাধ বর্ষাপোবিত বন্ধাদেশের সন্তেন প্রিত প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছাতেই থানে না তখন র মধ্য নিকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ প্নেশ্চ রেলপথে যাওয়াই শিথর করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশশ্ত মোহানার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভ্ষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলের। প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল এক পাশ্বে নৌকা-চলাচলের প্রান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজনা থাজনাও দেয়। দুর্ভাগারুমে এ বংসর এই প্রে হঠাং জেলার প্রিলস-স্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট্বাহাদ্রের শুভাগারন হইয়াছে। তাঁহার বেটে আসিতে দেখিয়া জেলেরা প্র হইতে পাশ্ববিতাঁ পর্য নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মন্যারচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘ্রিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পর্য ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিন্তিং বিলম্বে এবং চেণ্টায় হাল ছাড়ইয়া লইতে হইল।

পর্নিস-সাহেব অভ্যনত গরম এবং রক্তবর্গ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মর্তি দিখিয়াই জেলে চারটে উধর্নশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া ট্রকরা ট্রকরা করিয়া ফেলিল।

জ লের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্দেটবল পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড়-হদেত কাকৃতিমিনতি করিতে লাগিল। পর্বালস-বাহাদ্র যখন সেই বন্দীদিগকে সংশা লইবার হাকুম দিতেছেন, এমন-সময় চশমা-পরা শশিভ্ষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পাবিষা তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজাতা চট্ চট্ করিতে করিতে উধ্বিশ্বাসে প্লিসের বোটের সন্মাধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বের কহিলেন, "সার, জেলের জাল ভি'ড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

প্রিলসের বড়ো কতা তাঁহাকে হিন্দিভাষার একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামার তিনি এক মৃহ্তে কিন্তিং উচ্চ ডাঙা হইতে বেটের মধ্যে লাফাইরা পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপর আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি তাহা জ্বানেন না। প্রিলসের থানার মধ্যে বখন জ্বাগিরা উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বেধে হর, বের্প ব্যবহার প্রাণ্ড হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

### নবম পরিচ্ছেদ

শাশভূষণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকন্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

ষে-সকল জেলের জাল নন্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কথনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অম্থির হইয়া উঠিল। দ্বীপত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসার্যাতা নির্বাহ করিতে হয় প্রিলসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিজ্ঞতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর স্থিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফাসেদে ফেলিলে!"

বিশ্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে দ্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার বেদিন বেণ্ডে কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন প্রিলস-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাব্, শ্নিনেতছি তোমার প্রজারা প্রিলসের বিরুদ্ধে মিধ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নারেব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিচক্তব্দু-জাত প্রেনিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকন্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, প্রিলস-সাহেব তাহাদের জ্বাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গ্রিটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষা দিল বে, তাহারা সে সমরে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরবাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভ্ষণ বে অকারণে অগুসর হইয়া প্রলিসের পাহারাওরালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রতাক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইরা বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিরাছেন। কিম্তু জাল কাটিয়া দেওরা ও জেলেদের প্রতি উপদূবই তালার মূল কারণ।

এর প অবন্ধার যে বিচারে শশিভ্যণ শাস্তি পাইলেন, তাহাকে অন্যার বলা বাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছ্ গ্রেতর হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ—— আঘাত, অন্ধিকার প্রবেশ, প্লিসের কর্তারো ব্যাঘাত ইত্যাদি সব কটাই তাহার বিষ্কুত্থে প্রা প্রমাণ হইল।

্ন শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষ্ম গ্রেছ তাঁহার প্রির পাঠাগ্রন্থগর্নেল ফেলিরা পাঁচ বংসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদাত হইলে শশিভূষণ বার্মবার নিষেধ করিলেন: কহিলেন, "জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিধ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রভারণা করিরা বিপদে ফেলে। আর, বদি সংসপ্তোর কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতব্য কাপ্রবুষের সংখ্যা অসপ, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশি।"

### দশম পরিচ্ছেদ

শশিভ্ষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহ্কাল হইতে সেন্ট্রাল প্রভিশেন কাল করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়া, হইয়া বাসয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি বাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাং করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ করেনিকে বে পরিমাণে দাঃশ ভোগ করিতে হর দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইরাছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বংসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জ্বার্ণ শরীব ও শ্না হ্দর লইয়া শশিভ্বপ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন ' স্বাধীনতা পাইলেন কিম্ভু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছ্ ছিল না। গৃহহীন আন্ধারহীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগংসংসার অতানত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনবারার বিজ্ঞির সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সমরে এক বৃহৎ জুড়ি তহার সম্মুখে আসিরা দাঁড়াইল। একজন ভূতা নামিরা আসিরা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম শশিভ্যাশ ববে ?"

তিনি कहिलान, "हौ।"

সে তংক্রণাং গাড়ির দরস্কা খ্লিরা তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষার দাঁড়াইল।
তিনি আশ্চর্ষ হইরা জিক্সাসা করিলেন, "আমাকে কোথার বাইতে হইবে।"
সে কহিল, "আমার প্রভ আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌত্হলদ,ন্দিপাত অসহা বোধ হওরাতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদান্বাদ না করিরা গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চর ইহার মধ্যে একটা কিছ্ শ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে—নাহর এমনি করিরা গ্রম দিরাই এই নৃত্ন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রোদ্র আকাশমর পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রাণ্ডবতী বর্ণার জল-প্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চণ্ডল ছারালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাছার অদ্বেবতী ম্দির দোকানে একদল বৈহুব ভিক্ষৃক গ্লিবন্দ্র ও খোল করতাল -বোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো— নাখ হে, ফিরে এসো! আমার ক্র্যিত ত্যিত তাপিত চিত, ব'ধ্ হে, ফিরে এসো! গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিঙ্গ, গানের পদ ক্রমে দ্রে হইতে দ্রতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠ্রর, ফিরে এসো হে!

আমার করুণ কোমল এসো!

ওগো সজলজলদ্দ্দিশ্ধকান্ত স্কুদ্র, ফিরে এসে।!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফাট্তর হইয়া আসিল, আর ব্ঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভ্ষণের হ্দরে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গ্ন্য্ন করিয়া, পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন খামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সূথ, ফিরে এসো!

আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!

আমার সব-স্থ-দ্খ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো।

আমার চিরবাঞ্চিত এসো!

আমার চিত্সপিত, এসো!

ওহে চণ্ডল, হে চিরন্তন,

ভুজ -বন্ধনে ফিরে এসো '

আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভূবনে এসে!!

আমার মুখের হাসিতে এসো হে

আমার চোখের সলিলে এসো '

আমার আদরে আমার ছলনে,

আমার অভিমানে ফিরে এসো '

আমার সর্বস্মরণে এসো

আমার সর্বভরমে এসো-

আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো!

গাড়ি বখন একটি প্রাচীরবেন্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়। একটি ন্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভ্বণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভূতোর নির্দেশিক্তমে ব্যাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষে ঘরে আসিয়া বসিলেন, সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিব মাত্র তাঁহার প্রাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারাম্ভ হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অধ্বিত, নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগালি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার স্পরিচিত রক্স্থাচিত সিংহস্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কী কতকগত্বলি ছিল। শশিভ্ষণ তাঁহার ক্ষীণদ্খি লইর।

শক্তিরা পাঁড়রা দেখিলেন, একখানি বিদীপ স্পেট, তাহার উপরে গ্রিকরেক প্রোতন

শাতা, একখানি ছিল্লপ্রার ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

স্পেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভ্যণের হস্তাক্ষরে কালি দিয়া খবে মোটা করির।

লেখা— গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগ্নলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভ্ষণ কোথায় আসিয়াছেন ব্ৰিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তপ্রোত তর্গিগত হইয়া উঠিল। মৃত্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন— সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্য পথ, সেই ভূরে-কাপড়-পরা ছোটো মের্যোট। এবং সেই আপনার শাণ্ডিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জ্বীবন্যাতা।

সেদিনকার সেই সংখের জীবন কিছাই অসামান্য বা অত্যাধক নহে: দিনের পর দিন ক্ষাদ্র কাজে ক্ষাদ্র সাথে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল: কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্দ্ধন দিন্যাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সূত্র, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষ্যু মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহিত্তি এবং আয়তের অতীত রূপে কেবল আকাঞ্জারাজ্যের কম্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমুহত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্পান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মূলুগ্রিঞ্চ সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিলিত হইয়। একপ্রকার সংগতিময় জ্যোতিমায় অপ্রেরিপ ধারণ করিল। সেই জ্ঞালে বেন্টিত, কর্ণমান্ত, সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদ্ত ব্যবিত বালিকার অভিযানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবির্হিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণে স্বর্গাঁর চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহাবই সপো কীর্তানের করণে সূত্র ব্যক্তিতে লাগিল এবং মনে হইল ফেন সেই পল্লী-বালিকার মাথে সমুহত বিশ্বহাদ্যের এক আনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছারা নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভ্ষণ দুই বাহরে মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বহি খাতার উপর মূখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের দ্বণন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদ্ শব্দে সচকিত হইয়া মৃথ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রুপার থালায় ফলম্লামন্টাম রাখিয়া গিরিবালা অদ্রে দাঁড়াইয়া নারৈবে অপেকা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শ্রেবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজান্ হইয়া ভূমিন্ট প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দড়িইয়া যখন শীর্ণমাখ স্লানবর্ণ ভানশরীর শশিভ্যণের দিকে সকর্ণ স্নিশ্বনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই চক্ষ্ম করিয়া, দুই কপোল বাহিয়া অশু পড়িতে লাগিল।

শশিভ্যণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেণ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খ্রিজয়া পাইলেন না; নির্ম্থ অল্ল্রাপ্প তীহার বাকাপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অল্ল্র্ডভয়েই নির্মায়ভাবে হাদয়ের মন্থে কঠের শ্বারে বন্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্তনের নল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মন্থ আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্নঃ প্নঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল— এসো এসো হে!

## প্রায়শ্চিত্ত

### প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বর্গ ও মতের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে বেখানে বিশুৎকু রাজ। ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, বেখানে আকাশকুস্মের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়্দ্র্গবিষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। বাহারা মহং কার্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, বাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্যসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিশ্চু বাঁহারা অদ্বেটর ভ্রমক্রমে হঠাং দ্রের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাঁহারা একটা-কিছ্ হইলে হইতে পারিতেন কিণ্টু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছ্-একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধ্ব সেই মধ্যদেশবিলাদ্বিত বিধিবিড়াদ্বিত য্বক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল, তিনি পরীক্ষার ফার্স্ট্ হইবেন; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্ট্মেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যান্ত সামানা; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছ্বনার প্রত্থা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধরে সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি স্থসন্পদসোভাগ্য দেশকালাতীত অনসন্ভবতার ভাশ্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশ্র এবং সুশীলা স্থী দান করিয়াছিলেন। স্থাীর নাম বিন্ধাবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধ্ব পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও র্পে গ্র্গে তিনি আপন ষোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধার্বাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগাগর্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুক্ল ছিল।

এই স্বামীগর্ব পাছে কিছুমাত ক্ষ্ম হয়, এজন্য বিন্ধাবাসিনী সর্বদাই সশাব্দত ছিলেন। তিনি বদি আপন হৃদয়ের অন্রভেদী অটল ভল্তিপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মৃত্ মর্তলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দ্রে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিস্তচিত্তে পতিপ্লোয় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভল্তির স্বারা ভল্তিভাজনকে উধের্ব তুলিয়া রাখা বায় না এবং অনাথবস্থাকেও প্রেবের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এইজন্য বিন্ধাবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধ্য বখন কালেজে পাড়িতেন তখন দ্বদ্যালয়েই বাস করিতেন। পরীকার

সমর আসিল, পরীকা দিলেন না, এবং তাহার পরবংসর কালেক ছাড়িরা দিলেন। এই ঘটনার সর্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধাবাসিনী অত্যন্ত কৃণ্ঠিত হইরা পডিলেন। রাতে মাদ্যুল্বরে অনাথবন্ধকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।"

अनाधवन्यः अवस्थान्यत् शामिता कहिलान, "भत्रीका मिलाहे कि ठकुन हत्र ना कि। আমাদের কেদারও তো পরীক্ষার পাস হইয়াছে!"

বিশ্ববাসিনী সাশ্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ যে পরীক্ষার পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিরা অনাথকখনে গৌরব কী আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বালাসখী বিশিকে আনন্দ-সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা জলপানি পাইতেছে। শুনিরা विन्धावांत्रिनी अकावरण मर्सन कविन, कमनाव धरे जानन्य विनद्भ्य जानन्य नरह. रेटाव মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞিং গড়ে শ্বেষ আছে। এইজনা সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞিং কগড়ার সূরে শুনাইয়া দিল বে, এলু-এ পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে: এমন কি বিলাতের কোনো কালেন্তে বি-এর मीर्क भर्तीकारे मारे। यहा वार्ट्रामा, अनुमान्ड मरवाम अवर स्ट्रीक विस्था न्वामीय निकरे হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সাধসংবাদ দিতে আসিরা সহসা পরমপ্রিরতমা প্রাণসধীর নিকট হইতে এর্প আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিল্ড, সেও নাকি স্বীষ্ণাতীর মনুষা, এইজনা মুহুতে কালের মধ্যেই বিশ্বাবাসিনীর মনের ভাব ব্রাক্তে পারিল এবং দ্রাতার অপমানে তংক্ষাং তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিব সঞ্চারিত হইল: সে বলিল, "আমরা তো ভাই বিলাতও ষাই নাই সাহেব দ্বামীকেও বিবাহ করি নাই অত খবর কোখার পাইব। মূর্খ মেরেমান্ত্র মোটামূটি এই বৃত্তি বে, বাঙালির ছেলেকে कालाब्ब बन-ब मिरठ इहा: ठाउ का छाहे, प्रकान भारत ना।" अलान्ट निर्दाह मार्रिक এবং বন্ধাভাবে এই কথাগালি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল, কলছবিমাধ বিন্ধা নিরান্তরে সহ। কবিল এবং ঘরে প্রবেশ কবিষা নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

जन्भकारमञ्ज भर्मा आत-अर्कां घरेना घरिम । अर्कां मृतम्य धनी करे, स्व किश्रकारमञ জন্য কলিকাতার আসিয়া বিশ্বাবাসিনীর পিরালরে আশুর গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমারবাবরে বাডিতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাইবাব শহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জনা সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামাবাব্র ঘরে কিছুদিনের জনা वाह्य नरेट वन्द्रताथ क्या रहेन।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধরে অভিমান উচ্চ, সিত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্মীর নিকটে গিয়া তাহার পিতনিন্দা করিয়া তাহাকে কাদাইয়া দিয়া শ্বলুরের উপর প্রতিলোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অনানা প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধাবাসিনী নির্রাতশয় লাচ্ছত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ্ঞ আত্মসন্তমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে ব্ৰেক, এর প স্থলে সর্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মতো লম্জাকর আন্ধাবমাননা আর ক্রিছই নাই। হাতে পারে ধরিরা, কাঁদিরা-কাটিরা বহু, কন্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ড করিরা রাখিল।

বিন্ধা অবিবেচক ছিল না, এইজনা সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষারোপ

করিল না; সে বৃথিল, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, এ কথাও তাহনর মনে হইল বে, তাহার স্বামী শ্বশ্রালয়ে বাস করিয়া কুট্নেবের আদর হইতে বণ্ডিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, "আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চলো; আমি আর এখানে থাকিব না।"

অনাথবন্ধর মনে অহংকার যথেন্ট ছিল কিন্তু আত্মসন্তমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজ্ব গ্রের দারিদ্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তথন তাঁহার স্থা কিছু দঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।"

অনাথবন্ধ্ব মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্থাকৈ কলিকাতার বাহিরে দ্রে ক্ষ্ম পল্লীতে তাঁহাদের ম্তিকানিমিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমারবাব্ এবং তাঁহার স্থা কন্যাকে আরও কিছ্বলাল পিতৃগ্হে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অন্রোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতাঁশরে গম্ভীরম্থে বাসিয়া মোনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এইর্প দ্ঢ়ে প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাত-সারে বোধ করি কোনোর্পে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমারবাব্ ব্যথিত-চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের কোনো অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি বাথা লাগিয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে কর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এক মুহ্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সুখে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত ক্ষোহে যত আদরেই মান্ব কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রন্প্রণনৈত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন অ:জ্বন্মকালের স্নেহ-মণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সজ্পিনী -গণকে ছাড়িরা বিশ্বাবাসিনী পালাকিতে আরোহণ করিল।

## ন্বিতীয় পরিছেদ

কলিকাতার ধনীগ্রে এবং পদ্ধনীগ্রামের গ্রুম্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিন্ধারাসিনী এক দিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফ্ল্লাচন্তে গ্রুকার্যে শাশন্ডির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ ব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধারাসিনী স্বামীগ্রে পৌছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশ্রঘরের দারিদ্রা দেখিয়া বড়োনান্থের ঘরের দাসী প্রতি মৃহ্তে মনে মনে নাসাগ্র আকৃঞ্ভিত করিতে থাকিবে, এ আশক্ষাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশন্ডি স্নেইবশত বিষ্যাকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেন্টা করিতেন, কিন্তু বিষ্যা নিরলস-অপ্রাণত-ভাবে প্রসলমন্থে সকল কার্যে বোগ দিয়া শাশন্ডির হাদর অধিকার করিয়া লইল, এবং পল্লীরমণীগণ তাহার সংগে মুস্ধ হইয়া গেল।

কিণ্ডু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোবজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতিবোধ-প্রথমভাগের ন্যায় সাধ্ভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠার বিদ্রুপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিস্তুগালিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভ.লো কাজে সকল সময়ে উপস্থিত-মত বিশা্ধ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধরে দুইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গ্রিটপণ্ডাশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহ্যুদের সংসার চলিত এবং ছোটো দুটি ভাইরের বিদ্যাশিকা হইত।

বলা বাহ্লা, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকার সংসারের শ্রীবৃষ্পিসাধন অসম্ভব, কিন্তু বড়ো ভাইরের স্থাী শ্যামাশন্করীর গরিমাবৃষ্পির পক্ষে উহাই বথেন্ট ছিল। স্বামী সম্বংসরকাল কাজ করিতেন, এইজন্য স্থাী সম্বংসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাণত হইয়াছিলেন। কাজকর্মা কিছাই করিতেন না অথচ এমন ভ বে চলিতেন, ফোডিনি কেবলমার তাঁহার উপার্জনক্ষম স্বামীটির স্থাী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে প্রম্বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যথন শ্বশ্রবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর নাম অহনিশি ঘরের কাঞে প্রবৃত্ত হইল তথন শাম শন্ধরীর সংকণি অন্তঃকরণট্টকু কে যেন করিয়া আটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজোবউ বড়ো ঘরের মেরে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকল্লার নীচ কাজে নিষ্ভ হইয়াছে, উহাতে কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদম্প করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্থাী কিছ্বতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্ভার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এ দিকে অনাথবন্ধ্ পল্লীতে আসিয়া লাইব্রের স্থাপন করিলেন; দশবিশজন দকুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া ধবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইরা গ্রামের লোকদিগকে চমংকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, দরিদ্র সংসারে এক প্রসা আনিলেন না, বরণ্ণ বাজে থরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিষ্যাবাসিনী তাঁহাকে সর্বাদাই পাঁড়াপাঁড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্থাকৈ বালিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে, কিম্তু পক্ষপাতা ইংরাজ গবমেন্ট সে-সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিষ্কু করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশ করী তাঁহার দেবর এবং মেঝো জার প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বদাই বাকাবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্রা আসফলেন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা গরিব মান্ধ, বড়ো মান্ধের মেয়ে এবং বড়ো মান্ধের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দ্বংখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কন্ট কি সহ্য হইবে।"

শাশ ্রিড় বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দ্ব'লের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজোবউও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ভালভাত এবং छमी स स्त्रीत वाकायाम थारेया नीतरा भातभाक कांत्ररा माणिम।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছ্রটিতে কিছ্র দিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্থার নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপ্রণ ওজােগ্রনসম্পন্ন বন্ধৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাত্রেই গ্রের্তর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, "তােমার একটা চাকরির চেন্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।"

অনাথবন্ধ পদাহত সপের ন্যায় গঞ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুদ্দি অত্যন্ত অখাদ্ধ মোটা ভাতের 'পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তংক্ষণাং স্থাকৈ সাইয়া শ্বশ্বর্বাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু দ্বী কিছ্তেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইরের অম এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে, কিন্তু দ্বশ্রের আশ্রয়ে বড়ে। লক্ষা। বিন্ধাবাসিনী দ্বশ্রবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমনসময় গ্রামের এন্ট্রেন্স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। সনাথবন্ধর লাদা এবং বিন্ধাবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পাঁড়াপাঁড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম পদ্দী যে তাঁহাকে এমন একটা অতানত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বালিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দ্রুলিয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারেব সমন্ত ক জকমের প্রতি প্রাপ্তেক্ষা চতুগুলি বৈরাগ্য জনিমায়া গেল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠান্ডা করিলেন। সকলেই মনে কবিলেন, ইহাকে আর কোনে; কথা বলিয়া কাঞ্চ নাই, এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টি'কিখা গেলেই ঘরের সৌভাগা।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্রে চলিয়, গেলেন: শ্যামাশঞ্করী বৃষ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদশনিচক নির্মাণ কবিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধ্ব বিন্ধাবাসিনীকৈ আসিয়া কহিলেন, "আজকাল বিলাতে না গোলে কোনো ভট চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুলি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করে।"

এক তো বিলাত ষাইবার কথা শ্বনিয়া বিন্ধার মাথার যেন বজ্রাঘাত হইল: তাহার পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে তাহা সে মনে করিতে পারিকানা এবং মনে করিতে গিয়া লম্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশারের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবাধ্র অহংকারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিব্বা না আনিবে তাহা তিনি ব্রিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপ্রীড়িত বিশ্বাবাসিনীকে বিশ্তর অল্পাত করিতে হইল।

গ্রমন করিরা কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কন্টে কাটিয়া গেল: অবশেষে শরংকালে প্রো নিকটবতী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আছনান করির: আনিবার জন্য রাজকুমারবাব, বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বংসর পরে কন্যা স্বামীসহ প্নরার পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুট্নেবর যে আদর তীহার

অসহা হইয়াছিল, জামাতা এবার তদশেক্ষা অনুনক বেশি আদর পাইলেন। বিশ্ববাসিনীও অনেক কাল পরে মাথার অবগর্ণ্ডন ঘ্টাইরা অহনিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরপো আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষণ্ঠী। কাল সণ্ডমীপ্র্লা আরম্ভ হইবে। বাদততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দ্রে এবং নিকট -সম্পকীর আত্মীরপরিজনে অট্টালকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাচে বড়ো প্রাশ্ত হইয়া বিশ্বাবাসিনী শরন করিল। পূর্বে বে ঘরে শরন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া নিয়াছেন। অনাথবশ্য, কখন শরন করিতে আসিলেন তাহা বিশ্বা জানিতেও পারিল না। সে তখন গভাঁর নিদ্রায় মণন ছিল।

খ্ব ভোরের বেলা হইতে সানাই বাজিতে লাগিল। কিম্ছু, ক্লাম্ডদেহ বিশ্বাবাসিনীর নিদ্রাভণা হইল না। কমল এবং ভ্বন দ্ই স্থী বিশ্বার শরনন্বারে আড়ি পাতিবার নিম্ফল চেন্টা করিয়া অবলেবে পরিহাসপ্র্বক বাহির হইতে উক্টেঃম্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিশ্বা এড়ে তাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লাজ্জত হইয়া শ্বা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার বিশ্বাক বোলা এবং তাহার বাপের যে ক্যাশবার্কটি থাকিত সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধাবেলায় মারের চাবির গোচ্ছা হারাইরা গিয়া বাড়িতে খ্ব একটা গোলোযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো-একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশুক্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকৈ কোনোরূপ আঘাত করিয়া থাকে। ব্কটা ধড়াস্ করিয়া গাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খ্লিতে গিয়া দেখিল, খাটের পারের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা বহিয়াছে।

চিঠি ভাহার স্বামীর হসভান্ধরে লেখা। খ্লিরা পড়িরা জানিল, ভাহার স্বামী ভাহার কোনো-এক বংশ্বে সাহায়ে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিরাছে, এক্ষণে সেখান্তকার খরচপত চালাইবার জন্য কোনো উপায় ভাবিষা না পাওরাতে গভ বাতে স্বল্বের অর্থ অপহরণ করিরা, বারান্দাসংলাদ কাঠের সিন্টি দিরা অন্দরের বাগানে নামিরা, প্রাচীর লম্মন করিরা পলারন করিরাছে। অনাই প্রভাবে জাহাজ ছাড়িরা দিয়াছে।

প্রথানা পাঠ করিরা বিন্ধাবাসিনীর শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খ্রা ধরিরা সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যান্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজ্ঞনীর ঝিলিধন্নির মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে প্রাপাণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দ্রে অট্যালকা হইতে, বহুতের সানাই বহুতের সনুরে তান ধরিল। সমস্ত বশাদেশ তখন আনশ্যে উন্মন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসবহাসারঞ্জিত রোদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বিলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে ব্যার রুখ্য দেখিয়া ভূবন ও ক্ষাল উচ্চহাসে উপহাস বিরিতে করিতে গ্রম্ গ্রম্ শব্দে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোনো সাড়া না পাইয়া কিঞিং ভাত হইয়া উধ্বিকণ্ঠে "বিদ্দি" "বিদ্দি" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধাবাসিনী ভানর অকণ্ঠে কহিল, "বাজি: তোরা এখন বা।"

তাহারা সখীর পীড়া আশব্দা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, . "বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনও ন্বার বন্ধ কেন!"

বিশ্ব্য উচ্ছ্রসিত অশ্র সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঞ্চো করে নিয়ে এসো।"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারবাব্বে সঞ্চো করিয়া স্বারে আসিলেন। বিশ্ব্য স্বার খ্রালয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তথন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিন্দর্ক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধা বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জনা সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।" বিন্ধার্বাসিনী কহিল, "পাছে বিলাভ যাইতে তোমরা বাধা দেও।"

রাজকুমারবাব, অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চত্দিক হইতে বিচিত্র সূরে আনন্দের বাদ্য ব্যক্তিতে লাগিল।

ষে বিশ্ব্য বাপের কাছে কথনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে গ্রী ব্যামীর লেশমার অসম্মান পরমান্ধীরের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উংসবের জনতার মধ্যে তাহার পদ্মী-অভিমান, তাহার দৃহিত্সক্ষম, তাহার আত্মমর্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধ্লির মতো লৃণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যশ্রপ্র্বক চাবি চুরি করিয়া, স্তীর সাহায্যে রাত্রেতি অর্থ-অপহরণ-পূর্বক আনাথবন্ধ্ বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুট্ম্বপরিপ্র্ণ বাড়িতে, একটা চী চী পড়িয়া গেল। স্বারের নিকট দাড়াইয়া ভ্বন কমল এবং আরও অনেক বজন প্রতিবেশী দাসদাসী সমসত শ্নিয়াছিল। রাম্বার্য জামাত্র্যুহে উংকাঠিত কর্তাগ্রিপাকৈ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কোত্রেলে এবং আশাঞ্চায় বায়া হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধাবাসিনী কাহাকেও মাখ দেখাইল না। দার রুশ্ব করিয়া অনাহারে বিশ্বসার পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দ্বংখ অন্তব করিল না। ষড়যণ্ডকারিশীর দ্বভীব্দিধতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধার চরিত এতাদন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গ্রে প্রার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য "বশ্রবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে প্রতিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশন্ডির সহিত পতিবিরহবিধ্রা বধ্র ঘানন্ডর বোগ স্থাপিত হইল। উভরে পরস্পর নিকটবতী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে স্গভীর সহিক্তার সহিত সংসারের সমসত ভূছেতম কার্যার্গলি পর্যাক্ত স্বহুদেত সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশন্ডি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দ্রে চলিয়া গেল। বিস্ধা মনে মনে অনুভব করিল, "শাশন্ডি দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দ্রেখবস্ধনে বন্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দ্রে।" একে দরিদ্র বলিয়া বিস্ধা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দ্রবতী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থকাতার বহন করিতে পারে কি না কে জানে।

অনাধবংধ্ বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্থাকৈ রীতিমত চিঠিপত লিখিতেন। কিন্তু, কমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্থার অপেক্ষা বিদ্যাব্দিধ র্পগণ্ণ সব বিষয়েই শ্রেণ্ডতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাধবন্ধকে স্বোগ্য স্বৃদ্ধি এবং স্ব্প বিলয়া সমাদর করিত। এমন অবস্থায় অনাধবন্ধ আপনার একবন্ধানিত। অবগ্রন্তিবা অগোরবর্ণা স্থাকে কোনো অংশেই আপনার সমধোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিণ্ডু তথাপি, যখন অথের অনটন হইল তখন এই নির্পায় বাঙালির মেরেকেই টেলিপ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেরেই দ্ই হাতে কেবল দ্ইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গারের সমসত গহনা বেচিরা টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগারে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিরা তাহার সমসত বহুম্লো গহনাগ্লি পিতৃগ্হে ছিল। স্বামীর কৃট্ম্বভবনে নিমন্তলে যাইবার ছল করিরা নানা উপলক্ষো বিশ্ববাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রুপার চুড়ি, বেনারিস শাড়ি এবং শাল পর্যন্ত বিক্রর শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অন্নরপ্রেণ্ঠ মাথার দিবা দিয়া অগ্রভলে প্রের প্রত্যেক অক্ষরপ্রতি বিকৃত করিয়া স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অন্রেধ করিল।

শ্বামী চূল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া, কোট্পাান্ট্ল্ন্ পরিয়া, ব্যারিস্টার

ইইয়া কিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রর লইলেন। পিতৃগ্ছে বাস করা অসভ্জ্ব—
প্রথমত উপযুক্ত প্রান নাই, দ্বিতীয়ত পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নন্ট হইলে
একেবারে নির্পায় হইয়া পড়ে। শ্বশ্রগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দ্, তীহারাও জাতিভাতকে আশ্রর দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হ**ইল।** সে বাসায় তিনি শ্রীকে আনিতে প্রস্তৃত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্থাী এবং মাতার সহিত কেবল দিন-দ<sub>ন্</sub>ই-তিন দিনের বেলার দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাং হয় নাই।

দ্বহটি শোকার্তা রমণীর কেবল এক সাল্যনা ছিল বে, অনাধবলুরু স্বদেশে আন্ধীর-

বর্গের নিকটবতী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সংগ্য অনাথবন্ধরে অসামান্য ব্যারিস্টারি কীতিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না। বিন্ধার্যাসনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য দহাী বলিয়া ধিকার দিতে লাগিল, প্নশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অন্ভব করিল। সে দ্বংথে পীড়িত এবং গর্বে বিস্ফারিড হইল। স্লেছে আচার সে ঘ্লা করে, তব্ স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, "আঞ্চকাল ঢের লোক তো সাহেব হয়, কিল্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না— একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!"

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল—যখন অনাধবন্ধ্ মনের ক্ষোভে স্পির করিলেন, অভিশণত ভারতবর্ধে গ্রের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ স্বর্ধাবশত তাঁহার উর্রতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে—যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উল্ভিক্তের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দাধ কুরুটের সম্মানকর স্থান ভব্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভ্ষার চিক্কণতা এবং ক্ষোরমস্থ মুখের গর্বোক্জনল জ্যোতি দ্লান হইয়া আসিল— যখন সন্তীর নিখাদেবাঁধা জীবনতন্তী ক্রমশ সকর্ণ কড়িমধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল— এমন সময় রাজকুমারবাব্র পরিবারে এক গ্রুত্র দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধ্র সংকটসংকুল জীবনযান্তায় পরিবর্তান আনয়ন করিল। একদা গালাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নোকাষোগে ফিরিবার সময় রাজকুমারবাব্র একমান প্র হরকুমার দিটমারের সংঘাতে স্থা এবং বালক প্র -সহ জলমণন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধাবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদার্ণ শোকের কথণিং উপশম হইলে পর রাজকুমারবাব্ অনাধবংধকে গিয়। অন্নয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধ, উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে **করিলেন,** বে-সকল বার্-লাইরেরি-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তীহাকে ঈর্ষা করে এবং তীহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেণ্ট সম্মান প্রকাশ করে না, এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমারবাব, পশ্চিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহাবা বালিলেন অনাধবশ্ব, বাদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চত্তপদ দাঁহার প্রিয় খাদাশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত. তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমান্ত দিবধা বোধ করিলেন না। প্রিয়বশ্বদের নিকট কহিলেন, "সমাজ যখন স্বেচ্ছাপ্র্বিক মিথাা কথা শ্নিতে চাহে তথন একটা ম্বের কথার তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরা খাইরাছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথাা কথা নামক দ্টো কদর্য পদার্থ স্বারা বিশ্ব্য করিরা লওয়া আমাদের আধ্নিক সমাজের নিয়ম: আমি সে নিয়ম লণ্যন করিতে চাহি না।"

প্রারশ্চিত করিরা সমাজে উঠিবার একটা শাড়েদিন নির্দিষ্ট ছইল। ইতিমধ্যে অনাধবন্ধ, কেবল যে থ্রতিচাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের ম্বারা বিলাতি সমাজের গালে কালি এবং হিন্দ্রসমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন।

य मानिम नकरमरे थानि रहेशा छेठिन।

আনন্দে গর্বে বিশ্ববাসিনার প্রীতিস্থাসিত কোমল হ্দরটি সর্বন্ত উচ্ছনিসত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, "বিলাত হইতে বিনিই আসেন একেবারে আশত বিলাতি সাহেব হইরা আসেন, দেখিরা বাঙালি বলিয়া চিনিবার বো থাকে না। কিম্পু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন, বরণ্ড তাঁহার হিন্দ্র্থমে ভঙ্জি প্রোপেকা আরও অনেক বাডিয়া উঠিয়াছে।"

যথানিদিশ্টি দিনে ব্রাহমুগপশিডতে রাজকুমারবাব্র ঘর ভরিষা গেল। অর্থব্যেরর কিছুমাত তাটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইরাছিল।

অন্তঃপ্রেও সমারোহের সাঁমা ছিল না। নির্মান্তত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমণ্ড প্রকোষ্ঠ ও প্রাণ্যাল সংক্ষ্ম হইয়া উঠিয়ছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্মরাশির মধ্যে বিখ্যবাসিনা প্রফ্রেম্বে শারদরৌদ্রবিজ্ঞত প্রভাতবায়্বাহিত লঘ্ মেঘখণেডর মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমন্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক ভাহার ন্বামা। আজ বেন সমন্ত বশাভূমি একটিমার রগাভূমি হইয়াছে এবং বর্বানকা-উদ্ঘাটন-পূর্বক একমার্র আনাধবশ্যুকে বিশ্বিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়ণ্টিত্ত যে অপরাধন্দ্রীকার ভাহা নহে, এ বেন অন্তহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিশ্নসমাজে প্রবেশ করিয়া হিশ্নসমাজকে গৌরবাশ্বত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবজ্টো সমন্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিজ্ঞারত হইয়া বিশ্বাবাসিনীর প্রমপ্রমান্তি মুখের উপরে অপর্যুপ মহিমাজ্যোতি বিকাশ করিতেছে। এতদিনকার তুক্ত জাবনের সমন্ত দ্বেশ্ব এবং ক্ষ্মে অপমান দ্র হইয়া সে আজ ভাহার পরিপ্র্ণ পিতৃগ্রহে সমন্ত আন্ধারণকারের সমন্ক উন্নতমন্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। ন্বামীর মহত্ত আজ অবেণগ্য দ্বীকে বিশ্বসংসারের নিকট সন্মানান্স্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবাধ জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আশ্বীর ও রাহান -গণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃণিতপূর্বক আহার শেব করিয়াছেন। আশ্বীরেরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপ্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা স্পাচিত্তে তাম্ব্ল চর্বণ করিতে করিতে প্রসাহহাসাম্থে আলস্মান্থরগমনে ভূমি-ন্পোমান চাদরে অন্তঃপ্রে বাল্য করিলেন।

আহারাকে রাহাণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইতাবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুম্বা কলহ-সহকারে পাশ্ডিতা বিস্তার করিতেছেন। কর্তা বিজ্ঞারবাব ক্ষণকাল বিভাম উপলক্ষাে সেই কোলাহলাকুল পশ্ডিতসভার বসিয়া স্মৃতির তর্ক শা্নিতেছেন, এমনসময় ব্যারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ডা্ দিয়া ব্যাব দিল, "এক সাহেবলাগ্রা মেম আয়া।"

রাজকুমারবাব চমংকৃত হইরা উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দ্দ্তিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে— মিসেস্ অনাথবন্ধ সরকার। এথাং, অনাথবন্ধ সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমারবাব্ অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামানা একটি শব্দের

<sup>এথ'</sup>গ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সমরে বিলাত হইতে স্পাঃপ্রত্যাগতা আরতকপোলা আতামুক্তকা আনীললোচনা ক্ষেক্তেন্দ্রা হরিবলব্বামিনী ইংরাজমহিলা

স্বারং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শুমশানের ন্যায় গভার নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিল প্রামান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধ, রঞাভূমিতে আসিয়া প্নঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মৃহ্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিপান করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্ব্লয়াগরন্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাম্থলে সংহিতার তক' আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহারণ ১৩০১

# বিচারক

### প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থাণতরের পর অবশেষে গতধোবনা ক্ষীরোদা বে প্রের্বের আশ্রয় প্রাপত হইয়াছিল, সেও তাহাকে জীর্ণ বন্দের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। তথন অলমর্ঘির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যক্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শাভ্র শরংকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশাস্ত প্রগাঢ় সন্দের বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উন্দাম যৌবনের বসন্তচণ্ডলত। শোভা পায় না। তত দিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাধা একপ্রকার সাপ্য হইয়া গিয়াছে: অনেক ভালো-মন্দ, অনেক স্থেদঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাণত হইয়া অন্তরের মানুষ্টিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে: আমাদের আয়ত্তের অতীত কুর্হাকনী দুরাশার কম্পনালোক হইতে সমুস্ত উদ্ভাশ্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি: তখন নতেন প্রণয়ের মাপ্রদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না কিন্ত প্রোতন লোকের কাছে মানাষ আরও প্রিয়তর হইরা উঠে। তখন যৌবনলাবণা অলেপ অলেপ বিশার্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জ্বাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন প্যাটতর রূপে অন্কিত হইয়। যায়, হার্সিটি দুন্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষ্টির স্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাণত করিয়া, যাহারা বণ্ডনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া- যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝডঝঞা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে-কর্মট প্রাণী নিকটে অর্থাশন্ট বহিয়াছে ভাহাদিগকৈ বকের কাছে টানিয়া লইয়া-- স্নিশ্চিত স্পরীক্ষিত চির-পরিচিতগণের প্রীতিপরিবেন্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড রচনা করিয়া, তাহারই মধ্যে সমুহত চেন্টার অবসান এবং সমুহত আকাপ্সার পরিতৃতিত লাভ করা বায়। যৌবনের সেই স্নিংধ সায়াক্ষে জীবনের সেই শাণিতপর্বেও বাহাকে ন্তন সঞ্চয়, ন্তন পরিচর, ন্তন বন্ধনের বৃধা আশ্বাদে ন্তন চেন্টার ধাবিত হইতে হয়—তখনও যাহার <sup>িব্</sup>রামের জনা শ্যা রচিত হয় নাই, যাহার গ্রপ্রতাবতানের জনা সম্ধ্যাদীপ প্রজন্মিত ংশ নাই - সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেচ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার খৌবনের প্রাণ্ডসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে চ্ছাগিয়া উঠিয়া দেখিল গ্রাহার প্রণয়ী প্রবাতে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন কিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই—তিন বংসরের শিশ্ব প্রতিকৈ দ্য মানিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের মাটিলে বংসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রাণ্ডও বাঁচিবার ও মারবার অধিকার প্রাণ্ড হয় নাই—যখন তাহার মনে পড়িল, মানায় আন্ত অপ্রকল মাছিয়া দুই চক্ষে অন্তন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে মালায়া চিত্রিত করিতে হইবে, ভাগা যৌবনকে বিচিত্র চ্নামার আক্ষম করিয়া শিসামুখে অসীম ধৈর্য-সহকারে নৃত্রন হাদয়-হয়াণ্ড করা নৃত্রন মারাপাশ বিস্তার

করিতে হইবে— তখন সে ঘরের স্বার রুশ্ধ করিয়া ভূমিতে ল্টাইয়া বারন্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খ্রিড়তে লাগিল— সমস্ত দিন অনাহারে মুমুর্র মতো পড়িরা রহিল। সম্প্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন প্রাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে স্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ স্বার খ্রিলয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছ্টিয়া আসিল; রসপিপাস্ য্বকটি অনতিবিলন্বে পলায়নের পথ অবলন্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষ্বার জ্বালার কাঁদিয়া কাঁদিয়া থাটের নীচে ঘ্মাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভানকাতর কণ্ঠে "মা" "মা" করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোর্দামান শিশ্বে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদাদ্দ্-বেগে ছুটিয়া নিকটবতী ক্পের মধ্যে কাপাইয়া পড়িল।

শব্দ শ্নিরা আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ ক্পের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশ্কে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশ্বটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাঞ্চিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

## ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাটটুটার সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্লীরোদার ফাঁসির হৃকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেন্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ব হইলেন না। জ্ঞজ্ঞ তাহাকে তিল্মান্ত দয়ার পান্ত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। এক দিকে তিনি হিন্দ্মহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিরা থাকেন, অপর দিকে স্বীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জনা উদ্মাধ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্চরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরপে বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গোলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড্ ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ দ্বতন্দ্র প্রকারের মান্য ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মূখে টাক, পশ্চাতে টিকি, ম্বিণ্ডত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষ্রধারে গ্রুফ্মপ্রত্বর অব্পুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চলমায়, গৌফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর ন্তনসংস্করণ কাতিকটির মতো ছিলেন। বেশভ্ষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অর্চি ছিল না এবং আনুষ্বিণ্যক আরও দুটো-একটা উপস্যা ছিল।

चम् द्र अक्चर गृहन्थ वाम क्रिकः। छाहारमत रहममभौ वीमहा अक विथवा कनार

हिन। जाहात यहन व्यायक हहेरव ना। क्रोन्न हहेर**७ भरना**रहात भीकृरव।

সমন্ধ হইতে কনরাজিনীলা তটভূমি বেমন রমণীর স্বন্দবং চিত্রবং মনে হর এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেন্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার ইইতে যেট্কু দ্রে পাঁড়য়াছিল, সেই দ্রজের বিজ্ঞোন-বশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবতী পরমরহসাময় প্রমোদভবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগংবদটার কলকারখানা অত্যন্ত জাটল এবং লোহকঠিন—স্থে দ্রুখে, সম্পদে বিপদে, সংশরে সংকটে ও নৈরাশো পরিতাপে বিমিল্লিত। তাহার মনে হইত, সংসারবাতা কলনাদিনী নির্ফারিশির স্বজ্ঞ জলপ্রবাহের মতো সহল্প, সম্মান্থবতী স্বন্দর প্রিবীর সকল পথগালিই প্রশাহত ও সরল, স্থা কেবল তাহার বাতারনের বাহিরে এবং ত্রিহান আকাক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবতী স্পাদত পরিত্রত কোমল হাদয়ট্কুর অভ্যান্তর। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দ্র দিগণত হইতে একটা যোবনসমীরণ উচ্ছ্রিসত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিন্ন বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহার হ্দয়হিল্লোলে প্র্প হইয়া গিয়াছিল এবং প্রিবী যেন তাহারই স্বান্ধ মর্মাকোবের চতুদিকৈ রন্তপন্মের কোমল পাপড়িগ্রির মতো স্তরে বিক্লিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল-সকাল খাইরা ইস্কুলে বাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারাতে সম্ধার পর পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মান্টার রাখিবার সামর্থা ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্দ্ধনি ঘরে আসিয়া বসিত। একদ্ন্টে রাজপথের লোক-চলাচল দেখিত: ফেরিওরালা কর্ণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া বাইত, তাহাই শ্নিত: এবং মনে করিত পথিকেরা স্থা, ভিক্ষ্কেরাও স্বাধীন এবং ফেরিওরালারা বে জীবিকার জন্য স্কঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে—উহারা যেন এই লোক-চলাচলের স্থরপাভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সংখ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশ-ধারী গর্বোম্বত ফ্রীতবক্ষ মাহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসোভাগ্যসম্পন্ন প্রুষ্ত্রেষ্ঠ মহেল্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উল্লেড্রমতক স্বেশস্থার যুবকটির সব আছে এবং উলাকে সব দেওয়া বাইতে পারে। বালিকা বেমন প্তুলকে সক্ষীব মান্য করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমার মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সম্পার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উম্জ্বল, নতাকীর ন্প্রেনিক্রণ এবং বামাকশ্রের সংগীতধন্নিতে মুখরিত। সেদিন সেভিত্তিম্পত চণ্ডল ছারাগ্লির দিকে চাহিরা চাহিরা বিনিদ্র সত্ক নেত্রে দীর্ঘ রাচি জাগিরা বাসিরা কটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদ্দিণ্ড পিঞ্চরের পক্ষীর মতো ক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দাণ্ড আবেণে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমন্ততার জন্য মনে মনে ভংসনা করিত.
নিশ্যা করিত? তাহা নহে। অণিন বেমন পতপাকে নক্ষ্যলোকের প্রলোভন দেখাইরা আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গাঁতবাদাবিকুশা প্রমোদমেদিরোজনসিত

কন্দটি হেমশশীকে সেইর্প স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদ্ব বাতায়নের আলোক ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাজ্যা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপ্রতিলকাকে সেই মায়াপ্রগীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিম্বধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জাবন-যৌবন স্থ-দ্বঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অভ্যারে ধ্পের মতো পড়োইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার প্রোক্তানার অভ্যারে ধ্পের মতো পড়োইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার প্রোক্তান সে জানিত না, তাহার সম্ম্ববর্তী ঐ হম্গবাভায়নের অভ্যন্তরে ঐ তর্রাগত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নির্রতিশয় ক্লান্তি, গলানি, পঞ্চিলতা, বভিৎস ক্ষ্মা এবং প্রাক্তরের কৃটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দ্বে হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্দ্ধন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বক্ষাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দ্ভাগ্যক্তমে দেবতা অন্গ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবতী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে প্রিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধ্লিসাং হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মৃশ্ধ বালিকাতির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র'-নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারন্বার পত লিখিয়া অবশেষে একখানি সশত্রক উংকণ্ঠিত অশৃদ্ধ বানান ও উচ্ছব্যিত হাদ্যাবেগ -প্রণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছ্মিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে-সন্দ্রমে আশায়-আশত্রায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়স্থোন্মন্ততায় সমস্ত জগৎসংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘ্রিতে লাগিল, এবং ঘ্রিতে ঘ্রিতে ঘ্রনবেগে সমস্ত জগৎ অম্লক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘ্রণিমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিল হইয়া রমণী অতি দ্রে বিক্ষিণ্ড হইয়া পড়িল সে-সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশাক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা দ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্রছম্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার
সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পাদেব আসিয়া সংলগ্ন
হইল, তখন সে লক্ষায় ধিকারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মেছিতের পায়ে ধরিল: বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমাব বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশব্যুস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। গাড়ি দুত্তবেগে চলিতে লাগিল।

জ্বলিমণন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মৃহতের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পন্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই ন্বারর্ম্থ গাড়ির গাড় অন্ধকারের মধ্যে হেমলনীর মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইরা খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইম্কুল হইতে আসিরা ভাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসিত; মনে পড়িল, সকালে সে ভাহার মারের

সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষরে কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষরে কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজনুলামান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভ্ত জাবন এবং ক্রমে সংসারটিকেই স্বর্গ বিলয়া মনে হইল। সেই পান সাজা, চুল বাধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্লিনার সময় তাহার পাকা চুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দোরাখ্য সহা করা—এ-সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দ্র্লভি স্থের মতো বোধ হইতে লাগিল; ব্বিতে পারিল না, এ-সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ স্থের আবশাক আছে!

মনে হইতে লাগিল, প্থিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর স্ম্ব্ণিডতে নিমণন। সেই আপনার ঘরে আপনার শ্ব্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা বে কত স্থের, তাহা ইতিপ্রে কেন সে ব্রিভতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলার ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যক্রের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্র কোন্খানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানশ্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গালির ধারের ছোটোখাটো ঘরক্র্যাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিরা পতিত হইবে, তখন সেখনে সহসা কী লক্ষা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— কী লাঞ্বনা, কী হাহাকার জাগুত হইয়া উঠিবে!

হেম হ্দের বিদীর্ণ করিরা কাঁদিরা মারতে লাগিল; সকর্ণ অন্নর-সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইরা রাখিয়া আইস।" কিম্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না, এক শ্বিভীয় শ্রেণীর চক্তশাল্মাখরিত রথে চড়াইরা তাহাকে তাহার বহ্-দিনের আকাঞ্চিত স্বর্ণলোকাভিমাখে লইরা চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ প্রশ্চ আর-একটি স্বিতীর শ্রেণীর জীর্ণ রথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঞ্কের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া রহিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমার ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে একছেরে হইয়া উঠে এইজনা অনাগার্নি বলিলাম না।

এখন সে-সকল প্রাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরল করিরা রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুন্ধাচারী হইরাছেন, তিনি আহ্নিকতপশি করেন এবং সর্বাদাই শাস্যালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভাাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে স্যাঁ চন্দ্র মর্দ্গণের দুন্প্রেশা অনতঃপ্রে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দন্দ্বিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হৃকুম দেওয়ার দৃই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতেই মনোমত তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জ্বীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অন্তুত্ত হইয়াছে কি না জ্বানিবার জন্য তাঁহার কোত্রল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দ্রে হইতে খ্ব একটা কলহের ধর্নি শ্নিতে পাইতেছিলেন। ঘরে চ্বিক্ষা দেখিলেন, ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্বীলোকের স্বভাবই এমান বটে! মৃত্যু সন্নিকট, তব্ ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদ্তের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভংশিনা ও উপদেশ শ্বার। এখনো ইহার অন্তরে অন্তাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধ্ উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবতী হইবামার ক্ষীরোদা সকর্ণশ্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জন্ধ্বাব্, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি প্রকানো ছিল— দৈবাং প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাডিয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাসিকান্ডে আরোহণ করিবে, তব্ব আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব।

প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।"— প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল। তিনি হঠাং যেন জনলত অংগার হাতে লইলেন, এর্মান চমিকিয়া উঠিলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গ্ম্ফেম্মগ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গারে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তথন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরে;দার মুখের দিকে ভালে করিয়া চাহিলেন। চন্দিশ বংসর প্রেকার আর-একটি অশুসঞ্জ প্রীতিস্কোমল সলম্জণিকত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলাম্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাপ্রেরীয়কের উম্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উম্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পৌৰ ১৩০১

## নিশীথে

"ভাষার! ভাষার!"

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরপবাব,। ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিশ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাতি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাব্ বিবর্ণমাথে বিস্ফারিতনেতে কহিলেন, "আজ রাতে আবার সেইর প উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিণ্ডিং সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাব্ অতানত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি শ্রম। মদ নহে; আদ্যোপানত বিবরণ না শ্রিনলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুল্মিগার মধ্যে ক্ষ্মু টিনের ডিবায় স্লানভাবে কেরোসিন জ্মালিতেছিল, আমি তাহা উম্কাইয়া দিলাম; একট্মানি আলো জাগিরা উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁরা বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গারের উপর টানিরা একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্বাব্রের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাব্ বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্থাীর মতো এমন গৃহিণী অতি দ্রাভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বরস বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিরা অধারন করিরাছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনার মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শেলাকটা প্রায় মনে উদর হইত—

গ্হিদী সচিবঃ সধী মিধঃ প্রিলিব্যা ললিতে কলাবিধো।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গোলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গণ্গার স্রোতে বেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহ্তের মধ্যে অপদম্থ হইয়া ভাসিয়া বাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আন্ধ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওওঁরশ হইরা, জনুর্যবিকার হইরা, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল বে, ডাল্লার জবাব দিরা গেল। এমন সমর আমার এক আশার কোখা হইতে এক রহমুচারী আনিরা উপস্থিত করিল: সে গবা ঘ্তের সহিত একটা শিক্ড বাঁটিরা আমাকে ধাওরাইরা দিল। ঔবধের গ্লেই হউক বা অদৃষ্টরমেই হউক সে বাতা বাঁচিরা গেলাম।

রোগের সময় আমার শাী অহানিশি এক মুহুতের জন্য বিশ্রাম করেন নাই।

সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্থালোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপশ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদৃতগন্তার সঞ্জে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসত প্রেম, সমসত হৃদয়, সমসত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশ্র মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দুটিট ছিল না।

ষম তথন পরাহত ব্যাছের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্বীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার দ্বী তখন গর্ভবিতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সংতান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর স্ত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী! লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে ষাভায়াত করিয়ো না।"

ষেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইর্প ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পাড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শ্লুযা-উপলক্ষ্যে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অন্নয় অন্রোধ অন্যোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বাহ্নপাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "প্রেষ্মান্ধের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গণ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে থানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার দ্বী নিজের মনের মতো একট্বকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমদত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যক্ত সাদাসিধা এবং নিতানত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গণ্ডের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্রা ছিল না, এবং টবের মধ্যে আঁকণ্ডিংকর উদ্ভিক্তের পাশ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নিমিত লাটিন নামের জয়ধর্জা উড়িত না। বেল জ্বই গোলাপ গশ্বরাজ করবী এবং রজনীগশ্বারই প্রাদ্ভাব কিছু বেশি। প্রকাশ্ভ একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাধানো ছিল। স্কুম্ব অবদ্বার তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীক্ষকালে কাজের অবকাশে সম্বার সময় সেই তাহার বাসবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গণ্গা দেখা ষাইত, কিন্তু গণ্গা হইতে কুঠির পাণ্সির বাব্রা তাহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শ্বাগত থাকিরা একদিন চৈত্রের শ্রুপক্ষ সন্ধার তিনি কহিলেন, "ঘরে বন্ধ থাকিরা আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আন্ধ একবার আমার সেই বাগানে গিরা বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যক্তে ধরিয়া ধাঁরে ধাঁরে সেই বকুলতলের প্রস্তর্বেদিকার লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানরে উপরে তাঁহার মাথাটি ভূলিরা রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অন্তুত আচরণ বাঁলয়া গণ্য করিবেন, ভাই একটি বালিল আনিরা তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দ্বটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল করিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে

ছায়াঞ্চিত জ্যোৎসনা তাঁহার শাঁণ মনুখের উপর আসিয়া পাঁড়ল। চারি দিক শাশ্ত. নিশ্তস্থ; সেই ঘনগন্থপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পাশ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মনুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধাঁরে কাছের গোড়ার আসিয়া দুই হচ্চে তাঁহার একটা উত্তপ্ত শাঁণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষপ এইর্প চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদর কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভূলিব না।"

তথনি ব্বিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিরা উঠিলেন। সে হাসিতে লম্জা ছিল, সূখ ছিল এবং কিন্তিং অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বর্পে একটি কথামাত না বালিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির স্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ স্মিণ্ট স্তীক্ষা হাসির ভয়েই অমি কখনো আমার দ্বাঁর সংগা রাঁতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদর হইত, তাঁহার সম্ম্থে গেলেই সেগ্লাকে নিভানত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দ্ই চক্ষ্ বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগ্লা ম্থে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ প্রশানত ব্রক্তে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিরা যাইতে হইল। জ্যোৎসনা উন্জন্মতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহ্ম জাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎসনারাত্রেও কি পিকবধ্য বধিব হইয়া আছে।

বহু চিকিংসার আমার স্থার রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্কার বলিল, "একবার বার্ম্পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্থাকি লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাব্ হঠাং থমকিয়া চূপ করিলেন। সন্দিশ্যভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতেব মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চূপ করিয়া রহিলাম। কুল্পিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তর্থ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ স্ম্পণ্ট হইয়া উঠিল। হঠাং মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাব্ বলিতে আরশ্ভ করিজন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্থাকৈ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইরা ডাক্সারও বলিলেন, আমিও ব্কিলাম এবং আমার স্থাও ব্কিলেন বে, তাঁহার বাামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিরর্গ্শ হইরাই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার দ্বী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং দাীয় আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জ্ঞীবন্ম্তকে লইরা কাটাইবে। তৃমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সূত্র্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা— ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহতু বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাগ্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিম্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গদ্ভীর সম্কভাবে বলিঙে লাগিলাম, "বতদিন এই দেহে জ্বীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শ্নিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।"

শর্নিয়া আমার দ্বী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তথন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল। জানি না, তথন নিজের কাছেও কখনো দপ্তই দ্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন ব্রিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভণ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিরর্গ্ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কন্পনাও আমার নিকট পাঁড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রমের কুহকে, স্থের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমন্ত ভবিষাং জাবন প্রফ্লে দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন স্কার্য সতৃষ্ণ মর্ভুমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক প্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমার নাই ষে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশ্বশিক্ষার মতো অতি সহজে ব্রিতেন; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নারক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন স্ব্পভীর স্বেহ অথচ অনিবার্য কোতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লক্ষায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের প্রজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমল্যণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সপেশ আমার পরিচর করাইরা দিলেন। মেরেটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিম্তু, বাহিরের লোকের কাছে গ্রেক শ্নিতাম—মেরেটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন স্র্প তেমনি স্থিকা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্থাকৈ ঔষধ খাওরাইবার সমর উত্তীর্ণ হইরা যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্টারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারল এক-দিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মর্ভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষা বখন ব্ক পর্যাত তখন চোথের সামনে ক্লপরিপার্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল চলচল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিরা আর ফিরাইতে পারিলাম না। রোগীর ঘর আমার কাছে ন্বিগ্রণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শ্রেহা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্টার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, বাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো; কারণ, বাঁচিয়া ভাহাদের নিজেরও স্থ নাই, অনোরও অস্থ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্থাকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসংগ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিস্তু, মান্বের জাঁবনমৃত্যু সম্বধ্ধে ডাক্টারদের মন এমন অসাড় বে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা ব্রিকতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শ্নিতে পাইলাম, আমার স্থাী হারানবাব্বে বলিতেছেন, "ভারার, কতকগ্লা মিথ্যা ঔষধ গিলাইরা ভারারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওব্ধ দাও বাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা বার।"

**डाका**त वीलालन, "ष्टि, अभन कथा वीलादन ना।"

কথাটা শ্নিয়া হঠাং আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার দ্বীর ঘরে গিয়া তাঁহার শ্যাপ্রাতে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধাঁরে ধাঁরে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে ধাও। তোমার বেড়াইতে বাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাতে তোমার ক্ষাধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্টারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে ব্রুঝাইয়াছিলাম, ক্ষ্মাসঞ্চারের পক্ষে থানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চর বালিতে পাবি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাট্রুক ব্রিথতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাব্ অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিরা রহিলেন। অবশেবে কহিলেন, "আমাকে একম্পাস জল আনিয়া দাও!" জ্বল খাইরা বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাঙারবাব্র কন্যা মনোরমা আমার স্থাকৈ দেখিতে আসিবার ইচ্ছন প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলার আমাদের বাসার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্থাীর বেদনা অন্য দিনের অপেকা কিছ্ বাড়িয়া উঠিয়ছিল। বেদিন তাঁহার বাখা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যান্ত স্থির নিশ্তশ্থ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মাঝি বন্ধ হইতে থাকে এবং মাধ নাঁল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যশ্যাণা ব্রা বাষ। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শব্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এয়ন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয়তো বড়ো কল্টের সময় আমি কাছে থাকি এয়ন ইছ্যা তাঁহার মনে মনেছিল। চোধে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা স্বান্তের পাশ্বে ছিল। বর

অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞিং উপশমে আমার স্থ্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শ্রনা ষাইতৈছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশশ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মৃ্থের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া শ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্থাী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"— তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফট্টস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে! ও কে গো!"

আমার কেমন দ্র্ব্নিধ হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনিনা।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মৃহ্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাব্র কন্যা!"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসনুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিগাঁর অলপস্কলপ আলাপ চলিতে লাগিল। এমনসময় ভাক্তারবাব, আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষ্ধ সংগ্য আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্থাকৈ বলিলেন, "এই নাঁল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষ্ধটা ভারিবিষ।"

আমাকেও একবার সত্রক করিয়া দিয়া ঔষধ দ্ি শ্যাপশ্ববেতী তবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ভাতার তহার কন্দকে ভাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্থালোক কেহ নাই, ই'হাকে সেবা করিবে কে।"

আমার দ্র্রী বাসত হইয়া উঠিলেন; বালিলেন, "না, না, আপনি কন্ট করিবেন না। প্রোনো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো বন্ধ করে।"

ভাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডান্তার গমনের উদ্বোগ করিতেছেন এমনসময় আমার স্থাী বলিলেন, "ডান্তারবাব, ইনি এই বন্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ই'হাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ভারারবাব, আমাকে কহিলেন, "আসন্ন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষং আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলন্দে সম্মত হইলাম। ডাঙ্কারবাব্ বাইবার সময় দ্বই শিশি ঔষধ সম্বশ্ধে আবার আমার স্ফাকে সতর্ক করিয়া দিজেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হ**ইল। আসির।** দেখি আমার স্ত্রী হট্ফট্ করিতেহেন। অন্তাপে বিচ্ছা হইয়া জিক্তাসা করিলার, "তোমার কি ব্যথা বাড়িরাছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিকেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিকেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তংকণাং সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইরা আনিলাম।

ডারার প্রথমটা আসিরা অনেকক্ষণ কিছুই ব্রিক্তে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বাথাটা কি বাড়িরা উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?"

र्वामग्रा मिनिया टोविन इटेट नदेश प्रियम्, त्मणे थान।

আমার স্তাকৈ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভূল করিয়া এই ওষ্ধটা খাইয়াছেন।"

আমার দ্বী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হা।"

ভারার তংক্ষণাং গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছ্টিলেন। আমি অধুমূছিতের ন্যায় আমার স্থানীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তথন, মাতা তাহার পাঁড়িত শিশুকে বেমন করিয়া সাম্প্রনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা ব্যথাইতে চেন্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই কর্ম স্পর্শের বারাই আমাকে বারান্যার করিয়া বালতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তাম সুখা হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ভারার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সপো সপো আমার স্থাীর সকল বস্তুণার অবসান হইয়াছে।

নক্ষিলাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দুতে বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দার পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি খেল জাদ্ম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ কবিয়া দেখে ফিবিলায়।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি বধন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেন্টা করিতাম, সে হাসিত না, গাম্ভীর হইরা থাকিত। তাহার মনের কোথার কোন্খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া ব্রবিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অতানত বাডিরা উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যার মনোরমাকে কাইরা আমাদের বরানগরের বাগানে নিড়াইতেছি। ছম্ছমে অধ্যকার হইরা আসিরাছে। পাখিদের বাসার জানা কাড়িবার শশ্চীকৃও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছারাব্ত কাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাপিতেছিল।

প্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুদ্র পাধরের বেদীর উপর আসিরা নিজের দুই বাছুর উপর মাধা রাখিয়া শরন করিল। আমিও কাছে আসিরা বাঁসলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত; যতটাকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তর্তলের ঝিল্লিধননি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্ন-প্রান্তে একটি শব্দের সর্ পাড় ব্যনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয় ছিলাম, মনটা বেশ একটা তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যথন চোখে সহিয়া আসিল তথন বনচ্ছায়াতলে পাশ্চুর বর্গে অঞ্চিত সেই শিথিল-অঞ্চল প্রান্তকার রমণীর আবছায়া মৃতিটি আমার মনে এক আনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমনসময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগন্ন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলন্দবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাধার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই প্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়ছি! এবং সেই মৃহ্তেই বকুলগছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কঞ্চপক্ষের পীতবর্ণ ভঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গাণার প্রেপার হইতে গাণার স্দৃর পশ্চিমপার পর্যত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অভি দ্রতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তম্পশ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে ম্ছিভি হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শ্রেয়া আছি। স্ত**ী জিল্ঞাস**। করিলেন, "তোমার হঠাং এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শ্নিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিরা কহিলেন, "সে বৃঝি হাসি? সার বাঁধিরা দীর্ঘ একঝাঁক পাথি উড়িরা গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিরাছিলাম। ডুমি এত অস্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলার স্পশ্ট ব্রিতে পারিলাম, পাথির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সমরে উত্তরদেশ হইতে হংসপ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সম্বায় হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অম্বকার ভরিরা ঘন হাসি জমা হইরা রহিরাছে, সামান্য একটা উপলক্ষ্যে হঠাৎ আকাশ ভরিরা অম্বকার বিদীর্ণ করিরা ধর্নিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সম্বার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের ব্যাড় ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিরা বাহির হইলাম। অগ্রহারণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত তর চলিয়া গেল। কর্যাদন বড়ো স্বাধে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইরা মনোরমাও যেন তাহার হাদরের রুম্ম ব্যার অনিক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল। গণ্গা ছাড়াইয়া, থ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পে"ছিলাম। ভরংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভূকণিগনীর মতো কৃশনিজ্ঞীবিভাবে স্দীর্ঘ শীত-নিদ্রায় নিবিন্ট ছিল। উত্তরপারে জনশ্না তৃণশ্ন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধ্ ধ্ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগর্লি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জ্যোড়হন্তে দাড়াইয়া কাপিতেছে; পদ্মা ছুমের ঘোরে এক-একবার পাল ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পাড়তেছে। এইখানে বেড়াইবার স্বিধা দেখিয়া বেটে বাধিলাম।

একদিন আমরা দ্রেজনে বেডাইতে বেড়াইতে বহু দুরে চলিয়া গেলাম। স্থোস্তের স্বৰ্ণজ্ঞায়া মিলাইয়া যাইতেই শক্তপক্ষের নির্মাল চন্দালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অণ্ডহীন শুদ্র বালির চরের উপর বধন অজ্ঞস্ত অবারিত উচ্চাসিত জ্যোৎসনা একেবারে আকাশের সীমানত পর্যনত প্রসারিত হইয়া গেল, তথন भरत दहेल रात कर्नाता हन्मुलारका अभीभ न्यानदारकात भरता रक्वल आभावा प्रहेकात দ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাধার উপর হইতে নামিয়া তাহার ম, খখনি বেণ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছর করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা বখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুদ্রতা এবং শুনাতা ছাড়া যখন আরু কিছাই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হার্ডাট বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল: অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিনাস্ত করিয়া নিতাস্ত নির্ভার করিয়া দাঁড়াইল। প্রেলাকত উদুর্বোলত হাদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যার। এইরূপ অনাব্ত অবারিত অনশ্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোধাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, স্বার নাই, কোখাও ফিরিবার নাই, এর্মান করিরা হাতে হাতে ধরিয়া গমাহীন পথে উদ্দেশাহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শ্নোতার উপর দিয়া অবাবিতভাবে চলিয়া ষাইব।

এইর্পে চলিতে চলিতে এক জারগার আসিরা দেখিলাম, সেই বাল্কারাশির মাঝখানে অদ্রে একটি জলাশরের মতো হইরাছে— পদ্মা সরিরা বাওয়ার পর সেই-খানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মর্বাল্কারেণিত নিশ্তরপা নিষ্পত নিশ্চল জলট্কুর উপরে একটি স্দীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা ম্ছিতভাবে পড়িরা আছে। সেই জারগাটাতে আসিরা আমরা দ্ইজনে দাঁড়াইলাম— মনোরমা কী ভাবিরা আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাধার উপর হইতে শালটা হঠাৎ থসিরা পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিরা ধরিরা চুন্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশ্না নিঃসপা মর্ভূমির মধ্যে গশ্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে। ও কে। ও কে।

আমি চমকিরা উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁশিরা উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দ্বৈজনেই ব্বিকাম, এই শব্দ মান্বিক নহে, আমান্বিকও নহে— চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাং এত রাগ্রে তাহাদের নিরাপদ নিজ্ত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দখিরা চকিত হইরা উঠিয়াছে।

সেই ভরের চমক খাইরা আমরা দ্ইজনেই তাড়াতাড়ি বেটে ফিরিলাম। রাতে

বিছানায় আসিয়া শ্রেলাম; শ্রাণ্ডশরীরে মনোরমা অবিলাবে ঘ্রমাইয়া পড়িল। তথন অম্থকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া স্ব্শুত মনোরমার দিকে একটিমার দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অর্থালি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্থাটকতেও কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে। ও কে। ও কে। ও কে।

তাডাতাতি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই ম.হ.তে'ই ছায়াম.তি' মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাপাইয়া, বোট দলোইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মান্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা-হাহা-হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাতির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সঞ্চে দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমণ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম স্দুরে চলিয়া যাইতেছে: ক্রমে যেন তাহা ক্রমম্ত্রের দেশ ছাড়াইয়া গেল: ক্রমে তাহা যেন স্ট্রির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল: এত ক্ষীণ শব্দ কখনও শানি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাধার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দুরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মহিতকের সীমা ছাডাইতে পারিতেছে না: অবশেষে যখন একান্ত অসহা হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। বেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুষ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বংকের রক্তের ঠিক সমান जाल क्रमागण्डे धर्मनण इटेंटि मागिन, "स कि, स कि, स कि कि। स कि, स कि, ও কে গো।" সেই গভীর রারে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘডিটাও সভাবি হুইয়া উঠিয়া ভাহাব ঘণ্টাব কটা মনোবমাব দিকে প্রসাবিত কবিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে. ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে. ও কে গো।"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাব, পাংশবৈণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুখ্য হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।"

এমন সমর হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্দপ্করিতে করিতে নিবিরা গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইরাছে। কাক ডাকিরা উঠিল। দোরেল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্ম্থবতী পথে একটা মহিষের গাড়ির কাটি ক্যাঁচ্ শন্দ জাগিরা উঠিল। তখন দক্ষিণাবাব্র ম্থের ভাব একেবারে বদল হইরা গেল। ভরের কিছ্মাত চিহু রহিল না। রাত্তির কুহকে, কাল্পনিক শন্দার মন্তার আমার কাছে যে এত কথা বলিরা ফেলিরাছেন সেজনা যেন অতালত লচ্ছিত এবং আমার উপর আল্ডরিক কুম্ম হইরা উঠিলেন। শিশ্টসম্ভাবণমাত না করিরা অকস্মাং উঠিরা দুত্বেলে চলিরা গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার স্বারে আসিয়া যা পড়িল, "ভান্তার! ভান্তার!"

#### আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমণ প্রবল হইতে লাগিল। বৃদ্ধির ঝাপট, বক্তের শব্দ এবং বিদান্তের ঝিক্মিকিতে আকাশে যেন সনুরাসন্বের যুন্ধ বাধিরা গেল। কালো কালো মেঘগনো মহাপ্রলারের জয়পতাকার মতো দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গণ্পার এ পারে ও পারে বিদ্রোহী ঢেউগনুলো কলশব্দে নৃত্য জনুড়িরা দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগনুলো সমস্ত শাখা ঝট্পট্ করিরা হাহনুতাশসহকারে দক্ষিণে বামে লন্টোপ্রটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুম্থ কক্ষে খাটের সম্ম্যুখবতী নীচের বিছানায় বসিয়া স্থা-পুরুবে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরংবাব্ বালতেছিলেন, "আর কিছ্দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তথন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই ব্রিতে পারিবেন, কথাটা বত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেব হয় নাই। বিবরটি বিশেব দ্রত্ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘ্র খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অপ্রতর্গো তুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরং কহিলেন, "ভারার বালতেছে, আর কিছ্দিন থাকিয়া গোলে ভালো হয়।" কিরণ কহিলেন, "ভোমার ভারার তো সব জানে!"

শরং কহিলেন, "ম্ভান তো, এই সমরে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদ্ম্ভাব হর, মতএব আর মাস দ্বেক কাটাইরা গেলেই ভালো হর।"

কিবল কহিলেন, "এখানে এখন বৃথি কোথাও কাহারও কোনো ব্যামো হর না!"
পূর্ব ইতিহাসটা এই। কিবলকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে,
এমন কি, শাশ্ডি পর্যান্ত। সেই কিবলের বখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই
চিল্ডিত হইরা উঠিল, এবং ডান্ডার বখন বার্শ্রিরতানের প্রশাব করিল তখন গৃহ
এবং কাজকর্ম ছাড়িরা প্রবাসে বাইতে তাহার ন্বামী এবং শাশ্ডি কোনো আপত্তি
করিলেন না। বিদিও গ্রামের বিবেচক প্রাক্ত বারিজাতেই বার্পরিবর্তানে আরোগার
আশা করা এবং শারীর জন্য এতটা হ্লান্ত্রল করিরা তোলা নব্য শোলভার একটা
নির্লান্ত আতিশব্য বলিরা ন্থির করিলেন এবং প্রখন করিবলেন, ইতিপ্রে কি কাহারও
শারীর কঠিন পীড়া হর নাই, শরং বেখানে বাওরা ন্থির করিরাছেন সেখানে কি
মান্বরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি বেখানে অদ্ভের লিপি সফল
হর নাই—তথাপি শরং এবং তাহার মা সে-সকল কথার কর্ণপাত করিলেন না; তখন
গ্রামের সমন্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেকা তাহাদের হ্লরলক্ষ্মী কিরণের প্রাণ্ট্রের
তাহাদের নিকট গ্রেত্র বোধ হইল। গ্রিরব্যন্তির বিপদে মান্বের এর্প মোহ
ঘটিরা থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিরা বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগম্ভ

হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকর্ণ কৃশতা অঞ্চিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃংকম্পদহ মনে উদয় হয়, আহা বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সংগপ্তিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সাংগানী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার র্গ্ণ শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথাপালন করো—ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় র্ম্পগ্হে স্বামীস্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরপ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয়পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বাৰুষ্ট্র চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নির্ত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষং বিমাধ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দ্বাল নির্পায় প্রেষ্টির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া শ্বার খ্রালিয়া শ্রানিলেন, নৌকাড়ুবি হইয়া একটি ব্রাহমুণবালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শ্বনিয়া কিরণের মান-অভিমান দ্র হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শৃত্বক বন্দ্র বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দ্ধ গরম করিয়া রাহমুণের ছেলেকে অলতঃপ্রে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনও উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিল্ঞাসা করিলেন।

শ্নিলেন, সে বাতার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীঙ্গকান্ত। তাহারা নিকটবতীর্ণিংহবাব্দের বাড়ি বাতার জন্য আহ্ত হইরাছিল; ইতিমধ্যে নৌকাড়বি হইরা তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একট্ হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অতান্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরং মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা ন্তন কান্ধ হাতে পাইলেন, এখন কিছ্কাল এইভাবে কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে প্রাসঞ্চয়ের প্রত্যাশার শাশ্মিড়ও প্রসমতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশার ও বমরাজ্বের হাত হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইরা নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিম্তু অনতিবিলম্বে শরং এবং তাঁহার মাতার মত-পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ বার।

নীলকাশত গোপনে শরতের গড়েগ্ড়িতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরক্ত করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার শথের সিক্তের ছাতাটি মাধার দিরা নববম্খ্সশুরচেন্টার পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুরুরেকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল বে, সে অনাহত শরতের স্কাঞ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মাল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুশ্টরের ধ্লিরেখায় আপন শভে,গমনসংবাদ পথায়ীভাবে মালিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকাণ্ডের চতুদিকে দেখিতে দেখিতে একটি স্বৃহৎ ভর্কিশন্-সম্প্রদার গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বংসর গ্রামের আয়কাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরং এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি ভাহা মানিতেন না। শরতের প্রাতন জামা মোজা এবং ন্তন ধ্তি চাদর জ্বতা পরাইরা তিনি তাহাকে বাব্ সাজাইরা তুলিলেন। মাঝে মাঝে বখন-তখন তাহাকে ভাকিরা লইরা তাঁহার দেনহ এবং কোতুক উভরই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিচ্ছে এলো চুল চিরিয়ান্চিরিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া শ্কাইয়া দিত এবং নীলকানত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়ানলদময়ণতীব পালা অভিনয় করিত— এইর্পে দীর্ব মধ্যাহ অত্যান্ত শীন্ত কাতিয়া ঘাইত। কিরণ শরংকে তাঁহার সহিত একাসনে দশকপ্রেণীভূক করিবার চেন্টা করিতেন, কিন্তু শরং অতান্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফ্রিক তাঁহার না। শাশ্ভি এক-একনিন ঠাকুব-দেবতার নাম শ্নিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া অনিতেন, কিন্তু অবিলন্থে তাঁহার চিরাভান্ত মধ্যাহকালীন নিদ্রাবেশ ভাক্তকে অভিভাত এবং তাঁহাকে শ্যাশাল্যী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকাদেতর অদ্বেট প্রারই জ্বিটত; কিব্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রবালীতে আজন্ম অভানত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকাদেতর দৃঢ় ধারণা ছিল বে, প্থিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকাণেতর ঠিক কত বয়স নির্ণয় কবিয়া বলা কঠিন; যদি চৌচ্ছ-পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক, নয় সে অকাল-অপক।

আসল কথা এই, সে অতি অলপ বয়সেই বাহার দলে ঢ্কিয়া রাধিকা দময়ল্ভী সীতা এবং বিদার সখী সভিত। অধিকারীর আবশাক-মত বিধাতার বরে থানিক দ্রে পর্যাত্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকে সে ছোটোই জান করিত, বয়সের উপব্রু সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই-সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণপ্রভাবে সতেরো বংসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ষ সতেরোর অপেক্ষা অতি-পরিপক চোল্দর মতো দেখাইত। গৌদের রেখা না উঠাতে এই দ্রম আরও দুড়ম ল হইয়াছিল। তামাকের খোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সান্চিত ভাষা-প্রয়েগ-বশতই হউক, নীলকাল্ডের ঠোঁটোর কাছটা কিছ্ব বেলি পাকা বোধ হইত, কিল্ডু তাহার বৃহৎ তারাবিশিন্ট দুইটি চক্ষ্র মধ্যে একটা সারলা এবং তার্ণা ছিল। অনুমান করি, নীলকাল্ডের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিল্ডু যান্তার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে প্রভাবে লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরংবাব্র আশ্রমে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্ডের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কান্ধ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্দিশ্বলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়াছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বংসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষ্ম এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লান্জ্যত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রির কিরণ তাহাকে স্বাবৈশে সখী সাজ্বির কথা বলিরাছিলেন, সে কথাটা অকস্মাং তাহার বড়োই কণ্টদারক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খ্রিজয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদুশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকশপ করিল। কিন্তু বউঠাকর্নের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দ্ই চক্ষেদেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশ্নেনা কোনো কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগ্রেলা তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গণ্গার থারে চাঁপাতলায় গাছের গাঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খালিয়া সে দীর্ঘকাল বাসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত. নোকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনন্দ্র পাথি কিচ্মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষ্ব রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পেণছিতে পারিত না, অথচ 'বই পড়িতেছি' মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগোরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যখন একটা নোকা যাইত তথন সে আরও অধিক আড়ন্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া পড়ার ভান করিত; দশ্ক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগন্তো যন্দ্রের মতো যথানিয়নে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের স্বরগ্রেলা তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি বংসামান্য, তুচ্ছ অন্প্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থান্ত নীলকান্টের নিকট সমাক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যথন সে গাহিত

ওরে রাজহংস, জম্মি ন্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হাল রে— বল্ কী জনো, এ অরণ্যে, রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে—

তখন সে বেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারি দিকের অভ্যন্ত জগণটো এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নৃতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরুশ ছবির আভাস জাগিরা উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পণ্ট করিরা বলা বার না, কিন্তু যাতার দলের পিত্মাত্হীন ছোকরা বলিয়া ভূলিয়া বাইত। নিভান্ত অবিশ্বনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশ্ব যথন সম্ব্যাশব্যার শ্বরা রাজপ্ত রাজকন্যা এবং সাত-রাজার-ধন মানিকের কথা শোনে তথন সেই ক্লীপদীপালোকিত জার্শ গৃহ-কোপের অম্থকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্রা ও হানতার বন্ধন হইতে মৃত্ত হইরা এক সর্বসম্ভব রুপকথার রাজ্যে একটা ন্তন রুপ, উজ্জবল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্মতা ধারণ করে; সেইরুপ গানের স্বরের মধ্যে এই বাতার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগণটিকে একটি নবীন আকারে স্কুল করিয়া তুলিত—জলের ধনি, গাতার শব্দ, পাথির ভাক এবং বে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রর দিরাছেন তাহার সহাস্য স্নেহম্খছবি, তাহার কল্যাণমান্ডত বলরবেন্টিত বাহ্ব দুইখানি এবং দুর্লভ স্বন্ধ প্রথমনল রাজ্য চরণব্যাল কা-এক মারামন্তবলে রাগিণীর মধ্যে রুপান্তরিত হইরা বাইত। আবার এক সময় এই গাতমরীচিকা কোথার অপসারিত হইত, বাতার দলের নালকানত ককড়া চুল লইরা প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিবোগরুমে শবং আসিরা ভাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় ক্যাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমন্ডলীর অধিনায়ক হইরা নালকানত জলে স্থলে এবং তর্শাখাগ্রে নব নব উপদ্রব স্কুল করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ডাই সতীশ কলিকাতা-কলেজের ছ্টিতে বাগানে আসিরা আশ্রর লইল। কিরণ ভারি থ্লি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাজ জ্টিল; উপবেশনে আহারে আজ্বাদনে সমবরক্ষ ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিন্দ্র মাখিরা তাহার চোখ টিপিরা ধরেন, কখনও তাহার জামার গিঠে বাদর লিখিয়া রাখেন, কখনও কনাৎ করিয়া বাহির হইতে ব্যার রুখ্য করিয়া স্লালত উচ্চহাসো পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি ছরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লক্ষা প্রিরয়া, অলাক্ষতে খাটের খ্রার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইর্পে উভরে সমস্ত দিন তর্জন বাবন হাসা, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ ক্রণন সাধাসাধি এবং প্নরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকাশ্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষা করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিরা পার না, অখচ তাহার মন তীর তিস্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগ্রিলকে অন্যারর্পে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোবা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাখি মারিয়া কে'ই কে'ই শব্দে নভোম-ডল ধর্নিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে শুমনের সমর সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগ্রলার শাখাক্ষেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

বাহার। ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ সতাসত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকাল্ডের ছিল, সুখাদা প্রব্য প্রশংশনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ বার্থ হইত না। এইজনা কিরণ প্রার তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই রাহমুণবালকের ভূম্তিশ্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবদত নীলকাশ্তের আহারস্থলে প্রার মাকে মাকে কির্পুকে অনুসম্পিত থাকিতে হইত; প্রে এর্প ঘটনার তাহার ভোজনের কিছুমার ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেবে ব্যের বাটি ধ্ইয়া তাহার জলসুখে খাইয়া তবে উঠিত। কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে

ভাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিশ্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বালপর্শ্বকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত "আমার ক্ষ্মা নাই"। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অন্তত্তিত্তে তাহাকে ভাকিয়া পাঠাইবেন এবং খাইবার ক্ষন্য বারশ্বার অন্বোধ করিবেন, সে তথাপি কিছ্তেই সে অন্বোধ পালন করিবে না, বলিবে "আমার ক্ষ্মা নাই"। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ভাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তথন সে আপন শয়নগ্হের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফ্লিয়াফ্লিয়া ফ্লিয়া-ফ্লিয়া ম্থের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাদিতে থাকে; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি কে তাহাকে সাম্জন। করিতে আসিবে! যথন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাহী নিদ্রা অসিয়া ধরিয়া ধরিরে বিশ্বের ক্ষেমলকরম্পর্ণে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকাণ্ড মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকাশত একমনে তাঁর আকাশ্কার সংগ্য সর্বাদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জ্বন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, রাহমণের একাশত মনের অভিশাপ কখনও নিজ্ফল হয় না, এইজনা সে মনে মনে সতীশকে রহমতেজে দশ্ধ করিতে গিয়া নিজে দশ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যামিশ্রিত পরিহাসকলরব শানিতে পাইত।

নীলকাশত প্পণ্টত সতীশের কোনোর্প শহুতা করিতে সাংস করিত না, কিশ্তু সুযোগমত তাহার ছোটোখাটো অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গণগায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকাশ্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যখাকালে সাবনের সংখানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাং দেখিল তাহার বিশেষ শথের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গণগার জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভাবিল, হাওয়ার উভিয়া গেছে, কিশ্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল ভাহা কেই জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকাশ্তকে ডাকিয়া তাহাকে বাহার গান গাহিতে বলিলেন; নীলকাশ্ত নির্ব্তর হইরা রহিল। কিরণ বিশ্নিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে।" নীলকাশ্ত তাহার জ্ববাব দিল না। কিরণ প্নেশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভূলে গেছি" বলিয়া নীলকাশ্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তৃত হইতে লাগিল: সতীশও সপো যাইবে। কিন্তু নীলকাশ্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সপো ষাইবে কি থাকিবে, সে প্রশামান কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সপো লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশন্তি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণ তাঁহার সংকল্প তাঙ্গ করিলেন। অবশেবে বাত্রার দৃষ্টে দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে ন্নেহবাকো স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিন্টবাক্য শ্নিতে পাইর। আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোথ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল; বাহাকে চিরকাল কাছে রাথা বাইবে না তাহাকে কিছ্দিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অন্তাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অত বড়ো ছেলের কাল্লা দেখিয়া ভারি বিরম্ভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মোলো! কথা নাই, বার্তা নাই, একেবারে কাদিয়াই অস্থির!"

কিরণ এই কঠোর উদ্ধির জন্য সতীশকে ভংসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বউদিনি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে ভার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিবা রাজার হালে আছে। আবার প্নর্ম্বিক হইবার আশুকায় অ জ মায়াকায়া জর্ড়িয়াছে— ও বেশ জানে যে, দুফোটা চোথের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকাতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনটা সতীলের কাল্পনিক ম্তিকে ছ্রি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুক হইয়া বিধিতে লাগিল, আগ্নে হইয়া দ্বালাইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত সতীলের গারে একটি চিক্নাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্মান্থল হইতে রন্ধপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শৌখিন দোৱাতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দাই পাশে দাই ঝিনুকের নৌকার উপর দোৱাত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন রৌপার হাঁস উন্মান্ত চণ্ডাপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে; সেটির প্রতি সতীলের অত্যন্ত বন্ধ ছিল, প্রার সে মাঝে মাঝে সিক্ষের রুমাল নিয়া অতি সবদ্ধে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপাহংসের চন্ডান্ত অভাগে অপ্যালির আঘাত করিয়া বিলতেন "ওরে রাজহংস, জন্ম ন্বিজবংশে এমন ন্শংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগাবন্ধ চলিত।

স্বাদেশবারার আগের দিন স্কালবেলায় সে জিনিস্টা খ্লিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, ভোমার রাজহংস ভোমার দমরুতীর অন্বেবলে উভিয়াজে।"

কিন্তু সতীল অণিনলমা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত রহিল না—গতকলা সন্ধার সময় তাহাকে সতীলের ঘরের কাছে ঘুরু ঘুরু করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোরাত চুরি করে কোথার রেখেছিস, এনে দে।"

নীলকাত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইরাছে এবং বরাবর প্রফ্রেচিত্তে তাহা বহন করিরছে। কিন্তু কিরপের সম্মধে বখন তাহার নামে দেয়াত-চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ অগ্যনের মতো জর্মানতে লাগিল; তাহার ব্বের কাছটা ফ্রালিয়া কন্টের কাছে ঠেলিয়া উঠিল:

সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দ্বই হাতের দশ নখ লইয়া রুম্খ বিড়ালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তথন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদ্বিমণ্টস্বরে বলিলেন, "নীল্ব. বদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে বা, তোকে কেউ কিছ্ব বলবে না।"

নীলকান্তের চোথ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কথনোই চুরি করে নি।"

শরং এবং সতীশ উভরেই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চর নীলকাশ্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

कित्रण त्रवाल विलालन, "कथानारे ना।"

শরং নীলকাশ্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন. "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সভীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বার খ'কিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর তাহা হইলে তোমার সংশ্যে আমার জ্বনশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোর প সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দৃই ফোটা জ্বলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দৃটি কর্ণ চক্ষ্র অগ্র্জলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোরপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইর্প অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যানত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দ্ইজোড়া ফরাশডাঙার ধ্তিচাদর, দ্ইটি জামা. একজোড়া ন্তন জ্বতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকাণ্ডকে না বালয়া সেই স্নেহ-উপহারগ্রিল আস্তে আস্তে তাহার বাশ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। তিনের বাশ্বটিও তাঁহার দর।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খ্লিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগন্তি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাটাই, কণি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা কিন্তুক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানাজাতীয় পদার্থ স্ত্পাকারে রক্ষিত।

কিরপ ভাবিলেন, বান্ধটি ভালো করিয়া গ্রেছাইয়া তাহার মধ্যে সকল ক্সিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে বান্ধটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছ্রির প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল; তাহার পরে খানকরেক মরলা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাং সতীশের সেই বহুবন্ধের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্ষ হইরা আরক্তিমম্থে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিরা লইরা ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকাল্ড পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি ভাহা জানিভেও পারিলেন না। নীলকাল্ড সমস্তই দেখিল, মনে করিল কিরণ স্বরং চোরের মতো ভাহার চুরি ধরিতে আসিরাছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পডিরাছে। সে যে ক্ষেক সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাশাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গণার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মৃহুতের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাজের মধ্যে প্রিয়াছে, সে-সকল কথা সে কেমন করিয়া ব্রাইবে। সে চোর নর, সে চোর নর! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিন্তুর অন্যার সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিরা সেই দোরাতদানটা বাব্দের ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে মরলা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই লাঠি মাঠিম ঝিন্ক কাঁচের ট্করা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগ্লি ও দশ টাকার নোটটি সাক্ষাইরা রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহমুখবালকের কোনো উদ্দেশ পাওরা গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; প্রিলস বলিল, তাহার সন্ধান পাওরা বাইতেছে না। তখন শরং বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাস্কটা পরীক্ষা করিয়া দেখা বাক।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।" বলিয়া বান্ধটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গুণার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরং সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান এক দিনে শ্না হইয়া গেল; কেবল নীলকাতের সেই পোষা গ্রামা কৃকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ব্রিয়া ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া ধ্জিয়া ধ্জিয়া কীদিয়া কাদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

काम्पान ১००১

## मिमि

### প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো-এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুক্তিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শ্নিয়া জয়গোপালবাব্র দ্বী শশী অত্যত পীড়া অন্ভব করিল— দ্বামী-জাতির মুখে চুরুটের আগ্ন ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার আগ্ন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা দ্বীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞিং সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহ্দয় তারা দ্বিগ্ণ উংসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাত-জন্ম বিধবা হওয়া ভালো। এই বলিয়া সে সভাভংগ করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, "স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, বাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে।" এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হ্দেরের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিম্থে উচ্ছ্রিসত হইয়া উঠিল; শযাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহ্ম প্রসারণ করিয়া পাঁডয়া শ্না বালিশকে চুন্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাধার আদ্বাণ অন্ভব করিল এবং দ্বার রুম্ম করিয়া আঠের বাক্স হইতে স্বামীর একথানি বহ্কালের ল্পতপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগ্রিল বাহির করিয়া বাসল। সেদিনকার নিস্তম্ব মধ্যাহ এইর্পে নিভ্ত কক্ষে নির্দ্রণ চিন্তার প্রাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অপ্র্রুজনে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পতা তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সম্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একরে অবস্থান করিয়া, নিতাম্ত সহজ্ঞ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোছনাসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায়় ষোলো বংসর একাদিকমে অবিছেদে যাপন করিয়া হঠাং কর্মবিশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের স্বায়া বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হুদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবম্থায় যাহায় অস্তিম্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টনা টনা করিতে লাগিল।

তাই আজ এত দিন পরে এত বয়সে, ছেলের মা হইয়া, শশী বসণ্ডমধ্যাহে নির্দ্ধন ঘরে বিরহশয্যার উদ্মেষিত্যোবনা নববধ্র স্থেদবণন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্ম্থ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজ্ঞান বাহিয়া দুই তীরে বহু দুরে অনেক সোনার প্রেমী অনেক কৃঞ্জবন দেখিতে লাগিল— কিন্তু সেই অতীত স্থেসস্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, "এইবার বখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বস্তুকে নিক্ষল

হইতে দিব না।" কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে শ্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিরছে; আজ অন্তগতচিত্তে একাশ্তমনে সংকশপ করিল, আর কখনোই সে অসহিক্তা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছার বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নয়হদেয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে—কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেক দিন পর্যাত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেইজন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তব্ ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেও সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতাণত অকালে, প্রায় বৃশ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসমের একটি প্রে সংতান জন্মিল। সতা কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইর্প অনপেক্ষিত অসংগত অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অতাশ্ত ক্ষা হইরাছিল; জরগোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার দ্নেহ অত্যুক্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষ্মতায়, স্তন্যপিপাস্, নিদ্রাত্র শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল হস্তের অতি ক্ষ্মত বন্ধম্নিটর মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা বন্ধন অপহরন করিয়া বসিল, তথন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবতা পথানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি কবিয়াছিল, কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দুতে বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথার কর্পপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গোল। বিবাহিত জীবনে ন্বামী-স্চার এই প্রথম বিজেদ।

এই ঘটনায় শিশ্ব প্রাক্তাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মৃথ ফ্টিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনাপান করিতে ও চক্ষ্ব ম্পিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিননীটি— দৃষ গরম, ভাত ঠান্ডা, ছেলের স্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তলিল।

অলপ দিনের মধোই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার প্রে জননী তাঁহার কনার হাতে শিশ্প্রটিকে সমর্পদ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলন্দেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হ্দর অধিকরে করিয়া লইল। হ্হংকারশব্দপ্র্ব সে বখন তাহার উপর ঝাঁপাইরা পজিরা পরম আগ্রহের সহিত দণতহীন ক্রু মুখের মধ্যে তাহার মুখ চক্র নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবাব চেন্টা করিত, ক্রু মুন্টি-মধ্যে তাহার কেশগ্রেছ লইরা কিছ্তেই দখল ছাড়িতে চহিত না, স্বোদর হইবার প্রেই জাগিরা উঠিয়া গড়াইরা তাহার গারের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে প্রেকিডমা বলিয়া ছাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সমর নিবিশ্ব কার করিয়া, নিবিশ্ব খাদ্য খাইরা, নিবিশ্ব শ্বানে গ্রমন্প্রক তাহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরুভ করিয়া দিল—তখন শ্বান

আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষ্দ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্প্রার্পে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য দের বেশি হইল।

### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দৃই বংসর তখন তাহার পিতার কঠিন পাঁড়া হইল। অতি শাঁদ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্ত গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেন্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পেণিছিল তখন কালীপ্রসমের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসম নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অপণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

স্তরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামী-স্থার প্রনির্মালন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া ষায়়. কিন্তু দ্বিট মান্বকে বেখানে বিচ্ছিল করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজ্ঞীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই ন্তন মিলনে ন্তন ভাবের সন্ধার হইল। সে বেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। প্রোতন দাম্পতাের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে-এক অসাড়তা জনিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপস্ত হইয়া সে তাহার স্বামীকে বেন প্রাপেক্ষা সম্প্র্ণতর ভাবে প্রাশ্ত হইল; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "বেমন দিনই আস্ক, বত দিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীশ্ত প্রেমের উক্জব্লতাকে ক্যনোই স্লান হইতে দিব না।"

ন্তন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যর্প। প্রে বখন উভয়ে আবিছেদে একর ছিল, বখন স্টার সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্টা তখন জাবনের একটি নিতাসতা হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকথানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম-প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিছেদের মধ্যে ন্তন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। প্রে নিতাশ্ত নিশ্চেণ্ট নিশ্চিশ্ত ভাবে তাহার দিন কাটিরা বাইত। মাঝে দুই বংসর অবস্থা-উপ্লতি-চেণ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিরা উঠিরাছিল বে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই ন্তন নেশার তীব্রতার ভূলনার তাহার প্রজীবন বস্তুহীন ছারার মতো দেখাইতে লাগিল। স্বীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটার প্রেম, এবং প্রুবের ঘটার দুশ্চেণ্টা।

জয়গোপাল দ্ই বংসর পরে আসিরা অবিকল তাহার প্র স্থাটিকে ফিরিরা পাইল না। তাহার স্থার জীবনে শিশ্ম শ্যালকটি একটা ন্তন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্থাীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্থাী তাহাকে আপনার এই শিশ্বন্দেহের ভাগ দিবার অনেক চেন্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোনোপ্রকার কুট্নিবতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র দ্রাতাটির যতপ্রকার মন ভূলাইবার বিদ্যা আয়ন্ত আছে, স্বগ্রাল জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালেও সেজনা বিশেষ আগ্রহ অন্ভব করিত না এবং শিশ্রটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই ব্রিকতে পারিত না, এই কৃশকায় ্হ্রেস্তক গদ্ভীরমা্থ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজনা তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপবায় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেরেরা খ্ব চট্ করিয়া বোঝে। শশী অবিলন্দেই ব্রিক, ভয়গোপাল নালমণির প্রতি বিশেষ অন্রক্ত নহে। তথন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত— স্বামীর স্নেহহান বিরাগদ্ধি হইতে তাহাকে ভফাতে তফাতে রাখিতে চেণ্টা করিত। এইর্পে ছেলেটি তাহার গোপন বরের ধন, ভাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ বত গোপনের, ধত নিজনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে ফরগোপাল অতাত বিরক্ত হইরা উঠিত, এইজন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি ব্কের মধ্যে চাপিয়া, সমসত প্রাণ দিয়া, ব্ক দিয়া, তাহার কালা থামাইবার চেষ্টা করিত—বিশেষত, নীলমণির কালায় যদি রাদ্রে তাহার স্বামীর ঘ্মের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রুদ্দনপ্রায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যুক্ত হিংস্রভাবে ঘ্ণাপ্রকাশ-প্রেক জর্জাচিতে গর্জন করিয়া উঠিত, তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকৃচিত শশবাসত হইয়া পড়িত: তৎক্ষণাং তাহাকে কোলে করিয়া দ্বে লইয়া গিয়া একালত সান্ব্র স্বেরে স্বরে "সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার" বলিয়া ঘ্ম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষ্যে কগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। প্রে এর্প ২থলে শশী নিজের ছেলেদের দশ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলন্দন করিত, কারণ, তাহার মাছিল না। এখন বিচারকের সপো সপো দশ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দশ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত; তাই সে দশ্ডিত ভাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া, শিশ্বের আহত হৃদয়ে বধাসাধ্য সাক্ষনাবিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই দেনহস্ধায় অভিবিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জরগোপাল লোকটা কখনও তাহার স্থাীর প্রতি কোনোর প কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্নভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভরে উভরকে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। এইর্প নীরব স্বন্দের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দঃসহ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সব'প্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত. বিধাতা যেন একটা সর্ কাঠির মধ্যে ফ্র দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ে। ব্দ্ব্দ্ ফ্টাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশুকা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইর্প ব্দ্ব্দের মতোই ক্ষণভঙ্গার ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্যণ্ড সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষয় গম্ভীর মূখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষ্ম শিশার মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বংসরে পাদিল।

কাতিকি মাসে ভাইফোঁটার দিনে ন্তন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধ্তি পরাইয়া বাব্ সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন, এনন সময়ে প্ৰোক্ত স্পট্ডাধিশী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফেটি। দিবার কোনো ফল নাই।

শ্নিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শ্নিতে পাইল, তাহারা স্বামী-স্তাতে প্রামশ করিয়া, নাবালক নীল্মাণির সম্পত্তি খড়েনার দায়ে নিলাম করাইয়া, তাহার স্বামীর পিসত্তো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শর্নিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহার। এত বড়ো মিথাকেখা রটনা করিতে পারে তাহাদের মূথে কুণ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জ্যো নাই। উপেন আমার আপন পিসতৃতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কথন গোপনে থাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইরা জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল, "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নন্ট।"

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তবা, কিন্তু কিছ্তেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই স্থের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থা সহসা ভাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভংস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রর বিলয়া মনে হইড, হঠাং দেখিল, সে একটা নিষ্ঠার ফান্দ— ভাহাদের দুটি ভাই-বোনকে চারি দিক হইতে খিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্থালাক, অসহার নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া ক্লাকনারা পাইল না। বতই চিস্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘ্লায় এবং বিপম্ম বালক প্রাতাটির প্রতি অপরিসাম স্নেহে তাহার হ্দয় পরিপ্রে ইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারানীর নিকট পর্য লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শত আটায় টাকা ম্নফার হাসিলপ্র মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইর্পে শশী যখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্প্র জন্দ করিয়া দিবার উপায় চিশতা করিতেছে তখন হঠাং নীলম্পির জবর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মুছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রামা নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জনা অনুরোধ করতে জয়গোপাল কহিল, "কেন, মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি।"

শশী তথন তাহার পায়ে পড়িল, মাধার দিব্য দিল; জরগোপাল বলিল, "আছো, শহর হইতে ডাঙার ড:কিতে পাঠাইতেছি।"

শশা নীলমণিকে কোলে করিয়া, বাকে করিয়া পাড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালার এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন কি, ঘুমাইয়া পাড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমণত দিন এমনি ভাবে কাটিলৈ সংধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল, শহরে ভারোরবাব্ধে পাওয়া গেল না, তিনি দ্রে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, "মকদ্মা-উপলক্ষ্যে আমাকে আজই অন্যত বাইতে হইতেছে: আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম, সে নির্মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া ঘাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘ্মের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছ্মাত্র বিচার না করিয়া রোগী লাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডান্তারের বাড়িউপস্থিত হইল। ডান্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদু-দ্বীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীন বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরুল্ড করিলেন।

পর্দিনই জরগোপাল আসিয়া উপস্থিত। জোধে অণ্নিম্তি হইয়া স্তীকে তংকণাং তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

শ্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তব্ আমি এখন ফিরিব না: তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়ঃ উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপ্ত হইরা উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কি! আমার ভাইরের তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা ষাইবে।" পাড়ার লোকে এই ঘটনার কিছু দিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, "স্বামীর সংশ্যে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বিসরা কর্না, বাপ: ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।"

সংশ্যে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্যারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানার পে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটা জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সনস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি কর্ণস্বরে বলিতে লাগিল, "দিদি, বাড়ি চলো।" সেখানে তাহার সংগী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, "দিদি আমাদের সেই ঘরে চলো-না, দিদি!" শ্নিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল—"আমাদের ঘর আর কোথায়।"

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন প্থিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল ম্ছিয়া শশী ডেপ্টে ম্যাজিস্টেট তারিণীবাব্র অনতঃপ্রে গিয়া তাঁহার স্তীকে ধরিল।

ডেপ্টিবাব্ জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদুঘরের দ্বী ঘরের বাহির ইইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া দ্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ইইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি
বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভূলাইয়া রাখিয়া তংক্ষণাং জয়গোপালকে পত্ত
লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালক-সহ তাহার দ্বীকে বলপ্র্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি
লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী-স্তাতি দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর প্নেশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হ**ইল**। প্রজাপতির নির্বেধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া প্রোতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনকে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিত আনক দেখিয়া অতরে অতরে শশীর হুদয় বিদীর্ণ হইল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেউ-সাহেব মফঃস্বল-পর্যবেক্ষণে বাহির হইরা শিকার-সংখানে প্রামের মধ্যে তাঁব্ ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাং হর। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশেলাকের কিঞ্জিং পরিবর্তানপ্রেক নখী দদতী শৃংগী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেন্ট দ্রে সরিয়া গেল। কিন্তু, স্গান্তীর-প্রকৃতি নীলমণি অটল কোত্হলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতৃকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিল্পাসা করিলেন, "তুমি পঠিশালায় পড়?"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জ্ঞানাইল, "হা।" সাহেব জিজাসা করিলেন, "ভূমি কোন্ পা্যতক পড়িয়া থাক।" নীলমণি প্ৰশতক শব্দের অর্থ না ব্ৰিয়া নিশ্তশ্বভাবে ম্যা**জি**প্টেটের ম্বের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্টেট-সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাকে চাপকান প্যাণ্ট্লুন পাগড়ি পরিরা জয়গোপাল ম্যাজিস্টেটকৈ সেলাম করিতে গিয়াছে। অথাঁ প্রত্যথাঁ চাপরাশি কনস্টেবলে চারি দিক লোকারশা। সাহেব গরমের ভয়ে তাঁবুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প্ টেবিল পাতিয়া বাসয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে ম্থানীয় অবম্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফাত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, "এই সময়ে চক্রবতীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়।"

এমন সময় নীলমণিকে সংশ্য করিয়া অবগ্নঠনাব্ত একটি স্থীলোক একেবারে ম্যাজিনেটটের সম্মূরে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকৈ সম্পূৰ্ণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করে।"

সাহেব তাঁহার সেই প্র'পরিচিত ব্রংমদতক গদ্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিরা এবং দ্বালৈটেকে ভদ্রন্তালোক বলিয়া অন্মান করিয়া তংক্ষণাং উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, "আপনি তাঁব্তে প্রবেশ কর্ন।"

প্রতিলাকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।"
জযগোপাল বিবর্ণমন্থে ছট্ফট্ করিতে লাগিল। কৌত্হলী গ্রামের লোকেরা পরম
কৌতুক অন্ভব করিয়া চারি দিকে ঘে'বিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বৈত
উচাইবা মার সকলে দৌড দিল।

তথন শশী তাহার দ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমনত ইতিহাস আদ্যোপানত বলিয়া গোল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিনেটট রক্তবর্ণমাথে গঞ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন "চুপ রও" এবং বেচাপ্র ন্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মাধে দড়ি ইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গজনি করিতে করিতে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যান্ত কাছে ছে'ষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শ্নিতে লাগিল।

শর্শার কথা শেষ হইলে ম্যাজিনেট্ট জয়গোপালকে গ্রিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শ্নিষা অনেক কল চুপ করিয়া থাকিয়া শর্শীকে সন্বোধনপ্র্বিক কহিলেন, "বাছা, এ মকর্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—এ সন্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভাৱে বাভি ফিরিয়া শাইতে পার।"

শশী কহিল, "সাহেব, যত দিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় তত দিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথার যাইবে।"

শশী কছিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া বাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।" সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদ্বিল-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশাসত মাদ্বস্ভাব বাঙালির ছেলেটিকে সংখ্য লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই— এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অগ্র, মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই— আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আ্বালিঞ্চান করিয়া, তাহার মাথায় পিঠে হাত ব্লাইয়া, কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমান সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের ব্যারা বেন্টন করিয়া ধরিলেন, সে "দিদি গো দিদি" করিয়া উচৈঃব্যার ক্রন্দন করিতে লাগিল— শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দ্র হইতে প্রসারিত দক্ষিণহস্তে তাহার প্রতি নীরবে সাক্ষনা প্রেরণ করিয়া বিদীণহিদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত প্রাতন ঘরে স্বামী-স্থাীর মিলন হইল। প্রজাপতির নিবশ্ধ!

কিন্তু, এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্তান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে "চুপ চুপ" কবিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোনখানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

८००८ इकी

#### মানভঞ্জন

### প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের হিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের দ্বী গিরিবালা বাস করে। শর্মকক্ষের দক্ষিণস্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফ্ল এবং গোলাপফুলের গাছ—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা— বহিদ্শা দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ই'ট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ -বিশিষ্ট বিলাতি নারীম্তির বাধানো এন্প্রেভিং টাঙ্টানো রহিয়াছে; কিণ্তু প্রবেশশ্বারের সম্মুখবতা বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিশ্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌক্ষের্ব নানু নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরন্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভশো চেতনার নায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, "ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারি দিকে এবং চিরকাল যের্প দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ ভাষা হইতে অনেক স্বতশ্য।"

গিরিবংলাও আপন লাবণ্যাছ্য্যাসে আপনি আদ্যোপাত তর্রাপাত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাট ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নব্যোবন এবং নবান সৌন্দর্য তাহার সর্বাংগা তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে— তাহার বসনে ভূষণে, গমনে, তাহার বাহ্রি বিক্লেপে, তাহার গ্রীবার ভণগীতে, তাহার চণ্ডল চরণের উদ্দম ৬ন্দে, ন্প্রিনিরূপে, কঞ্চণের কিঞ্কিণীতে, তরল হাস্যো, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছাণ্ডলভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাংশার এই উচ্চলিত মদির রুসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রভিন বন্দে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়। বেডাইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোনা-এক অখ্যতে অবাস্ত্র সংগাঁতের তালে তালে তাহার অংগপ্রতান্ধা নাতা করিতে চাহিতেছে। আপনার অপাকে নানা ভগাতৈ উংক্ষিণ্ড বিক্ষিণ্ড প্রক্ষিণ্ড করিয়া ভাহার যেন বিশেষ কী-এক আনন্দ আছে: সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাপ্তের উত্তপত রঙ্কস্রোতে অপূর্ব প্রেক-সহকাবে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অন্তব করিতে থাকে। সে হঠাং গাছ হইতে পাতা ছি'ডিয়া দক্ষিণবাহ আকাশে তলিয়া সেটা বাতাসে উডাইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে. তাহার অঞ্চল বিদ্রুত হইষা পড়ে, তাহার স্কুলিত বাহার ভঙ্গীটি পিঞ্চরমান্ত অদৃশ্য পাখির মতো অন্যত আকাশে মেঘরাজ্ঞার অভিমুখে উভিয়া চলিয়া যায়। হঠাং সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছাড়িয়া ফেলিয়া দেয়: চরণাশালির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহিন্ধাগংটা একবার চট্ করিয়া দেখিয়া লয়-- আবার ঘ্রিয়া আঁচল ঘ্রাইরা চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হরছো আরনার সম্মুখে গিরা থোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশম্ব

বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহন্ উধের্ব তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগন্তিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে— চুল বাধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফ্রাইয়া যায়— তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পতান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎসনালেখার মতো বিস্তাণি করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগ্রে তাহার কোনো কাজকম'ও নাই—সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সণিও হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়েত্তর মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন প্রণিবকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষ্য এড়াইয়া গেছে।

বরণ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া, তাহার সাক্ত অভিভাবকদিগকে বণ্ডনা করিয়া, নির্দ্ধন মধ্যান্তে তাহার বালিকা দ্বীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখন চিঠির কাগজে দ্বীর সহিত চিঠিপত্ত-লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বংশ্বদিগকে সেইসমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অন্ভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে দ্বীর সহিত মান-অভিমানেরও অসদভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গে।পানাথ স্বরং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপানাথ যখন ন্বাধান হইয়া উঠিল তখন অনেকগৃত্বি জীবজনতু তাহার স্কণ্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপ্রের তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিজের একটা উত্তেজনা আছে: মান্ধের কাছে মান্ধের নেশটো অতাণত বেশি। অসংখ্য মন্ধাজীবন এবং স্বিদ্তীপ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিশতার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে-একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল— একটি ছোটো বৈঠক-খানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের কর্ত্ত দলের নেশা অপ্পত্র পরিমাণে সেই এক-জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কি-বন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ার্ম-৬লী স্ক্রন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবালাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, সেজনা অনেক লোক বিষয়-নাশ, ঋণ, কলংক, সমুস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাত্রিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়াকির নব নব কাঁতি, নব নব গোরবলাভ করিতে লাগিল। তাহাব দলের লোক বালতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়াকিতে অদ্বিত্তীর খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে, সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমুত সুথে দুঃখ কর্তব্যের প্রতি অন্থ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মণ্ডো পাক খাইয়া-খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগন্জরী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপ্রের প্রজাহীন রাজো, শয়নগ্রের শ্না সিংহাসনে গিরিবালা অধিন্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা ভাহার হস্তে রাজদন্ড দিয়াছেন— সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বে বৃহৎ জগংখানি দেখা বাইতেছে সেই জগংটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে— অথচ বিশ্ব-সংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি স্রসিকা দাসী আছে, তাহার নাম স্থা, অর্থাং স্থাম্থী; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপদ্বীর র্পের ব্যাখ্যা করিত; এবং অর্রসকের হঙ্গে এমন রূপ নিজ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার বখন-তখন এই স্থোকে নহিলে চলিত না। উল্টিরা পাল্টিয়া সে নিজের ম্থের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উল্জ্বলতা সম্বথ্যে বিস্তৃত সমালোচনা শ্রনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং পরমপ্লোকতিচিত্তে স্থোকে মিথাবাদিনী চাট্ভামিণী বলিরা গল্পনা করিতে ছাড়িত না— স্থোষ্থা তখন শত শত শপথ-সহকারে নিজের মতের অক্তিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতানত কঠিন হইত না।

সংধা গিরিবালাকে গান শ্নাইত— 'দাসথত দিলাম লিখে শ্রীচরণে'; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলজান্তিত অনিন্দাস্থদর চরণপপ্লবের দতব শ্নিতে পাইত এবং একটি পদল্পিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত। কিল্তু হার, দ্টি শ্রীচরণ মলের শব্দে শ্না ছাতের উপরে আপন জরগান ঝংকৃত করিয়া বেড়ার, তব্ কোনো দেবছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসথত লিখিয়া দিয়া হার না।

গোপীনাথ যাহাকে দাস্থত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবণ্ডা— সে থিয়েটারে মিনিয় করে— সে প্টেজের উপর চমংকার মূর্ছা যাইতে পারে— সে যখন সান্নাসিক কৃতিম কাদ্নির স্বরে হাঁপাইয়া-হাঁপাইয়া টানিয়া-টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ" "প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাংলা ধ্বিতর উপর ওয়েস্ট্কোট-পরা, ফ্ল্মোজামণ্ডিত দশক্মশ্ডলী "এক্লেলেন্ট্" "এক্লেলেন্ট্" কবিয়া উচ্ছ্বিসত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবংশার অভ্যাশ্চর্য ক্ষমভার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপ্রে অনেকবার তাহার প্রামীর মুখেই শুনিষাছে। তথনও তাহার প্রামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তথন সে তাহার প্রামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অস্যা অনুভব করিত। আর কোনো নারীর এমন কোনো মানারজিনী বিদ্যা আছে বাহা তাহার নাই ইহা সে সহা করিতে পারিত না। সাস্য কৌত্হলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছাতেই প্রামীর মত করিতে পারিত না।

অবংশবে সে একদিন টাকা দিয়া স্থোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল; স্থো আসিয়া নাসা এ কৃষ্ণিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেতীদিগের ললটেদেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল – এবং তাহাদের কদর্য মূর্তি ও কৃতিম ভঙ্গীতে যে-সমস্ত প্রেষের অভিরেচি জন্মে, তাহাদের সম্বন্থেও সেই একই রুপ বিধান স্থির করিল। শ্নিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিণ্ডু বখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিল্ল করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশর উপস্থিত হইল। স্ধাের কথার অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে স্ধাে গিরির গা ছাইয়া বারন্বার কহিল, বন্দ্রখন্ডাব্ত দন্ধকান্ডের মতো ভাহার নীরস এবং কুংসিত চেহারা। গিকি-ভাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্দায় করিছে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাশ্ত হইয়া জর্মলতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সম্থ্যাবেলার স্থোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। । নিবিশ্ব কাজের উত্তেজনা বেলি। তাহার হৃংপিশ্ভের মধ্যে বে-এক মৃদ্ কম্পন **\$**28

উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময় লোকময় বাদাসংগীতমুখরিত দুশাপটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগ্ণ অপর্পতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেণিত নির্দ্ধন নিরানন্দ অন্তঃপ্র হইতে এ কোন্-এক স্ক্রিক্ষত স্ক্রের উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বংন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চণ্ডল দর্শকগণ মৃহ্তে পিথর নিশ্তব্ধ হইয়া বসিল, রংগমণ্ডের সম্মূখবতী আলোকমালা উল্জন্ত্বত হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল স্মৃত্তিত নটী ব্রজাণানা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাটাশালা থাকিয়া-থাকিয়া ধর্নিত কম্পিত হইয়া উঠিল—তথন গিরিবালার তর্ণ দেহের রক্তব্রী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্ননিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমন্তই বিস্মৃত হইয়া গেল – মনে করিল, এমন এক জারগায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমূভ সৌন্দর্য পূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্ববে কানে কানে বলে, "বউঠাকর্ন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো। দাদাবাব্ জানিতে পারিলে বক্ষা থাকিবে না।" গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমোত ভ্য নাই।

অভিনয় অনেক দ্ব অগ্রসর হইল। রাধার দৃত্তি মান হইয়াছে: সে মানসাগেরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না; কত অন্নয়নিনয় সাধাসাধি কাদাকাদি. কিছুতেই কিছু হয় না। তথন গর্বভবে গিবিবালার বাফ ফ্লিনতে লাগিল। কুষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে ফোন মনে মনে রাধা হইয়া নিজেব অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনও এমন করিয়া সাধে নাই: সে অবহেলিত অবনানিত পরিত্যক্ত স্থা, কিন্তু তব্ সে এক অপুর্ব মোহে স্থির করিল যে এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সোন্দর্যের যে কেমন দোর্দান্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শ্রিয়াছে, অন্মান করিয়াছে মান্ত— আছে দীপের আলোকে, গানের স্কুরে, স্কুল্যা রঞ্গমণ্ডের উপরে তাহা স্কুপণ্ডর্পে প্রতাক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমসত মহিত্বক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে ধর্বনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো দ্বান হইরা আসিল, দশক্ষণ প্রস্থানের উপক্রম করিল। গিরিবালা মন্তম্পেষর মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় ব্রিঝ ফ্রাইবে না। ধর্বনিকা আবার উঠিবে: রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। স্থো কহিল, "বউঠাকর্ন, করো কী, ওঠো, এখনই সমুহত আলো নিবাইয়া দিবে।"

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শায়নককে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্ মিট্ করিতেছে— ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই— গাহপ্রান্তে নিশ্রন শ্বার উপরে একটি পরোতন মশারি বাতাসে অসপ অমপ দর্শিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগং অত্যত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বিলয়া ঠেকিতে লাগিল। কোধায় সেই সৌন্দর্শমর আলোকময় সংগতিমর রাজা— যেখানে সে আপনার সমসত মহিমা বিকীর্ণ

করিরা দিরা জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে, বেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তৃক্ত সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সংতাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইরা আসিল— এখন সে নটনটাদের মুখের রগুচন্ড, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনরের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তব্ তাহার নেশা ছুটিল না। রণসংগীত শানিলে যোখার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রংগমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইর্প আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ-যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সৃদ্শা সম্ক স্বদর বেদিকা স্বর্গলেখার অভিকত, চিত্রপটে সন্থিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ার্মান্ডত, অসংখ্য মুন্ধদ্দিইর দ্বারা আক্রান্ত, নেপথাভূমির গোপনতার দ্বারা অপ্র্রেহস্যপ্রান্ত, উন্ধান আলোক-মালায় সর্বসমক্ষে স্প্রকাশত— বিশ্ববিজ্ঞায়নী সৌন্দর্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সংহাসন আর কোখায় আছে।

প্রথমে বেদিন সে তাহার স্বামীকে রঞ্জাভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যথন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মন্ত উচ্ছনাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তথন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জক্ষরিতচিত্তে মনে করিল, বিদ কখনও এমন দিন আসে যে তাহার স্বামী তাহার রুপে আকৃষ্ট হইরা দশ্ধপক্ষ পতপোর মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রাশত হইতে উপেক্ষা বিকাণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই বার্থ রূপ বার্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শ্ভদিন আসিল কই। আছকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দ্র্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমন্ততার ঝড়ের মাথে ধ্লিধন্তের মতো একটা দল পাকাইয়া ধ্রিতে ধ্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী প্রিমায় গিরিবালা বাসন্তী রঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণবাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল। যদিও ঘরে ব্যামী আসে না তব্ গিরি উল্টিয়া পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া ন্তন ন্তন গহনায় আপনাকে স্মন্দিকত করিয়া তুলিত। হীরাম্কুতার আভরণ তাহার অপো প্রতাপে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত্ত, ঝল্মল্ করিয়া র্ন্কুন্ বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজ্বন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও ম্বার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহন্তের কনিও অপ্রালিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। স্থো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে ভাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপলপদসাবে হাত ব্লাইভেছিল এবং অকৃতিম উচ্ছ্নাসের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকর্ন, আমি যদি প্র্যামন্য হইতাম তাহা হইলে এই পা দ্খানি ব্কে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি ব্কে না লইয়াই মরিতে হইত— তথন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বিকস নে। ভূই সেই গানটা গা।"

স্থো সেই জ্যোৎস্নাংলাবিত নির্দ্ধন ছাদের উপর পাহিতে লাগিল—
দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক ব্লাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর-সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— সুধো অনেকথানি জ্লিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া উধ্বিশবাসে প্লায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সেরাধিকার মতো গ্রুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশাপট উঠিল না, শিখিপ্ছেচ্ডা পায়ের কাছে ল্টাইল না, কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না "কেন প্রিমা আধার কর ল্কায়ে বদনশশী"। সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এত দিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মণ্ডেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া ল্টাইয়া পড়ে— এবং তাহাই দেখিয়া যে দশক্রের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তানশীপে গৃহছাদে আসিয়া আপন অন্পমা য্বতী স্থাকৈ বলে "ওগো, একবার চাবিটা লাও দেখি"। তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধ্য নাই— তাহা অতান্ত অকিপ্রিংকর।

এমন সময়ে দক্ষিনে বাতাস জগতের সমসত অপমানিত কবিছের মমাণিতক দীর্ঘানিবাসের মতো হাহ্যু করিয়া বহিষা গেল-- টব-ভরা ফ্রটণত বেলফ্রেলব গণ্ধ ছাদমর ছড়াইয়া দিয়া গেল, গিরিবালার চ্পা অলক চোথে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তী রঙের স্গান্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে-সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমসত মান বিস্তান দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।" আজ সে কাদিবে কাদাইবে, তাহার সমস্ত নিজনি কল্পনাকে সাথাক করিবে, তাহার সমস্ত রহ্মান্ত বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, "আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।" গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে সাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজু রাত্রে তুমি কোধাও যাইতে পারিবে না।"

গোপীনাথ বলিল, "সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।" গিরিবালা বলিল, "তবে আমি চাবি দিব না।"

গোপী বলিল, "দিবে না বই কি! কেমন না দাও দেখিব।" —বলিরা সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢ্কিষা তাহার আয়নার বান্ধর দেরাজ খালিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বান্ধ জারে করিয়া ভাঙিয়া খালিল; তাহাতে কাজললতা, সি'দ্রের কোটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে— চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গাদ উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া, নাশতানাবাদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রদতরম্তির মতো শক্ত হইরা দরজা ধরিরা ছাদের দিকে চাহিরা দাঁড়াইরা রহিল। বার্থামনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্গর্ করিতে করিতে আসিরা বলিল, "চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।"

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার

হাত হইতে বাজ্বেশ্ব, গলা হইতে কণ্ঠী, অশ্বালি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাখি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভণা হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাচি তেমনি নিস্তখ্ধ হইয়া রহিল, সর্বচ যেন অখণ্ড শাল্ডি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীংকারধর্নি যদি বাহিরে শ্না যাইত, তবে সেই চৈচমাসের স্থস্পত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্ডেস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া বাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হুদ্রবিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাহিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান, গিরিবালা স্থার কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল র্পযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছ্ আসিবে যাইবে না—প্থিবীর বে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অন্ভবভ করিবে না। জীবনেও কোনো স্থ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ধনা নাই।

গিরিবালা বলিল, "আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।" তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দ্রে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কতাঁ নিষেধও শ্নিনল না, কাহাকে সংশাও লইল না। এ দিকে গোপানাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জনা কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

### শ্বিতীয় পরি**জে**দ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপনিথে প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমা' নাটকে লবজা মনোরমা সাঞ্জিত এবং গোপনিথে সদলে সন্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উক্তঃন্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুড়িরা ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিজন হইত। তথাপি রশাভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনও নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিণ্ডিং মন্তাবন্ধার গ্রীন্র্মের মধ্যে প্রবেশ করিরা ভারি গোল বাধাইরা দিল। কী-এক সামানা কান্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিরা কোনো নটীকে গ্রেত্র প্রহার করিল। তাহার চীংকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাটাশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধাক্ষগণ আর সহা করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে প্রলিসের সাহাথ্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিলোধ লইতে কৃতনিশ্চর হইল। থিয়েটারওয়ালারা প্রার এক মাস প্র হইতে ন্তন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খ্ব আড়ন্বর-সহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের ন্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামান্কিত নামাবলী প্রাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লব•গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

খিরেটারওরালারা হঠাৎ অক্ল পাথারে পড়িয়া গোল। কিছ্দিন লবপ্সের জন্য

অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক ন্তন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইরা লইল— তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিণ্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দ্রেদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিশ্বেষে এবং কোত্তলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরুভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশ্রবাড়িতে থাকে— প্রচ্ছের বিনয় সংকৃচিত-ভাবে সে আপনার কাঞ্চকম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগ্হে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো-এক লক্ষণতির একমার কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই— আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে, তাহার নির্পম সোন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মন্ডিত হইয়া, দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশ্বুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগ্হ হইতে অপহতে হইয়া দরিদ্রের গ্রে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সম্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহাব স্বামীর সহিত প্নরায় ন্তন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দশকিমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল।
মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিদত্ব্য
হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যথন সে আভরণে ঝল্মল্ করিয়া, রঞ্জাবর পরিয়া,
মাথার ঘোমটা ঘ্চাইয়া, র্পের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক আনবচনীয়
গবে গোরবে গ্রীবা বিভক্ষ করিয়া সমহত দশকিমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া
সম্মুখবতী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদাতের নায়ে অবজ্ঞাবছ্পপূর্ণ তীক্ষা কটাক্ষ
নিক্ষেপ করিল— যথন সমহত দশকিমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাটাস্থলী স্দৃশীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল— তথন গোপীনাথ
সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া "গিরিবালা" "গিরিবালা" করিয়া চীংকার করিয়া উঠিল।
ছাটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেন্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া
ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভূপো মর্মাণ্ডিক ক্রুম্থ হইরা দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলার "দ্র করে দাও" "বের করে দাও" বলিয়া চীংকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভানকণ্ঠে চীংকার করিতে লাগিল, "আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।"

প্রিলস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমুস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষ্ম ভরিষা গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

# ঠাকুরদা

### প্রথম পরিক্রেদ

নরনজোড়ের জমিদারেরা এক কালে বাব্ বলিরা বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাব্যানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন বেমন রাজ্য-রায়বাহাদ্রে খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দোড় এবং সেলাম-স্পারিশের প্রাম্থ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাব্ উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দ্বংসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাব্রা পাড় ছি'ড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কক'শতায় তাঁহাদের স্কোমল বাব্রানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ্টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে রাহিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্যা দাপ জন্মলাইয়া স্ফ্রিকরেলয় এন্করণে তাঁহারা সাঁচা রূপার জারি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহ। হইতেই সকলে ব্ঝিবেন, সেকালে বাব্দের বাব্যানা বংশান্কমে প্রার্থি হইতে পারিত না। বহুবিতিকাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অলপ কালের ধ্যধায়েই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায়চৌধ্রী সেই প্রখ্যাত্যশ নয়নজ্ঞাড়ের একটি নির্বাণিত বাব,। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল; ই'হার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাব্যানা গোটাকতক অসাধারণ প্রান্ধশান্তিতে অন্তিম দাঁপিত প্রকাশ করিয়া হঠাং নিবিয়া গেল। সম্ভত বিষয-আশ্র ঋণের দায়ে বিজয় হইল; যে সন্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে প্রপিরেষের খাতি বঞ্চা করা অস্কতর।

সেইজনা নয়নজ্যে ত্যাগ করিয়া প্রকে সংশা লইয়া কৈলাসবাব কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন— প্রটিও একটি কন্যামার রাখিয়া এই হতগোরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেন্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কথনও হাটার নিন্দেন কাপড় পরিতেন না, কড়ার্জান্তর হিসাব রাখিতেন, এবং বাব্ উপাধি -লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাঁহার একমাত পত্র তাঁহার নিকট কৃতক্স আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান -রক্ষার উপযোগী যথেন্ট অর্থা বিনা চেন্টার প্রাণত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গোরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি— শ্নাভান্ডারে পৈতৃক বাব্রানার উল্জব্ল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ জ্ঞামার নিকট অনেক বেশি ম্লাবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাব, তাঁহাদের প্রেপ্নারবের ফেল্-করা ব্যান্ফের উপর বখন দেদার লম্বাচোড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিরাছেন বলিরা কৈলাস- বাব্ ব্রিঝ মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অন্ভব করিতেছেন। আমি রাণ করিতাম এবং ভাবিতাম, অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমসত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকম্থের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অগ্রান্ত এবং সতর্ক ব্রিখ-কোশলে সমস্ত প্রতিক্ল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমস্ত অন্ক্ল অবসরগ্রালকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রোপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সম্ক পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাট্র নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অপে ছিল, সেইজন্য এইর্প তক' করিতাম, রাগ করিতাম। এখন বয়স বেশি হইরাছে; এখন মনে করি, ক্ষতি কী। আমার তো বিপ্ল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। ষাহার কিছ্ নাই, সে যদি অহংকার করিয়া স্খী হয়, তাহাতে আমার তো সিকি প্রসার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সাম্থন আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে, আমি বাতীত আর কেহ কৈলাসবাব্র উপর রাগ করিত না। কারণ এত বড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকমে সূথে দৃঃথে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃষ্ধ পর্যণ্ড সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিম্থে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন— যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ ক্রিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এইজন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা স্কৃষীর্ঘ প্রশোভরমালার সৃষ্টি হইত— "ভালো তো? শশী ভালো আছে আমাদের বড়োবাব্ ভালো আছেন? মধ্রে ছেলেটির জন্র হরেছিল শ্নেছিল্ম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাব্কে অনেককাল দেখি নি, তাঁর অস্থবিস্থ কিছ্, হয় নি ও তোমাদের রাখালের খবর কী। বাড়ির এন্যাবা সকলে ভালো আছেন?" ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছরে। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মের্জাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি প্রোতন র্য়াপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্রুদ্র সতরঞ্জ, সমসত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, দড়িতে খাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাঁহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত যেন তিনি স্মান্তিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অলপস্বল্প সামান্য আস্বাবেও তাঁহার ঘরক্ষার সম্বজ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভ্তাভাবে অনেক সময় ঘরের ন্বার বৃদ্ধ করিয়া তিনি নিঞ্চের হস্তে আতি পরিপাটি করিয়া ধৃতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আদিতন বহু যাত্র ও পরিপ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জামাদারি ও বহুম্লোর বিষয়-সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুম্লা গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আলবোলা, একটি বহুম্লা শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পার্গাড় দারিদ্রের গ্রাস হইতে বহু চেন্টার তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো-একটা উপলক্ষা উপদ্বিত হইলে এইগ্লিল বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জাস্বিখ্যাত বাব্দের গোরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাব্ মাটির মান্য হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা কেন প্রেপ্রেম্বদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই ভাহাতে প্রপ্রার দিত এবং বিশেব আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবদ্ধার পাছে তাহার তামাকের খরচটা গ্রেত্র হইরা উঠে এইজনা প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে বলিত, "ঠাকুরদামশার, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গরার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুরদামশার দুই-এক টান টানিরা বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক!" অমনি সেই উপলক্ষ্যে বাট-পারবট্টি টাকা ভরির তামাকের গলপ পাড়িতেন; এবং জিঞ্জাসা করিতেন, সে তামাক কাহারও আম্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত বে বাদ কেই ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চর চাবির সম্থান পাওরা যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে বে, প্রোতন ভূতা গণেশ বেটা কোথার যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমুস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজনাই সকলেই এক বাক্যে বালিত, "ঠাকুরদামশার, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহা হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শ্বনিয়া ঠাকুরদা শ্বির্ত্তি না করিয়া ঈষং হাসা করিতেন। সকলে বিদার লইবার কালে হঠাং বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি, ভাই।"

অমনি সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক ক'রে, দেখা যাবে।"

ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "সেই ভালো, একটা বৃন্দি পড়াক, ঠাণ্ডা হোক, নইলো এ গরমে গ্রেক্ডাজনটা কিছা নয়।"

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্ররণ করাইয়া দিত না, বরণ্ড কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃষ্টিবাদলটো না ছাড়লে স্বিধে হচ্ছে না।"

ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কণ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধবান্ধব তাঁহার সমক্ষে স্বাকার করিত, অথচ কলিকাভার কিনিবার উপবৃক্ত বাড়ি খ্লিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না— এমন কি, আজ ছয়-সাত বংসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না— অবশেষে ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার স্থা। নয়নজ্ঞাড়ে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন বে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং বখন তিনি ভূতপূর্ব নর্মজ্যেড়কে বর্তমান বাঁলরা ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন মনে মনে ব্বিতেন বে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহাদ্বিশত।

কিন্তু আমার বিষম বিরন্ধি বোধ হইত। অলপ বয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গ্রেত্বর অপরাধের তুলনায় নির্দিখতাই সর্বাপেক্ষা অসহা বোধ হর। কৈলাসবাব্ ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কারে কর্মো তাঁহার সহয়েতা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজ্যেড়ের গৌরবপ্রকাশ সন্বন্ধে তাঁহার কিছুমান্ত কাশ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে জ্ঞালোবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সম্ভূত করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীতি কলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অভূতি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমসত গ্রহণ করিতেন এবং স্বশ্নেও সন্দেহ করিতেন না বে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃন্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে স্ববিধামত ডালের উপর বিসয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গ্রুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তুর পতনোক্র্ম্থ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে— যে জিনিসটা প্রতি মৃহ্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে, অথচ কোনো একটা-কিছ্বতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্প্রতা-সাধন এবং দেশকের মনে ত্ণিতলাভ হয়। কৈলাসবাব্রে মিথ্যাগ্রিল এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য-বন্দুকের লক্ষের সামনে এমনি ব্রক্ষ্বলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মৃহ্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত— কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসম্মত প্রধার অনুসর্বশ্ করিয়া সে কার্যে হন্তক্ষেপ করিতাম না।

### ন্বিতীয় পরিক্রেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশেলষণ করিয়া ষতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাব্র প্রতি আমার আল্তরিক বিশেবষের আর-একটি গড়ে কারণ ছিল। তাহা একট্ব বিব্ত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমান,বের ছেলে হইয়াও বথাকালে এম. এ. পাস করিয়াছি, বৌবন সত্ত্বেও কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুংসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজমুখে স্খ্রী বলিঙ্গে অহংকার হইডে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অতালত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পরো আদার করিরা লইব, এইর্প দ্চ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম র্পবতী একমাত্র বিদ্যী কন্যা আমার কম্পনার আদর্শর্পে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করির। দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিজি ধরিরা তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিরা লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হর নাই। অবশেবে ভবভূতির ন্যার আমার ধারণা হইরাছিল যে,

> কী জানি জ্ঞানিতে পারে মম সমত্র— অসীম সমর আছে, বস্থা বিপ্ল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঞাদেশে সেই অসম্ভব দ্বর্ণভ পদার্থ জন্মিরাছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদারগ্রহতগণ প্রতিনিরত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিখোপচারে আমার প্রা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই প্রা আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিরা কন্যার পিতৃগণের এই প্রা আমার উচিত প্রাপা স্থির করিয়াছিলাম। শাস্তে পড়া বার, দেবতা বর দিন আর না দিন, বখাবিধি প্রা না পাইলে বিষম ক্রম্ম হইয়া উঠেন। নির্মায়ত প্রা পাইয়া আমারও মনে সেইর্প অত্যাক্ত দেবভাব জন্মিয়াছিল।

প্রেই বালয়াছিলাম, ঠাকুরদামশারের একটি পোঁৱী ছিল। তাহাকে অনেক বার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রুপবতী বালয়া শ্রম হয় নাই। স্তরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কম্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম য়ে, কৈলাসবাব্ লোক-মারফত অথবা স্বয়ং পোঁৱীটিকে অর্ঘা দিবার মানসে আমার প্জার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শ্নিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধাকে তিনি বলিরাছিলেন, নয়নজোড়ের বাব্রা কখনও কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা র্যাদ চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শ্বনিরা আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভালো ছেলে বলিরাই চুপচাপ করিরা ছিলাম।

ষেমন বন্ধের সপো বিদাং থাকে, তেমনি আমার চরিতে রাগের সপো সপো একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃষ্ধকে শুষ্মান্ত নিপীড়ন করা আমার ব্যারা সম্ভব হইত না— কিন্তু একদিন হঠাং এমন একটা কৌতুকাবহ স্পান মাধার উদর হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রেই বলিয়াছি, বৃশ্বকে সন্তৃষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিখ্যা কথার স্কান করিত। পাড়ার একজন পেন্সন্ভোগী ডেপ্টি ম্যাজিস্টেট প্রার বলিতেন, "ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সংশ্য যখনই দেখা হর তিনি নয়নজোড়ের বাব্দের খবর না নিয়ে ছাড়েন না— সাহেব বলেন, বাংলাদেশে বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাব্, এই দ্টি মাত্র যথার্থ বনেদি বংশ আছে।"

ঠাকুরদাদা ভারী ধ্শি হইতেন, এবং ভূতপ্র্ব ডেপ্টিবাব্র সহিত সাক্ষাং হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিল্পাসা করিতেন, "ছোটোলাট-সাহেব ভালো আছেন?" সাহেবের সহিত দাীয় একদিন সাক্ষাং করিতে বাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপ্র্ব ডেপ্টি নিশ্চরই জানিভেন, নরনজোড়ের বিখ্যাত চৌঘ্ডি প্রস্তুত হইরা শ্বারে আসিতে আসিতে বিশ্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বলল হইরা বাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিরা কৈলাসবাব্বক আড়ালে ডাকিরা লইরা চুপিচুপি বিললাম, "ঠাকুরদা, কাল লেপ্টেনেন্ট্ গবর্লরের লেভিতে গিরেছিল্ম। তিনি নরন-জ্যেড়ের বাব্দের কথা পাড়াতে আমি বলল্ম, নরনজ্যেড়ের কৈলাসবাব্ কলকাডাতেই আছেন; শ্বনে, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—

বলে দিলেন, আছাই দুপুরেবেলা তিনি গোপনে তোমার সংশ্যে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"
আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা ব্নিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে
হইলে কৈলাসবাব্ও এ কথায় হাস্য করিতেন, কিম্তু নিজের সম্বন্ধায় বলিয়া এ
সংবাদ তাহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বে.ধ হইল না। শ্রনিয়া যেমন খ্রাশ হইলেন
তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন
করিয়া অভার্থনা করিবেন—কী উপায়ে নয়নজেনড়ের গোরব রক্ষিত হইবে কিছুই
ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী
করিষা সেও এক সমসা।।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাহার সংগ্য একজ্বন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটোলাট-সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, অ.র কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাক্তে পাড়ার অধিকাংশ লোক যথন আপিসে গিয়াছে এবং অবাশ্ট অংশ শ্বার রুম্ধ করিয়া নিদ্রামণন, তখন কৈলাসবাব্র বাসার সম্মুখে এক জ্বড়ি আসিয়া দাড়াইল।

তক্মা-পরা চাপরাসি তাঁহাকে খবর দিল, "ছেটেলাট-সাহেব আয়া।" ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শ্ত্র জামাজেড়া এবং পার্গাড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাঁহার প্রাতন ভ্তা গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধ্তি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমন-সংবাদ শ্বনিয় ই হাপাইতে-হাঁপাইতে কাঁপিতে-কাঁপিতে ছ্টিয়া ন্বারে গিয়া উপন্থিত হইলেন— এবং সমতদেহে বারন্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়সাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকর উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বস.ইয়া উর্দৃভাষায় এক অতিবিনীত স্দৃদীর্ঘ বক্তা পাঠ করিলেন, এবং নজরের ফরেন্পে স্বর্গরেকাবিতে তাঁহাদের বহুকণ্টরক্ষিত কুলক্ষমাগত এক আসর্ফির মালা ধরিলেন। প্র.চীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আত্রদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাব্ বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হ্রজ্বর-বাহাদ্রের পদধ্লি পড়িল তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিখার আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী— এখানে তিনি জলহীন মীনের নায় সর্ব বিষয়েই অক্ষর—ইত্যাদি।

আমার বন্ধ্ দীর্ঘ হ্যাট-সমেত অত্যন্ত গশ্ভীরভাবে মাধা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজি কারদা-অন্সারে এর্প স্থলে মাধার ট্রিপ না থাকিবার কথা, কিন্তু আমার বন্ধ্ ধরা পড়িবার ভয়ে ষথাসম্ভব আছেল থাকিবার চেন্টার ট্রিপ খোলেন নাই। কৈলাসবাব্ এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভ্তাটি ছাড়া আর সকলেই ম্হতের মধ্যে বাঙালির এই ছন্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বংধ, গাচোখান করিলেন এবং প্রশিক্ষা-মত চাপরাশিগণ সোনার রেকাবিস্থে আসর্ফির মালা, চোকি হইতে সেই শাল, এবং ভ্তোর হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আত্রদান সংগ্রহ করিয়া ছম্মবেশীর গাড়িতে ভূলিয়া দিল—কৈলাসবাবা ব্বিশ্লেন, ইহাই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লাকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুখ্য হাস্যাবেগে আমার পঞ্চর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেবে কিছুতে আর থাকিতে না পারিরা ছুটিরা কিঞিং দ্রবতী এক ঘরের মধ্যে গিরা প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছান উন্মান্ত করিরা দিরা হঠাং দেখি, একটি বালিকা তক্তপোবের উপর উপড়ে হইরা পড়িরা ফুলিরা-ফুলিরা কাদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ বরে প্রবেশ করিরা হাসিতে দেখিরা সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িরা দাঁড়াইল, এবং অপ্রব্যুন্থ কপ্ঠে রোবের গর্জন আনিরা, আমার মুখের উপর সজল বিপ্ল কৃষ্ণচক্ষের স্ত্তীক্ষা বিদাহে বর্ষণ করিরা কহিল, "আমার দাদামশার তোমাদের কী করেছেন— কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ— কেন এসেছ তোমরা"— অবশেষে আর কোনো কথা জাতিল না, বাক্রুন্থ হইরা মুখে কাপড় দিরা কাঁদিরা উঠিল।

কোধার গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি বে কাজটি করিরছি ভাহার মধ্যে কোতৃক ছাড়া আর বে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাধার আসে নাই—হঠাং দেখিলাম, অতানত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিরছি; হঠাং আমার কৃতকার্বের বীভংস নিষ্ঠ্রতা আমার সম্মুখে দেশীপামান হইরা উঠিল, লম্জার এবং অনুভাশে পদাহত কুরুরের ন্যার ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইরা গেলাম। বৃষ্ধ আমার কাছে কী দোব করিরছিল। তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনও কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্তম্ভি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষরে আন্ধ হঠাং দৃষ্টি খ্লিরা গেল। এতদিন আমি কুস্মকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্মদৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষার সংরক্ষিত পদ্যাপদার্থের মতো দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিরা ও পড়িয়া আছে, দৈবাং বাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আন্ধ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকাম্তির অন্তবালে একটি মানবহ্দর আছে। তাহার নিজের স্খদ্যুখ অন্রাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞের অতীত আর-এক দিকে অভাবনীর ভবিষাং নামক দৃই অনন্ত রহসারাজ্যের দিকে প্রে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। বে মান্বের মধ্যে হ্দর আছে সে কি কেবল পদের টাকা এবং নাক চোরের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার বোগ্য।

সমস্ত রান্তি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রতাবে বৃদ্ধের সমস্ত অপহত বহুম্বা দব্যগ্লি লইরা চোরের ন্যার চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসার গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইরা ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় অদ্রবতী বরে বংশের সহিত বালিকার কথোপকখন শন্নিতে পাইলাম। বালিকা স্থিমিট সম্নেহ্নরে জিল্পাসা করিতেছিল, "দাদামশার, কাল লাট-সাহেব তোমাকে কী বললেন।" চাকুরদা অত্যতত হর্ষিতিচিত্তে লাট-সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজ্ঞোড়-বংশের বিশ্তর কাম্পানক গ্র্ণান্বাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শ্বনিরা মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃষ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহ্দরা এই ক্ষুদ্র বালিকার সকর্ণ ছলনার আমার দ্বই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিরা আসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিরা বসিরা রহিলাম— অবশেবে ঠাকুরদা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিরা চলিরা জাসিলে আমার প্রতারশার বমালগ্র্লি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাছার সম্মুখে রাখিরা চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রধান্সারে অন্য দিন বৃষ্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না— আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃষ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভারুর উদ্রেক হইয়াছে। তিনি প্রলাকিত হইয়া শতম্বে ছোটোলাটের গলপ বানাইয়া বলিতে লাগিলেন— আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শ্র্নিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গলপ বলিয়া স্থির করিল, এবং সকোড়কে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলক্ষম খে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, র্যাদও নয়নজোড়ের বাব দের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃন্ধ আমাকে বক্ষে আলিপান করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি গরিব— আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না, ভাই— আমার কুস্ম অনেক প্রায় করেছে তাই তুমি আজ্ঞ ধরা দিলে।"

বলিতে বলিতে বৃষ্ণের চক্ষ্ম দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃন্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত প্রপ্রেষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তাঁন গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজাড়-বংশের গৌরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃন্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃন্ধ আমাকে পরম সংপাত জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

## প্রতিহিংসা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

মাকুদ্দৰ বাদের ভূতপাৰে দেওয়ানের পোলী, বর্তমান ম্যানেজারের ফুলী ইন্দ্রাণী অনাভূজনে বাব্যদের বাজিতে তাহাদের দেচিহেরে বিবাহে বউভাতের নিম্নরণে উপস্থিত হিলেন।

তংপ ব্কার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিম্কার হইবে।

এক্ষণে মাকুন্দবাব্ও ভূতপ্ব', তাঁহার দেওরান গৌরীকান্তও ভূতপ্ব'; কালের আহন্তন অনুসারে উভরের কেইই ন্বন্ধানে সশরীরে বর্তমান নাই। কিন্তু বধন ছিলেন তখন উভরের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দ্যু ছিল। পিত্মাত্হীন গৌরীকান্তের যথন কোনো জীবনোপার ছিল না, তখন মাকুন্দলাল কেবলমার মাখ দেখিরা তাঁহাকে বিন্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয়সন্পত্তি পর্ববেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মাকুন্দলাল ভূল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বন্ধীক রচনা করে, দ্বর্গকানী যেমন করিয়া প্রশাস করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অপ্রান্ত যরে তিলে তিলে দিনে দিনে মাকুন্দলালের বিষয় ব্রন্থি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আন্চর্য স্বাভ মালো তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মাকুন্দলালের সম্পত্তিভূক্ত করিলেন, তখন হইতে মাকুন্দবাব্রা গণামান্য জ্বামান্ত প্রেলিত প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভূর উর্যাতির সপ্পে সপ্পে ভ্রেরও উর্যাত হইল; অন্পে অন্পে তাঁহার কেঠাবাড়ি জ্বাভজ্মা এবং প্রাচনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এক কালে সামান্য তহশিক্ষণার-শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওরানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মুকুন্দবাব্র একটি পোষ্যপত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গোরীকান্তের স্থিতিক্ষত নাতজামাই অন্বকচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না— সেইজনা বার্যকাবশত নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন প্রকে লন্যন করিয়া নাতজামাই অন্বিকাকে আপন কার্যে নিব্রু করিয়া দিলেন।

কাজকর্মা বেশ চলিতেছে; প্রের আমলে ষেমন ছিল এখনও সকলই প্রায় তেমনি আছে. কেবল একটা বিষয়ে একট্ প্রভেদ ঘটিয়াছে— এখন প্রভূ-ভূত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্মার সম্পর্ক , হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। প্রেকালে টাকা সম্ভা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছ্, স্লেভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়ছে: নিতাম্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়ছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা চইতে।

ইতিমধ্যে বাব্দের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমশ্রণে দেওরানজির পোঁতী ইন্দাণী গিরা উপস্থিত হইল।

সংসারটা কোত্তলী অদ্উপ্রেষের রাসার্রানক পরীক্ষাশালা। এখানে কডকগ্রলা বিচিত্রচরিত্র মান্য একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিরোগে নিয়ত কড চিত্রবিচিত্র অভতপূর্ব ইতিহাস সূক্ষিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমন্ত্রণম্পলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে দুটি দুই রক্ষের মানুষের দেখা হইল, এবং দেখিতে-দেখিতে সংসারের অগ্রান্ত জালব্নানির মধ্যে একটা ন্তন বর্দের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা ন্তন রক্ষের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলন্দের মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের দ্বী নয়নতারা যখন বিলন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকমের ব্যান্ততা, শাবীরিক অস্বান্থা প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজ্ঞনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ বাদও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা ব্রিকতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই—মৃকৃন্দবাব্রা প্রভূ, ধনী বটেন, কিন্তু কৃলমর্বাদার গোরীকানত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেণ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেণ্ঠতা ভূলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেন্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি ব্রিঝয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ানো গোল না।

একবার মাকুন্দ এবং গোরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা **অপেকা** বৃহত্তর বিশ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো স্কার। আমাদের ভাষায় স্কারীর সহিত স্থির-সোদামিনীর তুলনা প্রসিম্প আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থালেই খাটে না কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রথম জনালা একটি সহজ শক্তির ন্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাধিয়া রাখিয়াছে। বিদাং তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্বাপো নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তর্থ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিম্প।

এই সন্দরী মেরেটিকে দেখিয়া মনুকৃদ্দবাব্ তাঁহাব পোষাপ্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গোরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিরাছিলেন। প্রভুজান্ততে গোরীকান্ত কাহারও নিকটে নান ছিলেন না; তিনি প্রভুর জনা প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্তা তাঁহার প্রতি বন্ধার নাার বাবহার করিয়া তাঁহার যতই প্রশ্রম দিন, তিনি কথনও প্রমেও, স্বন্ধেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত্ত হন নাই; প্রভুর সম্মান্থে, এমন কি, প্রভুর প্রসংগা তিনি যেন সন্নত হইয়া পাঁভূতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছ্তেই সম্মাত হন নাই। প্রভুজান্তর দেনা তিনি কড়ার গণ্ডার শোধ করিতেন, কুলমর্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মনুকৃষ্ণলালের প্রের সহিত তিনি তাঁহার পোঁচীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভ্তোর এই কুলগর্ব মৃকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিরাছিলেন, এই প্রস্তাবের স্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অন্ত্রহ প্রকাশ করা হইবে। গোরীকানত বখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মৃকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকন্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিম্খভাব গোরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুন্দেলের নাার ব্যক্তিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি ভাহার পোঁহীর সহিত এক পিত্মাত্হীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া ভাহাকে

ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদর্গবিতি পিতামহের পৌঠী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভূগ্নে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভূপক্ষী নরনতারার অন্তঃকরণে স্মধ্রে প্রীতিরম উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহ্লা। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগ্রাল স্পর্ধা নরনতারার বিশ্বেষক্যায়িত কম্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যত স্মান্তিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বর্ষের আড়ন্বর করিয়া প্রভূদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।

ম্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রুপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রুপটা ছিল সে বিষরে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদম্প ব্যক্তির এত অধিক রুপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যার হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নরনভারার কম্পনা। রুপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজনা নিম্না করিতে হইলে অগত্যা গরেব অবতারশা করিতে হর।

তৃতীর, ইন্দ্রাণীর দান্দিকতা, চলিত ভাষার বাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি ব্যাভাবিক গান্দ্রীর্থ ছিল। অত্যুক্ত প্রির পরিচিত ব্যক্তি ব্যাতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গারে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইরা সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওরা, সেও তাহার ব্যভাবসিম্প ছিল না।

এইর্প নানাপ্রকার অম্লক ও সম্লক কারণে নরনতারা ক্রমশ উত্তত হইরা উঠিতে লাগিল। এবং অনাবল্যক স্ত ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্থানী "আমাদের দেওরানের নাতনি" বলিয়া বারন্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় ম্খরা দাসীকে শিখাইরা দিল—সে ইন্দ্রাণীর গারের উপর পড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগ্লি হাত দিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল-কণ্ঠী এবং বাজ্বদের প্রশংসা করিয়া জিল্লাসা করিল, "হাঁ ভাই এ কি গিল্টি-করা।"

ইন্দ্রাণী পরম গশ্ভীরমুখে কহিল, "না, এ পিতলের।"

নরনতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিরা কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িরে কী করছ, এই খাবারগালো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিরে এসো-না।" অদ্রে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মৃহত্তকালের জন্য তাহার বিপ্রেপক্ষ্যক্ষারাগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মৃথের দিকে চাহিল এবং পরক্ষেই নীরবে মিন্টায়প্র্ণ সরা ব্যি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পালকির উন্দেশে নীচে চলিল।

বিনি এই মিণ্টায় উপহার প্রাণ্ড হইরাছেন তিনি শশবাস্ত হইরা কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কট করছ, দাও-না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রণী তাহাতে সম্মত না হইরা কহিল, "এতে আর কন্ট কিসের।"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও।"

हैन्द्रानी कहिन, "ना, आमिट्टे निता बाकि।"

বলিরা, অরপ্ণা বেমন স্নিম্ধগশ্ভীর মূখে সম্ক ক্লেহে ভক্তকে স্বহস্তে অর ভূলিরা দিতে পারিতেন, তেমনি অটল স্নিম্ধ ভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিন্টার রাখিরা আসিল— এবং সেই দ্বই-মিনিট-কালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনীগৃহবধ এই স্বলপভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছবিত হইয়া উঠিল।

এইর্পে নয়নতারা স্মীজনস্পভ নিষ্ঠ্র নৈপ্ণাের সহিত যতগর্লি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনােটাকেই গায়ে বি'ধিতে দিল না— সকলগ্রিলই তাহার অকলক সম্বজ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া-ভাঙিয়া পাড়িয়া গেল। তাহার গদ্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা ব্রিকতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ষাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতরর্পে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞা-ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অণ্ডরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনাদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব ইইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দ্রসম্পর্কের নিঃস্ব পিসতৃতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়; সেই বামাচরণ এখন বিনাদের সেরেস্তায় একজন সামানা কর্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনও মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গো করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্ম গোরীকান্তকে বিস্তর অন্নয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে ক্ষন্ম বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্ভতায় গোরীকান্তের অনতঃপ্রের সকলেই আশ্চর্য এবং কোতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপকতার নিকট ম্খাচারা লাজকে ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গোরীকান্ত এই মেরেটির অনর্গল কথায়-বার্তায় এবং চেহারায় বড়োই খ্রিশ হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের বংকিণ্ডং ত্রিট থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তানে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেন্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারায় বিবাহ হয়।

এই-সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোনো সান্ত্রনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে-বর্ণিত শ্রুচাচার্যদ্হিত। দেববানী এবং শমিন্টার কথা মনে পড়িল। দেববানী বেমন তাহার প্রভুকনা। শমিন্টার দর্প চ্র্প করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী র্যাদ তেমনি করিতে পারিত তবেই বলোপব্রু বিধান হইত। এক সময় ছিল, যথন দৈতাদের নিকট দৈতাগ্রুহ শ্রুচাচার্বের নাজ ম্কুন্দবাব্র পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গোরীকান্ত একান্ত আবশাক ছিলেন। তথন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে ম্কুন্দবাব্রে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন— কিন্তু তিনিই ম্কুন্দলালের বিষরসম্পত্তিকে উর্লাভর চরম সীমার উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্বপ্রকার শ্রুথলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর ভাইত্রে স্মরণ করিয়া প্রভুবের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকালাছি

পরগনা তাহার পিতামহ অনারাসে নিজের জনাই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা বে একপ্রকার দান করা সে কথা কি অজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে। "আমাদেরই দত্ত ধনমানের গবেঁ তোমরা আমাদিগকে অজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ" ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষ্ম হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিরা সে দেখিল, তাহার স্বামী প্রভূগ্রের নিমল্ফণ ও ভাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাহার শরনকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভূতে ধ্বরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্তার স্বভাব প্রারই একর্প হইরা থাকে। তাহার কারণ, দৈবাং কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্তার স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সম্চিত এবং সংগত বালরা বোধ হয় বে আমরা আশা করি, এই নিরম ব্রিথ অধিকাংশ স্থলেই থাটে। বাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অন্বিকা-চরণের সহিত ইন্দাণীর দ্ই-একটা বিষরে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা বার। অন্বিকাচরণ তেমন মিশ্বক লোক নহেন। তিনি বাহিরে বান কেবলমাত্র কাজ করিছে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে প্রোমাতায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া বেন তিনি অনাস্থীয়ভার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দ্বর্গম দ্রের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাহার সমস্ত জাবন প্রাণ্ড।

ভূষণের ছটা বিশ্তার করিয়া যখন স্মৃত্যিক্তা ইন্দ্রণী ঘরে প্রবেশ করিল তখন অন্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কী-একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোমার কী হরেছে।"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেন্টা করিয়া কহিল,
কৌ আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামীরত্বের সপো সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অন্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিরা কহিলেন, "সে তো আমার মগোচর নেই। তংপ্রে'?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা ধর্লিতে ধর্লিতে বলিল, "তংপ্রে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।"

অন্বিকা জিজাসা করিলেন, "সমাদরটা কী রকমের।"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া, তাঁহার গ্রাীবা বেন্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ খেকে যে রক্ষের পাই ঠিক সে রক্ষের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিরা গোল। সে মনে করিরাছিল ধ্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রির কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপ্রে কথনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী বতই সংবত সমাহিত হইরা থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সম্দর স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিরা ফেলিত—সেধানে লেশমান্ত আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অন্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শ্নিরা মর্মান্তিক ক্রুম্থ ইইরা উঠিলেন। বলিলেন, 'এখনই আমি কাজে ইস্তফা দিব।" তংকণাং তিনি বিনোদবাব্বক এক কড়া চিঠি

निभिए উদাত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চোকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদ্র-পাতা মেজের উপর স্বামীর পারের কাছে বাসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহ্ন রাখিয়া বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অন্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিশম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়ম্গালে একটিমার পদ্মের মতো ফ্রটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে ষেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তরপাণ্ডত অনেকগ্রাল ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। ম্কুন্দলালের পরিবারের প্রতি গোরীকান্ডের ষে-একটি অচল নিষ্ঠা ও ভার্ত্ত ছিল ইন্দ্রাণী বাদও তাহা সম্পূর্ণ প্রাণ্ড হয় নাই, কিন্তু প্রভূপরিবারের হিতসাধনে জীবন অপণ করা ষে তাহাদের কর্তব্য, এই ভার্বিট তাহার মনে দ্যুবন্ধম্ল হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্নিশিক্ষত স্বামী ইছ্যা করিলে ওকার্লাত করিতে পারিতেন, সম্মানজ্বনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বারীর হৃদয়ের দ্যু সংস্কার অন্সরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টিচত্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিত্তেছিলেন। ইন্দ্রাণী বাদও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদ্বিহারীর কাজ ছাড়িয়া দিবে, এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মূদ্ মিষ্ট স্বরে কহিল, "বিনোদব ব্রু তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছ্ই জানেন না— তাঁর স্তাীর উপর রাগ ক'রে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সংগ্র ঝগড়া করতে যাবে কেন।"

শ্বনিয়া অন্বিকাবাব, উচ্চৈঃব্বরে হাসিয়া উঠিলেন; নিচ্ছের সংকশ্প তাঁহার নিকট অত্যতত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে। কিল্ছু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনও তোমাকে পঠাছি নে।"

এই অলপ একট্ ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গ্র প্রসন্ন হইরা উঠিল, এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিক্ষাত হইরা গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অন্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতার্শতনির্ভার ও অতিনিশ্চয়তা -বশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্বীকে ষের্প অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আর এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা বে তাহাকে আর বাঁলয়া বােধ হর না—তাহা অভাসত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ স্কৃত্পাপথ অবসম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্তির মধ্যে কুবেরের ভাশ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামশে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগাঁব ব্যবসারে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থিয় হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোর্র গাড়ির চাকা তৈরি করাইবেন; কখনও পরামশ্ হইত, স্ক্রেরনের সমস্ত মধ্চক্র তিনি আহরণ করিবেন: কখনও লোক পঠিছিয়া

পশ্চিম-প্রদেশের বনগর্লি বন্দোবদত করির। হরীতকীর ব্যবসার একচেটে করিবার আরোজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা ব্রিতেন বে, অন্য লোকে শর্নালেল হাসিবে, সেইজন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অন্বিকাচরপকে তিনি একট্র বিশেষ লক্ষ্ম করিতেন; অন্বিকা পাছে মনে করেন, তিনি টাকাগ্র্লো নন্ট করিতে বিসরাছেন, সেজন্য মনে মনে সংকুচিত ছিলেন। অন্বিকার নিকট তিনি এমন ভাবে থাকিতেন যেন অন্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিরা থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমশ্রণের পর্রাদন হইতে নয়নভারা তাঁহার স্বামীর কানে মশ্র দিতে লাগিলেন—
"তুমি তো নিজে কিছ্ই দেখ না, তোমাকে অন্বিকা হাত তুলিয়া বাহা দের তাহাই
তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা
কেহই জানে না। তোমার মানেজারের স্থী বা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না
তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোখা
হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জ্যোরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার
বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতির্বিশ্বত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার
দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দ্বলি প্রকৃতির লোক— এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভাৱ না করিরাও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে বের্প সন্দেহ তুলিরা দের সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মৃহ্তুকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষত কাজ সে নিজে দেখে না বালিয়া কল্পনার সে নানাপ্রকার বিভাষিকা দেখিতে লাগিল— অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাশতা সে জানে না। স্পন্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই— মহা মুশকিল হইল।

অন্বিকাচরশের একাধিপতো কর্মাচারীগণ সকলেই ইবানিবত ছিল। বিশেষত গোরীকানত তাঁহার যে দ্রসম্পকীর ভাগিনের বামাচরণকে কান্ধ দিরাছিলেন অন্বিকার প্রতি বিশ্বেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অন্সারে সেনিক্ষেকে অন্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অন্বিকা তাহার আন্ধীর হইরাও কেবলমার ইবাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপবৃত্ত বোগাতা আপনি জোগার এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অতান্ত তুক্ত জ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রখের উপর বেমন ধ্রজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইর্প— ঘোড়া বেটা খাটিরা মরে আর ধ্রজান মহাশার রখের সপো সপো কেবল দর্শভরে দ্লিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপ্ৰে কাজকর্মের কোনো খেজিখবর লইত না—কেবল বখন ব্যাবসা উপলক্ষে হঠাং অনেক টাকার প্ররোজন হইত তখন গোপনে খাজাগ্যিকে ডাকিয়া জিজাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে। খাজাগ্যি টাকার পরিমাণ বলিলে কিণ্ডিং ইতস্তত করিরা সে টাকাটা চাহিরা কেলিত—কেন তাহা পরের টাকা। খাজাগ্যি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অন্বিকাবাব্র নিকট বিনোদ কৃতিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তহার সহিত সাকাশ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অন্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া, তহবিলে প্রায় আমানতি সদর-থাজনা, অথবা আমালাবর্গের বেতন প্রভৃতি থরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় বায় হইয়া গেলে বড়োই অস্থাবিধা ভোগ করিতে হইত। কিম্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো লকোইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সন্বশ্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না; পত্র লিখিলেও কোনো ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষ্লম্জা ছিল, আর কোনো লক্ষা ছিল না. এইজনা সে কেবল সাক্ষাংকারকে ভরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন অন্বিকাচরণ বিরক্ত হইরা লোহার সিন্ধ্রের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দ্বলপ্রকৃতি যে, প্রভূ হইয়াও স্পন্ট করিয়া এ সন্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অন্বিকাচরণের ব্থা চেন্টা। অলক্ষ্মী বাহার সহায় লোহার সিন্ধ্রের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অন্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তান্ত ইইয়াছিল।
এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়। দিল তখন সে কিছ্ খ্নি
হইল। গোপনে একে একে নিন্দতন কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল।
তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গোরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপ্রেক পাশ্রবিতী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্বিকাচরণ কথনও সে কাজে প্রব্ হইতেন না। এবং মকন্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধা আপ্সের চেন্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পন্ট ব্ঝাইয়া দিল, অন্বিকাচরণ নিশ্চয় অপর পক্ষ হইতে ঘ্র লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘ্র না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গোলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইর্পে গোপনে নানা মুখ হইতে ফ্ংকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল— কিবতু সে প্রতাক্ষভাবে কোনো উপার অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষ্লক্ষা; ম্বিতীয়ত আশক্ষা, পাছে সমস্ত-অবস্থাভিজ্ঞা অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।

অবশেষে নর্মতারা স্বামীর এই কাপ্রেষ্ডার জ্বলিরা প্রতিরা বিনোদের অজ্ঞাত-সারে একদিন অন্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আডাল হইতে বলিলেন, "ভোমাকে আর রাখা হবে না, ভূমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব ব্রিফার দিয়ে চলে বাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইষছে সে কথা অন্বিকা প্রেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন সেজনা নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই: তংক্ষণাং বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিম্কৃতি দিতে চানঃ।"

বিনোদ শশবাসত হইয়া কহিল, "না, কখনে ই না।" অন্বিকাচরণ প্নের্বার জিঞ্জাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোনো সন্দেক্তর কারণ ঘটেছে।"

বিনোদ অত্যত অপ্রতিভ হইরা কহিল, "কিছুমার না।"

অন্বিকাচরণ নরনতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিরা আপিসে চলিরা আসিলেন, বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছু দিন গেল।

এমন সময় অন্বিকাচরণ ইন্ফুরেঞ্জায় পড়িলেন। শন্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব লতা-বশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দের এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয়া ত্যাগ করিয়া অন্বিকাচরণ হঠাং আপিসে আসিরা উপস্থিত হইলেন। সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।"

অন্বিকাচরণ নিজের দ্বালতার প্রসংগ উড়াইয়া দিয়া, ডেন্ফে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাং অত্যত্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অন্বিকাচরণ ডেম্ক্ খ্লিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগন্ধও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কী"; সকলেই যেন আকাশ হইতে পাঁড়ল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া ম্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশার, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জ্বানেন, ওর কাগজপত বাব, নিজে তলব ক'রে নিয়ে গেছেন।"

অন্বিকা রুখ রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিল্ঞাসা করিলেন, "কেন।"

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বলব।"

বিনোদ অন্বিকাচরণের অন্পশ্বিতিস্বোগে বামাচরণের মন্ত্রাক্তমে ন্তন চাবি তৈযার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেম্ক্ খ্লিলয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না— অন্বিকা অপ্যানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অন্বিকাচরণ ডেন্ফে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সম্থানে গেলেন—
বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে। সেখান হইতে বাড়ি গিরা হঠাৎ দুর্বলদেহে বিছানার শুইরা পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছ্টিরা আসিরা তাঁহাকে তাহার
সমস্ত হ্দর দিরা যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্পিরসৌদামিনী আন্ধ স্থির রহিল না—তাহার বন্ধ ফ্লিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘরুফ চক্ষ্পানত হইতে উন্মন্ত বন্ধানিখা স্তীত্র উত্ত জনালা বিক্লেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই প্রেস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যন্ত্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিরা অন্বিকার রাগ থামিরা গেল— তিনি বেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিরা বলিলেন. "বিনোদ ছেলেমান্র, দুর্বলিম্বভাব, পাঁচ জনের কথা শানে ভার মন বিগতে গেছে।"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেন্টন করিরা তাঁহাকে বন্ধের কাছে টানিরা লইরা আবেগের সহিত চাপিরা ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চন্ধুর রোষদীপিত ব্লান করিরা দিরা ঝর্ ঝর্ করিরা অপ্র্যুক্তল করিরা পড়িতে লাগিল। প্রিবীর সমস্ত অন্যার হইতে, সমস্ত অপ্যান হইতে, দুই বাহুপালে টানিরা লইরা সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

শিবর হইল অন্বিকাচরণ এখনই কাজ ছাড়িয়া দিবেন— আজ আর কেই তাহাতে কিছুমান্ত প্রতিবাদ করিল না। কিংতু এই তুদ্ধ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্দ্রনা মানিল না। বখন সন্দিশ্ধ প্রভূ নিজেই অন্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অন্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিংতু সকল কাজকর্ম সকল আরামবিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হংগিশেডর মধ্যে জনুলিতে লাগিল।

#### পরিশিষ্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাব্দের বাড়ির খাজাণি আসিয়াছে। অন্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষ্লক্জাবশত খাজাণির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজনা নিজেই একখানি ইস্তফাপত লিখিয়া খাজাণির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাণি তংসম্বান্ধ কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "সর্বানাশ হইয়াছে।" অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

তদ্বেরে শ্নিলেন, যখন হইতে অন্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাঞ্জাণ্ডখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর-একটা ব্যাবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রুস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চড়িয়া ঘাইতেছিল—ততই ন্তন ন্তন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেটা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ খাণে নিমন্ন হইয়াছে। অন্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই স্যোগে তহবিল হইতে সম্মত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাকাগাড় পরগনা অনেক কাল হইতেই পাশ্ববিতা ক্ষমিদারের নিকট রেহেনে আবন্ধ; সে এ-পর্যন্ত টাকার জনা কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা স্মৃদ ক্ষমিতে দিয়াছে, এখন সমর ব্রিয়া হঠাৎ ডিক্তি করিয়া লইতে উদাত হইয়াছে। এই ডো বিপদ।

শ্নিয়া অন্বিকাচরণ কিছ্ক্ষণ স্তন্তিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আঞ্চিত্ই ভেবে উঠতে পার্যন্থ নে— কাল এর প্রাম্প করা যাবে।"

খাজাণ্ডি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অন্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত চাহিরা লইলেন।

অস্তঃপ্রে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইরা কহিলেন, "বিনোদের এ অবস্থার তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।"

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরম্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অস্তরের সমস্ত বিরোধশ্যক সবলে দমন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, এখন ছাড়তে পার না।"

ভাষার পর 'কোধার টাকা' 'কোধার টাকা' করিরা সন্ধান পড়িরা গেল— যথেন্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগ্রনি সংগ্রহ করিবার জনা অন্বিকা বিনোদকে পরামশ দিলেন। ইতিপুর্বে ব্যাবসা উপলক্ষো বিনোদ সে চেন্টা করিয়াছিলেন, কখনও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অন্নয়-বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগনিল ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না; তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারি দিক হইতে সকলই থাসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, এখন এই গহনাগনি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনম্থল— এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ-সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

বখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-দ্রুক্টির উপরে একটা তীর আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্তবা তাহা তো করিয়াছ, এখন তুমি ক্ষাস্ত হও; যাহা হইবার তা হউক।"

শ্বামীর অবমাননায় উদ্দীপত, সতীর রোষানল এখনও নির্বাণিত হর নাই দেখিরা অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যার বিনোদ তাহার উপরে এমন একাশত নির্ভার করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাহার দয়ার উদ্রেক হইরাছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাহার নিজের বিষয় আবন্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেন্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাহাকে মাধার দিবা দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তমি হাত দিতে পারিবে না।"

অন্বিকাচরণ বড়ে। ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আন্তে আন্তে ব্ঝাইবার যতই চেন্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অন্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া, গাল্টীর হইয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দর্ক খ্লিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালার স্ত্পাকার করিল এবং সেই গ্রুভার থালাটি বহা কণ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষং হাসিয়া তাহার স্বামীর পারের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমার স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মার্বাধ বংসরে বংসরে অনেক বহুম্লা অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে: মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সদতানহীন রমণীর ভাশ্ডারে অলংকারর্পে রুপান্তরিত এইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণমাণিকা স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, আমার এই গহনাগালি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উন্ধার করিয়া আমি পন্নর্বার ভাহার প্রভ্রংশকে দান করিব।"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষ্ মুদ্রিত করিয়া মণ্ডক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলগন্তকেশধারী, সরলস্পরম্খছেবি, শাণ্ডদেনহহাসাময়, ধীপ্রদীশত উক্ষরেশ-গোরকাণিত বৃশ্ধ পিতামহ এই মুহাতে এখানে উপশ্বিত আছেন, এবং তাহার নত মণ্ডকে শীভল দেনহহণত রাখিয়া ভাহাকে নীরবে আশীবাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগনা প্নেশ্চ কর হইরা গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভণ্গ করিরা গতভূষণা ইন্দাণী আবার নরনতারার অংতঃপ্রে নিমশ্রণে গমন করিল; জার তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।

# ক্ষ্বিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পজোর ছাটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাব্যটির সংগে দেখা হয়। তাঁহার বেশভবা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া দ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা-বার্তা শর্মেরা আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। প্রথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল ক। করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অগ্রতপূর্বে নিগ্রে ঘটনা ঘটিতেছিল, রশিয়ানরা যে এত দরে অগ্রসর হইয়াছে, ইংর জদের যে এমন-সকল গোপন মংলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা থিচডি পাকিয়া উঠিয়াছে. এ-সমুহত কিছুই না জানিয়া আমরা সুম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হুইয়া ছিলাম। আমাদের নব-পরিচিত অলাপীটি ঈষং হাসিয়া কহিলেন . There happen more things in heaven and earth. Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সাতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনও বিজ্ঞান বলে, কখনও বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনও পার্মির বয়েত আওড়াইটে থাকে; বিজ্ঞান বেদ এবং পাসিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে ভাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরেত্র বাভিতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিস্ট আর্থায়টির মনে দঢ়ে বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাতীর সহিত কোনো-এক রকমের অলোকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে— কোনো-একটা অপূর্ব ম্যাগনেটিজ্ম্ অথবা দৈবদক্তি, অথবা সূক্ষ্যে দরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছা। তিনি এই অসামান্য লোকের সমদত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্নল মাণ্যভাবে শানিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন। আমার ভাবে বেখে হইল, অসামানা ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা ব্ৰিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুলি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেকার ওরেটিংর্মে সমবেত হইলাম। তথন রাহি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা-কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শ্নিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিহানা পাতিয়া ঘ্মাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য বাদ্বিটি নিম্মালিখিত গলপ ফাঁদিয়া বসিলোন। সে রাহে আমার আব ঘ্মা হইল না।--

রাজাচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যথন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অলপবয়ুক্ত ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুদ্ধ করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নিজনি পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শাসতা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপশ্রংশ) উপলম্খারত পথে নিপ্রানত করি মতো পদে পদে বাকিয়া বাকিয়া দ্রত ন্তো চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাধানো দেড় শত সোপানময় অত্যচ্চ ঘাটের উপরে একটি শেত-

প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদম্লে একাকী দাঁড়াইরা আছে— নিকটে কোথাও লোকালর নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বংসর প্রে শ্বিতীয় শা-মাম্দ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোরারার মূখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিণত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভ্ত গ্রের মধ্যে মর্মারথচিত স্নিশ্ধ শিলাসনে বসিরা, কোমল নশ্ন পদপক্ষর জলাশরের নির্মাল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তর্মণী পার্রাসক রমণীগণ স্নানের প্রে কেশ মূক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাখরের উপর শ্রে চরণের স্কার আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মতো নির্দ্ধনবাসপীড়িত সপিনীহীন মাশ্লে-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শ্না বাসম্থান। কিন্তু আপিসের বৃষ্ধ কেরানি করিম খা আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারন্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ইছা হয় দিনের বেলা খাকিবেন, কিন্তু কখনও এখানে রাত্রিষাপন করিবেন না।" আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভ্তোরা বলিলা, তাহারা সম্থা পর্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিতার পাবাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার ব্বের উপর বেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি বতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া, অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া, রাতে ঘরে ফিরিয়া শ্রানতদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সণ্ডাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপ্রে নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শস্তু। সমস্ত বাড়িটা একটা সজাব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অন্সে অন্সে যেন জীলা করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদাপশিমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইরাছিল—কিন্তু আমি বেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার স্তুপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পন্ট মনে আছে।

তথন গ্রীষ্মকালের আরশ্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। স্বাদেতর কিছ্ প্রে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিদ্নতলে একটা আরামকেদারা লইরা বসিরাছি। তথন শৃদ্তা নদী শীর্ণ হইরা আসিরাছে; ওপারে আনেকথানি বাল্তট অপরাহের আভার রঙিন হইরা উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানম্লে স্বছ্ অগভার জলের তলে নাড়িগালি বিক্ কিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাসছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী প্দিনা ও মৌরির জ্বপাল হইতে একটা ঘন স্গান্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রাভ্ত করিরা রাখিয়াছিল।

স্থা বখন গিরিশিখরের অণ্ডরালে অবতীর্ণা হইল, তংক্ষণাং দিবসের নাট্যশালার একটা দীর্ঘা ছারাবর্যনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্যতের ব্যবহান থাকাতে স্থাতের সমর আলো-আঁধারের সন্থিলন অধিকক্ষণ স্থারী হর না। ঘোড়ার চড়িরা একবার ছটিরা বেড়াইরা আসিব মনে করিরা উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সমরে সিণ্ডিতে পারের শব্দ শ্নিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিরা দেখিলাম—কৈছ নাই।

ইন্দ্রিরের দ্রম মনে করিয়া প্নরায় ফিরিয়া বিসতেই, একেবারে অনেকগ্রিল পারের শব্দ শোলা গেল— যেন অনেকে মিলিয়া ছ্টাছ্টি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈবং ভয়ের সহিত এক অপর্প প্লক মিলিত হইয়া আমার সর্বাণ্গ পরিপ্র্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সন্মুখে কোনো মূতি ছিল না তথাপি স্পন্ট প্রত্যক্ষবং মনে হইল যে, এই গ্রীজ্মের সায়াহে একদল প্রমোদচণ্ডল নারী শ্রুতার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্দ্ধন প্রামাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পন্ট শ্রনিতে পাইলাম নির্বরের শতধারার মতো সকোতৃক কলহাসোর সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পাশ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। লাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্যা, আমিও যেন সেইর্প তাহাদের নিকট অদৃশ্যা। নদী প্রবং স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পন্ট বোধ হইল, স্কছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগ্রিল বলয়দিঞ্জিত বাহ্রিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া স্বীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছ্রিডয়া মারিতেছে এবং সন্তর্গকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দ্রোশি মুক্তামুণ্ডির মতো আকাশে ছিটিয়া পডিতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভরের কি আনন্দের কি কৌত্হলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিম্তু সম্মুখে দেখিবার কিছ্ই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই ম্পন্ট শোনা যাইবে—কিম্তু একাম্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বংসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দ্ভিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বিসয়াছে, কিম্তু গাঢ় অধ্যকারে কিছ্ই দেখা যায় না।

হঠাৎ গ্রেমাট ভাঙিয়া হ্ হ্ করিয়া একটা বাতাস দিল— শ্ক্তার দ্পির জ্ঞলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুণিত হইয়া উঠিল, এবং সম্প্রাছায়াছয় সমস্ত বনভূমি এক ম্হৃতে একসংশ্য মর্মারধান করিয়া যেন দ্বাস্থন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বংশই বলো আর সভাই বলো, আড়াই শত বংসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত, হইয়া আমার সম্মুখে যে-এক অদ্শ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তহিত হইল। যে মায়াময়ীয়া আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্বতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছ্টিয়া শ্ক্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জলে নিক্ষর্শণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গশ্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তথন আমার বড়ো আশব্দা হইল ষে, হঠাং বৃঝি নির্দ্ধন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কণ্যে আসিয়া ভর করিলেন। আমি বেচারা তুলার মাশ্রল আদায় করিয়া খাটয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বৃঝি আমার মৃত্পাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে: শুন্যে উদরেই সকল প্রকার দ্বারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ভাকিয়া প্রচুরঘ্তপক মসলা-স্কৃথি রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমসত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল।
আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলা-ট্র্লি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড়্ গড়্
শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন দ্রৈমাসিক রিপোট্ লিখিবার দিন
থাকাতে বিলন্দে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির
দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর
বিলন্দ্র করা উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বাসয়া আছে। রিপোট্ অসমানত
রাখিয়া সোলার ট্রিপ মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধ্সর তর্জ্য়ায়ন নির্জন পথ রখচঞ্জাব্দে
সচকিত করিয়া সেই অন্ধ্কার শৈলান্তবতী নিন্দত্ব প্রকান্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তার্ণ
হইলাম।

সি<sup>4</sup>ডির উপরে সম্মাধের ঘরটি অতিবাহং। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারকোর্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকান্ড ঘরটি আপনার বিপ্রশানাতাভরে অহানিশি গম গম করিতে থাকে। সেদিন সন্ধারে প্রাক্তালে তখনও পদীপ জনালানো হয় নাই। দরজা ঠোলয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমান মনে হইল, খরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিস্লব বাধিয়া গেল-- যেন হঠাৎ সভা ভগ্য করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারালা দিয়া কে কোন দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইরা অবাক হইরা দাঁড়াইরা রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাণ্ডিত হইয়া উঠিল। বেন বহুদিবসের লুস্তা-র্নাশন্ট মাথাঘরা ও আতরের মাদ্র গৃন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তর্ভাগ্রীর মারাখানে নাঁড়াইয়া শর্মিতে পাইলাম-- ঝর্ঝার শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কাঁ সূর বাজিতেছে ব্রুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভ্রবনের শিঞ্জিত, কোথাও বা ন্পুরের নিরুণ, কখনও বা বৃহৎ ভ্রম্মবন্টায় প্রহর ব্যক্তিবার শব্দ, অতি দরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদলোমান ঝাডের স্ফটিকদোলকগালির ঠুন ঠুন্ ধর্নি, বারান্দা হইতে খাঁচার ব্লব্লের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতদিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য জগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত সত্য, আর-সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, 'অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশ্ল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অস্তৃত হাস্যকর অমুলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অস্থকার ঘরের মারখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার ম্সলমান ভূত্য প্রজন্তিত কেরোসিন ল্যাম্প্ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তংক্ষণাং আমার স্মরণ হইল বে, আমি 'অম্কচন্দ্রের জ্যোষ্ঠপ্র শ্রীব্র অম্কনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম বে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অম্ভ ফোরারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদ্শ্য অর্থানির আঘাতে কোনো মারা-সেতারে জনত রাগিশী বনিত ইইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি ও ক্রিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ

কথা নিশ্চর সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশ্ল আদার করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অভ্তুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্টেবিলের কাছে খবরের কাগছ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষ্ম কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সন্ম্বেততী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেণ্টিত অরালী পর্বতের উধ্বদিশের একটি অত্যক্ষ্মল নক্ষয় সহস্র কোটি যোজন দ্ব আকাশ হইতে সেই অতিতৃচ্ছ ক্যাম্প্থাটের উপর প্রীয়ন্ত মাশ্ল-কালেক্টরকে একদ্ভেট নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল—ইহাতে আমি বিক্ষয় ও কোতৃক অন্ভব করিতে করিতে কথন ঘ্মাইয়া পড়িয়াছিলাম বিলতে পারি না। কতক্ষণ ঘ্মাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম—ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষরিট অন্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষেব ক্ষণিচন্দ্রালোক অন্ধিকারসংকৃচিত স্পানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তব্ যেন আমার দপণ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আন্তে আন্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বিলয়া কেবল যেন তাহার অপ্যুৱীখচিত পাঁচ অপ্যুলির ইপ্পিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যনত চুপিচুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোণ্ঠময়, প্রকাশত-শ্ন্যতাময়, নিচিত ধর্নন এবং সজাগ প্রতিধর্নি -ময় বৃহং প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না, তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুম্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনও ফাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অন্স্য আহ্বানর্পিণীর অন্সরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পন্ট করিয়া বিলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গদ্ভীর নিদ্ভব্ধ স্ববৃহৎ সভাগ্হ, কত রুম্ধবায়, ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দৃতীটিকৈ যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই তথাপি তাহার মার্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আছিতনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবং কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, ট্রিপর প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি স্ক্রের বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবশ্বেধ একটি বাঁকা ছারি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রক্তনীর একটি রক্তনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অধ্যকার নিশীপে স্বৃণিত্রমণন বোগ্দাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো-এক সংকটসংকৃল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি!

অবশেবে আমার দ্তী একটি ঘননীল পদার সম্মুখে সহসা ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া বেন নিন্দে অভ্যালি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিন্দে কিছুই ছিল না, কিল্তু ভরে আমার বক্ষের রক্ত স্তাম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পদার সম্মুখে ভূমিতলে কিংথাবের সাজ্জ-পরা একটি ভীষণ কাফ্লি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া, বসিয়া ঢুলিতেছে। দুতী লঘ্গতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পদার এক প্রাস্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিরদংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফ্রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিদ্দভাগে জরির চটি-পরা দৃইখানি স্বুন্দর চরণ গোলাপি মথমল-আসনের উপর এলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পাশ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপারে কতকগ্লি আপেল, নাশপাতি, নারাণিগ এবং প্রচুর আঙ্বের গ্র্ছ সন্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পাশ্বে দৃইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত অতিথির জন্য অপেক। করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপ্রে ধ্পের একপ্রকার মাদক স্বাণিধ ধ্যু আসিয়া অমাকে বিহম্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদ্ধর যেমন লক্ষ্ম করিতে গেলাম, অমনি সে চম্কিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাধরের মেজের শব্দ করিয়া পাজ্যা গেল।

সংসা একটা বিকট চীংকার শানিরা চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যান্প্খাটের উপরে ঘমান্তকলেরে বসিরা আছি—ভোরের আলোর কুকপক্ষের খণ্ডচাদ জাগরণক্রিষ্ট বেগাঁর মতো পাণ্ডুবর্গ হইয়া গেছে – এবং আমানের পাগলা মেহের আলি ভাহার প্রভাহিত প্রথা অনুসারে প্রভাহের জনশ্না পথে "ভফাভ ষাও" "ভফাভ ষাও" করিয়া চীংকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইর্পে আমার আরব। উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনও এক সহস বছনী বৃক্তি আছে।

আমার দিনের সহিত রাজের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলার গ্রাণতরাণতালতে বর্মা করিতে বাইতাম এবং শ্নোস্থানময়ী মারাবিনী রাগ্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম আনার সম্ধারে পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মাবন্ধ অস্তিস্থকে মধ্যত ভাছে মিথ্যা এবং হাসাকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহালভাবে জড়াইয়া পড়িতাম।

শত শত বংসর প্রেবিব কোনো-এক আলিখিত ইতিহাসের অভ্তর্গত আর-একটা

মপ্রেবিটি ইইয়া উঠিতায়, তখন আর বিলাতি খাটো কোতা এবং আঠ পাশ্ট্লুনে

মন্তেব মানাইত না। তখন আমি মাধায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া— চিলা
প্রকামা, ফ্ল-কাটা কাবা এবং বেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন র্মালে আতর

মথিয়া বহ; বরে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপ্র্ল বহ্
কুডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উক্তগদিবিশিন্ট বড়ো কেদায়ার বিসতাম।

যেন রাচে কোনো-এক অপ্রে প্রিয়সন্মিলনের জনা পরমাগ্রহে প্রস্কৃত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-বে এক অন্ভূত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক বেন একটা চমৎকার গলেপর কতকগ্রিল ছিল্ল অংশ বসন্তের আকৃষ্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাঙ্গাদের বিচিত্র ঘরগ্রনির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দ্রে পর্যন্ত পাওয়া যাইত ভাহার পরে আর শেষ

দেখা বাইত না। আমিও সেই ঘ্র্মান বিচ্ছিন্ন অংশগর্নির অন্সরণ করিয়া সমস্ত রাচি ঘরে ঘরে ঘ্রিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বন্দের আবর্তের মধ্যে, এই কচিং হেনার গণ্ধ, কচিং সেতারের শব্দ, কচিং স্ব্রভিজলশীকর্মিশ্র বায়্র হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদর্শেশথার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফ্রান রঙের পায়জামা, এবং দ্টি শ্ব্রেরিজম কোমল পায়ে বরুশীর্ষ জারর চটি পরা, বক্ষে অতিপিনম্ধ জারর ফ্লকাটা কাঁচুলি আবম্ধ, মাথায় একটি লাল ট্পি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝালিয়া তাহার শ্ব্রু ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাচে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বশ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপ্রীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেডাইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধারে সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জনালাইয়া ষত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাং দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিদেবর পাদের্ব ক্ষণিকের জন্য সেই তর্নী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপলে চক্ষ্য-ভারকায় সংগভীর আবেগতীর বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস স্থানর বিস্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নতেঃ আপন যৌবনপ্রিপত দেহলতঃটিকে দ্রুত বেংগ উধুর্বাভিমুখে আর্বতিত করিয়া— মাহাতিকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভ্রমণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। र्गितकानस्तत म्यूम्च म्यून्य लान्ध्रेन कतिया अक्टो छेन्न्य दारात छेष्ट्रतम यामिया আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত : আমি সাজসম্জা ছাডিয়া দিয়া বেশগুহের প্রাশতবতী শ্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল কবস্পর্শ নিভৃত অন্ধকরে পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেডাইত কানের কাছে অনেক কলগঞ্জন শানিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর স্কাশ্ব নিশ্বাস আসিয়া পড়িত/ এবং আমার কপোলে একটি মানুসোরভরমণীয় সুকোমল ওডনা বারম্বার উডিয়া উডিয়া আসিয়া স্পর্শ কবিত। অকেশ অসেশ যেন একটি মোহিনী স্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার স্বাংগ বাধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ়-নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সংগভীর নিদ্রায় অভিভত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাত্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম—কৈ আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিল্ডু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাল্ডদেশে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দ্বিলতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শ্বতা নদীর বালি এবং অরালী পর্বতের শ্বক পল্লবরাশির ধ্বকা তুলিয়া হঠাং একটা প্রবল ঘ্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং ট্বিপ ঘ্রাইতে ঘ্রাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অতালত স্মিন্দ কলহাস্য সেই হাওয়ার সংশা ঘ্রিতে ঘ্রিতে কেড্কের সমসত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উক্চ হইতে উক্চতর সমতকে উঠিয়া স্থানতলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পর্যাদন হইতে সেই কৌড়কাবহ

খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শ্নিতে পাইলাম, কে ষেন গ্রুমরিয়া গ্রুমরিয়া বৃক ফাটিয়া ফাটিয়া কাদিতেছে— বেন আমার থাটের নীচে, মেকের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবতী একটা আর্দ্র অধ্যকার গোরের ভিতর হইতে কাদিয়া কাদিয়া বালতেছে, তুমি আমাকে উন্ধার করিয়া লইয়া বাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিম্ফল স্বপ্নের সমস্ত শ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার ব্কের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের স্বালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া বাও। আমাকে উন্ধার করো।

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উম্পার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বংনপ্রবাহের মধ্য হইতে কোনা ম<del>ক্ত</del>মানা কামনাস্কুদরীকে তীরে টানিয়া তালব! তাম কবে ছিলে, কোথার ছিলে, হে দিবারুপিণাঁ তুমি কোনা শাঁতল উৎসের তাঁরে খভবিক্লের ছায়ার কোনা গৃহহীনা মর্বাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তোমাকে কোন্য বেদায়ীন দুসা, বনলতা হইতে প্রুপ্তেরকের মতো, মাত্রোড হইতে ছিল্ল করিয়া বিদ্যুৎগামী অনেবর উপরে চড়াইরা জ্বলন্ত বাল্যকরোশি পার হইরা কোন্ রাজপরেরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জনা লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোনা বাদশাহের ভূতা তোমার নববিকশিত সলম্ভকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বৰ্ণমান্তা গণিয়া দিয়া, সমত্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভগতের অণ্ডঃপরে উপহার দিরাছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সার্গগাঁর সংগতি, নাপারের নিরূপ এবং সিরাজের স্বর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছারির ঝলক, বিষের জনালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসমি ঐশ্বর্যা কী অনশ্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের ছবিকে বিজ্ঞাল খেলাইয়া চামর দলেটেতেছে। শাহেনশা বাদশা শুদ্র চবণেব তলে মণিমাক্তাখচিত পাদ্কার কাছে লটোইতেছে: বাহিরের ব্যারের কাছে যমদ্তের মতো হাব্দি দেবদ্তের মতো সাজ করিয়া, খোলা ওলোয়ার হাতে দাড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকা্ষিত ঈষ্যাফেনিল ষড়বন্দসংকল ভাষণোক্জ্বল ঐশ্বয়প্রবাহে ভাসমান হইয়া, তমি মর্জ্জমর প্রশমঞ্জরী কোনা নিষ্ঠার মাতার মধ্যে অবতাপি অথবা কোনা নিষ্ঠারতর মহিমাতটে देशकन्य इवेशांकरन ।

এমন সময় হঠাং সেই পাগলা মেহের আলি চীংকার করিয়া উঠিল "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝটে হাায়, সব ঝটে হাায়।" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে: চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কির্প খানা প্রদত্ত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত তুলিয়া আপিসঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃষ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈবং হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

ষত বিকাল হইরা আসিতে লাগিল ততই অন্যানস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথার বাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিভাস্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি-কিছু বোধ হইল না— যাহা-কিছ্ বর্তমান, যাহা-কিছ্ আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞিংকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছইড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্টম্ চড়িয়া ছইটিলাম। দেখিলাম, টম্টম্ ঠিক গোধ্লিমহুতে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্র্তপদে সি'ড়িগ্লি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমসত নিস্তব্ধ। অংধকার ঘরগালি যেন রাগ করিয়া মাখ ভার করিয়া আছে। অন্তাপে আমার হাদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব. কাহার নিকট মার্জানা চাহিব, খা্লিয়া পাইলাম না। আমি শা্নামনে অংধকার ঘরে ঘরে ঘারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যাত হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি: বলি, 'হে বহি, যে পতাগ তোমাকে ফোলিয়া পলাইবার চেন্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জানা করো, তাহার দুই পক্ষ দণ্ধ কবিয়া দাও, ভাষ্মসাং করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোটা অগ্রজন পড়িল। সেদিন অরালী পর্বতের চুড়ার ঘনঘোর মেঘ করিয়া আদিয়াছিল। অন্ধকার অবণ্য এবং শুস্তার মসাবিশ জল একটি ভাষণ প্রতাক্ষায় দিথর হইয়া ছিল। জল স্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল: এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দত্বিকশিত ঝড় শৃংখলছিয় উস্মাদের মতো পথহান স্কৃত্ব বনের ভিতর দিয়া আর্ত চাংকাব করিতে ক্বিতে ছুটিরা আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শ্না ঘরগলো সম্সত দ্বার আছড়াইয়া ভার বেদনায় হত্ত্ব কবিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভ্তাগণ সকলেই আপিস্থারে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেই ছিল না। সেই মেঘাছল অনাবস্যার রাতে গ্রের ভিতরকার নিক্ষরক্ষ অংশকারের মধ্যে আমি স্পন্ট অন্ভব করিতে লাগিলায়—একজন রমণী পালাংশর তলাদেশ গালিচার উপরে উপড়ে হইয়া পড়িয়া দুই দ্বেশ্যমান্টিতে আপনার আলালাযিত কেশজাল টানিয়া ছিভিতেছে, তাহার গোঁরবর্গ ললাট দিয়া রন্থ ফাটিয়া পড়িতছে, কখনও সেশুক্ত তীর অট্টাস্যে হা-হা কবিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফ্লিয়া-ফাটিয়া কাদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষেব কাচিল ছিভিয়া ফেলিয়া অনাব্ত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মন্ত্র বাতায়ন দিয়া বাতাস গভনি করিয়া আসিত্তেছ এবং মন্ত্রস্থাতে বিভিত্তি আসিয়া তাহার স্বাপ্তা অভিষিধ্য কবিয়া দিতেছে।

সমসত রাত্রি বড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিচ্ছল পরিত্যাপে ঘরে ঘরে অধ্বকারে ঘরিয়া নেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই কাহাকে সাক্রনা কবিব। এই প্রচন্ড অভিমান কাহার। এই অশানত আক্ষেপ কোথা হইতে উখিত হইতেছে।

পাগল চীংকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও তফাত যাও! সব **ব**েট হ্যার, সব বট্ট হ্যায়।"

দেখিলাম, ভোর হইরাছে এবং মেহের অংল এই ঘোর দুর্শোগের দিনেও ব্যানিরমে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিরা তাহার অভাসত চীংকার করিতেছে। হঠাং আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিরাছিল, এখন পাগল হইরা বাহির হইরাও এই পাবাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইরা প্রভাহ প্রভাষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তংক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছ্বিটারা গিরা তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যার রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুদিকৈ ঘ্র্মান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীংকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘ্রিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সত্র্ক করিবার জন্য বারুবার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থা কী আমায় খালিয়া বলো।"

বৃশ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই : এক-সমর ওই প্রাসাদে অনেক অতৃত বাসনা, অনেক উন্মন্ত সন্দেগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিন্তদাহে, সেই-সকল নিচ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রশতরশভ ক্ষার্থার্ত ত্যার্থ হইরা আছে, সঞ্জীব মান্য পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইরা ফোলিতে চায়। বাহারা তিরাতি ওই প্রাসাদে বাস করিরাছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যশত আর কেহ তাহার গ্রাস এডাইতে পারে নাই।

আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উন্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃশ্ধ কহিল, "একটিমার উপার আছে, তাহা অতাদ্য দ্র্হ। তাহা তোমাকে বিলিডেছি— কিণ্টু তংপ্রে ওই গ্লেবাগের একটি ইরানী কীতদাসীর প্রাতন ইতিহাস বল। আবশাক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হ্দর্বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিরা খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীর ? তাড়াতাড়ি বিছানাপত বাধিতে বাধিতে গাড়ি আসিরা পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট্ ক্লাসে একজন স্বাংতাখিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেন্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাতী বন্ধ্তিকে দেখিরাই 'হাালো' বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাব্টি কে খবর পাইলাম না, গলেপরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিরা কৌতুক করিবা ঠকাইরা গেল: গম্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তকেরি উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট্ আন্দ্রীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিজেদ ঘটিয়া গেছে।

প্রাবদ ১৩০২

## অতিথি

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জ্মিদার মতিলালবাব, নোকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহে নদীতীরের এক গজের নিকট নোকা বাধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক রাহমুগবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাব, তোমরা বাচ্ছ কোথায়।" প্রশনকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাব, উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহমণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁরে নাবিয়ে দিতে পার?" বাব্ সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গোরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো স্কুদর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষ্ম এবং হাসাময় ওঠাধরে একটি স্লালত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মালন ধ্রতি। অনাব্ত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহ্লাবজিতি; কোনো শিল্পী যেন বহু যক্তে নিশ্বত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে প্রজিশেম তাপস-বালক ছিল এবং নিম্মাল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মাজিত রাহমুণ্টো পরিসফ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাব্ তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "বস্ন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাব্র চাকরটা ছিল হিন্দ্বস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পট্তা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অলপকালের মধ্যেই স্মুম্পন্ন করিল এবং দ্ই-একটা তরকারিও অভাসত নৈপ্ণোর সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বেটকো খ্লিয়া একটি শ্ত বন্ধ পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চূল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মাজিত পইতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকার মতিবাব্র নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাব, তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাব্র স্থাী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাব্র স্থাী অরপ্ণা এই স্কুলর বালকটিকে দেখিয়া স্কোহে উচ্ছনিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিরাছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িরা কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।

যখাসময়ে মতিবাব্ এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দ্ইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপট্ নহে; অলপ্ণা তাহার দ্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লব্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অন্রোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরুত হইল, তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে বে, তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পার না। তাহার ব্যবহারে লক্ষার লক্ষণও লেশমাত দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অমপ্রণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইট্রুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বংসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্তমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অলপ্রণা প্রদন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অলপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অন্তৃত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না।"

অলপ্ণা প্রশন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে বে?"

তারাপদ কহিল, "তার আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেরে আছে।"

অমপূর্ণা বালকের এই অম্ভূত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী কথা! পাঁচটি আঙ্কুল আছে ব'লে কি একটি আঙ্কুল ত্যাগ করা বার।"

তারাপদর বরস অকপ, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিণত কিন্তু ছেলেচি সম্পূর্ণ ন্তনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অতান্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র দ্বেহ লাভ করিত। এমন কি, গ্রেমহাুশরও তাহাকে মারিত না— মারিলেও বালকের আন্ধার পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অকশ্বার তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারপ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহদ্ধ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুল প্রতিফল খাইয়া বেড়ার সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্বাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী বাতার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাডিয়া পলায়ন করিল।

সকলে খেজি করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অল্জেলে আর্ল করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড়ো ভাই প্র্ব-অভিভাবকের কঠিন কর্তার পালন উপলক্ষো তাহাকে মৃদ্ রক্ষ শাসন করিবার চেন্টা করিয়া অবশেষে অন্তণ্ডচিতে বিশ্তর প্রশ্রম এবং প্রশ্নার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহ্তর প্রলোভনে বাধা করিতে চেন্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি স্নেহক্ষ্মনও তাহার সহিল না: তাহার জন্মনক্ষ্য তাহাকে গ্রহীন করিয়া দিয়াছে। সে ক্ষনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গ্র্ণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অন্বেখাছের তলে কোন্ দ্রদেশ হইতে এক সমাাসী আসিয়া আশ্রম লইয়াছে, অথবা বেদেয়া নদীর তারের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাধিয়া বাধারি ছালিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়ছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপ্রিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিন্ত অশানত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দ্ই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আজীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিজ্ঞাণ জ্বিলা।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সংগ লইয়াছিল। অধিকারী বখন তাছাকে প্ত্রনির্বিশেষে দেনহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্ত
হইয়া উঠিল, এমন কি, ষে ব্যাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত
প্রেমহিলাবর্গ যখন বিশেষর পে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল,
তখন একদিন সে কাহাকেও কিছন না বলিয়া কোথায় নির্দেশশ হইয়া গেল তাহার
আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশ্র মতো বন্ধনভীর, আবার হরিণেরই মতো সংগীতম্বধ।
বারার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের স্রের তাহার
সমসত শিরার মধ্যে অন্কম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাপো আন্দোলন উপস্থিত
হইত। যথন সে নিতাশত শিশ্ব ছিল তথনও সংগীতসভায় সে বের্প সংযত গশ্ভীর
বয়দক-ভাবে আত্মবিক্ষাত হইয়া বিসয়া বিসয়া দ্লিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য
সম্বরণ করা দ্রুসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পয়বের উপর যথন
প্রাবণের ব্রিউধারা পড়িত, আকাশে মেম্ব ডাকিত, অরণাের ভিতর মাত্হীন দৈতাশিশ্র
ন্যায় বাতাস ক্রণন করিতে থাকিত, তথন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছ্বেথল হইয়া উঠিত।
নিস্তর্থ দ্বপ্রহরে বহু দ্র আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ধার সাধ্যায় ভেকের কলরব,
গভীর রাত্রে শ্গালের চীংকারধর্নন সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের
মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলন্ধে এক পাচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিণ্ট হইল।
দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম ধরে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি ম্থাক্ষ করাইতে প্রবৃত্ত
হইল, এবং তা্হাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাধির মতাে প্রিয় জ্ঞান করিয়া ক্রের। গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাস্টিকের দলে জ্বিরাছিল। জ্যৈন্টমাসের শেষভাগ হইতে আষাড়মাসের অবসান পর্যত এ অঞ্চল স্থানে স্থানে পর্যায়ক্তমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদ্পলক্ষা দ্ই-তিন দল যায়া, পাঁচালি, কবি, নর্তকী এবং নানাবিষ্ধ দোকান নোকাযোগে ছোটো ছোটো নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অতে অন্য মেলায় ঘ্রিয়া বেড়ায়। গত বংসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নোকারোহী দোকানির সহিত মিলিয়া মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কোত্ত্লবশত এই জিম্ন্যাস্টিকের আশ্চর্ষ ব্যায়ামনৈপ্রো আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁলি বাজাইতে শিখিয়াছিল—জিম্ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্বুত তালে লক্ষ্মো ঠ্ংবির সম্রের বাঁলি বাজাইতে হইত—এই তাহার একমান্ত কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শ্নিরাছিল, নন্দীপ্রামের জ্মিদারবাব্রা মহাসমারোহে এক শথের বাত্রা খ্লিতেছেন— শ্নিরা সে তাহার ক্ষুদ্র বেচকাটি লইরা নন্দীপ্রামে বাত্রার আরোজন করিতেছিল, এমন সমর মতিবাব্র সহিত তাহার সাক্ষাং হয়।

তারাপদ পর্যারক্তমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবন্ধ প্রকৃতি-প্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাণ্ড হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিশ্ত এবং মূব্র ছিল। সংসারে অনেক কুংসিত কথা সে সর্বদা দ্বনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃশ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের নধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাণত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই থেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পশ্কিল জলের উপর দিয়া শুদ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কোতহলবশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাথা সিক্ত বা মালন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শৃদ্র দ্বান্তাবিক তার্ণ্য অন্যানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখল্লী দেখিয়া প্রবাণ বিষয়ী মতিলালবাব্ তাহাকে বিনা প্রশেন, বিনা সন্দেহে, পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

#### শ্বিভীয় পরিক্রেদ

আহারাদেত নৌকা ছাড়িয়া দিল। অলপাণা পরম দেনতে এই ব্রাহাণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীরপরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ এতাগত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিতাপ লাভ এরিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপাণতার শেষ রেখা পর্যান্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উশ্লম চাণ্ডলো প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিশন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনিমার রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধানিমান কাশত্পশ্রেণী, এবং তাহার উথের্ব সরস সঘন ইক্ষ্যুক্ষত এবং তাহার পরপ্রাণ্ডত দ্রিদিগণতচ্নিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো-এক রাপকথার সোনোর কাঠির দপশ্যে সন্দোভাত্রত নবীন সৌণদর্যের মতো নির্বান্ত্র নীলাকাশের ম্ব্যান্ত্র সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সঞ্জীব, প্পশিদত, প্রগল্ভ, আলোকে উল্ভাসিত, নবীনতায় স্মিচিক্সণ, প্রচুর্যে পরিপার্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্বায়ক্রমে তাল্ সব্জ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শামল আমনধানোর আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিম্খী সংকীপ পথ, ঘনবনবেন্টিত ছায়ায়য় গ্রাম তাহার চোহের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল প্রল আকাশ, এই চারি দিকে সচলতা সজীবতা ম্খরতা, এই উধর্ব-অধোদেশের বার্গিত এবং বৈচিতা এবং নির্লিশ্ত স্দ্রতা, এই স্বৃহং চিরম্থায়ী নির্নিমের বাক্যবিহান বিশ্বজগৎ তর্গ বালকের পরমাখ্রীয় ছিল; মথচ সে এই চণ্ডল মানবক্টিকে এক মাহাতের জনাও দেনহবাহা ন্বারা ধরিয়া রাখিতে চেন্টা করিত না। নদীতীরে বাছায় লেজ তুলিয়া ছাটিতেছে, গ্রামা টাট্রেন্ডা সম্মুখের দ্ই দড়ি-বাধা পালইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জলে বাধিবার বংশদশ্ভের উপর হইতে ঝপা করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্যা গলপ করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসায়িত করিয়া দুই হলতে তাহা মাজনি করিয়া লইতেছে, কোমর-বাধা মেছানিয়া চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরনা্তন অপ্রান্ত কৌত্রজার সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছাতেই তাহার দ্বির পিপাসা নিব্র হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়ি-মাঝিদের সপো গল্প জাড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল— যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্প্রম করিয়া দিল!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমপ্রণা তারাপদকে ডাকিয়া জিল্ভাসা করিলেন, "রাগ্রে তুমি কী খাও।"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই: সকল দিন খাইও না।"

এই স্কুদর রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে উদাসীন্য অল্প্রণিকে ঈষং পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্ধ বালকটিকে পরিকৃত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান পাইলেন না। অল্প্রণা চাকরদের ভাকিয়া গ্রাম হইতে দ্যুধ মিন্টাল্ল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধ্মধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল, কিন্তু দ্যুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাব্ও তাহাকে দ্যুধ খাইবার জন্য অন্রেমধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিনদিন গেল। তারাপদ রাধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকাচালনা পর্যণত সকল কাজেই স্বেচ্ছা ও তংপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো
দুশ্য তাহার চোথের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকোত্হল দুদ্ধি ধাবিত
হয়, ষে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দুদ্ধি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া
আছে: এইজন্য সে এই নিতাসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিণ্ড উদাসীন, অথচ
সর্বদাই ক্রিয়াসন্ত। মান্যমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ম অধিন্টানভূমি আছে কিন্তু
তারাপদ এই অনন্ত নীলান্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহেব একটি আনন্দোনজনল তরণা— ভূতভবিষাতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই— সম্মুখাভিম্যে চলিয়া যাওয়াই তাহার
একমাত কার্য।

এ দিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আছেয় না থাকাতে তাহার নির্মাল স্মাতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মাদ্রিত হইয়া য়াইত। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তানগান, যাগ্রাভিনয়ের স্মার্শি খণ্ডসকল তাহার কঠাগ্রে ছিল। মতিলালবার্ চিরপ্রথামত একদিন সম্ব্যাবেলায় তাঁহার দ্বানী-কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শ্নাইতেছিলেন; কুশলবের কথার স্টুনা হইতেছে, এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নোকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখ্ন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শ্রনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো স্মিষ্ট পরিপ্র্ণাস্বরে দাশ্রারের অন্প্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল; দাঁড়ি-মাঝি সকলেই ন্বারের কাছে আসিয়া ঝ'কিয়া পড়িল; হাস্য কর্ণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সম্ব্যাকাশে এক অপ্র্ব রসস্ত্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দ্ই নিম্তন্থ তটভূমি কৃত্হলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া বেসকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; বখন শেষ হইয়া গোল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কোন।

সম্বলনয়না অলপ্শার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইরা বক্ষে চাপিয়া তাহার মুখ্যক আদ্রাণ করেন। মতিলালব,ব্ ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে প্তের অভাব প্রে হয়।' কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চার্শশীর অভ্যংকরণ ঈর্ষা ও বিশ্বেষে পরিপ্রে হইয়া উঠিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চার্শশা তাহার পিতামাতার একমাত সম্তান, তাহাদের পিত্মাত্ন্নেহের একমাত্র এবিকারিনা। তাহার থেয়াল এবং জেদের অস্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাধা সম্বংশ তাহার নিজের স্বাধান মত ছিল, কিস্তু সে মতের কিছুমাত্র স্পিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমল্ডণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভর হইত, পাছে মেরেটি সাজসম্ভা সম্বংশ একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। বিদ দৈবাং একবার চুলবাধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খালিয়া যতরক্ষ করিয়া বাধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া বাইবে না, অবশেষে মহা কালাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইর্প। আবার এক-এক সময় চিত্ত যথন প্রসম থাকে তথন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্রি থাকে না। তথন সে অতিমানেয় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুল্বন করিয়া হাসিয়া বিকয়া একেবারে অস্থিয় করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুল্বন করিয়া হাসিয়া বিকয়া একেবারে অস্থিয় করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুল্বন করিয়া হাসিয়া বিকয়া একেবারে অস্থিয় করিয়া তোলো। এই জনুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দ্বাধ্য হ্দয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে হারাপদকে স্তাঁর বিশেবৰে তাড়না করিছে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বভোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনাশ্ম্মী হইয়া ভোজনের পাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বেধে হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারশ এভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগ্লি বতই তাহার এবং অন্য সকলের নানারজন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গ্রে আছে ইয়া স্বাঁকার কবিতে তাহার মন বিমাধ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ বখন প্রবাল হইতে লাগিল, তাহার অসম্ভোবের মাতাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ বেদিন ক্রলবের গান করিল সেদিন অয়প্রা মনে করিলেন, সংগীতে বনের পশ্রে বশ্রু, কেমন লাগল।" সে কোনো উত্তর না দিয়া অভানত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই তালাচিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইর্প দাড়ায়, কিছুমায় ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চার্র মনে ঈর্বার উদর হইরাছে ব্রিরা তাহার মাতা চার্র সম্মুখে তারাপদর প্রতি ক্রেই প্রকাশ করিতে বিরত ইইলেন। সম্ধ্যার পরে বন্ধন সকাল-সকাল খাইরা চর্ শারন করিত তথন অলপ্রা নৌকাকক্ষের স্বারের নিকট আসিরা বসিতেন এবং নিতাবর্ ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অলপ্রার অন্রোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত: তাহার গানে বখন নদীতীরের বিশ্লমনিরতা গ্রাম্ভী সম্বারে বিশ্ল অন্থকারে ক্রিড: ক্রিক্স হুদরখানি ক্রেমে ও সোন্ধর্বের

উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাং চার দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোধ-সরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একাশ্ত অসহা হইয়া উঠিত।

এই দীশ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক স্তীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কোতৃকজ্ঞনক বোধ হইত। সে ইহাকে গলপ শ্নাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া, বশ করিতে অনেক চেণ্টা করিল কিণ্ডু কিছ্তেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপ্রণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তন্ত্রদহখানি নানা সন্তর্গভাগতে অবলীলাক্তমে সঞ্চালন করিয়া তর্ণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌত্হল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিণ্ডু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপট্ অভিনেত্রী প্রমমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাসকরিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তর্গলীলা দেখিয়া লইত।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খেজি লইল না। অতাদত মৃদ্মদদ গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনও পাল তুলিয়া, কখনও গ্ল টানিযা, নানা নদার শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগ্র্লিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শাদিতময় সৌনদর্যময় বৈচিত্রের মধ্য দিয়া সহজ সৌমা গমনে মৃদ্মিন্ট কলম্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনোর্প তাড়া ছিল না মধ্যাহ্নে ম্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে, সম্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, বিজিলমান্তিত খদ্যোতখচিত বনের পাশেব নৌকা বাধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পেণীছল। জামদারের আগমনে বাড়ি হাইতে পালাকি এবং টাট্রোড়ার সমাগম হাইল এবং বাঁশের লাঠি হাতে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দর্কের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণিঠত কাকসমাজকে বংপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমসত সমারোহে কালবিলন্দ হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমসত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খ্যুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দ্ই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমসত গ্রামের সহিত সৌহার্দান-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্ষ সম্বর ও সহজ্ঞে সকলেরই সহিত পরিচর করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অলপ দিনের মধ্যেই গ্রামের সমসত হ্দয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হাদর হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সপো তাহাদের নিজের মতো হইরা স্বভাবতই বোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের খ্বারা বন্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা, সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ্ব প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেণ্ট ও স্বতন্ত্র, ব্লেণ্ডর কাছে সে বালক নহে অথচ জাঠাও নহে, রাখালের সংশা সে রাখাল অথচ রাহান। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর নাায় অভ্যাস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গাল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, "দাদাঠাকুর, একট্ বসো তো ভাই, আমি আসছি"— তারাপদ অস্লানবদনে দোকানে বিসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবৃত, তাতের রহসাও তাহার কিছ্ কিছ্ জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমসত গ্রামটি আরম্ভ করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার স্বিত্যা সে এখনও জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর স্দৃত্রে নির্বাসন তারভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতাদন আবম্ধ হইয়া রহিল।

কিণ্ডু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অণ্তররহস্য ভেদ করা স্কঠিন, চার্শশী ভাহার প্রমাণ দিল।

বামনুনঠাকর্নের মেরে সোনার্মণি পাঁচ বছর বরসে বিধবা হয়; সেই চার্র সমবরসী সর্থা। তাহার শরীর অস্কুথ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত স্থীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। স্কুথ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রার বিনা কারণেই দুই স্থীর মধ্যে একট্ন মনোবিক্ষেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চার্ অত্যত ফাঁদিয়া গলপ আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ-নামক তাহাদের নবাজিত পরমরয়টির আহরপকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সংবীর কৌত্তল এবং বিস্ময় সংতমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু বখন সে শ্নিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছ্মার অপরিচিত নহে, বাম্নঠাকর্নকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ভাকে, বখন শ্নিল, তারাপদ কেবল বে বাঁশিতে কাঁতনের স্র বাজাইয়া মাতা ও কনাার মনোরজন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অন্রোধে তাহাকে স্বহতে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টক-শাখা হইতে ফ্ল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চার্র অন্তঃকরণে বেন তণতলেল বিখিতে লাগিল। চার্ জ্ঞানিত, তারাপদ বিশেবর্শে তাহাদেরই তারাপদ— অতাত্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একট্-আবট্ মাভাসমার পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দ্র হইতে তাহার রূপে গ্লে বৃশ্ব হইবে এবং চার্শশান্মতে নাগাল পাইবে না, দ্র হইতে তাহার রূপে গ্লে বাহাপবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজ্পমা হইল। আময়া বাদ এত বন্ধ করিয়া না আনিতাম, এত বন্ধ করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শনি পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শ্নিয়া স্বর্ণনারীয় জ্বলিয়া বায়।

যে তারাপদকে চার্ মনে মনে বিস্বেশনরে জর্জার করিতে চেন্টা করিরাছে, তাহারই একাধিকার লইরা এমন প্রবল উন্বেগ কেন।— ব্রিবে কাহার সাধা।

সেইদিনই অপর একটা তুক্ত সূত্রে সোনামণির সহিত চার্র মর্মান্তিক আড়ি <sup>২ই</sup>য়া গেল। এবং সে তারাপদর মরে গিয়া তাহার শধ্যের বাঁশিটি বাহির করিরা তাহার

উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দ'য়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চার্ যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়ম্তি দেখিয়া আশ্চর্য ইইয়া গেল। কহিল, "চার্, আমার বাশিটা ভাঙছ কেন?" চার্ রক্তনেরে রক্তিমম্থে "বেশ করিছ, খ্ব করিছ" বলিয়া আরও বার দ্ই-চার বিদীণ বাশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছবিসত কপ্ঠে কাদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাশিটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে ভাহার প্রোতন নিরপরাধ বাশিটার এই আক্ষিমক দ্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চার্শশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কোত্হলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কোত্হলের ক্ষেত্র ছিল মতিলালবাব্র লাইরেরিতে ইংরাজি ছবির বইগালি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছ্তেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কম্পনার ম্বারা আপনার মনে অনেকটা প্রণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছ্তেই তৃন্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাব্ বলিলেন, "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে ব্ঝতে পারবে।" তারাপদ তংক্ষণাং বলিল, "শিখব।"

মতিবাব্ খ্ব খ্শি হইয়া গ্রামের এন্ট্রেন্স্ দ্কুলের হেড্মান্টার রামরতন বাব্কে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রথর স্মরণশন্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়। ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নৃতন দৃগমি রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, প্রোতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; বখন সে সম্বার প্রে নির্জন নদীতীরে দ্রতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া ম্খম্ম করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দ্র হইতে ক্রাচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে কাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চার্ও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। প্রে তারাপদ অল্ডঃপ্রে গিয়া অল্পণার দেনহদ্দির সদ্ম্বে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদ্পলক্ষ্যে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলন্দ্র হইয়া বাইত বলিয়া সে মতিবাব্বে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবদত করিয়া লইল। ইহাতে অল্প্রা ব্যাধিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাব্ বালকের অধায়নের উৎসাহে অতাশ্ত সম্ভূষ্ট হইয়া এই ন্তন বাবস্থার অনুষোদন করিলেন।

এমন সমর চার্ও হঠাং জিদ ধরিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। ভাছার পিতামাতা তাঁহাদের থামথেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিবর আন করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য- অংশট্যুকুকে প্রচুর অশ্রাজ্বলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেবে ধৌত করিরা কেলিরাছিল। অবশেষে এই স্নেহদ্বাল নির্পায় অভিভাবকদ্বর বালিকার প্রস্তাব গদ্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চার্যু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একচ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশ্না করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু গিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইরা পড়ে, পড়া মুখন্থ করে না, কিন্তু তব্ কিছুতেই তারাপদর পশ্চাম্বতী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ন্তন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিতে, এমন কি কালাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ প্রাতন বই শেষ করিয়া ন্তন বই কিনিলে তাহাকেও সেই ন্তন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সমর নিজে ঘরে বাসরা লিখিত এবং পড়া মুখন্থ করিত, ইহা সেই ঈর্যাপরায়ণা কন্যাটির সহা হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাজ্যা সকোতৃকে সহ্য করিত, মসহা হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাং একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরূপার ভারাপদ তাহার মসীবিল্পত লেখা খাতা ছিল্ল করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষয়মাখে বসিয়া ছিল: চার, ম্বারের কাছে আসিরা মনে করিল, আঞ্চ মার ধাইবে। কিল্ড তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামান্ত না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরুঘুরু করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারন্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার প্রুপ্তে এক চপেটাঘাত বসাইরা দিতে পারিত। কিন্ত সে তাহা না দিয়া গৃদ্ভীর হইয়া বহিল। বালিকা মহা মুলকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অন্তেশ্ত ক্ষুদ্র হাদুর্যাট ভাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইরা উঠিল। অবশেষে কোনো উপার না দেখিয়া ছিল্ল খাতার এক ট্রকরা লইরা ভারাপদর নিকটে বসিয়া খবে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনও খাতার কালি মাধাব না।" লেখা শেষ কবিষা সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষপের জনা অনেকপ্রকার চাঞ্চলা প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাসা সম্বরণ করিতে পরিল না-- হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লক্ষায় কোধে ক্ষিণত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগন্ধের ট্রকরার সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনশ্ত কাল এবং অনশ্ত জগং হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হাদরের নিদার ণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকৃচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধায়নশালার বাহিরে উকিবংকি মারিরা ফিরিরা চলিরা গিরাছে। সখী চার্শাশীর সহিত তাহার সকল বিবরেই বিশেষ স্দাতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সন্বন্ধে চার্কে সে অতান্ত ভর এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চার্ বে সমরে অন্তঃপ্রে থাকিত, সেই সমরটি বাছিরা সোনামণি সসংকোচে তারাপদর ন্বারের কাছে আসিরা দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিরা সন্দেহে বলিত, "কী সোনা, খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেকদিন যাও নি, মা ডোমাকে একবার বেতে বলেছে। মার

কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চার্ আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশবাস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চার্ কণ্ঠম্বর সপত্মে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘ্রাইয়া বলিত, "আাঁ সোসা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশ্নায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগুহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোর প জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত স্কুন করিত; অবশেষে চার, যথন ঘ্ণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লন্জিত শান্তত পরাজিত হইয়া বাধিতচিতে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্ল তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত "সোনা, আজ সন্ধাবেলায় আমি তোদের বাড়ি ধাব এখন।" চার, সাপ্রামীর মতো ফোস করিয়া উঠিয়া বলিত, "য়াবে বইকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মান্টারমশায়কে বলে দেব না?"

চার্র এই শাসনে ভতি না হইযা তারাপদ দ্ই-একদিন সংধ্যার পর বাম্নঠাকর্নের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চার্ ফাঁকা শাসন না করিয়া আন্তে আন্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মাব মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমসত সংধ্যাবেলা তারাপদকে এইর্প বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারেব সময় ন্বার খ্লিয়া দিল। তাবাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চালয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অন্তুম্ভ ব্যাকৃল বালিকা করজাড়ে সান্নয়ে বারদ্বার বালিতে লাগিল, "তোমার দ্টি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দ্টি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।" তাহাতেও যথন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীয় হইয়া কাদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বাসল।

চার্কতবার একাল্ডমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সন্ব্যবহার করিবে, আর কথনও তাহাকে মৃহ্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিল্কু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিব্পে মেজাজ হইয়া যায়, কিছুতেই আত্মসন্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমান্যি করিতে থাকে, তখনই একটা উৎকট আসল বিশ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাং কা উপলক্ষ্যে কোন্দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসম্মানিশ্ব শানিত।

### यन्त्रे भित्रक्षम

এমন করির। প্রায় দ্বেই বংসর কাটিল। এত স্দীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনও কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশ্নার মধ্যে তাহার মন এক অপ্রে আকর্ষণে বন্ধ হইরাছিল; বোধ করি, বরোব্দিধ-সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের স্থাস্বচ্চন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাস্বাচণ্ডল সোন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদরের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চার্র বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া বায়। মতিবাব্ সম্পান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দ্ই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাব্ তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে বাওয়া নিবেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চার্ ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অলপ্শা মতিবাব্কে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শর্নিয়া মতিবাব্ অত্যান্ত বিক্ষয় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনও হয়। তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমার মেরে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাভার বাব্দের বাড়ি হইতে মেরে দেখিতে আসিল। চার্কে বেশভ্ষা পরাইয়া বাহির করিবার চেন্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের ন্বার রুম্ব করিয়া বসিয়া বহিল— কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাব্ ঘরের বাহির হইতে অনেক অন্নয় করিলেন, ভংগদা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া বায়ডাঙার দ্তবগের নিকট মিধ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাং অত্যন্ত অসুম্ব করিয়াছে, আজু আব দেখানো হইবে না। ভাহারা ভাবিল, মেরের ব্রি কোনো-একটা দেয় আছে, তাই এইরপে চাত্রী অবলম্বন করা হইল।

তথন মতিবাব্ ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শ্নিতে সকল ফিসাবেই ভালো: উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমার মেরেটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাহার মশানত অবাধা মেরেটির দ্বনতপনা তাহাদের স্নেহের চক্ষে বতই মার্জনীয় বোধ চক্ত শ্বশ্রবাড়িতে কেহ সহা করিবে না।

তথন শ্রী-প্রেষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সম্থান করিবার জনা লোক পাঠাইলেন। থবর আসিল যে, বংশ ভালো কিল্তু পরিদ্র। তথন মতিবাব, ভেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। বিহারা আনন্দে উচ্ছবিসত হইয়া সম্মতি দিতে মহেতিমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কঠি।লিয়ার মতিবাব্ এবং অলপ্রণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে বাগিলেন, কিব্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাব্ কথাটা গোপনে থিলেন।

চার্কে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাজামার মতো ভারাপদর পাঠগ্ছে গিয়া পড়িত। কখনও রাগ, কখনও অন্রাগ, কখনও বিরাগের ম্বারা তাহার পাঠচবার নিভ্ত শান্তি অকমাৎ তর্গিগত করিয়া তুলিত। ভাহাতে আজকাল এই নির্লিপত ম্কুস্বভাব ব্যাহ্যগবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষমকালের জন্য বিদ্যুস্পদ্দের নার এক অপ্র চাঞ্জা-সঞ্জার হইত। যে ব্যক্তির লহুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষ

অব্যাহত -ভাবে কালস্রোতের তরঞ্গাচ্ডায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক-একবার অনামনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বংশজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মাতবাবরে লাইর্রোরর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগালির মিশ্রণে যে কম্পনালোক স্কিত হইত তাহা প্রেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চার্র অম্ভূত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর প্রের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুর্ন্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গা্ড় পরিবর্তান, এই আবম্ধ আসম্ভ ভাব তাহার নিজের কাছে এক ন্তন স্বশের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শন্তাদন স্থির করিয়া মতিবাব তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপতের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতাদন শৃহকপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ভোবায় জল বাধিয়া থাকিত: ছোটো ছোটো নৌকা সেই পাষ্কল জলে ডোবানো ছিল এবং শৃষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি -চলাচলের সূত্রভীর চক্রচিক ক্ষোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন পিতগ্র-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শ্ন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলপা বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চঃস্বরে নৃত্যু করিতে লাগিল, অতৃশ্ত আনন্দে বারন্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিখ্যন করিয়া ধবিতে লাগিল, কটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়স্থিনীকে দেখিবার জনা বাহির হইয়া আসিল— শুষ্ক নিজীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুলে প্রাণহিল্পোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল— বাজারের ঘাট সন্ধাাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধর্নানত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগর্মাল সম্বংসর আপনার নিভূত কোণে আপনার ক্ষাদ্র ঘরকল্লা লইয়া একাকিনী দিন্যাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ প্রথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চড়িয়া এই গ্রামকনাকাগ্রলির তত্ত লইতে আসে: তথন জগতের সপ্পে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়। যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সাদার রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তলে।

এই সমরে কুড্লেকাটার নাগবাব্দের এলাকার বিখ্যাত রথযান্তার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যার তারাপদ ঘাটে গিরা দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা বান্তার দল, কোনো নৌকা পণাদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দুত্রেগে মেলা-অভিমুখে চলিরাছে; কলিকাতার কন্সটের দল বিপ্লেশন্দে দুত্তগলের বাজনা জ্বাড়িয়া দিয়াছে, বান্তার দল বেহালার সপ্যে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীংকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগ্র্লা কেবলমান্ত মাদল এবং ক্রতাল লইরা উত্থন্ত উংসাহে বিনা সংগাতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উন্দাপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে প্রিদিগণত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাশ্ড কালো পাল ভূলিয়া দিয়া আকাশের মারখানে উঠিয়া পাড়ল, চাঁদ আচ্ছের হইল—

প্রে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছ্টিয়া চলিল, নদীর জল খল খালে ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবতী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার প্রাভৃত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লধ্ননি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আন্ধ যেন সমস্ত জগতের রথবাতা—চাকা ঘ্রিতেছে, ধনজা উড়িতেছে, প্রিবী কাপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছ্রিটয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গ্রহ্ গ্রহ্ শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদাং আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলিসয়া উঠিল, স্ন্র্ শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদাং আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলিসয়া উঠিল, স্ন্র অন্ধকার হইতে একটা ম্যলধারাব্যী ব্লিটর গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পাশ্বে কঠিলিয়া গ্রাম আপন কুটিরম্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পর্যদন তারাপদর মাতা ও দ্রাতাগণ কঠিালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পর্যদন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কঠিালিয়ায় জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পর্যদন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিণ্ডিং আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিণ্ডিং আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগ্হন্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাড়াইল— কিন্তু পর্যদন তারাপদকে দেখা গেল না। ক্রেহ-প্রেমবর্ণ্যকের ষড়যন্তবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরবার প্রেই সমস্ত গ্রামের হ্লয়খানি চুরি কবিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই রাহমুণবালক আসত্তিবিহান উদাসীন জননী বিশ্বপ্রিধীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্ৰ-কাতিক ১৩০২

# ইচ্ছাপ্রেণ

সন্বলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সন্শীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মান্রবিট হয় না। সেইজনাই সন্বলচন্দ্র কিছন দ্ব'ল ছিলেন এবং সন্শীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াস্ম্প লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজনা বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছ্টিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু স্শালচন্দ্র দৈবাং যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দ্টোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিণ্টু আজ স্কুলে যাইতে স্মালির কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগ্লা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধ্মধাম চালিতেছে। স্মালির ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সমষ বিছানায় গিয়া শ্ইয়া পড়িল। তাহার বাপ সন্বল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কীরে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

স্শীল বলিল, "আমার পেট কামডাচ্ছে, আছ আমি ইন্কুলে যেতে পারব না।"
স্বল তাহার মিথ্যা কথা সমসত ব্ঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোসো,
একে আজ জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর
তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই
পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জনো আজ লজজ্ম কিনে রেখেছিল্ম, সেও আজ খেয়ে
কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে
নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া স্বলচন্দ্র খ্ব তিতাে পাঁচন তৈযার করিয়া আনিতে গেলেন। স্শীল মহা ম্শকিলে পড়িয়া গেল। লঞ্জন্স সে বেমন ভালােবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সব'নাশ বােধ হইত। ও দিকে আবার বােসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্ফট্ করিতেছে, তাহাও ব্ঝি বন্ধ হইল।

সন্বলবাব্ যথন থবে বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে চ্কিলেন স্শীল বিছানা হইতে ধড্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বালিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন থেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বালিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্শীল বিছানায় পড়িয়া কাদিতে কাদিতে সমস্তাদন ধরিয়া কেবল মনে কারতে লাগিল যে, আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।

তাহার বাপ সূবলবাব্ বাহিরে একলা বাসিরা বাসিরা ভাবিতে লাগিলেন বে, আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশ্নো কিছ্ হল না। আহা, আবার বদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই তা হলে আর কিছুতেই সময় নন্ট না করে কেবল পড়াশ্নো করে নিই।

ইচ্ছাঠাকর্ন সেই সময় খরের বাহির দিয়া বাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া তাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছ্দিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিষাই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা প্র' হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বরুস পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শ্রনিয়া দুইজনে ভারি খ্রিশ হইরা উঠিলেন।

বৃষ্ধ স্বলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটার ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কাঁ হইল, হঠাং খ্ব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খ্ব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগ্লি উঠিয়াছে: ম্খের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথার গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে বে ধ্তি এবং জামা পরিয়া শ্ইষাছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে বে, গাতের দ্ই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যাত ব্লিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা ব্ল প্রাতিন নাবিয়াছে, ধ্তির কোঁচাটা এতই ল্টাইতেছে বে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের স্শীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাস্থা করিয়া বেড়ান, কিন্তু আচ্চ ভাহার ঘ্যা আর ভাঙে না; বখন ভাহার বাপ স্বলচন্দ্রের চোটামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গ্লো গায়ে এমনি আঁটিয়া গাছে যে, ছি'ড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জাে হইয়াছে শরীয়টা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে: কাঁচা-পাকা গোঁকে-দাড়িতে অর্থেকটা ম্খ দেখাই বায় না; মাধায় একমাধা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে, সামনে চুল নাই— পরিষ্কার টাক তকা তকা করিতেছে।

আজ সকালে স্শীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িরা উঠিতেই চার না। অনেকবার তুড়ি দিরা উক্তঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাল-ওপাল করিল; লেবকালে বাপ স্বলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দ্ইজনের মনের ইচ্ছা প্রণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিরাছি, স্নালচন্দ্র মনে করিত যে, সে বদি তাহার বাবা স্বলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে ষেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে কাঁপ দিরা, কাঁচা আম খাইরা, পাখির বাচ্ছা পাড়িরা, দেশময় ঘ্রিরা বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিরা যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিরা তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপ্রেক্রটা দেখিরা তাহার ননে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপ্রিন দিয়া জন্ম আসিবে। চুপচাপ করিরা দাওয়ার একটা মাদরে পাতিরা বসিরা বসিরা ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাখ্লোগ্লো একেবারেই ছাড়িরা দেওয়াটা ভালো হয় না. একবার চেন্টা করিয়াই দেখা বাক। এই ভাবিরা, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জনা অনেকরকম চেন্টা করিল। কাল বে গাছটাতে কঠিবিড়ালির মতো তর্ তর্ করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গোল এবং বড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গোল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বড়াকে ছেলেমান্যের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গোল। সুশীলচন্দ্র লন্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মানুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লক্ষ্ণাস কিনে আন্।"

লজজন্মের প্রতি স্শীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজজন্স সাজানো দেখিত; দ্-চার পয়সা বাহা পাইত, তাহাতেই লজজন্ম কিনিয়া খাইত; মনে করিত, বখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজজন্ম কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজজন্ম কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দশ্তহীন মূখের মধ্যে পর্বেরয়া চুবিতে লাগিল; কিন্তু ব্ডার মূখে ছেলেমান্ষের লজজন্ম কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগলো আমার ছেলেমান্ষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজজন্ম খাইলে উহার আবার অস্থ করিবে।

কাল পর্যন্ত ষে-সকল ছেলে স্নীলচন্দ্রের সংগ্য কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা স্নীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো স্নীলকে দেখিয়া দ্বে ছ্টিয়া গেল।

স্শীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে-বন্ধ্দের সংগ্যে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুড় ডুড় শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে: কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই ব্ঝি ছেড়াগ্রলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সর্বলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়াষ মাদ্রে পাতিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দৃষ্টামি করিয়া সময় নদ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তাদন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া মর্খস্থ করি। এমন কি, সন্ধার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জরালিয়া রাহি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবরস ফিরিরা পাইরা স্বলচন্দ্র কিছ্তেই স্কুলম্বে হইতে চাহেন না। স্শীল বিরক্ত হইরা আসিরা বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" স্বল মাধা চুলকাইরা ম্থ নিচু করিরা আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" স্বশীল রাগ করিরা বলিত, "পারবে না বইকি! ইস্কুলে যাবার সমর আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সন্শীল এতরকম উপারে স্কুল পলাইত এবং সে এত অলপদিনের কথা বে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সন্শীল জাের করিয়া ক্ষ্ম বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছন্টির পরে সন্বল বাড়ি আসিয়া খ্ব একচােট ছন্টাছন্টি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জনা অস্থির হইয়া পাড়িতেন; কিস্তু ঠিক সেই সমর্রটিতে বৃত্থ সন্শীলচন্দ্র চােখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামারল লইয়া স্বুর করিয়া করিয়া পড়িত, সন্বলের ছন্টাছন্টি-গোলমালে তাহার পড়ার

ব্যাঘাত হইত। তাই সে জাের করিয়া স্বলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক ক্ষিতে দিত। আঁকগুলাে এমনি বড়াে বড়াে বাছিয়া দিত বে, তাহার একটা ক্ষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া বাইত। সম্মাবেলায় বড়াে স্শালর ঘরে অনেক বড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় স্বলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জনা স্শাল একজন মান্টার রাখিয়া দিল; মান্টার রাত্তি দশটা পর্যন্ত ভাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে স্শালের বড়ো কড়াকড় ছিল। কারণ তাহার বাপ স্বল বখন ব্ন্থ ছিলেন, তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একট্ বেশি খাইলেই অন্বল হইত— স্শালের সে কথাটা বেশ মনে আছে; সেইজনা সে তাহার বাপকে কিছ্তেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাং অম্পবয়স হইয়া আজকাল তাহার এমনি ক্ষ্যা হইয়াছে বে, ন্ডি হজম করিয়া ফোলতে পারিতেন। স্শাল তাহাকে বতই অম্প খাইতে দিত, পেটের জন্মলায় তিনি ততই অম্পির হইয়া বেড়েইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শ্কাইয়া তাহার সর্বাধ্পের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। স্শাল ভাবিল, শঙ্ব ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔবধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার প্রকালের অভ্যাসমত বাহা করে তাহাই তাহার সহা হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও বাতাগানের খবর পাইলেই. বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সদি হইয়া, কাশি হইয়া, গারে মাধায় বাধা হইয়া, তিন হস্তা শব্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে প্রকুরে ন্দান করিরা আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পারের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল: ভাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। ভাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সূবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। প্রেকার অভ্যাসমত, ভূলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গলো টন্টন ঝন ঝন করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আদত পান প্রেরয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধা। ভূলিয়া চির্নি র্শ লইয়া भाषा औठड़ारेट शिहा पर्य शाह मकन भाषाट्ये होक। अव-अक्निन इठार छीनहा ষাইত যে, সে তাহার বংপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভূলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুন্টামি করিয়া পাড়ার বৃড়ি আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাং ঠন্ করিয়া ঢিল ছ:ডিয়া মারিত—ব্ডামান্যের এই ছেলেমান্যি দুন্টামি দেখিয়া, লোকেয়া তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড় ইয়া যাইত, সে'ও লক্ষায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

স্বলচন্দ্র এক-একদিন দৈবাং ভূলিয়া ষাইত যে. সে আজকাল ছেলেমান্য হইয়াছে। আপনাকে প্রের মতো ব্ড়া মনে করিয়া, ষেখানে ব্ড়ামান্যেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং ব্ড়ার মতো কথা বলিত; শ্নিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা. খেলা কর্ গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাং ভূলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শ্নিয়া মাস্টার তাহাকে বেণ্ডের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খ্ব ঠাটা করিতে শিধিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার প্রের জভ্যাসমত তাহার ছেলে

সন্শীলকে গিয়া মারিত। সন্শীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশনুনো করে তোমার এই বৃশ্বি হচ্ছে? একরতি ছেলে হয়ে বৃড়োমান্ষের গায়ে হাত তোল।" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছ্টিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরুভ্ত করে।

তখন স্বল একাশ্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল বে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে স্মালের মতো ব্ড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলৈ বাচিয়া ৰাই।"

স্শীলও প্রতিদিন জ্বোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের স্থে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা বেরকম দৃষ্টামি আরুল্ড করিয়াছেন, উ'হাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাকর্ন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শথ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাকর্ন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

रेष्हाठाकत्र न विलालन, "आष्हा, काल मकारल डेठिया ठारारे रहेरव।"

পর্যদন সকালে সূবল প্রের মতো বৃ্ডা হইয়া এবং স্শীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপন হইতে জাগিয়াছি। স্বল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখম্প করবে না?"

স্শীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

আশ্বিন ১৩০২

### **प**्त्राणा

দাজিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেখে বৃন্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জ্বন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বৃট এবং আপাদমণ্ডক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছ। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃত্তি পাড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুম্বটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বত-স্থে সমণ্ড বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘবিয়া ঘবিয়া ম্ছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশ্না ক্যাল্কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম— অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্বপ্রারী বিচিতা ধরণী-মাতাকে প্নরায় পাঁচ ইন্দির ম্বারা পাঁচ রক্মে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদ্রে রমণীকণ্ঠের সকর্ণ রোদনগ্র্পনধর্নি শর্নিতে পাইলাম। রোগণোকসংকুল সংসারে রোদনধর্নিটা কিছ্ই বিচিত্র নৃত্যে অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিল্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুশত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুছে বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিকবসনাব্তা নারী, তাহার মদতকে দ্বর্ণকিশিশ জ্ঞান্তার চ্ড়া-আকারে আবন্ধ, পথপ্রাদেত শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ম্দ্দ্বরে জন্দন করিতেছে। তাহা সদ্দেশকের বিলাপ নহে, বহুদিনস্থিত নিঃশব্দ প্রাদিত ও অবসাদ আজ মেঘাশ্বকার নিজনিতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্রিসত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গলেপর মতো আরুভ হইল; পর্বতিশ্রেগ সম্যাসিনী বসিয়া কাদিতেছে ইহা যে কখনও চমচিকে দেখিব এমন আশা কাম্মনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষার জিজাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইরাছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধা হইতে সঞ্চলদীশ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভর করিয়ো না। আমি ভদুলোক।"

শর্নিরা সে হাসিরা খাস হিন্দ্ স্থানীতে বলিরা উঠিল, "বহুদিন হইতে ভরডরের মাখা খাইরা বসিরা আছি, লক্জাশরমও নাই। বাব্দির, একসমর আমি বে জেনানার ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অন্মতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একট্ রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি। কিস্তু এই হতভাগিনী বিনা শ্বিধার আমাকে বাব্দিজ সন্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যুতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌত্হল জয়লাভ করিল। আমি কৈছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্ষপ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পত্রে।"

বল্লাওন কোন্ মল্লেক্কে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কাঁ দ্বংথে সম্যাসিনীবেশে দাজিলিঙে ক্যাল্কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিশ্দ্বিস্কা জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম রসভাগ করিব না, গলপটি দিবা জমিয়া আসিতেছে।

তংক্ষণাৎ স্থাস্ভীর মুখে স্থাম্বি সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগর্নি যান্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কিন্মনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সম্ভূষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিক্ট হইতে সেই সিন্ত শৈবালাচ্ছয় কঠিনবন্ধর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাণ্ড হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর প্তাঁ ন্রউয়াঁসা বা মেহেরউয়াঁসা বা ন্র-উল্ম্ল্ক্ আমাকে দান্ধিলিঙে ক্যাল্কণ্টা রোডের ধারে তাঁহার অনাতিদ্রবতী অনতি-উচ্চ পিৎকল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন স্মহং সম্ভাবনা আমার স্বাশেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দ্ইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা
সদ্যসন্পূর্ণ কবােষ্ণ কাব্যকথার মতাে শ্নিতে হয়, পঠকের হ্লয়ের মধ্যে দ্রাগত
নিজনি গিরিকন্দরের নিঝারপ্রপাতধনিন এবং কালিদাস-রচিত মেঘদ্ত-কুমারসন্ভবের
বিচিত্র সংগীতমমার জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথািপ এ কথা সকলকেই স্বীকার
করিতে হইবে যে, ব্রুট এবং ম্যাকিন্টশ পরিয়া কাাল্কাটা রোডের ধারে কর্লমাসনে
এক দীনবেশিনী হিল্ফুখানী রমণীর সহিত একত উপবেশন-পূর্বাক সম্পূর্ণ
আত্মগোরব অক্ষুশ্পভাবে অন্ভব করিতে পারে এমন নবাক্স আতি অলপই আছে।
কিন্তু সেদিন ঘনঘাের বাজেপ দশ দিক আব্ত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষ্লভায়া
রাখিবার কানাে বিষয় কাথাও ছিল না, কেবল অন্তত মেঘরাজাের মধ্যে বদ্রাওনের
নবাব গোলামকাদের খাঁর প্রুটী এবং আমি— এক নবাবিকাশিত বাঙালি সাহেবদ্বইজনে দ্বইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দ্বইখন্ড প্রলয়াবশেষের নাায় অর্বাশন্ট
ছিলাম, এই বিসদৃশ সন্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদ্ভের গোচর
ছিল, কাহারও দ্শিতগােচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে এ-সমস্ত করার তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরমর কঠিন হিমালরকে কে সামান্য বাস্পের মেঘে অস্তরল করিয়াছে।"

আমি কোনোর প দার্শনিক তর্ক না তুলিরা সমস্ত স্বীকার করিরা লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদুন্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কটিমার ।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিম্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে ষেট্রকু হিন্দি অভ্যন্ত হইরাছে তাহাতে ক্যাল্কাটা রোভের ধারে বিসিয়া বদ্যওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপ্রীর সহিত অদৃশ্টবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদ সম্বন্ধে স্কৃপন্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্ষ কাহিনী অদ্যই পরিসমাশ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েস করেন তো বলি।"

আমি শশবাস্ত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমারেস কিসের। বাদ অনুগ্রহ করেন তো শ্নিয়া প্রবণ সাথাক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানী ভাষর বিলয়ছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরজনাত স্বর্গশীর্ষ ক্লিপ্রশাসনল শসাক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধ্র বার্ছ হিল্লোলিত হইয়া ষাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্বতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খন্ড খন্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষার সের্প স্কম্পূর্ণ অবিচ্ছিল সহজ শিশ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না: বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সমর এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিলির সম্বাট্বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিরা আমার উপযুক্ত পাতের সম্বান পাওরা দুঃসাধ্য হইরাছিল। লক্ষোরের নবাবের সহিত আমার সম্বশ্যের প্রস্তাব আসিরাছিল, পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমনসময় দাঁতে টোটা কাটা লইরা সিপাহিলোকের সহিত সরকারবাচানুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোরায় হিস্কুস্থান অধ্যকার হইয়া গেল।"

শ্রীকতে, বিশেষ সম্প্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনও শুনি নাই, শ্রনিরা পদট ব্রিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা— এ বে দিনের ভাষা সে দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে-টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আজিজাতার বিলোপে সমস্তই ফোরুস খর্ব নিরলংকার হইরা গেছে। নবাবজাদীর ভাষামার শ্রনিরা সেই ইংরাজরচিত মাধ্নিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকৃষ্কটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্রমকর সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপ্রী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল— শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অপ্রভেদী সৌধপ্রেলী, পথে লাবপ্রে অশ্বপ্রেট মছলন্দের সাজ, হস্তীপ্রেট শোকালরখিচত হাওদা, প্রবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উক্ষীর, খালের রেশমের মস্লিনের প্রচ্রপ্রসর জামা পারজামা, কোমরবন্ধে বক্ব তরবারি, জরীর জ্বার অন্তারে বাছাগে বি শীর্ষ— স্ক্রীর অবসর, স্লেম্ব পরিজ্ঞান, স্প্রচুর শিন্টাচার্য়।

নবাবপুরেটী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহমুগ। তাহার নাম ছিল কেশ্বলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকঔের সমস্ত সংগীত ষেন একেবারে এক মৃহতে উপড়ে করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়। নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দ্ ছিল। আমি প্রতাহ প্রত্যুবে উঠিয়া অন্তঃপ্রের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যম্নার জলে নিমান হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জ্যোড়করে উধর্মন্থে নবোদিত স্যোর উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিঙ্বস্পে ঘাটে বিসয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার স্কুপ্ত ভৈরোরাগে ভজনগান করিতে করিতে গ্রে ফিরিয়া আসিত।

আমি ম্সলমানবালিকা ছিলাম কিল্তু কখনও স্বধ্যের কথা শ্নি নাই এবং স্বধ্যসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না: তখনকার নিনে বিলাসে মদাপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের প্রেষের মধ্যে ধর্মবিশ্বন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অল্ডঃপ্রের প্রমোদ ভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বােধকরি প্রভাবিক ধমপিপাসা দিয়াছিলেন। অথবা আর-কোনো নিগ্ড়ে কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না। কিণ্ডু প্রতাহ প্রশানত প্রভাবে নবােশেষিত অর্ণালােকে নিস্তর্গা নীল যম্নার নির্দান শ্বেত সােপানতটে কেশরলালের প্রভাবনাদ্শাে আমার সদাস্পেতািখিত অন্তঃকরণ একটি অবাক্ত ভিত্তি-মাধ্যে পরিংলত্ত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শৃন্ধাচারে রাহারণ কেশরলালের গোরবর্ণ প্রাণসার স্কৃষর তন্ব দেহখানি ধ্মলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত রাহারণের প্রামাহান্ত্র অপ্র' শ্রুমাভরে এই ম্সলমানদ্হিতার মৃতৃ হুদরকে বিনয় করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দ্ বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইযা প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধ্লি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। জিয়াকর্মা পার্বাণ উপলক্ষ্যে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে রাহ্মণ্ডোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহাষ্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিব না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত 'কেশরলালঠাকুর কাহারও অ্যাগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইর্পে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোর্প ভর্ত্তিচিক্র দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষান্থ ক্ষাধাত্র হইয়া থাকিত।

আমাদের প্র'প্রে,ষের কেহ-একজন একটি বাহা গকন্যাকে বলপ্র'ক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অনতঃপ্রের প্রান্তে বিসায় তাঁহারই প্রারক্তপ্রাহ আপন শিরার মধ্যে অন্তব করিতাম, এবং সেই রক্তস্তে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বর্ধ কম্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে ভূম্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দ্র দাসীর নিকট হিন্দ্রধ্যের সমসত আচার বাবহার, দেবদেবীর সমসত আশ্চর্ষ কাহিনী, রামারণ-মহাভারতের সমসত অপূর্ব ইতিহাস তল্ল তল্প করিয়া শ্রনিতাম, শ্রনিয়া সেই অন্তঃপ্রের প্রান্তে বসিয়া হিন্দ্রজগতের এক অপর্প দৃশা আমার মনের সম্মুখে উল্লাটিত হইত। ম্তিপ্রতিম্তিত্ শৃংশ্বন্টাধনি, স্বশ্চিডাশ্চিত

দেবালয়, ধ্পধ্নার ধ্ম, অগ্রেচ্দনমিপ্রিত প্রথাদার স্গত্ধ, বোগীসম্যাসীর অলোকিক ক্ষমতা, রাহাপের অমান্যিক মাহাত্মা, মান্য-ছন্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্রলীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি প্রোতন, অতি বিস্তীর্ণ, এতি স্দ্রে অপ্রাকৃত মায়ালোক স্কুন করিত, আমার চিত্ত যেন নাঁড্হারা ক্ষ্রে পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকান্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দ্রসংসার আমার বালিকাহ্দয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় র্পকথার বাজ্য ছিল।

এমনসময় কোম্পানিবাহাদ্রের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্যাওনের ক্ষুদ্র কেলাটির মধ্যেও বিশ্লবের তর্পা জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দ্র করিরা দিয়া আর-একবার হিন্দ্পথানে হিন্দ্ম্সলমানে রাজপদ লইয়া দাত্তজীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো-একটি বিশেষ কুট্নুব-সম্ভাধণে অভিহিত করিয়া বালিলেন, 'উহারা অসাধা সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিরা উঠিবে না। আমি মনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাট্নুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানি-বাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যথন হিন্দ্রপানের সমসত হিন্দ্রম্সলমানের রক্ত উত্ত॰ত হইরা উঠিয়াছে, তথন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতার আমাদের সকলের মনেই ধিকার ওপস্থিত হইল। আমার বৈগম মাতৃগদ পর্যাশত চঞ্চল হইরা উঠিলেন।

এমন সময়ে ফৌজ লইয়া সশস্য কেশরলাল আসিরা আমার পিতাকে বলিলেন, নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে বতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেলার আধিপতভোৱ আমি গ্রহণ করিব।

পিতা বলিলেন, 'সে-সমুস্ত হাশ্যামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে থামি রহিব।'

क्रमतमाम कीरामन, 'धनाकाय इटेरा किन्च, अर्थ वारित कीराउ इटेरव।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না: কহিলেন, স্বখন বেমন আবশাক হইবে আমি দিব। আমার সীমণত হইতে পদাপানিল পর্যণত অপাপ্রতাপোর যতকিছু ভূষণ ছিল সমণত কাপড়ে বাধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অপাপ্রতাপা প্রক্রে বিমেপিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দকের চোভ এবং প্রাতন তলোয়ারগালি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তৃত হইলেন, এমনসমর হঠাৎ একদিন অপরাহে জিলার কমিশনার-সাহেব লালকৃতি গোবা লইয়া আকাশে ধ্লা উড়াইয়া আমাদের কেলার মধ্যে আসিয়া প্রায়ে করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ-সংবাদ দিয়াছিলেন। বদ্রাওনের ফৌক্লের উপর কেলরলালের এমন একটি অলোক্লিক আধিপত্য ছিল বে. াঁহার কথায় তাহারা ভাঙা বন্দকে ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে

### প্রস্তৃত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দৃঃধে লক্ষার ঘ্ণায় ব্ক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তব্ চোধ দিয়া এক ফোটা জল বাহির হইল না। আমার ভীর্ প্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছন্মবেশে অন্তঃপ্র হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধ্লা এবং বার্দের ধোঁয়া, সৈনিকের চিংকার এবং বন্দক্রের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছম করিয়াছে। বমন্নার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সুর্য অস্ত গিয়াছে, সম্ধ্যাকাশে শ্রুপক্ষের পরিপ্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দ্শ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে কর্ণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বংনাবিন্টের মতো আমি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছিলাম, খ্রিজতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত লক্ষা ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খ্যজিতে খ্যজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রপক্ষেত্রের অদ্বরে যম্নার তীরে আয়ুকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্ততা দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। ব্বিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভূ ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভূকে, রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বৃত্তিকত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লাণিঠত হইয়া পড়িয়া আমার আজানাবিলাদিত কেশজাল উন্মান্ত করিয়া দিয়া বারন্বার তাঁহার পদধ্লি মাছিয়া লইলাম, আমার উত্তব্য লাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপন্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চূন্বন করিবামাত বহুদিবসের নির্মধ অগ্রাশি উন্বেল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফ্র্ট আর্তস্বর শ্নিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম। শ্রনিলাম, নিমীলিত নেত্রে শুব্দে কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল'।

আমি তংক্ষণাং আমার গাত্রবন্দ্র যম্নার জলে ভিক্তাইয়া ছ্বিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমন্ত্রীলিত ওণ্টাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষ্ব নন্দ্র করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদার্ণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিত্ত বসনপ্রাশত ছিণ্ডিয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যম্নার জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিণ্ডন করার পর অলেপ অলেপ চেতনার সণ্ডার হইল। আমি জিল্ডাসা করিলাম, 'আর জল দিব ' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধানা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসল্ল মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচর সংগ্যে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সৃখ্ হইতে আমাকে কেহ বণ্ডিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন. 'বেইমানের কন্যা, বিধমী'! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নন্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি

ম্ছিতিপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি বোড়শী, প্রথম দিন অস্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিরাছি, তখনও বহিরাকাশের লুখ তশ্ত স্থাকর আমার স্কুমার কপোলের রাল্কম লাবণ্যবিতা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামার সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাণ্ড হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহম্বধ চিন্রাপিতের ন্যার বসিরা ছিলাম। গল্প শ্নিতেছিলাম কি ভাষা শ্নিতেছিলাম কি সংগীত শ্নিতেছিলাম জানি না, আমার ম্বে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাং বলিয়া উঠিলাম, "জানোরার।"

নবাবজ্ঞাদী কহিলেন, "কে জ্ঞানোয়ার! জ্ঞানোয়ার কি মৃত্যুবল্যপার সময় মৃথের নিকট সমাহত জ্ঞাবিন্দ্ পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজ্ঞাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা! দেবতা কি ভঙ্কের একাগ্রচিন্তের সেবা প্রভাষান করিতে পারে!"

আমি বলিলাম, "তাও বটে।"

বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাধার উপর চুরমার হইরা ভাঙিরা পড়িরা গেল। মৃহতের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিরা সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠার নির্বিকার পবিত রাহারণের পদতলে ন্র হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে রাহারণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অল, ধনীর দান, ব্বতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছ্ই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতক্ষ, তুমি একাকী, তুমি নির্লিশ্ত, তুমি স্কৃত্ব, তোমার নিকট আত্মসমপ্রণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদ্হিতাকে ভূল্বিত্যস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বিলিতে পারি না, কিবতু তাহার মুখে বিস্মর অথবা কোনো ভাবাবতর প্রকাশ পাইল না। শাবতভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল: তাহার পর ধারে ধারে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হসত প্রসারপ করিলাম, সে তাহা নারবে প্রত্যাখ্যান করিল এবং বহু কন্টে বমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানোকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নোকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খ্লিয়া দিল, নোকা দেখিতে পথিতে মধাস্তোতে গিয়া রমশ অদৃশা হইয়া গেল— আমার ইছা হইতে লাগিল, সমস্ত হ্লয়ভার, সমস্ত বোবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভাতভার লইয়া সেই অদৃশা নোকার এতিমুখে জ্যেড্কর করিয়া সেই নিস্তব্য নিশীখে সেই চন্দ্রালাকপ্রকিত নিস্তর্গা বানুনার মধ্যে অকালবৃত্তচাত প্রশ্বমঞ্জরীর নায়ে এই বার্থ জাকন বিস্কান করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যম্নাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিক্ষণ জলরালি, দ্রে আম্রবনের উধের আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্রণ কেলার ১ড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দাভার ঐকভানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রাচন্দ্রভারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল

বীচিভগাবিহীন প্রশাদত যম্নাবক্ষোবাহিত একখানি অদ্শ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যস্কুদর শাদতশীতল অন্দত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিগানপাশ হইতে বিচ্ছিষ্ম করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বস্নাভিহতার ন্যায় যম্নার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মর্বাল্কা কোথাও-বা বন্ধ্র বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগ্রস্মদ্র্গম বন্ধণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বন্ধা চপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদ্হিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ে। জটিল। সে কেমন করিয়া বিশেলষ করিয়া পরিজ্ঞার কবিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া বাতা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খইজিয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরুল্ড করিব, কোথায় শেষ করিব. কোন্টা ত্যাগ করিব, কোন্টা রাখিব, সমদত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন দপণ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসুল্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ব্ঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই।
নবাব-অন্তঃপ্রের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দ্র্গম বলিয়া মনে হইতে
পারে, কিন্তু তাহা কান্পনিক; একবার বাহিব হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ
থাকেই। সে পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ: সে পথে মান্য চিরকাল চলিয়া
আসিয়াছে— তাহা বন্ধ্র বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা স্থেদ্রংখ বাধাবিঘার জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদ্হিতার স্দীঘ্ শ্রমণব্তান্ত স্থশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথার, দ্বংধকট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তব্ জীবন অসহা হয় নাই। আতসবাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ প্রিড়তেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দ্বংধের, সেই চরম স্থের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধ্লির উপর জড়পদার্থের নায় পড়িয়া গিয়াছি— আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাণত।"

এই বলিয়া নবাবপত্তী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, "বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর-একট্ব খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপরে বা হাসিলেন। ব্রিকাম, আমার ভাঙা হিদ্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিদ্দিতে বাং চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লক্ষা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অকপই জানি সেইটেই আমাদের উভরের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্র।

তিনি প্নেরার আরম্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু

কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাং লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিরাটোপির দলে মিশিরা সেই বিশ্লবাচ্ছল আকাশতলে অকস্মাং কখনও প্রের্ব, কখনও পাঁচমে, কখনও ঈশানে, কখনও নৈখতে, বন্ধ্রপাতের মতো মৃহ্তের মধ্যে ভাঙিরা পড়িরা, মৃহ্তের মধ্যে অদুশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসন্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভারভিরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মম্বান্তিক উপ্বগের সহিত যুম্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে বিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তথন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রম্ভানিতে ভারতবর্ষের দ্রদ্রান্তর হইতে যে-সকল বীরম্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অধ্যকারে পড়িয়া গেল।

তথন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গ্রের আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে নাবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীথে তীথে, মঠে মান্দরে শ্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দ্ই-একজন যহারা ভাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুখে নয় রাজদশ্ডে মাতা লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাঝা কহিল, 'কখনও নহে, কেশরলালের মাতা নাই। সেই রাহমুণ, সেই দ্বসহ জনুলদন্দিন কখনও নির্বাণ পায় নাই, আমার আঝাহ্যিত গ্রহণ করিবার জনা সে এখনও কোনো দ্র্গমি নির্জন যজ্ঞবেদীতে উধ্যাশিখা হইয়া জনুলিতেছে।'

হিন্দ্রান্দের আছে, জ্ঞানের ম্বারা তপস্যার ম্বারা শ্র রাহ্মণ হইয়ছে, ম্সলমান রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোনো উল্লেখ নাই, তাহার একমার কারণ, তখন ম্সলমান ছিল না। আমি জ্ঞানিতাম, কেশরলালের সহিত অমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তংপারে আমাকে রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে কিল বংসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অভ্রের বাহিরে আচারে বাবহারে কায়মনোবাক্যে রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই রাহ্মণ পিতামহার রক্ত নিম্কল্যতেক্তে আমার সর্বান্ধ্যে প্রবাহাত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারন্দেতর প্রথম রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ রাহ্মণ, আমার বিভ্বনের এক রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরাপ দাঁশিত লাভ করিলাম।

বৃশ্ববিশ্ববের মধ্যে কেশরলালের বীরন্থের কথা আমি অনেক শ্নিরাছি, কিশ্তু সে কথা আমার হ্দরে ম্দ্রিত হয় নাই। আমি সেই-যে দেখিরাছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎদ্যানিশীথে নিদত্রশ্ব যম্নার মধ্যস্তোতে একখানি ক্ষু নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিরা চলিরাছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঞ্চিত হইরা আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, রাহমুগ নিজন স্তোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনিদেশি রহস্যাভিম্থে ধাবিত হইতেছে— তাহার কোনো সন্গা নাই, কোনো সেবক নাই, কাচাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নিমাল আছানিমন্দ প্রেষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রভারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষ্ম করিতেছে।

এমনসময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিরা নেপালে আশ্রয় লইরাছে। আমি নেপালে গোলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিরা সংবাদ পাইলাম. অনতিদরে।

কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেছ জানে না।
তাহার পর পাহাড়ে পাহাড়ে শ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভূটিয়ালেপ্চাগণ ন্লেছ, ইহাদের আহার-ব্যবহারে আচার বিচার নাই, ইহাদের দেবতা, ইহাদের
প্জোর্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র; বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশ্বন্ধ শ্রিচতা লাভ
করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেন্টায়
আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি
জানিতাম. আমার তরী তীরে আসিয়া পেণিছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ ষধন নেবে তথন একটি ফ্রংকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর স্ফুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটারিশ বংসর পরে এই দান্ধিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালেব দেখা পাইয়াছি।"

বস্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎস্কোর সহিত জিল্জাসা করিলাম, "কী দেখিলেন।"

নবাবপত্ত্বী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভূচিযাপল্লীতে ভূচিয়া দ্বী এবং তাহার গর্ভজাত পোত্রপোত্রী লইয়; দ্লানবদ্রে মলিন অঞ্চানে ভূটা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গলপ শেষ হইল; আমি ভাবিলাম, একটা সাণ্ডনার কথা বলা আবশাক। কহিলাম, "আটারশ বংসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজ্ঞাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা বৃঝি না। কিল্টু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে রহাণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই বিদি না হইবে তবে যোলো বংসর বয়সে প্রথম পিতৃগ্র হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত প্রিণ্ড ভিত্তবেগক্ষিণত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে রাহাাণের দক্ষিণ হলত হইতে যে দ্বংসহ অপমান প্রাণ্ড হইয়াছিলাম, কেন তাহা গ্রহ্গেতর দক্ষিণ হলত হইতে যে দ্বংসহ অপমান প্রাণ্ড হইয়াছিলাম, কেন তাহা গ্রহ্গেতর দক্ষিণ নাায় নিঃশব্দে অবনত মহতকে ম্বান্তিত ভিত্তরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় রাহাণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই विनया त्रमणी উठिया मौड़ाहेबा किहल, "नमन्कात वाव कि!"

ম,হ,ত'পরেই বেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাব্সাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে বেন জীণভিত্তি ধ্লিশারী ভগ্ন বহারণার নিকট শেষ বিদার গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বালতেই সে সেই হিমাদিশিখরের ধ্সর কুজ্বটিকা-রাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি কণকাল চক্ষ্ ম্প্তিত করিরা সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিন্তিত দেখিতে লাগিলাম। মছলদের আসনে বম্নাতীরের গবাকে স্থাসীনা বোড়শী নবাববালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্থিনীর ভারগদগদ একাগ্র ম্তি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যাল্কাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছর ভন্নহ্দয়ভারকাতর নৈরাশাম্তিও দেখিলাম—একটি স্কুমার রমণীদেহে রাহমণম্সলমানের রন্তরপোর বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধর্নি স্ক্রের
স্সম্পূর্ণ উদ্ভোষার বিগলিত হইরা আমার মস্তিদ্কের মধ্যে স্পান্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষ্ম খ্লিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া দ্নিশ্ব রৌদ্রে নিমলি আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপ্তে ইংরাজ প্রেম্বগণ বার্নসেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দ্ই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজ্ঞাড়িত ম্থম-ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বিষিত হইতেছে।

দ্রত উঠিয়া পড়িলাম, এই স্বালোকিত অনাব্ত জগংদ্দোর মধ্যে সেই মেঘাজ্ব কাহিনীকৈ আর সতা বলিরা মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুরাশার সহিত আমার সিগারেটের ধ্ম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিরা একটি কম্পনাখন্ড রচনা করিরাছিলাম— সেই ম্সলমানবাহানণী, সেই বিপ্রবীর, সেই বম্নাতীরের কেল্লা কিছ্ই হয়তো সতা নহে।

বৈশাখ ১০০৫

# প্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধ্র অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতরর্পে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্ভদ্ভির সময় এতটা দ্রদ্দিট প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন, সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিপ্টোকেই অধিক ব্রিতেন এবং প্রোর্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞলোকও ঠকে। যৌবনপ্রাণ্ড হইয়াও যথন বিনোদিনী তাহাব সর্বপ্রধান কর্ত্ব্যটি পালন করিল না তখন প্রেমান নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাহার বিপ্লে ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর প্রে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকাব বিমুখ হইলেন। প্রেই বলিয়াছি বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষাংটাকেই তিনি সত্য বলিষা জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাং এতটা প্রাক্ততা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুম্লা বর্তমান, তাহার নর্ববিকশিত যৌবন, বিনা প্রেমে বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায় এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পাবলোকিক পিশ্ডের ক্ষ্মাটা সে ইহলোকিক চিত্তক্ষ্মাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিষাছিল, মন্ব পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যাথেব আধ্যান্থিক ব্যাখ্যায় তাহাব বৃভূক্ষিত হ্লেমেব তিলমাই ভূণিত হইল না।

যে যাহাই বল্ক এই বযস্টাতে ভালোবাসা দেওয় এবং ভালোবা<mark>সা পাওয়াই</mark> রমণীর সকল সূথে এবং সকল কর্তারোর চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে **হয়**।

কিন্তু বিনোদাব ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বনলে স্বামীর, পিস্শাশন্ত্রীর এবং অন্যান্য গ্রন্থ গ্রেন্তর লোকের সমন্ত আকাশ হইতে তক্তন-গর্জানের শিলাব্রিই ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফ্লের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুম্ধছরে রাখিলে তাহার যের্প অবস্থা হয়, বিনোদার বিশ্বত যৌবনেরও সেইরাপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এই-সকল চাপাচুপি ও বকার্বাকর মধ্যে থাকিতে না পর্নির্যা যখন সে কুস্মের বাড়ি তাস থেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালে। লগিগত। সেখানে প্ংনরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাটুা গঙ্গের কোনো বাধাছিল না।

কুস্ম যেদিন তাস থেলিবার সাথী না পাইত সেদিন তাহার তর্ণ দেবর নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে এ-সব গ্রেতর কথা অলপবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দেরও আপত্তির দঢ়তা কিছুমাত দেখা গেল না, এখন আরু সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পাঁড়াপাঁড়ির অপেকা করিতে পারে না।

এইর্পে বিনোদার সহিত নগেল্টের প্রায়ই দেখাসাক্ষাং হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র বখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সন্ধারতর পদার্থের প্রতি তাছার নয়নমন পাড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরান্ধরের প্রকৃত কারণ ব্রিতে কুস্ম এবং বিনাদার কাহারও বাকি রহিল না। প্রেই বলিয়াছি, কর্মফলের গ্রুত্ব বোঝা অপে বয়সের কর্ম নহে। কুস্ম মনে করিত এ একটা বেশ মন্ধা হইতেছে। এবং মন্ধাটা ক্রমে খোলো আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবান্করে গোপনে জলসিগুন তর্লীদের পক্ষে বড়ো কৌতকের।

বিনোদারও মণদ লাগিল না। হৃদয়জয়ের স্তীক্ষা ক্ষমতাটা একজন প্রেষ মান্বের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিম্তু নিতাম্ত অম্বান্ডাবিক নহে।

এইর্পে তাসের হারজিং ও ছক্তাপাঞ্চার প্নঃ প্নঃ আবর্তনের মধ্যে কোন্-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অভ্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দ্পর্রবেলায় বিনোদা কুস্ম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছ্কেশ পরে কুস্ম তাহার রংশ শিশরে কালা শ্নিরা উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গলপ করিতে লাগিল। কিন্তু কী গলপ করিতেছিল তাহা নিজেই ব্বিতে পারিতেছিল না; রক্তল্লাত তাহার হৃংপিশ্ড উদ্বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরার মধ্যে তর্গিত হইতেছিল।

হঠাং একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমসত বাঁধ ভাঙিয়া ফ্রেলিল, হঠাং বিনাদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুন্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায় জোধে ক্ষোতে লক্ষায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জনা টানাটানি করিতেছে এমনসময় তাহাদের দুন্তিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেশণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গশ্ভীরুশ্বরে কহিল, "বৌঠাকর্ন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দের প্রতি বিদাংকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সংশ্যে চলিয়া গোল।

পরিচারিকা যেটাকু দেখিল্লাছিল তাহাকে হুদ্ব এবং যাহা না দেখিরাছিল তাহাকেই স্দীঘাতর করিয়া বৈদানাথের অকতঃপ্রে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনােদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেকা কল্পনা সহজ। সে যে কতদ্র নিরপরাধ কাহাকেও ব্রাইতে চেন্টা করিল না, নতমাধে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদানাথ আপন ভাবী পিশ্ডদাতার আবির্ভাব-সম্ভাবনা অভ্যন্ত সংশ্রাক্ষয় আন করিয়া বিনোদাকে কহিল, "কলিজ্বনী, ভূই আমার ঘর হইতে দ্র হইয়া বা।"

বিনোদা শরনকক্ষের স্বার রোধ করিয়া বিছানায় শ্ইরা পড়িল, তাহার অপ্রহীন চক্ষ্মধ্যাক্রের মর্ভূমির মতো জর্লিতেছিল। বখন সন্ধ্যার অন্থকার ঘনীভূত হইরা বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষ্যখিত শাল্ড আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমারের কথা মনে পড়িল এবং তখন দ্বই গণ্ড দিয়া অপ্র্ বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রান্তে বিনোদা স্বামীগৃহে ত্যাগ করিরা গোল। কেছ ভাহার খোঁজও করিল না। তখন বিনোদা জানিত না বে, 'প্রজনার্থ'ং মহাভাগা' স্থানজন্মের মহাভাগা সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলোকিক সম্গতি তাহার গর্ভে আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বংসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উর্মাত হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জ্বন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দ্ইবার বিবাহ করিলেন, তাহাতে প্র না জন্মিয়া কেবলি কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণিডতে সম্যাসী-অবধ্তে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদর্শি জলপড়া এবং পেটেণ্ট্ ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশ্ব মরিল তাহার অন্থিংত্পে তৈম্বলগের কঞ্চালজয়হতম্ভ ধিক্কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তব্, কেবল গ্রিটক্তক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশ্বও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রাশ্তম্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাহার অম্ল খাইবে ইহাই ভাবিয়া অম্লে তাহার অর্কি

বৈদ্যনাথ আরও একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন—কারণ, সংসারে আশারও অত্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ঐ কন্যার পত্রস্থানে যের প শভ্তষোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাব্দিধর আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছর বংসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পত্রস্থানের শভ্তযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পাড়িলেন। অবশেষে শাশ্রম্ভ পাশ্ভতের পরামশে একটা প্রচুরবায়সাধ্য যজের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহু কাল ধরিয়া বহু রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তথন দেশব্যাপী দ্বিভিক্ষে বঞা বিহার উড়িষ্যা অম্পিচ্মাসার হইরা উঠিরাছিল। বৈদানাথ যথন অন্তার মধ্যে বসিয়া ভাবিভেদ্ধিনেন, আমার অল কে বাইবে, তথন সমসত উপবাসী দেশ আপন বিক্তপ্রালীর দিকে চাহিয়া ভাবিভেদ্ধিন, কী খাইব।

ঠিক সেই সমরে চারিমাস কাল ধরিরা বৈদ্দাথের চতুর্থ সহধমিশী একশত ব্রাহমুশের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহমুণ প্রাতে প্রচুর অল্ল এবং সারাহ্নে অপর্যাপত পরিমাণে জলপান থাইরা থারি সরা ভাঁড় এবং দধিঘ্তলিশ্ব কলার পাতে মুর্নিসি-পালিটির আবন্ধনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্তের গশ্বে দ্বিভিক্ষকাতর বৃত্তকুগণ দলে দলে শ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বাদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত শ্বারী নিষ্কে হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বল-মণ্ডিত দালানে একটি স্থ্লোদর সম্যাসী দ্ই-সের মোহনভোগ এবং দেড়সের দুংখ-সেবার নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গারে একখানি চাদর দিয়া জ্যোড়করে একাশ্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিরা ভক্তিরে পবিত্র ভোজনব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমনসমর কোনোমতে খ্যারীদের দৃষ্টি এড়াইরা জীপদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীশ্কারা রমণী গ্রেহ প্রবেশ করিরা জীপ শ্বরে

কহিল, "বাব্ৰ, দুটি খেতে দাও।"

বৈদ্যনাথ শশব্যসত হইরা চিংকার করিরা উঠিলেন, "গ্রেন্দরাল! গ্রেন্দরাল!" গতিক মন্দ ব্রিঝরা স্ত্রীলোকটি অতি কর্ল স্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দ্র্যি থেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গ্রেদ্যাল আসিরা বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইরা দিল। সেই ক্ষ্যাত্র নিরম বালকটি বৈদ্যনাথের একমান্ত প্র । একশত পরিপ্টে ব্রাহারণ এবং তিনজন বালঠ সম্যাসী বৈদ্যনাথকে প্রপ্রাণ্ডর দ্রাশার প্রলুখ করিয়া তাহার অম খাইতে লাগিল।

कार्च २००५

# ডিটেক্ টিভ

আমি প্লিসের ডিটেক্টিভ কর্মচারী। আমার জাবিনে দ্বিমান্ত লক্ষ্য ছিল— আমার দ্বা এবং আমার বাবসায়। প্রে একাল্লবভা পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার দ্বার প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সংশ্যে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সদ্বাক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমা আমার পক্ষে দ্বঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনও নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের চুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, স্বাদরী স্থাকৈ যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদ্ভলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পাড়িয়া থাকিবে না।

প্রবিলস-বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবংশ্যে ডিটেক্টিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উল্জন্ত শিখা হইতেও যেমন কল্জলপাত হয় তেমনি আমার দ্র্যার প্রেম হইতেও দ্বর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত, কারণ পর্বালসের কর্মো দ্র্থানাদ্র্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরন্ধ দ্র্থানের অপেক্ষা অদ্র্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা আধিক করিয়া করিতে হয়, তাহাতে করিয়া আমার দ্ব্রার দ্বভাবসিন্ধ সন্দেহ আরও যেন দ্বনিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যথন-তথন ষ্বেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গো দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশন্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার বাবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেক্টিভ-লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দটে ছিল। এ সম্বন্ধে ষতকিছা বিবরণ এবং গাস্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নিঞ্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরুহতা দুর্গমিতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সদ্বরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলাদে নিজেই আপাদমুস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধবাহে হইতে নির্গমনের ক্টকোশল সে কিছুই জানে না। এমন নিজ্ঞীব দেশে ভিটেক্টিভের কাজে সুখন্ত নাই, গৌরবন্ত নাই।

বড়োবাঞ্চারের মাড়োয়ারী জ্বাচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি 'ওরে অপরাধীকুলকলন্দ, পরের সর্বনাশ করা গ্ণী ওস্তাদলোকের কর্ম'; তোর মত্যে আনাড়ি নির্বোধের সাধ্তপদ্বী হওয়া উচিত ছিল।' খ্নীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উদ্ধি করিয়াছি, 'গ্রমেণ্টের সম্মত ফাঁসিকান্ট কি তোদের মতো

গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কম্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংষম, তোরা বেটারা খননী হইবার স্পর্ধা করিস!

আমি কল্পনাচক্ষে যথন লন্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পান্ধে শীতবাংপাকুল অন্তভেদী হর্মান্তোণী দেখিতে পাইতাম তথন আমার শরীর রোমাণ্ডিত হইরা উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্মারাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিরা ষেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিরা যাইতেছে, তেমনি সর্বাই একটা হিস্তেক্ট্রিক কৃষ্ণকৃণ্ডিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিরা চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে রুরোপীর সামাজিকতার হাসাকৌতুক শিশ্টাচার এমন বিরাট্ভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপানের্বর ম্বত্নাতারন গৃহশ্রেশীর মধ্যে রায়াবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, নাম্পতাকলহ, বড়োজাের প্রাত্তিক্ষণ এবং মকন্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই—কোনাে-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনও এ কথা মনে হয় না বে, হয়তাে এই ম্হুতেই এই গ্রের কোনাে-একটা কোণে সয়তান মৃখ গ্রিজয়া বসিয়া আপনার কালাে কালাে ভিমগ্রিলতে তা দিতেছে।

আমি অনেকসময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মৃখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভাগতে যাহাদিগকে কিছুমান্ত সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেকসময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস এন্সংধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশোর সহিত আবিষ্কার করিয়াছি— তাহারা নক্ষণক ভালোমান্ব, এমনকি তাহাদের আছায়-বান্ধবেরাও তাহাদের সন্বংশ মাড়ালে কোনোপ্রকার গ্রেভের মিখ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেরে বাহাকে পাষণ্ড বালয়া মনে হইয়াছে, এমনকি বাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি বে, এইমান্ত সে কোনো-একটা উৎকট দ্ব্লার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি— সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তথনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই-সকল লোকেরাই অন্যা-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমান্ত বর্ধোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেক্ট পরিমাণ পৌর্বের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পশ্ডিত করিয়া বৃষ্ধবন্তসে পেশসন লইয়া মরে: বহু চেন্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পশ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার বের্পে স্কুগভীর অপ্রন্ধা জিময়াছিল কোনো অতিক্ষন্ত ঘটিবাটিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধাবেলার আমাদেরই বাসার অনতিদ্বে একটি গাস্পোস্টের নীচে একটা মান্য দেখিলাম, বিনা আবশাকে সে উৎস্কেভাবে একই স্থানে ঘ্রিতেছে ফিরিতেছে । তাহাকে দেখিলা আমার সন্দেহমাত রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন ব্রভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে । নিজে অন্ধকারে প্রক্রম থাকিয়া তাহার চহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তর্ণ বরস, দেখিতে স্ত্রী; আমি নাম কহিলাম, দৃষ্কমা করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত ছেহারা; নিজের মুখগ্রীই আহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্ববন্ধে পরিহার করে; সংকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দৃষ্কমা ন্বারা স্ফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দ্রালা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার

সর্ব প্রধান বাহাদ্বরি; সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম, বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দ্বল'ভ স্ববিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস্।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই প্রেষ্ঠ চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো?" সে তংক্ষণাং প্রবলমান্তায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন, ভূল হইয়াছে, হঠাং আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে করিলাম, কিছুমান্ত ভূল করি নাই, বাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপ্রভ্রু হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরও অধিক দখল থাকা উচিত ছিল: কিন্তু শ্রেন্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে গ্রুস্তভাবে গ্যাস্পোপ্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রুক্রিণীতীরে ত্পশয়্যার উপর চিত হইয়া শৃইয়া পড়িল: আমি ভাবিলাম, উপায়চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্পোস্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো— লোকে যদি কিছ্
সল্দেহ করে তো বড়োজাের এই ভাবিতে পারে যে, ছাকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মৃখচন্দ্র অঞ্জিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব প্রণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরােতর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম. সে কলেজের ছাত্ত. পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীজ্মাবকাশে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্তই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দ্ভাগ্রহ ছ্বিট দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকলপ হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো ব্রিকলাম না। বেন সে বিদ্যিত, বেন সে আমার অভিপ্রায় ব্রিকতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। ব্রিকলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ ধখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেণ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র ন্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে স্তীক্ষা দৃণ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষাচরিত্রের প্রতি এইর্প সদাসতক সঞ্জাগ কৌত্তল, ইহা ওদতাদের লক্ষণ। এত অলপ বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খ্লি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধ্র্ত ছেলেটির হৃদরন্বার উন্ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্বদকণ্ঠে মধ্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্থীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ইবং হাসিয়া কহিল, "এর্প দুর্যোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মন্ধা করিবার জনাই কেত্রিশর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শ ও সাহাষ্য চাহি।" সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌত্হলে সমস্ত কথা শ্নিল, কিণ্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গহিত ভালোবাসার, বাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মান্বের মধ্যে অন্তর্গতা দ্তে বাড়িয়া উঠে; কিণ্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি প্রাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা যেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভত্তির সামা রহিল না।

এ দিকে মন্মথ প্রতাহ গোপনে ন্বার রোধ করিরা কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কির্পে কতদ্রে অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগুঢ়ে ব্যাপারে সে ব্যাপ্ত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক হইরাছে, তাহা এই নবযুবক্টির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি তাহাতে একটা অত্যন্ত দুৰ্বোধ কবিতার খাতা, কলেন্দ্রের বন্ধতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিণিংকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওরা যায় নাই। কেবল ব্যাভির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্যাভি ফিরিবার জনা আন্ধীয়স্বজন বারুবার প্রবল অন্রোধ করিয়াছে; তথাপি, তংসত্তেও বাড়ি না ষাইবার একটা সংগত কারণ অবশা আছে: সেটা যদি নায়সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিল্ড তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নির্তিশর ঔৎস্কাঞ্চনক হইরাছে—বে অসামাজিক মনুবাস-প্রদার পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুবা-সমাজকে সর্বাদাই নীচের দিক হইতে দোলার্মান করিয়া রাখিয়াছে এই বালকটি সেই विश्ववाशी वर, भूतालन वृहरकालिय धर्कारे खन्ना, ध সামाना धक्कन स्कूलात कार নহে : এ জগংবজাবিহারিণী সর্বানাশনীর একটি প্রলয়সহচর : আধ্যানককালের চলমাপরা নিরীহ বাঙালি ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নুমু-ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না : আমি ইহাকে ভব্তি করি।

অবশেবে সদারীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। প্রিলসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণরাকাককী, ইহাকে লক্ষা করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পাদর্শকর হইরা 'আবার গগনে কেন স্থাংশ্-উদর রে' কবিতাটি বারদ্বার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল বে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশান্র্প্ ফল হইল না, মন্মথ স্ন্র নির্লিশত অবিচলিত কোত,হলের সহিত সমন্ত প্রবিক্ষণ করিতে লাগিল।

এমনসময় একদিন মধ্যাকে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গ্টিকতক চিয়াংশ কৃড়াইরা পাইলাম। জোড়া দিরা দিরা এই অসম্পূর্ণ বাকাট্কু আদার করিলাম. "আজ সম্প্রা সাতটার সমর গোপনে তোমার বাসার"— অনেক ধ্বিজয়া আর কিছ্ বাহির করিতে পারিলাম না।

यामात अन्डाकतन भूनोकिङ शहेता छेठिन; माणित मधा शहेराङ कारना विन्नान्डवरन

প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজ্ঞীবতত্ত্বিদের কম্পনা ষেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জ্ঞানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবিভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষা বৃদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয়় তবে ঘরে যেদিন কোনো-একটা বিশেষ হাংগামা সেইদিন অবকাশ বৃত্তিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপ্র্ব কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই ন্তন বন্ধ্য এবং হরিমাতির সহিত এই প্রেমাভিনর, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যাসিন্ধির উপায় করিয়। লইয়াছে; এইজনাই সে আপনাকে ধরাও দেয় না আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হৈতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপ্ত রহিয়াছে— সেও সেই শ্রম দ্র করিতে চায় না।

তর্ক গুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আন্থীয়স্বঞ্জনের অনুনর-বিনয় উপেক্ষা করিয়া শ্ন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্প্তান স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভগ্য করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া ন্তন উপদ্রব স্কুন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্তেও সে বিরম্ভ হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সংগ্য হইতে দ্রে থাকে না— অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসতিক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভ্যের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘূণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটাকু রক্ষা করিয়া নিজানতার স্বিধাটাকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদ্পোয়; এবং কোনো বিষয়ে একাল্ডমনে লিশ্ড হওয়ার পক্ষে রমদার মতো এমন সহজ ছাতা আর কিছা নাই। ইতিপ্রে মলমপর আচরণ যের্প নিরপ্রে এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্প্রি লোপ হইল। কিল্ডু এতটা দ্রের কথা মাহতের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বজো মংলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হাদর উৎসাহে প্র্ হইয়া উঠিল— মন্মধ্র কিছা বিদ মনে না করিত তবে আমি বোধহর তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথর সংগে দেখা হইবামাত তাহাকে বলিলাম, "আন্ত ভোমাকে সম্থা সাতটার সমর হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিরাছি।" শ্নিরা সে একট্ চমকিরা উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকবন্দের অবন্ধা আন্ত বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কথনও কোনো কারণে অনভির্টি দেখি নাই, আন্ত তাহার অন্তরিনিদ্রয় নিশ্চয়ই নিতাশ্তই দ্রুর্হ অবন্ধায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার প্রভাগে আমার বাসার থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গারে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অন্থির হইরা উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সংগেই সে সংপ্রণ সন্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তকের কিছুমার প্রতিবাদ করিল না। অবশেবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে বাইবে না?" আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভূলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সপ্তরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মধ্যে বেপ্রকার ঔংস্কা দেখিলাম আমার ঔংস্কা তদপেক্ষা অন্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদ্রে প্রক্রম থাকিয়া প্রেরসীসমাগমোংকণিওত প্রণরীর নায় মাহাম্হি ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধালির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যথন রাজপথে গ্যাস জনালিবার সময় হইল এমনসময় একটি রাম্থান্যর পাল্কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আছেয় পাল্কিটির মধ্যে একটি অপ্রান্তি অব্যানিও পাপ, একটি মাহিমতী ট্রাজেডি কলেজের ছার্রনিবাসের মধ্যে গা্টিকতক উড়ে বেহারার ক্ষেষ চাপিয়া সমা্ত হাই-হাই শব্দে অতালত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিলেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপ্র্ব পাল্কসঞ্যর হইল।

আমি আর বিলন্দ্র করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধাঁরে ধাঁরে সিাঁড় বাহিষা দোতলার উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে ল্কাইয়া দেখিয়া-শ্নিরা লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না: কারল সিাঁড়র সম্মুখবতী ঘরেই সিাঁড়র দিকে মুখ করিয়া মন্মুখ বিসয়াছিল, এবং গ্রের অপর প্রান্তে বিপরীত্যমুখে একটি অবগ্রিতা নারী বিসয়া মাদুন্দরে কথা কহিতেছিল। বখন দেখিলাম মন্মুখ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন ত্রত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মুখ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল বে, বোধ হইল বেন তর্খনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কোতৃক এবং আনকেদ নির্বিভার বাগ্র হইয়া উঠিলাম, বিললাম, "ভাই, তোমার অসমুখ করিয়াছে নাকি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কান্ডপ্রেলিকাবং আড়ন্ট অবগ্রিকাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি নন্মুখর কেহই হন না, আমারই দ্বী হন। তাহার পব কা হইল সকলে জানেন।

এই আমার ভিটেক্টিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ংক্ষণ পরে ডিটেক্টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার দ্বীর সম্বন্ধ সমাজ্ঞবির্ম্থ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্থাীর বাস্ক হইতে মন্মধর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিন্দে প্রকাশিত হইল।—

স্চরিতাস্,

হতভাগ্য মন্মধর কথা তুমি বোধকরি এতদিনে ভূলিরা গিয়াছ। বাল্যকালে বখন কাঞ্চি-

বাড়ির মাতৃলালরে বাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় খৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লক্ষার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেণ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চারপাঁচ বংসর তোমার আর কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার প্রিলসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দ্রাশা আমার নাই এবং অন্তর্শামী জানেন, তোমার গার্হস্থাস্থের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দ্রেভিসন্থিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সন্ম্থবতী একটি গ্যাস্পোস্টের তলে আমি স্বোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজন্মিত কেরোসিন-ল্যাম্প্ লইয়া প্রতাহ নির্মাত তোমাদের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মুহুর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাথানি আমার দ্গিউপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সন্বেশ্ধ আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইরাছে। তাঁহার চরিত্র যের প দেখিলাম তাহাতে ব্রিণতে বাকি নাই বে, তোমার জীবন স্থের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দ্বংথকে আমার দ্বংখে পরিশত করিরাছেন, তিনিই সে দ্বংখ মোচনের চেন্টা-ভার আমার উপরেই স্থাপন করিরাছেন।

অতএব আমার প্পর্ধা মাপ করিরা শ্রুবার সম্থাবেলার ঠিক সাতটার সমর গোপনে পাল্কি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসার আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগ্লি গোপনকথা বালতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সংশ্যে কতকগ্লি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে ভূমি একদিন স্থাী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে; ক্ষণকালের জন্য ভোমাকে সম্মূথে দেখিব. তোমার কথা শ্নিব এবং ভোমার চরণতলস্পর্শে আমার গৃহ্থানিকে চিরকালের জন্য সন্থসবংনমাণ্ডত করিয়া তুলিব, এ আকাশকাও আমার অন্তরে আছে। বিদ আমাকে বিশ্বাস না কর এবং বদি এ স্থ হইতেও আমাকে বিশ্বত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদ্বরে প্রবোগেই সকল কথা জানাইব। বদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই প্রথানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার বাহা বন্ধবা তাহা তাঁহাকেই বিলব।

নিতাশ্ভাকালকী শ্রীমন্মধনাথ মজুমদার

#### অধ্যাপক

#### প্রথম পরিক্রেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদারের মধ্যে আমার একট্ব বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভূল হউক আর ঠিক হউক সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকই হাঁ এবং না জ্বোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খ্ব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইরা ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বঙ্গুডা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম. এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্বা ও শ্রুখার পাত হইয়াছিলাম।

কলেজে এইর্পে শেষপর্যক্ত আপন মহিমা মহীরান রাখিরা বাহির হইরা আসিতে পারিতাম। কিক্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শানি এক ন্তন অধ্যাপকের ম্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদিত হইল।

আমাদের তথনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আঞ্চলাকার একজন স্বিধ্যাত লোক, অতএব আমার এই জ্বীবনব্যানেত তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উল্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাব, বলিয়া ভাকা বাইবে।

ই'হার বয়স বে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অকপাদন হইল এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টান-সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন: কিন্তু লোকটি ব্রাহা বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত স্দ্রে এবং ব্যতন্ত মনে হইত: আমাদের সমকালীন সমবরুক্ষ বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দ্র দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে রহ্যদৈত্য বলিয়া ভাকিতাম।

আমাদের একটি তক'সভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিতা এবং আমিই সে সভাব নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্তিশ জন সভা ছিলাম, তন্মধ্যে পার্রতিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অর্বাশিষ্ট এক জনের বোগ্যতা সম্বন্ধে আমার বের্প ধারণা উক্ত পার্যতিশ জনেরও সেইর্প ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিরা এক ওঞ্জন্বী প্রবন্ধ রচনা করিরাছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে গ্রোতামারেই চমংকৃত হইবে—চমংকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপাশত নিশ্দা করিরাছিলাম।

সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাব্। প্রকশ্বপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধাায়ী ভন্তগল আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজি ভাষার বিশ্ব্ধ তেজস্বিতার বিম্বর্ধ ও নির্ব্তর হইরা বসিয়া রহিল। কাহারও কিছু বঙ্কা নাই শ্নিয়া বামাচরণবাব্ উঠিয়া শাল্ডগল্ভীরন্বরে সংক্ষেপে ব্র্ঝাইয়া দিলেন বে, আমেরিকার স্বলেধক স্বিধ্যাত লাউরেল-সাহেবের প্রকশ্ব হইতে আমার প্রকশ্বিটর বে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমংকার এবং বে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেট্কু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

বদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমনকি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখন্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরান্রক ভক্তাগ্রগণা অম্লাচরণের হ্দরে লেশমার বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারন্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শ্নাইয়া দাও, দেখি সে সন্বন্ধে নিন্দ্ক কী বলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একথানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার শ্রোত্বর্গের মধ্যে বাঁহারা প্রোতত্ত্বের মর্যাদা লন্খন করিতে চাহেন না তাঁহারা বিলতেন, ইতিহাসে এর্প ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দৃ্তাগা! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি প্রেই বালিয়াছি। অম্লা বালিত সর্বোচ্চশ্রেণীর। আমি আপনাকে ষতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহার চেয়েও বেশি মনে করিত। অতএব আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ন্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকথানি বামাচরণবাব্বে শ্নাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমান্ত ছিল না এইর্প আমার স্মৃদ্ত বিশ্বাস। অতএব আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহতে হইল, ছানুব্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকথানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাব্ তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবন্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অন্কৃল হয় নাই; বামাচরণবাব্র মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব -সকল নিদিশ্ট বিশেষত্ব প্রাণত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বান্পবং অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাণত হইয়া তাহা স্ঞিত হইয়া উঠে নাই।

ব্দিচকের প্রেছদেশেই হ্ল থাকে, বামাচরণবাব্র সমালোচনার উপসংহারেই তীরতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার প্রে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগ্লি দৃশ্য এবং ম্লভার্বটি গোটে-রচিত টাসো নাটকের অন্করণ, এমনকি অনেকস্থলে অন্বাদ।

এ কথার সদন্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে! সাহিতারাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা— এমনকি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমনকি, সেক্স্পিররও বাদ বান না। সাহিত্যে বাহার ওরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইর্প আরও অনেক কথা ছিল, কিন্চু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচসাত দিন পরে একে একে উত্তরগর্নাল দৈবাগত রহ্মান্দের ন্যার আমার মনে উদর হইতে লাগিল; কিন্তু শন্ত্রপক্ষ সন্মধে উপস্থিত না থাকাতে সে অন্থাগ্নিল আমাকেই বি'থিয়া মারিল। ভাবিতাম, এ কথাগ্নেলা অন্তত আমার ক্লাসের ছার্নাগকে শ্নাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগর্নাল আমার সহাধ্যায়ী গর্দাভাগিগের ব্লিথর পক্ষে কিছ্ অতিমান্ত স্ক্রা ছিল। তাহারো জানিত, চুরিমান্তেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে বে কতটা প্রভেদ আছে তাহা ব্রিথবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি-এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আননদ রহিল না। বামাচরণের সেই গ্রুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমনত খ্যাতি ও আশার অপ্রভেদী মন্দির ভান্সত্প হইরা পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অম্ল্যের শ্রুখা কিছুতেই হ্রাস হইল না; প্রভাতে বখন বশঃস্ব আমার সন্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রুখা অতি দীর্ঘ ছায়ার নাার আমার পদতললান হইয়া ছিল, আবার সায়াক্তে বখন আমার বদঃস্ব অল্ভোন্ম্থ হইল তখনও সেই শ্রুখা দীর্ঘায়ত্রন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রুখার কোনো পরিতৃশ্তি নাই, ইহা শ্রা ছায়ামাত্র, ইহা ম্ট ভক্তব্দরের মোহান্ধকার, ইহা ব্রুখির উম্জ্বল রন্মিপাত নহে।

#### ম্বিভীব পরিক্রেদ

বাবা বিবাহ দিবার জনা আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছ্বদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাব্র সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আন্ধবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আন্বাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার পরিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম. পরের জন্য আন্থাবিসন্ধান এবং শত্রুকে মার্চ্চানা — এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গলে হউক পদ্যে হউক, খ্ব সোরাইম'-গোছের একটা-কিছ্ লিখিব; বাঙালি সমালোচকদিগকে স্বৃহং সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

শ্বির করিলাম, একটি স্ক্রুর নির্দ্ধন স্থানে বসিরা আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীতিটির স্থিতার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অল্ডত একমাসকাল বল্ধবান্ধব পরিচিত-অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাং করিব না।

অম্লাকে ডাকিরা আমার প্লান বলিলাম। সে একেবারে স্তাস্ভিত হইরা গেল. সে বেন তখনই আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদ্রবতী ভাবী মহিমার প্রথম অর্থ-জ্যোতি দেখিতে পাইল। গস্ভীর মুখে আমার হাত চাপিরা ধরিরা বিস্ফারিত নের আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিরা মৃদ্স্বরে কহিল, "বাঞ্জ ভাই, অমর কীর্তি অক্ষর গোরব অর্জন করিরা আইস।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল: মনে হইল, বেন আসমগোরবগবিতি ভঙ্কি-

বিহত্ত বশাদেশের প্রতিনিধি হইয়া অম্লা এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অম্লাও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জ্বন্য স্থাবি , একমাসকাল আমার সংগপ্রত্যাশা সম্পূর্ণর্পে বিসর্জন করিল। স্থাভীর দীর্ঘনি-বাস ফেলিয়া আমার বন্ধ্ ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্ন-ওয়ালিস স্থাটির বাসায় চলিয়া গেল, আমি গণগার ধারে ফরাসডাভার বাগানে অমর কীতি, অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গণ্পার ধারে নির্দ্ধন ঘরে চিত হইয়া শ্ইয়া বিশ্বজ্ঞনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছ্ অবসাদগ্রুত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিত্তবিনোদন ও সময়য়পনের জন্য বাগানের পশ্চাম্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কান্টাসনে বাসয়া চুপচাপ করিয়া গোর্র গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতাশত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বাসতাম, টেলিগ্রাফের কটা কট্কট্ শব্দ করিত, টিকিটের ঘন্টা বাজিত, লোক-সমাগম হইত, রক্তক্ষ্ব সহস্রপদ লোহসরীস্প ফার্মিতে ফার্মিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া য়াইত, লোকজনের হ্ডাহেড্ পড়িত—কিয়ংক্ষণের জন্য কৌতুক বোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া আহার করিয়া সপ্গী-অভাবে সকাল-সকাল শ্ইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল-সকাল উঠিবার কিছ্মাট প্রেম্নেক না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যক্ত বিছানায় যাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খ্রিজয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সংগীহীন গুণাতীর শ্না শুমশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অম্লাটাও এমনি গর্দভ বে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গা করিল না।

ইতিপ্রে কলিকাতার বিসরা ভাবিতাম, বিপ্লেচ্ছারা বটব্ক্সের তলে পা ছড়াইরা বিসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতান্ত্রনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে— মাঝখানে দ্বন্দাবিল্ট কবি, এবং চারি দিকে তাহার ভাবরাজ্ঞা ও বহিঃপ্রকৃতি— কাননে প্রুপে, শাখার বিহুপা, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজ্ঞনীন প্রেম এবং লেখনীম্থে অপ্রান্ত অজস্ত্র ভাবস্রাত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথার প্রকৃতি এবং কোথার প্রকৃতির কবি, কোথার বিশ্ব আর কোথার বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জনাও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফ্লে কাননে ফ্লিটত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটব্ক্সের ছারা বটবক্ষের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরে পড়িয়া থাকিতাম।

আন্মমাহান্তা কিছ্তুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িরা। উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙ্গার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্যুম্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বালাবিবাহের বির্ম্থ পক্ষে ছিলেন এবং পরস্পর শোনা গিয়াছিল বে, তিনি একটি ব্বতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবন্ধ এবং অচিরে পরিণয়পাশে বন্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কোতৃকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদ্বকলি মজ্মদার নামক একটি কাল্পনিক ব্বতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া স্তেীর এক প্রহসন অধ্যাপক ৩৭৩

লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীতিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা-বান্তার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমনসময় বান্তায় ব্যাহাত পড়িল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগালি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশাক না হওয়াতে ইতিপাবে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহাবসতু সম্বশ্বে আমার কোত্হল বা অভিনিবেশ লেশমার ছিল না। সেদিন নিতাশতই সময়বাপনের উদ্দেশে বায়াভরে উল্ডীন চ্যতপত্রের খতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তর্গাদকের ঘরের দরজা খ্রিলবামাত একটি ক্ষ্দ্র বারান্দার গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাত্তসংলাদ দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধাবতী অবকাশ দিরা আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা বার।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রতাক্ষ করিরাছিলাম, তথন আমার আর কিছুই দেখিবার অবসর হর নাই; কেবল দেখিরাছিলাম, একটি বোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনোর প তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছ্মিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দ্যানত বড়ো বড়ো বাল শরাসন বাগাইয়া রয়ে চড়িয়া বনে ম্গয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাং দর্শমিনিটকাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শ্নিলেন, তাহাই তাঁহার জাঁবনে সকল দেখাশ্নার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্ত উদ্যত করিয়া কাবাম্গয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দ্ইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মান্বের একটা জাঁবনে এমন দ্ইবার দেখা যায় না।

প্থিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই— কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ প্রান্থত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তর্গদিকের বারান্দার আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত করি নাই। বয়স একুল প্রায় উত্তর্গি হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকর্মণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমর্তি যে স্কুলন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই ম্তিকে নানা বেশভ্ষায় সন্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কথনও স্মূর স্বন্ধেও তাহার পারে জ্বতা, গারে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আলাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্মন্শেষের অপরাছে প্রবীণ তর্ভোগীর আকম্পিত ঘনপার্যবিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোক-রেখান্ডিত প্রপাবনপথে জ্বতা পারে দিয়া, জামা গারে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দ্ইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন— আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দ্ইমিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিন্তু দিরা দেখিবার নানা চেন্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সম্থার প্রাক্তালে বটব্কতলে প্রসারিত-চরণে বসিলাম— আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তর্গ্রেণীর উপর সম্ব্যাতারা প্রশাস্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সম্ব্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্দ্ধন বাসরগুহের ম্বার খুলিয়া নিঃশব্দে দাড়াইয়া রহিল।

ষে বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সে আমার পক্ষে একটা ন্তন রহস্যানিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপর সেই অপরাহুবেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পদ্লবমর্মার এবং সেই য্গলচক্ষ্র ওংস্কাপ্র শিথরদ্ভি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ, কাব্যের কোন্ রসট্কু প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সংশ্যে ভাবিতে লাগিলাম ঘনম্ব কেশজালের অশ্বকারছায়াতলে স্কুমার ললাটম ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্ত ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহ্দয়ের নিভ্ত নিজনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপ্র সোন্দর্শলোক স্কুন করিতেছিল— অর্থেক রাতি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিক্ষ্টেরপে বাব্ধ করা অসম্ভব।

কিন্তু সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপ্রবিতী প্রেমিক দ্যান্তকে পরিচয়লাভের প্রেই যিনি শক্নতলা সম্বন্ধে আন্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মান্যকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্ত্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দ্যান্তর এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি রাহমণ কি শ্রে, সে সংবাদ লওরা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না; কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দ্র হইতে আমার চন্দ্রমন্ডলটিকে বেন্টন করিরা করিয়া উধ্বক্তে নিরীক্ষণ করিবার চেন্টা করিলাম।

পর্যদন মধ্যাহে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুশতলার তপোবনকুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কশ্বের কুটিরের মতো ছিল না; গঙ্গা হইতে ঘাটের সি\*ড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিরাছে, বারান্দাটি ঢাল কাঠের ছাদ দিরা ছারামর।

আমার নৌকাটি যথন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিরা আসিল দেখিলাম, আমার নবযুগের শকুষ্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিরা আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে গাঁহার খোলা চূল স্ত্পাকারে ছড়াইরা পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিরা উধ্বম্ধ করিয়া উর্ভোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে ভাঁহার মুখ অদ্শা, কেবল স্কোমল কণ্ঠের একটি স্কুমার বক্তরেখা দেখা বাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপক্সবের একটি ঘাটের উপরের সিণ্ডিতে এবং একটি তাহার নীচের সিণ্ডিতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইরা পড়িয়া সেই দুটি পা বেন্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হসত হইতে প্রসত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, বেন ম্তিমতী মধ্যাহলক্ষ্মী। সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দ-স্ক্রেরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গণ্যা, সম্মুখে স্বুদ্রে পরপার এবং উথের্ব তীরতাপিত নীলান্বর তাহাদের সেই অন্তরান্ধার্নিপণীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলস-

বিনাস্ত বাম বাহন, সেই উৎক্ষিণ্ড বিক্সম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশর নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা বায় দেখিলাম, দুই সজলপক্সব নেতপাতের স্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারস্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা বখন দ্বে গেল, মাঝখানে একটি তীরতর্বে আড়াল আসিয়া পড়িল, তখন হঠাং যেন কী-একটা গ্রুটি স্মরণ হইল, চর্মাকয়া মাঝিকে কহিলাম, "মাঝি, আজ আর আমার হুর্গাল বাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।" কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঙ টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল বাহা সচেতন স্বন্দর স্কুমার, বাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিশশাবকের মতো ভীর্। নৌকা বখন ঘাটের নিকটবতী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদ্ কোত্হেলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল, মুহুর্ত পরেই আমার বাগ্রব্যাকুল দ্ভি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গ্রমধ্যে চলিয়া গেল; আমার মনে হইল, আমি যেন ভাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথায় ভাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রেড় হইতে একটি অর্ধদন্ট স্বানপপক পেরারা গড়াইতে গড়াইতে নিদ্দা সোপানে আসিরা পড়িল, সেই দশনচিক্সিত অধরচুদ্বিত ফলটির জন্য আমার সমসত অনতঃকরণ উৎস্ক হইরা উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লন্জায় তাহা দ্ব হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গোলাম। দেখিলাম, উত্তরান্তর লোল পারমান জায়ারের জল ছলছল ল্ম শব্দে তাহার লোল রসনার ব্বারা সেই ফলটিকে আরম্ভ করিবার জন্য বারন্বার উন্মান হইরা উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লক্ষ অধ্যবসার চরিতার্থ হইবে ইহাই কন্পনা করিয়া ক্রিন্টাচিত্তে আমি আমার বাডির ঘটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটব্ ক্ষক্ষারার পা ছড়াইরা দিরা সমস্তদিন স্বন্দ দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি স্কোমল পদপ্রবের তলে কিবপ্রকৃতি মাখা নত করিরা পড়িরা আছে—আকাশ আলোকিত, ধরণী প্রাকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাব্ত চরণ স্থির নিস্পন্দ স্কোর; তাহারা জানেও না বে, তাহাদেরই রেণ্কণার মাদকতার তপত্বোবন নববস্ত দিগাবিদিকে রোমাণ্ডিত হইরা উঠিতেছে।

ইতিপ্রে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্লিকত বিচ্ছিল ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই দ্বতদ্য ছিল। আজ সেই বিশাল বিপ্ল বিকীণতার মাঝখানে একটি স্ক্লেরী প্রতিম্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবরব ধারণ করিরা এক হইরা উঠিরাছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও স্ক্লের, সে আমাকে অহরহ ম্কভাবে অন্নয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অবাদ্ধ স্তব উথিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লারে তানে তোমার স্ক্লের মানবভাষার ধ্রনিত করিরা তোলো!"

প্রকৃতির সেই নীরব অন্নরে আমার হ্দরের তন্দ্রী ব্যক্তিতে থাকে। বারস্বার কেবল এই গান শ্নি, "হে স্কেরী, হে মনোহারিগী, হে বিশ্বজ্ঞারনী, হে মনপ্রাণ-পতপোর একটিমার দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধ্র মৃত্য়!" এ গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বালতে পারি না; মনে হর, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জ্বলের মতো একটা অনিব'চনীয় অপরিমেয় শন্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনও তাহাকে আয়ন্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার ললাট অলৌকিক আভার আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমনসময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্থের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়। ছাডাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অম্লা নামিরা পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিরা আমার মনে ষের প ভাবোদয় হইল, আশা করি, শত্রর প্রতিও কাহারও যেন সেইর প না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ার নিতান্ত ক্ষিণ্ডের মতো র্বাসয়া থাকিতে দেখিয়া অম্ল্যের মনে ভারি একটা আশার সন্ধার হইল। পাছে বঙ্গাদেশের ভবিষ্যাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বনা রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মুদুমুন্দুগুমনে আসিতে লাগিল: দেখিয়া আমার আরও রাগ হইল, কিঞ্চিং অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অমূলা, ব্যাপারখানা কী! তোমার পায়ে কাঁটা ফাটিল নাকি।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বাললাম; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরতেল কোঁচা দিয়া বিশেষরপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি ब्रुवाल लहेसा छाँक थ्रालिया विष्ठाहेसा छाटात छेभरत भावधारन वीमन: कीटल, "रव প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বালিয়া তাহার স্থানে ম্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছনাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদন্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়সম্থ উৎপাটন করিয়া মুস্ত একটা আগনে প্রহসনটাকে ছাই কবিষা ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অম্লা সসংকোচে জিজাসা করিল, "তোমার সে কাবোর কতদ্র।" শ্নিরা আরও আমার গা জনলিতে লাগিল; মনে মনে কজিলাম, "বেমন জামার কাবা তেমনি তোমার বৃদ্ধি!" মুখে কহিলাম, "সে-সব পরে হইবে ভাই, আমাকে অন্ধকি বাসত করিয়া তুলিয়ো না।"

অমল্যে লোকটা কৌত্হলী, চারি দিক পর্যবেক্ষণ না করিরা সে থাকিতে পারে না, তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বংগ করিরা দিলাম। সে আমাকে জিল্লাসা করিল. "ও দিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছু না!" এতবড়ো মিখ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কথনও বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিশ্ব করিরা, দশ্ব করিয়া তৃতীর দিনের সম্বারে টেনে আন্লা চলিরা গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে বাই নাই. সে দিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই, কৃপণ বেমন তাহার বরভাশ্ভারটি ল্কাইরা বেড়ার আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানিটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অম্লা চলিয়া বাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া স্বার খুলিয়া দোভলার ছরের উত্তরের বারান্দার বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মান্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণাক্ষের অপর্যাশ্ত জ্যোহন্দা; নিন্দ্রে শাখাজালনিবন্ধ তর্ভেণীতলে খণ্ডকিরলখচিত একটি গভার

নিভত প্রদোষাধ্যকার: মর্মারত ঘনগঞ্জাবের দীর্ঘনিশ্বাসে, তর্তুজাবিচাত বকুলফুলের নিবিভ সৌরভে এবং সংধ্যারণাের শতন্তিত সংবত নিঃশব্দতার তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশমশ্র বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে की कथा कहिर्छोद्धल-- वृष्ध मरम्नरह अथह सम्धान्दर देवर अवर्नामण हरेया नीतर्व মনোযোগসহকারে শনিতেছিলেন। এই পবিত্র স্পিন্ধ বিশ্রস্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার किছ्दे हिल ना, मन्धाकात्लव भाग्ठ नमीर्फ कींहर मीर्फ्व भन्म मृम्द्रव विनीन হইতেছিল এবং অবিরল তর্মাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাং ক্ষণিক মুদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীপ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত বেন প্রসারিত হইরা সেই ছারালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি কেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীর্ববিক্ষিত পদচারশা অনুভব করিতে লাগিলাম যেন তরুপালবের সহিত সংলগন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধ্র মৃদ্গ্ঞনধর্নি শ্নিতে পাইলাম। এই বিশাল মৃত্ প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অন্থিগুর্নির মধ্যে কুর্হারত হইরা উঠিল: আমি ষেন ব্ৰাৰতে পারিলাম, ধরণী পারের নীচে পাডরা থাকে অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনম্পতিগালি কথা শানিতে পারে অথচ কিছাই বাবিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখার পল্লবে মিলিয়া কেমন উধ্ব শ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাংশ সর্বাদতঃকরণে ঐ পদ্বিক্ষেপ, ঐ বিশ্রন্ভালাপ অবাবহিতভাবে অন.ভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝারিয়া ঝারিয়া মারতে লাগিলাম।

পর্রাদন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাং করিতে গোলাম। ভবনাথবাব, তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পালে রাখিয়া চোখে চলমা দিয়া নীল পেন্সিলে দাগ-করা একখানা হ্যামিল্টনের পরোতন পর্নিষ মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ংক্ষণ অন্যথনস্কভাবে দেখিলেন বই হইতে মনটাকে এক মহেতে প্রতাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাং সচ্চিত হইয়া ক্রুভভাবে আতিখ্যের জনা প্রস্তুত হইয়া উঠিজেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশবাস্ত इरेत्रा **উठित्मन रव हमभात भाभ भीक्स्ता भारेत्मन ना। भाभका र्वामत्मन, "**जार्भान हा थाहेरवन?" आमि वीमल हा बाहे ना, छथानि वीमनाम, "आनीस नाहे।" छवनाथवाद, বাসত হইরা উঠিয়া 'কিবল' 'কিবল' বলিয়া জাকিতে লাগিলেন। স্বারের নিকট অতাস্ত মধ্র শব্দ শুনিলাম, "কী, বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসক-বদ্হিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ক্রত হরিদার মতো পলারনোদাতা হইরাছেন। ভবনাধবাব তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন: আমার পরিচর দিয়া কহিলেন "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্র-क्मात्रवाद्।" এवर आमारक कीश्रामन, "हैनि आमात्र कना। कित्रनवामा।" आमि की করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রস্কের নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ব্রুটি সারিরা লইরা তাহা লোধ করিরা দিলাম। ভবনাধবাব, र्कारलन, "मा, महौन्त्रवादात बना अक श्वताना हा जानित्रा निए हरेटा।" जामि मतन-

মনে অত্যন্ত সংকৃচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফ্রিটয়া কিছ্র বলিবার প্রেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, ঘেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন; অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অম্ত হইবে, কিন্তু তব্ব, কাছাকাছি নন্দীভূগী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না!

## চতৃথ পরিচ্ছেদ্

ভবনাথবাব্র বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। প্রে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ভরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইরা খাইরা আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল। আমাদের বি-এ পরীক্ষার জন্য জমানপা-ডত-বিরচিত দর্শনশান্দের নব্য ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদ্পলক্ষে ভবনাথবাব্র সহিত কেবল দর্শন-আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভান করিলাম। তিনি হ্যামিল্টন প্রভৃতি কতকগ্রিল সেকাল-প্রচলিত ভালত প্রিথ লইয়া এখনও নিযুক্ত রহিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপার মনে করিতাম, এবং আমার ন্তন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ন্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাব্র এমান ভালোমান্ম, এমান সকল বিষয়ে সসংকোচ বে, আমার মতো অলপবয়ন্ত ম্বকের মাখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, ভিলমার প্রতিবাদ করিতে হইলে অন্থির হইয়া উঠিতেন, ভর্ম করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুম্ম হই। কিরণ আমাদের এই-সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছাতার উঠিয়া চালয়া যাইত। তাহাতে আমার বেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্বও অন্ভব করিতাম। আমাদের আলোচা বিষয়ের দ্রুহ্ পাণিডতা কিরণের পক্ষে দ্রুহে; সে যখন মনে-মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাপ করিত তথন তাহাকে কত উচ্চেই চাহিতে হইত।

কিরণকে যখন দ্র হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুশ্তলা দমরণতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জ্ঞানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বালরা জ্ঞানিলাম। এখন আব সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছারার্ম্পিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাবালাক হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনশ্তকালের য্বকচিত্তের স্বশ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া একটি নির্দিশ্ট বাঞ্জালিখরের মধ্যে কুমারীক্নার্পে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই মাতৃভাষার আমার সপো অভাশত সাধারশ ঘরের কথা বালিয়া থাকে, সামান্য কথার সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দ্ই হাতে দ্টি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছ্মার কিন্তু বড়ো স্মিন্ট—শাড়ির প্রাশতি কখনও কবরীর উপরিভাগ বাকিয়া বেশ্টন করিয়া আসে কখনও বা পিতৃগ্রের অনভাসবশত চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকান্পনিক, সে যে সতা, সে যে কিরণ, সে যে ভাহা বাতীত নহে এবং ভাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তব্তে সে যে আমাদের, সেজনা আমার অনতঃকরণ সর্বদাই ভাহার প্রতি উচ্ছাসিত কৃতজ্ঞভারনে অভিবিশ্ব হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেই আপেক্ষিকতা লইরা ভবনাধবাব্র নিকট স্বতালত উৎসাহ-

সহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দ্র অগ্রসর হইবামাত্র কিরশ উঠিয়া গেল, এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দার একটা তোলা উনান এবং রাধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া ভবনাথবাব্বক ভর্গসনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাব্বক ঐ-সকল শক্ত কথা লইয়া বুথা বকাইতেছ! আস্বন মহীন্দ্রবাব্ব, তার চেয়ে আমার রাহাায় বোগ দিলে কাজে লাগিবে।"

ভবনাথবাব্র কোনো দে। বছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাব্ অপরাধীর মতো অনুত্তত হইরা ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! আছা ও কথাটা আর-একদিন হইবে।" এই বলিয়া নির্দ্বিশ্লচিত্তে তিনি তাঁহার নিতানিয়মিত অধারনে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহে আর-একটা গ্রুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাব্বে দর্ভাদ্তত করিয়া দিতেছি এমনসময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, "মহীপুরবিন্, অবলাকে সাহাষ্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগ্লি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফ্লে হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাধ-বাব্রও প্রফল্লমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাব্র কাছে আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছন্তা ধরিয়া ভণ্গ করিয়া দের। ইহাতে আমি মনে-মনে প্রকিত হইয়া উঠিতাম; আমি ব্রিতাম বে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি: সে কেমন করিয়া ব্রিতে পারিয়াছে বে, ভবনাথবাব্র সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহাবপত্র সহিত আমাদের ইন্দ্রিবোধের সম্বন্ধ নির্ণর করিতে গিরা যথন দর্হ রহসারসাতলের মধাপথে অবতীর্ণ হইরাছি এমনসমর কিরণ আসিরা বলিত, 'মহীন্দ্রবাব্, রায়াঘরের পাশে আমার বেগ্নের খেত আপনাকে দেখাইরা আনি গে, চল্ন।"

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কম্পনাশন্তির বাহিরে কোষাও কোনো-এক রূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমনসময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাব্, দুটা আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।"

কী উন্থার, কী মৃত্তি । অক্ল সমৃত্তের মাঝখান হইতে এক মৃত্তের্কে বা সৃত্তুর ক্লে আসিরা উঠিতাম। অনত আকাল ও বাহাবসতু সন্বন্ধে সংশারজাল বতই দ্পেজদা জটিল হউক না কেন, কিরণের বেগ্নের খেত বা আমতলা সন্বন্ধে কোনোপ্রকার দৃবৃহতা ও সন্দেহের লেশমার ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখবোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমৃত্ত্রেশিত স্বীপের ন্যার মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা বে কী আরাম তাহা সেই জানে বে বহুক্ল জলের মধ্যে সাঁতার দিরাছে। আমি এতিদন কন্পনার যে প্রেমসমৃত্র সূজন করিরাছিলাম তাহা বাদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল বে কী করিরা ভাসিরা বেড়াইতাম তাহা বালতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম, সমৃত্ত্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনবারার সাঁমাবন্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে তুক্ত্তার লেশমার নাই, সেখানে কেবল ছল্দে সরে সংগীতে ভাব বান্ত করিতে হর, এবং তলাইতে গেলে কোখাও তল পাওরা

ষায় না। কিরণ সেখান হইতে মঙ্কমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায়, তাহার বেগনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বাসয়া খিচুড়ি রাঁধয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেব্গাছে ঘনসব্জ পয়রাশির মধ্য হইতে সব্জ লেব্ফল সঙ্খান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অধ্ব সে আনন্দলাভের জন্য কিছ্মান প্রয়াস পাইতে হয় না— আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্রিসত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতট্বু আলো আসে, এবং গাছ হইতে যতট্বু ছায়া পড়ে তাহাই যথেগট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কঙ্গপতর্ছ ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষয় বিশ্বাস। আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চেঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই না। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সে কথা এতক্ষণ স্পন্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হ্দয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মহ্মতের্বর মধ্যে মহাস্থে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুত্তের মধ্যে সহাস্থে

ইতিপ্রে আমি কোনো অনাঝীয়া মহিলার সংপ্রবে আসি নাই, বে নব্যরমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধেব বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রাতিনীতি আমি কিছ্ই অবগত নহি, অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্খানে শিশ্টতার সামা, কোন্খানে প্রেমের অধিকার তাহা আমি কিছ্ই জানি না; কিন্তু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্নে।

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সংশা পায়ভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম; চা'টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ বাদ সহজ্ব স্বরে বালিত "মহীন্দ্রবাব্, কাল সকালে আসবেন তো?" তাহার মধ্যে ছন্দেলয়ে বাজিয়া উঠিত—

কী মোহিনী জান, বন্ধ্ব, কী মোহিনী জান! অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-ছেন!

আমি সহন্ধ কথার উত্তর করিতাম, "কাল আটটার মধ্যে আসব।" ভাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

পরানপ্তেলি তুমি হিরে-মণিহার, সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাহি অম্তে প্র' চইষা গেল। আমার সমস্ত চিল্তা এবং সমস্ত কলপনা মৃহ্তে মৃহ্তের ন্তন ন্তন লাখাপ্রলাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যার কিরণকে আমার সহিত বেল্টন করিয়া বাধিতে লাগিল। যখন শৃত্ত অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শ্নাইন, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকলেপ আমার মন আছেল হইয়া গেল। এমনকি ভিত্তর করিলাম জ্মানিপন্ডিত-রচিত দর্শনিশান্তের নবা ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের উৎস্কা জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে স্বাভাত্তাবে ব্রীক্তে

পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইরা লইরা যাইব। আমি মনে-মনে হাসিলাম, কহিলাম, "কিরণ, তোমার আমতলা, বেগনের খেত আমার কাছে ন্তন রাজা। আমি কন্মিনকালে ন্যেন্ড জানিতাম না বে, সেখানে বেগনে এবং বড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দ্রুত অম্তঞ্চ এত সহজে পাওরা বার। কিন্তু বখন সমর আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজো লইরা বাইব বেখানে বেগনে ফলে না কিন্তু তথাপি বেগনের অভাব মুহ্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জানের রাজা, ভাবের ন্বর্গ।"

স্বাদ্তকালে দিগল্ডবিলান পাশ্চুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনারমান সায়াহে ক্রমেই বেমন পরিক্ষা দীশিত লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীদের পূর্ণতার যেন প্রক্ষাটিত হইরা উঠিল। সে যেন তাহার গ্রের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারি দিকে আনন্দের মঞ্চল-জ্যোতি বিকাশ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃশ্ব পিতার শ্তুবকেশের উপর পবিশ্রতার উল্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেল হ্দর-সম্দের প্রতাক তরপোর উপর কিরণের মধ্র নামের একটি করিয়া জ্যোতিমার ক্রাক্ষর মান্তিত করিয়া দিল।

এ দিকে আমার ছুটি সংক্ষিত হইরা আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সন্দেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল—
এ দিকে অম্লাকেও আর ঠেকাইরা রাখা বার না, সে কোন্দিন উল্পন্ত বনাহল্টীর নাার আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস্ করিরা তাহার বিপ্ল চরণচতৃষ্টর নিক্ষেপ করিবে এ উদ্বেশও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিরা অবিলন্দেব অভ্রের আকাশ্দাকে বাক্ত করিরা আমার প্রণরকে পরিপরে বিকশিত করিরা তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

# পশুম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাব্র গ্রে গিরা দেখি, তিনি গ্রীন্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিরা ঘ্নাইরা পড়িরাছেন এবং সন্মুখে গণ্যাতীরের বারাদদার নির্দ্ধন ঘাটের সোপানে বসিরা কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিরা দেখি, একখানি ন্তন কাবাসংগ্রহ, বে পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্ধৃত এবং তাহার পাশ্বে লাল কালিতে একটি পরিন্ফার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিরা কিরণ ঈবং একটি দীর্ঘনিন্যাস তাাগ করিরা ন্বন্দভারাকুল নরনে আকাশের দ্রেতম প্রান্তের দিকে চাহিল: বোধ হইল বেন সেই একটি কবিতা কিরশ আব্দ এক ঘণ্টা ধরিরা দশবার করিরা পড়িরাছে এবং অনন্ত নীলাকাশে আপন হ্দরভরণীর পালে একটিমার উত্তপত দীর্ঘনিন্যাস দিরা ভাহাকে অভিদ্রে নক্ষ্যলোকে প্রেগ করিরাছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিরাছিল জানি না: মহীন্দ্রনাধ্বামক করিরাছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিরাছিল জানি না: মহীন্দ্রনাধ্বামক কোনো বাঙালি ব্রক্রের জন্য লেখে নাই ভাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ্ব এই স্বর্থানে আমি ছাড়া আর-কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিরা বিলতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পালে আপন জন্ট্রতম হ্দর-পেন্সিল দিরা

একটি উম্প্রল রক্তচিক্র আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণিতর মোহমন্দে কবিতাটি আজ্ব তাহারই, এবং সেই সপে আমারও। আমি প্লেকোচ্ছরিসত চিত্তকে সন্বরণ করিয়া সহজ্ব স্বরে কহিলাম, "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানা একবার দেখিতে পারি?" কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক্।"

আমি কিয়দ্দ্রে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যাশক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জ্বানিতে বার হইয়া উঠে। খররৌরতাপে স্বগভীর নিশ্তশ্বতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশন্স্বালি জননীর ঘ্মপাড়ানি-গানের মতো অতিশ্র মৃদ্ এবং সকর্ণ হইয়া আসিল।

কিরণ ষেন অধীর হইয়া উঠিল; কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনশ্ত আকাশ সম্বশ্যে আপনাদের সে তর্কটা শেষ করিবেন না?" আমি মনে-মনে ভাবিলামে, অনশ্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বশ্যে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিল্টু জীবন স্বল্প এবং শৃভ অবসর দুর্লাভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম. "আমার কতকগৃলি কবিতা আছে, আপনাকে শ্নাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শ্নিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীল্রবাব, আসিয়াছেন।" ভবনাথবাব, নিদ্রাভশ্যে বালকের নামে তাহার সরল নেত্রশ্বয় উন্মীলন করিয়া বাসত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মুক্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাব,র ঘরে গিয়া অনশ্ত আকাশ সম্বশ্যে তর্ক করিছে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নির্দ্ধনে শয়নকক্ষে নির্বিঘা পড়িতে গেল।

পর্যদন সকালের ডাকে লাল পেশ্সিলের দাগ-দেওয়া একখানা পেটা্স্ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি-এ প্রশিক্ষার ফল বাহির হইয়'ছে। প্রথমেই প্রথম-ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষার অকৃতার্থ হইবার বেদনার সংশ্য সংশ্য বছুর্গাংনর নার একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দেশপাধ্যার হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে যে কালেজে পড়িরাছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিরা দেখিলাম, বৃশ্ধ পিতা এবং তাঁহার কনাটি নিজেদের সন্বশ্ধে কোনো কথাই কখনও আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিষ্কৃত্ত ছিলাম শে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজাসাও করি নাই।

জ্মানপশ্ভিত-রচিত আমার ন্তন-পড়া দশনের ইতিহাস সম্বন্ধীর তর্কস্থিল আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিরাছিলাম. আপনাকে বদি আমি কিছ্দিন গ্রিকতক বই পড়াইবার স্বোগ পাই ভাহা ছইলে ইংরাজি কাবাসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিম্কার ধারণা জন্মাইতে পারি। কিরণবালা দর্শনিশান্তে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উর্ত্তার্ণা। যদি এই কিরণ হয়!

অবংশবে প্রবল থোঁচা দিয়া আপন ভঙ্গাছের অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম, "হর হউক— আমার রচনাবলী আমার জরুত্তভে।" বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা প্রাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাব্র বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেই ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া ব্লেখর প্তেকগ্লি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোলে আমার সেই নবা জ্ঞমানপণিডত-রিচিত দশনের ইতিহাসখানি অনাদরে পাঁড়িয়া রহিয়াছে; খ্লিয়া দেখিলাম, ভবনাথ-বাব্র স্বহস্তালাখিত নোটে তাহার মাজিন পরিপ্র। বৃত্থ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাব্ অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসম্নজ্যোতিবিচ্ছ্রিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিবলেন, যেন কোনো স্মাংবাদের নিকরিধারার তিনি সদ্য প্রাতঃশনান করিরাছেন। আমি অকস্মাং কিছ্ দদ্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম, "ভবনাথবাব্, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি!" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি!" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি মেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণা হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্যা ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিশ্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাব্রে ম্থ সন্দেনতবর্ণ হইয়া আসিল, তিনি তাহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না: কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফল্লতা দেথিয়া কিছ্ বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাহার সরল ব্নিধতে আমার গরের কারণ ব্রিবতে পারিলেন না।

এমনসময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরগবাব্র সহিত কিরণ সলক্ষ সবসোক্ষাল মাধে বর্ষাধোত লতাটির মতে। ছল্ছল্ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিল। আমার আর কিছাই ব্বিতে বাকি বহিল না। রাতে বাড়িতে আসিয়া আমার বচনাবলীর খাতাখানা প্রভাইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঞার ধারে যে বৃহৎ কার্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

STE 2006

# রাজ্ঞতিকা

নবেন্দ্রশেশরের সহিত অর্বণলেশার বখন বিবাহ হইল, তখন হোমধ্মের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষং একট্ব হাস্য করিলেন। হার, প্রজাপতির পক্ষে বাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কোতুকের নহে।

নবেন্দ্শেখরের পিতা প্রেণ্দ্শেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসম্দ্রে কেবলমাত দ্বতবেগে সেলাম-চালনা-ব্যারা রায়বাহাদ্র পদবীর উৎতৃপা মর্ক্লে উত্তবির্গ হইয়াছিলেন; আরও দ্বর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চাম বংসর বয়ঃক্রমকালে অনাতিদ্রবতী রাজ্যখতাবের কুহেলিকাছের গিরি-চ্ডার প্রতি কর্ণ লোল্প দ্ভি স্থিরনিবন্দ করিয়। এই রাজ্যান্গ্রীত ব্যান্ত অকস্মাৎ খেতাববিজ্ঞিত লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহ্-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রান্থ ম্মানশ্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও র্পান্তর আছে, নাশ নাই—চণ্ডলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশত্তি গৈতৃক স্কন্ধ হইতে প্তের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং নবেন্দ্রে নবীন মন্তক তর্পাতাড়িত কুষ্মান্ডের মতে। ইংরাজের ন্বারে ম্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থার ই'হার প্রথম দ্বার মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীর দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্নপ্রকার।

সে পরিবারের বড়োভাই প্রমধনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীরবর্গের আদরের স্থল ছিলেন। ব্যাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে স্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি-এ এবং বৃদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জার কলমের ধার ধারিতেন না; মৃর্ছিবর বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দ্রে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দ্রে রাখিয়া চিলিতেন। অতএব, গৃহকোণ ও পরিচিতম-ডলীর মধ্যে প্রমথনাথ জাজন্লামান ছিলেন, দ্রেন্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমখনাথ একবার বছরতিনেকের জন্য বিলাতে প্রমণ করিরা আসিরাছিলেন। সেখানে ইংরাজের সোজনো মৃশ্ধ হইরা ভারতবর্ষের অপমান-দৃঃখ ভূলিরা ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একট্ব কুণ্ঠিত হইল, অবলেবে দ্বাদিন পরে বালতে লাগিল, ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানার এমন আর-কাহাকেও না; ইংরাজি বস্তের গোরবগর্ব পরিবারের অভ্রের মধ্যে ধীরে ধীরে সন্তারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিরা আসিরাছিলেন 'কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্বার রক্ষা করিরা চলিতে হয় অমি ডাহারই অপ্রে দৃষ্টান্ত দেখাইব'—নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা বে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমধনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপর জানিরা

ভারতব্যীর ইংরাজমহলে কিণ্ডিং প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমনকি মধ্যে মধ্যে সম্মীক ইংরাজের চা, ডিনার, খেলা এবং হাস্যকোতুকের কিণ্ডিং কিণ্ডিং ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমন্ততার ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগ্নলি অলপ অলপ রীরী করিতে শ্রু করিল।

এমন সমরে একটি ন্তন রেলওরে লাইন খোলা উপলক্ষ্যে রেলওরে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটোলাটের সঞ্জে দেশের অনেক্য্নিল রাজপ্রসাদগবিত সম্প্রম্ভতলাকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলোইপথে বাত্রা করিলেন। প্রমধনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীর বড়োলোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমধনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিরা দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বস্নে-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমধনাথ প্রথমটা একট্ স্ফীত হইরা উঠিলেন। কিস্তু যথন গাড়ি ছাড়িরা দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধ্সর পশ্চিম প্রাণতরের প্রাণতসীমা হইতে ফান স্বাণত-আভা সকর্ণরিজ্ঞ লক্ষার মতো সমসত দেশের উপর বেন পরিবাণত হইরা পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিরা বাতারনপথ হইতে অনিমেষনরনে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বক্সভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিরা ভাবিতে লাগিলেন, তথন ধিকারে তাঁহার হ্দর বিদীপ হইল এবং দ্ই চক্ষ্ব দিরা অন্নিজনালামরী অপ্রধারা পড়িতে লাগিল।

তাহার মনে একটা গলেপর উদর হইল। একটি গর্দভ রাজ্পথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিরা চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে থলার ল্ব-ঠিত হইরা প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মুড় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিল, "সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।"

প্রমথনাথ মনে-মনে কহিলেন, "গর্দান্তের সহিত আমার এই একট্র প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ ব্রকিরাছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্থের বোঝাগ্রলাকে।"

প্রমধনাথ বাড়ি আসিরা বাড়ির ছেলেপ্লে সকলকে ডাকিরা একটা হোমাপিন জনালাইলেন এবং বিলাতি বেশভ্যাগ্লো একে একে আহ্বতিস্বর্প নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা বতই উচ্চ হইরা উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্রিসত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমখনাথ ইংরাজঘরের চারের চুম্ক এবং র্টির ট্করা পরিত্যাগ করিরা প্রশ্চ গৃহকোপদ্দেরি মধ্যে দ্র্গম হইরা বসিলেন, এবং প্রেভি লাখিত উপাধিধারীগণ প্রবং ইংরাজের শ্বারে শ্বারে উক্তীব আন্দোলিত করিরা ফিরিতে লাগিল।

দৈবদ্ধোগে দ্ভাগ্য নবেন্দ্রশেষর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভাগনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেরেগ্লি লেখাপড়াও বেমন জানে দেখিতে শ্নিতেও তেমনি: নবেন্দ্র ভাবিলেন, "বড়ো জিতিলাম।"

কিন্তু 'আমাকে পাইরা তোমরা ক্লিতিরাছ' এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলন্দ করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিরাছিল তাহা বেন নিভান্ত ভ্রমবশত দৈবক্রমে প্রেট হইতে বাহির করিয়া শালীদের হস্তে চালান করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের স্কোমল বিশ্বোপ্টের ভিতর হইতে তীক্ষাপ্রথর হাসি বখন ট্ক্ট্কে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্ঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জ্লিমল। ব্ঝিল, "বড়ো ভূল করিয়াছি।"

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেন্ডা এবং রুপে গালে শ্রেন্ডা লাবণ্যলেখা একদা শান্তিদিন দৈখিয়া নবেন্দর শয়নকক্ষের কুলাগিগর মধ্যে দ্ই জ্যোড়া বিলাতি বুট সিন্দরে মণিডত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মন্থে ফ্লচন্দন ও দ্ই জ্বলন্ড বাতি রাখিয়া ধ্পধ্না জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দ্ই শ্যালী তাহার দ্ই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইন্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাহার কল্যাণে তোমার পদব্দিধ হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোলস্ দিমধ রাউন টম্সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল স্তা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দ্রে নামার্বাল উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাপ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটি জ্বপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জ্বপ করিবে।"

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, "ষাঃ, তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।"

নবেন্দ্র মনে-মনে রাগও হয়, লম্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো স্কুনরী। তাহার মধ্ব যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দ্বটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতপ্য রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারি দিকে ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া মবে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পাড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দ্র্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত. "স্বেন্দ্র বাঁড়ুজের বক্তা শ্লিতে যাইতেছি।" দার্জিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত. "মেজোমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী এই দৃই নৌকার পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে-মনে কহিল, "তোমার অন্য নৌকাটাকে ফ্টা না করিয়া ছাড়িব না।"

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দ্ খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়-বাহাদ্র-পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইর্প গ্রেজ শ্রনা গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছ্রিসত সংবাদ ভীর্ বেচারা শ্যালীদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরংশ্রুপক্ষের সায়াহে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপ্র্ণ চিন্তাবেগে স্থাীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরিদন দিবালোকে স্থাী পান্তিক করিয়া তাহার বড়েদিদির বাড়ি গিয়া অগ্র্গদ্গদ কন্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো. রায়বাহাদ্র হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না তোর এত লম্জাটা কিসের!"

অরুণলেখা বারন্বার বালিতে লাগিল, "না দিদি, আর ধা-ই হই, আমি রার-বাহাদুরনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অর্ণের পরিচিত ভূতনাথবাব্ রামবাহাদ্র ছিলেন, পদবীটার প্রতি আশ্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, ভোকে সেজনা ভাবিতে হইবে না।" বস্থারে লাবণ্যর ন্যামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দ্র সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। সানন্দচিত্তে অনতিবিলন্দ্রে গাড়ি চড়িয়া বাতা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাণ্য কাঁপিল না, কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসল্ল বিপদের সময় বামাণ্য কাঁপাটা একটা অম্লক কুসংন্কারমাত।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থা এবং সৌন্দর্যের অর্পে পান্ডুরে প্রণার্থারুট হইয়া নির্মাল শরংকালের নির্ভাননাণীক্ললালিতা অম্লান-প্রফল্লো কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে কলমল করিতেছিল।

নবেন্দ্র মুণ্য দৃষ্টির উপরে যেন একটি প্রণিশ্বিপতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোম্জনল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনশে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দ্র অন্ধাণ রোগ দ্র হইরা গেল। দ্বাপেথার নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শালীহদেতর শ্রুষ্প্লকে সে বেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মূখ দিয়া পরিপ্রণ গণ্গা বেন তাহারই মনের দ্রুকত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রকা আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিশ্ধ রোদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমসত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শথের রুখনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেশনুর অজ্ঞতা ও অনৈপ্রা পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিল্টু, অভাসে ও মনোষোগের শ্রারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মত্ অনভিজ্ঞের কিছুমাত আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রতাহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভর্শসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার ত্লিতর শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যক্ষন প্রভিয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজ্যত শিশ্র মতো অপট্র অক্ষম এবং নির্পায় ইহাই প্রতাহ বলপ্র্ব প্রমাণ করিয়া নবেশনু শ্যালীর কৃপান্মিপ্রত হাস্য এবং হাস্মিপ্রিত লাঞ্কনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্দে এক দিকে ক্ষ্মার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিক্ষের আগ্রহ এবং প্রিয়ন্তনের ঔৎস<sub>ন্</sub>কা, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধ্বা, উভরের সংযোগে ভোক্তন-ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দ্ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কালজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তক্
জিতিতে পারিত না। না জিতিকেও জাের করিয়া তাহার হার অন্বীকার করিত এবং
সেজনা প্রতাহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আন্থসংশাধনচেন্টায়
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

ক্ষেত্র এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইরাছিল। সাহেবের সোহাল যে জীবনের চরম লক্ষ্য এ কথা সে উপস্থিতমত ভূলিয়া গিরাছিল। আজীরস্কলনের শ্রন্থা ও দেনহ যে কত সূথের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বাশতঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

ভাষা ছাড়া, সে বেন এক ন্তন আবহাওয়ার মধ্যে পাড়িয়া গিয়াছিল। লাবণার স্বামী নীলরতনবাব্ আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবস্বাদের সহিত সাক্ষাং করিতে ষাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাল কী, ভাই! বিদি পান্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মর্ভূমির বালি ফ্ট্ফ্টে সাদা বলিয়াই কি ভাহাতে বীল ব্নিয়া কোনো সূত্র আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীল বোনা বায়।"

নবেন্দর্ও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না।
পৈতৃক এবং স্বকীয় যক্ষে প্রের্ব জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদ্রখেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজ্বলাসগুনের
প্রয়েজন রহিল না। নবেন্দর্ ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুবায়সাধ্য
ঘোড়দোড়ন্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্গ্রেসের সময় নিকটবতাঁ হইল। নীলরতনের নিকট চাদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দ্র লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হন্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, "একটা সই দিতে হইবে।"

পূর্ব সংস্কারক্তমে নবেন্দর্র মুখ শ্কাইয়া গেল। লাবন্য শশব্যুস্ত হইয়া কহিল, "খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া ষাইবে।" নবেন্দ্র আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাতে ঘুম হয় না!"

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনেং কাগজে প্রকাশ হইবে না।" লাবণ্য অত্যনত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তব্ কাঞ্জ কী! কী জানি কথার কথার—"

নবেন্দ্র তীরুদ্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইরা বাইবে না।" এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল, কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথার হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী!"

नत्रम् पर्भाज्य करिन, "त्कन, जनाय की क्रिजाहि।"

লাবণ্য কহিল, "শেরালদা স্টেশনের গার্ড, হোরাইট্-আাবের দোকানের অ্যাসিস্টান্ট্, হার্টরাদার্দের সহিস-সাহেব, এ'রা বদি তোমার উপর রাগ করিরা অভিমান করিরা বসেন, বদি তোমার প্ঞার নিমন্ত্রণে শ্যান্দেশন খাইতে না আসেন, বদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!"

নবেন্দ্র উম্থতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসার গিরা মরিরা থাকিব।"
দিনকরেক পরেই নবেন্দ্র প্রাতঃকালে চা থাইতে থাইতে থবরের কাগজ্ঞ পড়িতেছেন,
হঠাং চোখে পড়িল এক X-স্বাক্ষরিত পরপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিরা কন্প্রেসের
চাঁদার কথা প্রকাশ করিরাছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইরা কন্প্রেসের বে
কন্তটা বলব্দ্ধি হইরাছে লোকটা তাহার পরিমাশ নির্ণর করিতে পারে নাই।

কন্মেসের বলব্থি! হা প্রগাসত ভাত প্রেপিয়ালেখর! কন্মেসের বলব্থি করিবার জনাই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিরাছিলে!

কিন্তু, দুখের সন্ধে সুখেও আছে। নবেন্দুর মতো লোক বে বে-সে লোক নহেন, তাঁহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য বে এক দিকে ভারতবর্ষীর ইংরাজসম্প্রদার অপর দিকে কন্প্রেস লালারিতভাবে ছিপ ফেলিরা অনিমিবলোচনে বিসরা আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিরা রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইরা লাবন্দকে দেখাইলেন। কে লিখিরাছে বেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে লাবন্দ্য আকাশ হইতে পড়িরা কহিল, "ওমা, এ বে সমস্তই ফাস করিরা দিরাছে। আহা! আহা! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে বেন ছুল ধরে, তাহার কালিতে বেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ বেন পোকার কাটে—"

নবেন্দ্র হাসিরা কহিল, "আর অভিশাপ দিরো না। আমি আমার শহুকে মার্কনা করিরা আশীর্বাদ করিডেছি, তাহার সোনার দোরাত-কলম হর ফেন!"

দুইদিন পরে কন্গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীর একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজ কাগজ ভাকষোণে নবেন্দ্র হাতে আসিরা পেণছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে 'One who knows'-স্বাক্ষরে প্রেন্ড সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন বে, নবেন্দ্রকে বাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার নামে এই দ্র্নামরটনা কখনোই কিবাস করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অব্দর্শলের পরিবর্তন বেমন অসম্ভব নবেন্দ্রর পক্ষেও কন্গ্রেসের দলব্দ্ধি করা তেমান। বাব্ নবেন্দ্রেখরের ব্যথেণ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশিনা উমেদার ও মকেলশ্না আইনজাবান নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘ্রিয়া বেশভ্বা-আচারবাবহারে অভ্ত কপিব্রি করিয়া স্পর্ধাভরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত হইয়া অবশেবে ক্রমেনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন বে তিনি এই সকল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ প্রেশ্দ্শেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম, এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে ভূমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দ্র অখ্যাত অকিশুন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণা প্নশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরমকশ্ব লিখিল! কোন্ টিকিট-কালেক্টার, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলরতন কহিল, "এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।"

নবেন্দ্র কিছ্ন উচু চালে বলিল, "দরকার কী। বে বা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণা উচ্চঃম্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির ফোস্কারা ছড়াইরা দিল। নবেন্দ্র অপ্রতিভ হইরা কহিল, "এত হাসি বে!"

তাহার উত্তরে লাবদ্য প্নর্বার অনিবার্ব বেগে হাসিয়া প্রিচ্পত্রৌবনা দেহলতা প্রিণ্ডত করিতে লাগিল।

नरवन्य नारक मृत्य कार्य और शहूत भित्रहारमत भिक्तमात्र बाहेसा खडान्ड नाकान

হইল। একট্ ক্ষ্ম হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি।"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনও ছাড় নাই— যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

নবেন্দ্র কহিল, "আমি ব্রিঝ সেইজন্য লিখিতে চাহি না!" অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বাসল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন ল্রচিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দ্র যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথসাধ্য চেপ্টা করিয়া বেলিয়া দেয় তাহার দ্রই সহকারী তংক্ষণাং সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফ্লাইয়া ফ্লাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যথন শত্রহয় তখন বহিঃশত্র অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবমেন্টের তেমন শত্র নহে যেমন শত্র গবেন্ধিত আংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবমেন্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সোহার্দ্যবন্ধনের তাহারাই দ্রভেন্দ্য অন্তরায়। কন্ত্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সম্ভাবসাধ্যের যে প্রশাসত রাজপথ খ্লিয়াছে, আংলো-ইন্ডিয়ান কাগজগ্রলো ঠিক তাহার মধ্যম্পল জ্র্ডিয়া একেবারে কন্টাকত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দ্র ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইরাছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একট্ব আনন্দও হইতে লাগিল। এমন স্কর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছ্দিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দ্র চাঁদা এবং কন্প্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দ্র এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায শ্যা**লীসমাঞ্জে অভান্ত নিভীকি দেশ**-হিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, "এখনও তোমার **অন্দিপরীকা** বাকি আছে।"

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দ্র ন্দানের প্রে বক্ষম্পল তৈলান্ত করিয়া প্র্তদেশের দ্র্গম অংশগ্রনিতে তৈলসপ্তার করিবার কৌশল অবলন্দ্রন করিতেছেন এমনসমর বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকৃত্হলী চক্ষে আড়াল হইতে কোঁড়ক দেখিতেছিল।

তৈললাস্থিত কলেবরে তো ম্যাজিস্টেটের সহিত সাক্ষাং করা যায় না—নবেন্দ্র ভাজিবার পূর্বে মসলা-মাখা কই-মংস্যের মতো বুধা ব্যতিবাস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া উধ্বন্ধবাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, "সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিরা চলিয়া গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ-পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ বা লাবণার, তাহা নৈতিক গণিতশান্দের একটা স্ক্রেয় সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ বেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়ফড় করে নবেন্দর ক্ষ্ হ্দর ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমুস্ত দিন খাইতে শাইতে আর সোরাস্তি রহিল না। লাবণ্য আভাশতরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দ্রে করিরা দিয়া উদ্বিশ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেশ্দ্ কায়ক্রেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অস্থ কিসের। তুমি আমার ধনক্তবিনী।"

কিন্তু, মৃহৃত্মধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, "একে আমি কন্থেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্মেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাং করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!"

"হা তাত, হা প্রেশ্ন্শেখর! আমি বাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন হইলাম।"

পর্যদন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝ্লাইয়া মদত একটা পার্গাড় পরিয়া নবেন্দ্র বাহির হইল। লাক্যা জিল্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

नत्वन्म, करिन, "এको वित्नव काळ আছে-"

नावना किए विनन ना।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত আরদালি কহিল, "এখন দেখা হুটবে না।"

নবেশ্দ্ব পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আর্দালি সংক্ষিত সেলাম করিরা কহিল, "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেশ্দ্ব তংক্ষণাং দশ টাকার এক নোট বাহির করিরা দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটিজনুতা ও মনিংগোন পরিরা লেখাপড়ার কাজে নিবন্ধ ছিলেন। নবেন্দন্ একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্টেট তাঁহাকে অপ্যালিসংকেতে বাসবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মন্থ না তুলিয়া কহিলেন, "কী বালবার আছে, বাবা।"

নবেন্দ্র ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, "কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—"

সাহেব দ্র কৃষ্ণিত করিরা একটা চোখ কাগন্ধ হইতে তুলিরা বলিলেন, "সাক্ষাং করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!"

নবেন্দ্র "Beg vour pardon! ভুল হইরাছে, গোল হইরাছে" করিতে করিতে বর্মান্দ্রত কলেবরে কোনোমতে বাহির হইরা আসিলেন। এবং সে রাগ্রে বিছানার শর্ইরা কোনো দ্রস্ক্রনপ্রত মন্দ্রের ন্যার একটা বাক্য থাকিরা থাকিরা তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, "Babu, vou are a howling idiot!"

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধাবণা হইল বে, ম্যাক্সিস্টেট বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিরাছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, "ধরণী দ্বিধা হও!" কিন্তু ধরণী তাঁহার অন্রোধ রক্ষা না করাতে নিবি'ছো বাড়ি আসিয়া পেণীছিলেন।

লাবণাকে আসিয়া কহিলেন, "দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজন কিনিতে

গিয়াছিলাম।"

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জ্বনছরেক পেরাদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্মনুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্গ্রেসে চাঁদা দিরাছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্তার করিতে আসে নাই তো?"

পেরাদারা ছয়জনে বারো পাটি দশ্তাগ্রভাগ উপ্মক্ত করিয়া কহিল, "বকশিশ, বাব-সাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরম্ভন্সরে কহিলেন, "কিসের বকশিশ।"
পেরাদারা বিকশিতদন্তে কহিল, "ম্যাদ্ধিন্মেট-সাহেবের সহিত দেখা করিতে
গিরাছিলেন, তাহার বকশিশ।"

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যাজিস্টেট-সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্তি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠান্ডা ব্যবসায় তো তাহার প্রে ছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দ্র গোলাপজ্জলের সহিত ম্যাজিস্টেট-দর্শনের সামগ্রসা সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ ব্রনিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাহি মিলেগা।" নবেশনু সংকৃচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা গরিব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কী।"

নীলরতন নবেশন্র হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞিং ঠান্ডা করিবাব সনুষোগ না পাইয়া নবেশনু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বন্ধুদ্নিট নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেশনু একাশ্ত কর্ণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো স্থান!"

কলিকাতায় কন্গ্রেসের অধিবেশন। তদ্পলক্ষে নীলরতন সম্বীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দ্র তাহাদের সপ্যে ফিরিল।

কলিকাতার পদার্পণ করিবামাত কন্ত্রেসের দলবল নবেন্দ্কে চতুর্দিকে ঘিরিরা একটা প্রকাণ্ড তাল্ডব শ্রু করিরা দিল। সম্মান সমাদর স্তৃতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নারকগণ দেশের কান্ধে যোগ না দিলে দেশের উপার নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দ্র অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাং কখন দেশের একজন অধিনারক হইরা উঠিলেন। কন্ত্রেস-সভার বখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাতীয় বিলাতি তারস্বরে 'হিপ্ হ্রে' শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লক্ষার রক্তিম হইরা উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দ্র রারবাহাদ্র খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সারাক্তে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দ্রকে নিমন্ত্রণপ্র'ক তাঁহাকে নববন্দ্রে ভূবিত করিরা স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রন্তচন্দ্রনের তিলক এবং প্রত্যেক শালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিরা স্বরচিত প্রশালা পরাইরা দিল। অর্ণান্বর্বসনা অর্ণ্রেখা

সোদন হাস্যে লম্জার এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঞ্চিত লম্জালীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিরা ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দ্রে কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীখের জন্য গোপনে অপেকা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দ্রেক কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান ভূমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দ্র ইহাতে সম্পূর্ণ সাক্ষনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্থামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সন্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিরাছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদ্র হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমন্দরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে three cheers for বাব প্রেন্দ্রেশ্বর ! হিপ্ হিশ্ হুরে, হিপ্ হিশ্ হুরে, হিপ্ হিশ্ হুরে, হিপ্ হিশ্ হুরে, হিপ্ হিশ্

আম্বিন ১৩০৫

## মণিহারা

সেই জ্বীণ'প্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্ব অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পাড়তেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাড় লেখার, সোনার রঙ হইতে ইম্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভার মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারাণ্দা-বা লিয়া-পড়া জরাগ্রসত বৃহৎ অট্টালকার সম্মাধে অধ্বথ-মাল-বিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমাখর সংধ্যাবেলায় একলা বাসিয়া আমার শান্ধ চক্ষার কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সমযে মাথা হইতে পা প্রাণ্ড হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শানিলাম, "মহাশ্যের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম, ভদ্রলোকটি স্বশ্পাহারশীর্ণ, ভাগালক্ষ্মী কর্তৃক নিতাণ্ড অনাদ্ত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাক্রের যেমন একরকম বহুকালজীর্গ সংস্কারবিহীন চেহারা, ই'হারও সেইর্প। ধ্তির উপরে একথানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অন্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং বে সময় কিঞ্ছিং জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সম্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপাশ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি <mark>কহিলাম, "আমি রাচি</mark> হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গর্টি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষং থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিঞ্চের নাম নহে। ভদ্রলোকের কোত্ত্লনিব্তি হইল না। প্নরায় প্রণন হইল, "এখানে কী করিতে

ভদুলোকের কৌত্হলনিব্তি হইল না। প্নেরায় প্রশন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়,পরিবর্তন।"

লোকটি কিছ্ আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয় বংসর ধরিরা এখানকার বায়, এবং তাহার সংগ্যা সংগ্রে প্রত্যুহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিরা কুইনাইন খাইতেছি কিম্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে রাচি হইতে এখানে বার্র যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা বাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এথানে কোধার বাসা করিবেন।" আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইরা কহিলাম, "এই বাডিতে।" বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গৃত্ত-ধনের সন্ধান পাইরাছি। কিন্তু এ সন্বশ্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আন্ত পনেরো বংসর প্রে এই অভিশাপগ্রন্ত বাড়িতে বে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিশ্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমান্টার। তাঁহার ক্ষ্মা ও রোগ -শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়োবড়ো চক্ষ্ম আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উম্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিরা রন্ধনকার্বে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাট্রকু মিলাইরা আসিরা ঘাটের উপরকার জনশ্ন্য অন্ধকার বাড়ি আপন প্রাবস্থার প্রকান্ড প্রেতম্তির মতো নিস্তব্ধ দাড়াইরা রহিল।

## ইস্কলমাস্টার কহিলেন-

. .

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বংসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাহার অপ্তুক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তবাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি ভ্রাসমেত সাহেবের আপিসে চ্রাকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বালিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, স্তরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উপ্রতির সম্ভাবনামাত ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাতই নবাবপা বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জাতিরাছিল। তাঁহার স্থাটি ছিলেন স্করী। একে গালেভে-পড়া তাহাতে স্করী স্থা, স্তরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমনকি, বাামো হইলে আাসিস্টান্ট্-সার্জনিকে ভাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাভিয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশর নিশ্চরই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহ্লা বে, সাধারণত ফাীজাতি কাঁচা আম, বাল লখ্কা এবং কড়া ধ্বামীই ভালোবাসে। বে দুর্ভাগা প্রেষ্ নিজের ফাীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-বে কুলী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সেনিতাদত নিরীত।

যদি জিল্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া বাখিয়াছি। বাহার বা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে স্থা হর না। শিঙে শান দিবার জনা হরিণ শক গাছের গাড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘবিবার স্থ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্থালোক দ্রুক্ত প্রুষ্কে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বল করিবার বিদ্যা চর্চা কবিয়া আসিতেছে। বে স্বামী আপনি বল হইয়া বিসয়া থাকে তাহার স্থাী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে ভাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বংসরের শান-দেওয়া যে উল্লাক বর্ণাশ্র, অপিনবাল ও নাগপাশ-বন্ধনগালি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিক্ষল হইয়া বায়।

শ্বীলোক প্র্যুবকে ভূলাইরা নিজের শদ্ভিতে ভালোবাসা আদার করিয়া লইতে

চায়, স্বামী বদি ভালোমান্য হইয়া সে অবসরট্রু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্মীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্দে প্রের্থ আপন স্বভাবসিন্ধ বিধাতাদন্ত স্মহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধ্বনিক দান্পতাসন্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফেলিভ্বল আধ্বনিক সভ্যতার কল হইতে অতান্ত ভালোমান্বটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল— ব্যবসায়েও সে স্বিধা করিতে পারিল না, দান্পত্যেও তাহার তেমন স্ব্যোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের দ্ব্রী মণিমালিকা বিনা চেন্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দৃক্রম মানে বাজ্বন্ধ লাভ করিত। এইর্পে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেইসপ্যে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেণ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছ্ম্ দিত না। তাহার নিরীহ এবং নিবেশি দ্বামীটি মনে করিত, দানই বৃঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বৃঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই ষে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজ্বক্ষ জোগাইবার ফল্মস্বর্প জ্ঞান করিত; ফল্টিও এমন স্টার্ ষে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফাণভ্ষণের জন্মস্থান ফ্লবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মান্রোধে এইখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফ্লবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তব্ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু ফাণভ্ষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারাথেই বিশেষ করিয়া স্কুদরী দ্বী ঘরে আনে নাই। স্তরাং দ্বীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কৃঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে দ্বী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, দ্বীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিল্ল করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া ষায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সপ্পেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; বত উপলক্ষ করিয়া দুটো রাহা্মণকে খাওয়ানো, বা বৈশ্বনীকে দুটো পরসা ভিক্ষা দেওয়া কখনও তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নন্ট হয় নাই: কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর বাহা পাইরাছে সমস্তই জমা করিয়া রাথিয়াছে। আশ্চর্বের বিষয় এই যে, সে নিজের অপর্পু যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপবায় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চন্দ্রিশ বংসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোম্দ বংসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিশ্ড বয়ম্বের পিশ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাবন্দ্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি স্দৃশীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কুপণের মতো অস্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপপ্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিজ্ঞলা করিরা রাখিলেন, তাহাকে সদতান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাং তাহাকে এমন একটা কিছ্ দিলেন না বাহাকে সে আপন লোহার সিন্দ্কের মণিমাণিকা অপেকা বেলি করিরা ব্রিতে পারে, বাহা বসন্তপ্রভাতের নবস্থের মতো আপন কোমল উত্তাপে ভাহার হ্দরের বরফপিণভটা গলাইরা সংসারের উপর একটা স্নেহনির্বার বহাইরা দের। কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার ব্যারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইরা বাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারও জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য ভাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থা, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীরমান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিবাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই বথেন্ট; বথেন্ট কেন, ইহা দ্বর্গভ। অপ্সের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গ্রের আগ্রয়স্বর্পে স্থাী বে একজন আছে ভালোবাসার ভাড়নার তাহা পদে পদে এবং তাহা চন্দ্রিশ ঘণ্টা অন্তব করার নাম ঘরকর্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশর পাতিরত্যটা স্থাীর পক্ষে গোরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইর্প মত।

মহাশর, স্থার ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতট্যুকু কম পড়িল, অতি স্ক্র নির্ভি ধরিরা তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি প্র্যুমান্বের কর্ম! স্থা আপনার কাঞ্চ কর্ক, আমি আপনার কাঞ্চ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অবাজের মধ্যে কতটা বাজ, ভাবের মধ্যে কতট্যুকু অভাব, স্স্পন্টের মধ্যেও কা পরিমাশ ইপ্যিত, অণুপরমাশ্র মধ্যে কতটা বিপ্রোভা—ভালোবাসাবাসির তত স্স্ক্র বোধ-শত্তি বিধাতা প্র্যুমান্বের দেন নাই. দিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্র্যুমান্বের তিলপরিমাণ অন্রাগ-বিরাগের লক্ষণ লইরা মেরেরা বটে ওঞ্জন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভণ্গাট্যুকু এবং ভণ্গার মধ্য হইতে আসল কথাট্যুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, প্র্বের ভালোবাসাই মেরেদের বল, তাহাদের জাকবিবাবসারের ম্লধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সমরে ঠিকমত পাল ঘ্রাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া বায়। এইজনাই বিধাতা ভালোবাসা-মান বন্দুটি মেরেদের হৃদরের মধ্যে ক্লাইয়া দিয়াছেন, প্র্যুবদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা ৰাহা দেন নাই সম্প্রতি প্রেৰরা সেটি সংগ্রহ করিরা লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেকা দিরা এই দৃশ্ভ বন্দাট, এই দিগ্দেশন বন্দ্রপাশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিরাছেন। বিধাতার দোব দিই না, তিনি মেরে-প্রেক্কে যথেন্ট ভিন্ন করিয়াই স্ভিট করিয়াছিলেন, কিন্তু সভাতার সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেরেও প্রেৰ হইতেছে, প্রেৰও মেরে হইতেছে; স্তরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শ্ভেলা বিদায় লইল। এখন শৃভবিবাহের প্রে প্রেক্ত বিবাহ করিতেছিন মেরেকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চর করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভরেরই চিন্ত আশক্ষার দ্রু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরম্ভ হইতেছেন! একলা পড়িরা থাকি, স্থার নিকট হইতে নির্বাসিত; দরে হইতে সংসারের অনেক নিগতে তত্ত্ব মনের মধ্যে উদর হয়— এগালের ছাচদের কাছে বিলবার বিষয় নয়, কথাপ্রসালে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মেট কথাটা এই বে, বণিচ রন্ধনে ন্ন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি ইউত না, তথাপি ফণিভূষণের হাদর কী-হেল-কী-নামক একটা দুঃসাধা উৎপাত অনুভব করিত। স্থার কোনো দোষ ছিল না, কোনো শ্রম ছিল না, তব্ স্বামীর কোনো স্থ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শ্নাগহনর হ্দর লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরাম্ভার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগ্লা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দেকে, হ্দর শ্নাই থাকিত। খ্ডা দ্বর্গামোহন ভালোবাসা এত স্ক্র্য করিয়া ব্রিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খ্ডির নিকট হইতে তাহা অজস্ত্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসারী হইতে গেলে নব্যবাব্ হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে প্রেশ্ব হওয়া দরকার, এ কথার সন্দেহমাত করিবেন না।

ঠিক এই সমরে শ্গালগ্লা নিকটবতী ঝোপের মধ্য হইতে অতাল্ড উচ্চৈক্রেরে চীংকার করিয়া উঠিল। মান্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কোতুকপ্রিয় শ্গালসম্প্রদায় ইস্কুলমান্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শ্নিয়াই হউক বা নবসভাতাদ্বল ফগিভূষণের আচরণেই হউক, রহিয়া রহিয়া অটুহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্রাস নিব্ত হইয়া জ্বলম্পল দ্বিগ্ণতর নিস্তশ্ব হইলে পর মান্টার সম্ধ্যার অন্ধকারে তাহার বৃহৎ উল্জ্বল চক্ষ্ব পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত বাবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোন্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বিদিকেবলমার পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদান্তের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া ষায়, তাহা হইলেই মৃহ্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার স্বোগ হইতেছিল না। ম্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রব্বত হইয়াছে এর্প জনরব উঠিলে তাহার বাবসায়ের ন্বিগ্লে অনিন্দ হইবে আশম্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেন্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত কথক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্থাীর কাছে গেল। নিজের স্থাীর কাছে স্বামী বেমন সহজ্ঞভাবে বাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিরা বাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দৃভাগ্যক্তমে নিজের স্থাীকে ভালোবাসিত, বেমন ভালোবাসা কাব্যের নারক কাব্যের নারিকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সম্ভর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফ্টিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ স্ব্র্য এবং প্রথিবীর আকর্ষণের ন্যার মারাখানে একটা অতিদ্রে ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দারে পড়িলে কাবোর নারককেও প্রেরসীর নিকট হৃণিড এবং বন্ধক এবং হ্যান্ড্নোটের প্রসংগ ভূলিতে হর; কিন্তু স্বর বাধিরা বার, বাকাস্থলন হর, এমন-সকল পরিম্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেশখন আসিরা উপস্থিত হর। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পন্ত করিরা বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইরাছে, তোমার গহনাগ্লো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত হুব্লভাবে বলিল। মন্মালিকা বন্ধন কঠিন মুন্ধ করিরা হাঁনা কিছুই উত্তর করিল না তথন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠ্র আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, প্রুযোচিত বর্বরতা লেশমার তাহার ছিল না। যেখানে জার করিরা কাড়িরা লগুরা উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিরা গেল। যেখানে ভালোবাসার একমার অধিকার, সর্বনাশ হইরা গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সন্বন্ধে তাহাকে বদি ভর্গনা করা বাইত তবে সন্ভবত সে এইর্শ স্ক্রু তর্ক করিত বে, বাজারে বদি অন্যার কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিরা বাজার করিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্তা বদি নেবছাপ্র্ক কিবাস করিরা আমাকে গহনা না দের তবে তাহা আমি কাড়িরা লইতে পারি না। বাজারে বেমন ক্রেডিট, ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহ্বল কেবলমার রণক্কেরে। পদে পদে এইর্শ অত্যন্ত স্ক্রু স্ক্রু তর্কস্ত্র কাটিবার জনাই কি বিধাতা প্রুয়মান্যকে এর্শ উদার, এর্শ প্রবল, এর্শ ব্রদাকার করিরা নির্মাণ করিরাছিলেন। ভাহার কি বাসরা বাসরা অত্যন্ত স্কুমার চিত্তব্তিকে নিরতিশার তানমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না, ইহা তাহাকে শোভা পার।

যাহা হউক, আপন উল্লেভ হ্দরব্ভির গর্বে স্থাীর গহনা স্পর্শ না করিরা ফণিভূষণ অন্য উপারে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্থাকৈ স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্থা তাহার চেরে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অতানত স্ক্ষা হয় তবে স্থায় অপ্রীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্থা ঠিক ব্রিভ না। স্থালাকের অশিক্ষিতপট্ড যে-সকল বহ্কালাগত প্রচান সংস্কারের স্বারা গঠিত, অতানত নবা প্রেবেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রক্ষের! ইহারা মেরেমান্বের মতোই রহসামর হইরা উঠিতেছে। সাধারণ প্রেবমান্বের বে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অম্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যার না।

স্তরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্দ্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দ্রসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্ভার অধীনে কাজ করিও। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের স্বারা উর্লেভ লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীরভার জ্যোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছ্ কিছ্ সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ভাকিরা সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরমেশ' কী।'

সে অতানত বৃদ্ধিমানের মতো মাধা নাড়িল— অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বৃদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাব্ কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পঞ্চিবেই।'

মণিমালিকা মান্বকে বের্প জানিত তাহাতে ব্বিল, এইর্প হওরাই সভ্তব

এবং ইহাই সংগত। তাহার দ্বিশ্চনতা স্তীর হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; ন্বামী আছে বটে কিন্তু ন্বামীর অন্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অন্তব করে না, অতএব বাহা তাহার একমার বত্নের ধন, বাহা তাহার ছেলের মতো কমে কমে বংসরে বংসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাহা রুপকমার নহে, বাহা প্রকৃতই সোনা, বাহা মানিক, বাহা বক্ষের, বাহা কণ্ঠের, বাহা মাথার—সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহুতেই ব্যবসায়ের অতলম্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিশ্ত হইবে, ইহা কন্পনা করিয়া তাহার সর্বশ্বরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা বায়।'

মধ্স্দন কহিল, 'গহনাগ্লো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছ্ অংশ, এমনকি অধিকাংশই ষে তাহার ভাগে আসিবে ব্দিথমান মধ্ মনে মনে তাহার উপায় ঠাওরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তংক্ষণাং সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছয় প্রত্যুবে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাধা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধ্স্দন নৌকায় মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাস্কটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খ্লিয়া দাও।'

तोका श्रामिता पिन, थत्राटा इ.इ. कतिया **छात्रिया शिन।** 

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাধ্য ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যশ্ত আর স্থান ছিল না। বাল্লে করিয়া গহনা লইলে সে বাল্ল হাতছাড়া হইয়া বাইতে পারে, এ আশ্শ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গারে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সংগ্য কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধ্স্দন কিছ্ ব্রিকতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সংগ্য দেহপ্রাণের অধিক গহনাগ্রিল আছেম ছিল তাহা সে অন্মান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে ব্রিত না বটে কিন্তু মধ্স্দেনকে চিনিতে তাহাব বাকি ছিল না।

মধ্স্দন গোমসভার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল বে, সে কটাকৈ পিন্তালরে পোছাইরা দিতে রওনা হইল। গোমসভা ফালভুষণের বাপের স্নামলের; সে অভ্যন্ত বিরম্ভ হইরা হুস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দল্ভা-সাকে ভালব্য-শ করিয়া মানবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্থীকে অষধা প্রশ্রম দেওয়া বে প্রেযোচিত নহে, এ কথাটা ঠিকমভই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক ব্রিকা। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গ্রহতর ক্তিসম্ভাবনা সত্ত্বে স্থাীর অলংকার পরিভাগে করির। প্রাণপণ চেন্টার অর্থসংগ্রহে প্রব্ হইরাছি, তব্ আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।

নিজের প্রতি বে নিদার্শ অন্যারে ক্রুম্থ হওরা উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্রুম্থ হইল মাত্র। প্রের্মমান্র বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বক্সাণিন নিহিত করিরা রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যারের সংঘর্ষে সে যদি দপ্রেরিরা জন্তিরা উঠিতে না পারে তবে ধিক্ তাহাকে। প্রের্ম্মান্য দাবাণিনর মতো

রাগিরা উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্থাীলোক প্রাবশমেষের মতো অপ্রশাত করিন্তে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইর্প বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিস্তু সে আর টে'কে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্থাকৈ লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই বাদি তোমার বিচার হয় তবে এইর্পই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া বাইব।' আরও শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মলান্ততে জগৎ চাঁলবে তখন বাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবীব্রের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিব্রেগর স্থালাককে বিবাহ করিয়া বাসিয়াছে, শাস্তে বাহার ব্রিখকে প্রলম্গকরী বালিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্থাকৈ এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে-মনে প্রতিজ্ঞাকরিল, এ সম্বন্ধে স্থার কাছে কখনও সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভাবণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে বথোপবৃত্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদ্তেশি ফণিভূষণ বাড়ি আসিরা উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপর রাখিরা এতদিনে রাগ্যালিকা ঘরে ফিরিরা আসিরাছে। সেদিনকার দান প্রাথাভাব ত্যাগ করিরা কৃতকার্ব-কৃতীপ্রের স্থার কাছে দেখা দিলে মণি যে কির্প লচ্ছিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জনা কিঞ্চিৎ অন্তপত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অল্ডঃপ্রে শ্রনাগারের স্বারের কাছে আসিরা উপনীত হইল।

দেখিল, স্বার রুখা। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শ্না। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপতের চিহ্নমাত নাই। স্বামীর ব্কের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল! মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্ঞা-ব্যাবসা সমস্তই বার্থা। আমরা এই সংসারপিশ্বরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণশাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহয়হ হ্দয়খনির রক্তমানিক ও অল্র্জনের ম্ক্তমালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিয়জীবনের সর্বস্বজ্ঞানো শ্না সংসার-খাঁচাটা ফণিভ্বশ মনে-মনে পদাঘাত করিয়া অভিদ্রে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূবণ স্থাীর সম্বন্ধে কোনোর্প চেণ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হর তো ফিরিয়া আসিবে। বৃন্ধ রাহাল গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, ক্রীবিধ্র ধবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিটালরে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে ধবর আসিল, মণি অধবা মধ্ এ পর্বতত সেখানে পেণিছে নাই।

তখন চারি দিকে খেজি পড়িরা গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশন করিতে করিতে লোক ছাটিল। মধ্র তল্পাস করিতে প্রিলে খবর দেওরা হইল—কোন্ নৌকা; নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোখার চলিরা গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন কশিভূষণ সম্ব্যাকালে তাহার পরিতার শাবনগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মান্টমী, সকাল হইতে অবিপ্রানত বৃশ্তি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে প্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোরারির বালা আরক্ষ হইরাছে। মুবলধারার বৃশ্তিপাতশব্দে বালার গানের স্থে

মুদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-বে বাতায়নের উপরে শিথিকককা দরজাটা ঝালিয়া পডিয়াছে ঐখানে ফণিড্যণ অন্ধকারে একলা বাসিয়াছিল-বাদলার হাওয়া, বৃষ্টির ছাট এবং যাতার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্রন্ডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো: আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যোব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবার মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গ্রিটকতক পান শুক্ক হইরা পড়িরা আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবালাসঞ্চিত চীনের পতুল, এসেন্সের শিশি, র্ষ্তিন কাচের ডিক্যান্টার, শোখিন তাস, সমন্দ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমনকি শ্না সাবানের বান্ধগ্রলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাঞ্জানো; বে অতিক্ষুদ্র গোলক-বিশিষ্ট ছোটো শুখের কেরোসিন-ল্যাম্প্র সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তৃত করিয়া স্বহস্তে জনালাইয়া কল্মিপাটির উপর রাখিয়া দিত তাহা ষথাস্থানে নির্বাপিত এবং স্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্রু ল্যাম্প্টি এই শয়নকক্ষে মাণমালিকার শেষ-মুহুতের নিরুত্তর সাক্ষী: সমসত শুন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন এত ইতিহাস, সমুস্ত জ্বভসামগ্রীর উপর আপন সন্ধার হাদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া বার! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জনালাও, তোমার ঘর্রাট তুমি আলো করো, আয়নার সম্মধে দাঁডাইরা তোমার বন্ধকঞ্চিত শাডিটি তমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষর যৌবন, তোমার অম্লান সৌম্দর্য লইরা চারি দিকের এই-সকল বিপলে বিক্ষিণ্ড অনাধ স্কড়-সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো: এই-সকল মাক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তালিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন এক সমরে বৃষ্টির ধারা এবং বাদ্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জ্বানলার কাছে বেমন বসিরা ছিল তেমনি বসিরা আছে। বাতারনের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরণ্ড অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে বমালরের একটা অন্রভেদী সিংহুদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুক্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতিকঠিন নিক্ষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পাড়তেও পারে।

এমনসময় একটা ঠক্ঠক শব্দের সপো সপো গহনার ঝম্ঝম শব্দ শোনা গেল।
ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তথন নদীর
জল এবং রাচির অন্থকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। প্লাকিড ফালভূবল দ্ই
উৎস্ক চক্ষ্ দিয়া অন্থকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফাড়য়া ফাড়য়া দেখিতে চেক্টা করিতে
লাগিল—স্থীত হ্দয় এবং বায়দ্দি বাখিত হইয়া উঠিল, কিছ্ই দেখা গেল না।
দেখিবার চেক্টা বতই একাল্ড বাড়িয়া উঠিল অন্থকার ততই ফেন ঘনীভূত, জগং ততই
কেন ছায়াবং হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীখরালে আপন মৃত্যুনিকেডনের গবাক্ষবারে
অক্ষমাং অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রতহস্তে আরও একটা বেলি করিয়া পদা ফেলিয়া
দিল।

শব্দা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়িয় দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান বাত্রা শ্র্নিতে গিয়াছিল। তথন সেই র্ম্পেথারের উপর ঠক্ঠক্ ঝম্ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, বেন অলংকারের সপো সপো একটা শব্ধ জিনিস ব্যারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাপদীপ কক্ষগ্রিল পার হইয়া অল্থকার সিড়ি দিয়া নামিয়া র্ম্পেবারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দ্ই হাতে সেই ব্যার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থার উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশ্বীর ঘর্মান্ত, হাত পা বরক্ষের মতো চাব্দা এবং হংপিন্ড নির্বাণোশ্যা্থ প্রদীপের মতো ক্য্রিত হইতেছে। ব্যাল ভাজিয়া দেখিল, বাহিরে আর কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তথনও বর্বার্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্না বাইতেছিল বাত্রার ছেলেরা ভোরের সরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বন্দ কিন্তু এত অধিক নিকটবতী এবং সতাবং যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অলেপর জনাই সে তাহার অসম্ভব আকাশকার আন্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জ্বলপতনশব্দের সহিত ন্রাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জ্বাগরণই স্বন্দ, এই জ্বাংই মিখ্যা।

তাহার পর্রদিনেও যাতা ছিল এবং দ্রোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আৰু সমস্ত রাতি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দ্রোয়ান কহিল, 'মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকারের লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না।' ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাতি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাতা শ্রনিতে বাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সম্ধাবেলার দীপ নিভাইরা দিরা ফণিভূষণ তাহার শরনকক্ষের সেই বাতারনে আসিরা বিসল। আকাশে অবৃষ্টিসংরুদ্ধ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি আনির্দিষ্ট আসমগ্রতীক্ষার নিস্তখতা। ভেকের অগ্রান্ত কলরব এবং বালার গানের চীংকারধর্ননি সেই সভখতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অস্ভূতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরারে এক সমরে ভেক এবং ঝিল্লি এবং বাচার দলের ছেলেরা চুপ করিরা গেল এবং রাত্রের অম্থকারের উপরে আরও একটা কিসের অম্থকার আসিরা পড়িল। ব্যা গেল, এইবার সমর আসিরাছে।

প্রিদিনের মতো নদীর খাটে একটা ঠক্ঠক্ এবং কম্কন্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভর হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশানত চেন্টার তাহার সকল ইচ্ছা, সকল চেন্টা বার্ধ হইরা বার। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিশন্তিকে অভিভূত করিরা ফেলে। সে আগনার সকল চেন্টা নিজের মনকে দমন করিবার জনা প্ররোগ করিল, কাঠের ম্তির মতো শন্ত হইরা নিথের হইরা বিসরা রহিল।

শিক্ষিত শব্দ আৰু ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইরা ম্রুন্বারের মধ্যে প্রবেশ

করিল। শন্না গেল, অন্দরমহলের গোলসি দিরা ঘ্রিতে ঘ্রিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোল-সি দিরা ক্রমে ঘরের নিকটবতী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শায়নকক্ষের শ্বারের কাছে আসিয়া খট্খট্ এবং ঝম্ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুম্ধ আবেগ এক মুহুতে প্রবলবেগে উচ্ছবিসত হইরা উঠিল, সে বিদানুদ্বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীংকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অর্মান সচাকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীংকারে ঘরের শাসিগালা পর্যত স্পান্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং বাহার ছেলেদের ক্রিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফাণভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পর্নিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হ্রুকুম দিল, সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাব, তান্তিকমতে একটা কী সাধনে নিষ্কু আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশ্ন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নিমলি বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষ্যগর্নিকে অত্যুক্ত্য্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে।
মেলা উত্তীর্ণ হইয়া বাওয়াতে পরিপ্র্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লানত গ্রাম দুইরাতি জাগরণের পর আজ গভারীর নিদ্রায় নিমন্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উধর্ম মুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোর্লাদিয়র তৃণশয়নে চিত হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগর্লির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীক্লবতী শ্বশ্রবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোল্দবংসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উল্জবল কাঁচা ম্যখানি, তখনকার সেই বিরহ কী স্মুমধ্র, তখনকার সেই তারাগর্লির আলোকম্পন্দন হৃদয়ের যৌবনম্পল্দনের সন্ধো সঞ্জো কীবিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভাাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগনে দিয়া আকাশে মোহম্শগরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বালতেছে, 'সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ'

দেখিতে দেখিতে তারাগ্র্নি সমস্ত লুস্ত হইরা গেল। আকাশ হইতে একখানা অম্থকার নামিরা এবং প্রথিবী হইতে একখানা অম্থকার উঠিরা চোখের উপরকার এবং নিচেকার পদ্পবের মতো একত আসিরা মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিন্ত শাস্ত ছিল। সে নিশ্চর জ্ঞানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিম্থ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপ্দা রহস্য উম্ঘাটন করিরা দিবে।

প্রের্রাতর মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দ্বে চক্ষ্ম নিমীলিত করিয়া স্থির দ্ঢ়েচিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ শ্বারীশন্ন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশন্ন্য অসতঃপ্রেরর গোলসিড়ির মধ্য দিয়া ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল, এবং শরন-কক্ষের ন্বারের কাছে আসিয়া কণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদর ব্যাকুল এবং সর্বাপ্য কণ্টকিত হইরা উঠিল, কিম্পু আজ্ব সে চক্ষ্ খ্লিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইরা অম্থকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনার যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুল্পিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইরা, টিপাইরের ধারে যেখানে পানের বাটার পান শ্ব্দে, এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জারগার এক-একবার করিয়া দাঁড়াইরা অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চল্লালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়ছে, এবং তাহার চোকির ঠিক সম্মুখে একটি কৎকাল দাঁড়াইয়া। সেই কৎকালের আট আঙ্বলে আংটি, করতলে রতনচন্তু, প্রকোন্টে বালা, বাহুতে বাজ্বন্থ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিখি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্ঝক্ করিতেছে। অলংকারগর্মলি ঢিলা, ঢল্চল্ করিতেছে, কিন্তু অপা হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভরংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষ্ম ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষম, সেই সজল উল্জব্লতা, সেই অবিচলিত দ্চশান্ত দুশিট। আজ আঠারো বংসর প্রে একদিন আলোকিত সভাগ্রে নহবতের সাহানা-আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ বে দুটি আয়ত স্কুদর কালো-কালো ঢল্ডল চোখ শুভ্দুভিতে প্রথম দেখিলাছল সেই দুটি চক্ষ্মই আজ প্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃক্ষপক্ষ দশমীর চল্ডাকিরণে দেখিল, দেখিয়া তাহার সর্বশর্মীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষ্ম ব্রিজতে চেন্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষ্ম মৃত মান্বের চক্ষ্মর মতো নির্নিমেব চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কণ্কাল স্তাস্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃণ্টি স্থির রাখিরা দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অপ্যালিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙ্টুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্মক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মুটের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্দাল ন্বারের অভিমুখে চালল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবন্ধ প্রভার মতো তাহার পশ্চাং পশ্চাং চালল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকায় গোলাসি ড়ি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া থট্ ঠক্ঠক্ ঝম্ঝম্ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নিচেকায় বারান্দা পার হইয়া জনশানা দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেবে দেউড়ি পার হইয়া ই'টেয়-খোয়া-দেওয়া বাগানের য়াশতায় বাহির হইয়া পাড়ল। খোয়াগ্রিল অস্থিশাতে কড়ক্ড় করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎন্দা ঘন ডালপালায় মধ্যে আটক খাইয়া কোখাও নিক্তির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্বায় নিবিড়গন্ধ অন্ধকায় ছায়াপথে জ্যোনিকর বাকৈর মধ্য দিয়া উভ্রে নদীয় ঘটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের বে ধাপ বাহিরা শব্দ উপরে উঠিরাছিল সেই ধাপ দিরা অলংকৃত কন্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঝজ্বাতিতে কঠিন শব্দ করিরা এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপ্রণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জুলের উপর জ্যোৎসনার একটি দীর্ঘরেখা বিক্বিক্ করিতেছে।

কৎকাল নদীতে নামিল, অন্বতী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পার্শ করিবামার ফণিভূষণের তন্দ্রা ছন্টিয়া গোল। সম্মন্থে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগন্লা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারন্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্থালতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গোল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়্ব তাহার বন মানিল না, স্বশ্নের মধ্য হইতে কেবল মৃহ্ত্মাত জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পার্শ স্থিতর মধ্যে নিমন্দ্র হইয়া গোল।

গলপ শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাং থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্য হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অস্থকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিহতর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইরা কহিলেন, "আমি তাহা হ**ইলে ঠিকই** অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহারণ ১০০৫

## न, चिनान

শ্বনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেরেকে নিজের চেন্টার স্বামী সংগ্রহ করিতে হর। আমিও তাই করিরাছি কিন্তু দেবতার সহারতার। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক রত এবং অনেক শিবপ্রাে করিরাছিলাম।

আমার আট বংসর বরস উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইরা গিরাছিল। কিন্তু প্রবিজ্ঞার পাপ-বশত আমি আমার এমন ন্বামী পাইরাও সন্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনরনী আমার দুইচক্ষ্ লইলেন। জীবনের শেষমূহুর্ত পর্যন্ত ন্বামীকে দেখিরা লইবার সূখে দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অন্দিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোম্প বংসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতিশিশ্ব জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিরাছিলাম; কিন্তু যাহাকে দ্বংখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। বে দীপ জ্বলিবার জনা হইরাছে তাহার তেল অন্প হর না; রাচিডোর জ্বলিরা তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিল্ছু শরীরের দ্ব'লতার, মনের খেদে, অথবা বে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। ন্তন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ-বশত চিকিৎসা করিবার স্বোগ পাইলে তিনি খ্লি হইরা উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি-এল দিবেন বলিরা কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিরা আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুম্বুর চোধ দ্টো বে নন্ট করিতে বসিরাছ। একজন ভালো ভালার দেখাও।"

আমার স্বামী কহিলেন, "ভালো ডাস্কার আসিরা আর ন্তন চিকিৎসা কী করিবে। ওব্ধপর তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছু রাগিরা কহিলেন, "তবে তো তোমার সংশ্যে তোমাদের কলেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ ডাক্তারির তুমি কী বোক। তুমি বখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনও মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চলিবে।"

আমি মনে-মনে ভাবিতেছিলাম, রাজার রাজার বৃশ্ধ হইলে উল্খড়েরই বিপদ সবচেরে বেশি। স্বামীর সপো বিবাদ বাধিল দাদার, কিস্তু দৃইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিরাছেন তখন আমার সম্বশ্যে কর্তব্য লইরা এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার স্থেদ্যুখ, আমার রোগ ও আরোগ্য, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সেদিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইরা দাদার সংশ্য আমার শ্বামীর বেন একট্ মনান্তর হইরা গেল। সহজেই আমার চোখ দিরা জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িরা উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার শ্বামী কিশ্বা দাদা কেহই তখন ব্রিবলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাং দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গ্রেত্র হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওযুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডান্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমল যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোর প ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশ্কাল হইতে দাদাকে খ্ব ভর করিতাম, তাঁহাকে যে মুখ ফ্টিরা এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিল্পু আমি বেশ ব্ঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে ল্কাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্ভতার বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্লণ চুপ করিরা ভাবিরা অবশেষে বলিলেন, "আছা, আমি আর ডান্ডার আনিব না, কিস্তু বে ওব্বটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস।" ওব্ধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিরম ব্ঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার প্রেই আমি সে কোটা শিশি তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই স্বত্বে আমাদের প্রাণ্ডাবের পাতকুরার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সংশ্য কিছ্ আড়ি করিয়াই আমার স্বামী বেন আরও স্বিগৃণ চেন্টায় আমার চোথের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওব্ধ বদল হইতে লাগিল। চোথে ঠালি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোটা ফোটা করিয়া ওব্ধ চালিলাম, গাড়া লাগাইলাম, দাগাঁধ মাছের তেল খাইয়া ডিতরকার পাকষদ্যস্থ বধন বাহির হইবার উদাম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম। স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেন্টা করিতাম বে, ভালোই হইতেছে। বধন বেশি জল পাড়তে থাকিত তথন ভাবিতাম, জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তথন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্যের পথে দাঁডাইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে বন্দ্রণা অসহা হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনার আমাকে ন্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার ন্থামীও বেন কিছু অপ্রতিভ হইরাছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিরা বে ভারার ডাকিবেন, ভাবিরা পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বালিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ভারার জাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কন্ট হর। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডারার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।"

স্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিরাছ।" এই বলিরা সেইদিনই এক ইংরাজ ভাতার লইরা হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, বেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভংসনা করিলেন তিনি নতশিরে নির্বরে দীড়াইরা রহিলেন।

ভারের চলিরা গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিরা বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁরার গোরা-গর্দভ ধরিরা আনিরাছ, একজন দেশী ভারার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি ভোমার চেরে ভালো ব্রবিবে।" ম্বামী কিছ্ কুণ্ঠিত হইরা বলিলেন, "চোধে অস্ত্র করা আবশ্যক হইরাছে।" আমি একট্ রাগের ভান করিরা কহিলাম, "অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিম্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিরা গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভর করি।"

স্বামীর লক্ষা দ্র হইল; তিনি বলিলেন, "চোখে অস্ত করিতে হইবে শ্রনিলে ভর না করে প্রেবের মধ্যে এমন বীর করজন আছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "পরেবের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।"

স্বামী তংক্ষণাং স্বানগস্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। প্রেষের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাঁহার গাম্ভার্য উড়াইরা দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও ব্রিঝ তোমরা মেরেদের সংশ্য পার? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, "দাদা, আপনার সেই ডাক্টারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতাদন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন শ্রমক্রমে খাইবার ওব্ধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ বার-বার হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন চোখে অস্ম করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরও আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের বাবস্থামতই চলিতেছিলাম. স্বামীকে জ্ঞানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিধ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কণ্ট দিতে পারি না, স্বামীর বণ্ড ক্ষ্ম করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশ্বেক ভূলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশ্বের বাপকে ভূলাইতে হয়— মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই বে, অন্ধ হইবার প্রে আমার দাদা এবং ন্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিংসা করিতে গিরা এই দ্বটিনা ঘটিল; ন্বামী ভাবিলেন, গোড়ার আমার দাদার পরামর্শ শ্নিলেই ভালো হইত। এই ভাবিরা দ্বই অন্তেশ্ত হ্দর ভিতরে ভিতরে ক্যাপ্রাথী হইরা পরস্পরের অভান্ত নিকটবভী হইল। ন্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীভভাবে সকল বিবরে আমার ন্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভরের পরামশন্তিমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্টার আসিরা আমার বাম চোখে অস্থাঘাত করিল। দ্বলি চক্ষ্ সে আঘাত কাটাইরা উঠিতে পারিল না. তাহার কীণ দীশ্চিট্কু হঠাং নিবিয়া গোল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অলেপ অলেপ অস্থকারে আবৃত হইরা গোল। বাল্যকালে শ্রুদ্ধির দিনে বে চন্দন-চার্চিত তর্ণমা্তি আমাব সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইরাছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গোল।

একদিন স্বামী আমার শ্ব্যাপাশ্বে আসিরা কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিখ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখদুটি আমিই নণ্ট করিরাছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অল্লেল ভরিরা আসিরাছে। আমি দ্ই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাগিরা কহিলাম, "বেশ করিরাছ, তোমার জিনিস ভূমি লইরাছ। ভাবিরা দেখো দেখি, বদি কোনো ডান্তারের চিকিৎসার আমার চোথ নন্ট হইত তাহাতে আমার কী সাম্প্রনা থাকিত। ভবিতব্যতা যথন থন্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমার সূখ। যখন প্রায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষ্র উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দুন্টি দিলাম— আমার প্রিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকানের নীল, আমার প্রথবীর সব্রু সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ-সব কথা আমি অনেকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ দ্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বলিও দুঃখিও দুভাগ্যদশ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শাহিত, এই ভাত্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "কুম্, মুট্তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার বতদ্বে সাধ্য তোমার চাথের অভাব মোচন করিয়া তোমার সংগ্য সংগ্য থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নর। তুমি যে তোমার ঘরকল্লাকে একটি অন্ধের হাঁসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছ্বতেই হইতে দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কী জন্য যে বিবাহ করা নিতাশ্ত আবশ্যক তাহা সবিশ্তারে বলিবার পূর্বে আমার একট্খানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্তম হইল। একট্ কাশিয়া, একট্ সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমনসময় আমার শ্বামী উচ্চনিসত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মৃঢ়, আমি অহংকারী, কিশ্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বদি অন্য শুনী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইন্টদেব গোপীনাথের শুপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন বহাত্ত্যানিপত্ত্ত্যার পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিল্পু অশ্র তখন ব্ক বাহিরা, কণ্ঠ চাপিয়া, দুই চক্ষ্ম ছাপিরা, ঝরিরা পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সন্বরণ করিরা কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শ্রনিয়া বিপ্লে আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিরা কাদিয়া উঠিলাম। আমি অল্থ, তব্ তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হ্দরে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগা আমি চাই না, কিল্ড মন তো স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার ব্রুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভরংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের স্থের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতিনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম।"

স্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের স্থাবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সপ্পে একাসনে বসাইতে পারি।" বিলয়া আমার মূখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মাল চুন্বন করিলেন; সেই চুন্বনের ন্বারা আমার বেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্লে আমার দেবীছে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে-মনে কহিলাম, সেই ভালো। বখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিলী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া ন্বামীর মঞ্চল করিব। আর মিধ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যত-কিছ্ম কয়েতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দ্র করিয়া দিলাম।

সেদিন সমস্ত দিন নিজের সপ্যে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গ্রেতর শপথে বাধা হইরা স্বামী বে কোনোমতেই দ্বিতীরবার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিরা রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে ন্তন দেবীর আবিভাব হইরাছে তিনি কহিলেন, হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যথন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঞ্চাল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে প্রোতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যথন শপথ করিরাছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না। দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুলি হইবার কোনো কার্মণ নাই। মানবী কহিল, সকলই ব্রি, কিন্তু যথন তিনি শপথ করিরাছেন তখন, ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নির্ত্তেরে দ্র্তিট করিলেন এবং একটা ভরংকর আশান্দার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আছের হইরা গেল।

আমার অনুত্রত প্রামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিরা দিতে উদাত হইলেন। স্বামীর উপব তুচ্ছ বিষয়েও এইর প নির পায় নির্ভার প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমান করিয়া সর্বদাই তাহাকে কাছে পাইতাম। চোৰে তাঁহাকে দেখিতাম না বালিয়া তাঁহাকে সৰ্বদা কাছে পাইবার আকাশ্সা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের বে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন जना रेन्प्रिया वर्षिका नरेका निस्करण्य छात्र वाछारेका नरेवात छात्री कविना अधन আমার প্রামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শ্নো রহিয়াছি, অমি যেন কোখাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার বেন সব হারাইল। পূর্বে প্রামী বখন কালেজে বাইতেন তখন বিলম্ব হুইলে পথের দিকের জানালা একট,খানি ফাঁক করিরা পথ চাহিরা থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেডাইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের স্বারা নিজের স্পে বাধির; রাখিরাছিলাম। আজ আমার দ্দিট্হীন সমুদ্র শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেন্টা করে। তাঁহার প্রথিবীর সহিত আমার প্রথিবীর বে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আৰু ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাকখানে একটা দৃশ্তর অন্যতা; এখন আমাকে কেবল নির্পার বাগ্রভাবে বসিরা থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিরা উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, বখন কণকালের জন্যও তিনি আমাকে হাড়িরা চলিরা বান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হুইরা তাঁহাকে ধরিতে বার. হাহাকার করিরা ভারাকে ভাকে।

কিন্তু এত আকাশ্দা, এত নির্ভন্ন তো ভালো নর। একে তো স্বামীর উপরে

দ্বীর ভারই ৰথেন্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না।
আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা
করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সপ্যে বাধিয়া
রাখিব না।

অলপকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গণ্ধ-প্পর্শের খ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যুক্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমনকি আমার অনেক গৃহকর্ম প্রের চেয়ে অনেক বেশি নৈপ্রণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাব্দের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিণ্ড করিয়া দেয়। যতটাকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ বখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রার্গণ্টত হইতে আমাকে বণ্ডিত করিতেছ।" আমি কহিলাম, "তোমার প্রার্গণ্টত কিসের আমি জ্ঞানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।"

ষাহাই বল্ন, আমি যখন তাঁহাকে ম্ভি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্য স্থার সেবাকে চিরজীবনের রত করা প্রেষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস করিয়া আমাকে সপো লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁরে আসিরা যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বংসর বরসের সমর আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিরাছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বংসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছারার মতো অস্পন্ট হইরা আসিরাছিল। বতদিন চক্ষু ছিল কলিকাতা শহর আমার চারি দিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিরা দাঁড়াইরাছিল। চোখ যাইতেই ব্রিকাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভূলাইলা রাখিবার শহর, ইহাতে মনভরিরা রাখে না। দ্বিট হারাইবামাত্র আমার সেই বালাকালের পাল্লগ্রাম দিবাবসানে নক্ষ্যলোক্রের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইরা উঠিল।

অগ্রহারণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপ্রে গেলাম। ন্তন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা ব্রিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাপে বেন্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা ন্তন চবা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা থেতের আকাশ-ভরা কোমল স্মিন্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমনকি, ভাঙা রাস্তা দিয়া গোর্র গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে প্লেকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারশেভর অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধর্নি ও গন্ধ লইয়া প্রভাক বর্তমানের মতো আমাকে বিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষ্ তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে-মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাহার বিরল কেশগ্রুছ মৃত্ত করিয়া রোদ্রে পিঠ দিয়া প্রালাণে বিভি দিতেছেন, কিন্তু তাহার সেই মৃদ্রুকিপত প্রাচীন দ্বুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধ্য ভক্কনলাসের

দেহতত্ত্বগান গ্রেশ্বন্দবরে শর্নিতে পাইলাম না; সেই নবামের উৎসব শীতের শিশিরদনাত আকাশের মধ্যে সন্ধান হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেকিশালে ন্তন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পাঁলসাশানীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদ্রে কোথা হইতে হান্বাধর্নি শ্বনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসপো ভিজা জাবনার ও খড়জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শ্বনিতে পাই, প্রকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশ্বণালের আটটি বংসরের মধ্য হইতে তাহার সম্ভ করিয়াছে।

এইসপো আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলার ফুল তুলিরা শিব-প্জার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ থালোচনা আনাগোনার গোলমালে ব্রাম্থর একটা বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভারপ্রমার मर्था निर्माण সরলতাট क थारक ना। সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে র্যোদন অস্থ হওয়ার পরে কলিকাতার আমার পল্লিবাসিনী এক স্থী আসিরা আমাকে বলিবাছিল "তোর রাগ হয় না, কুম; আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি র্বাললাম, "ভাই, মুখ দেখা তো বাধই বটে, সেম্বনো এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্ত প্ৰামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ভাতার ভাকেন নাই র্বালয়া লাবণা আমার দ্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চন্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে ব্রাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছার অনিচ্ছার জ্ঞানে মজ্ঞানে ভূলে দ্রান্তিতে দৃঃখ সূখে নানারকম ঘটিয়া থাকে: কিন্তু মনের মধ্যে বাদ ভার স্থির রাখিতে পারি তবে দঃখের মধোও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিরাই ভারন কাটিরা যায়। অন্ধ হইরাছি এই তো যথেন্ট দঃখ তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিস্বেষ করিয়া দঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। যামার মতে: বালিকার মাথে সেকেলে কথা শানিয়া লাবলা রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে নাপ নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে वार्थ इत ना। नावरमात्र मन्ध इटेर्ड त्रारमत कथा आमात्र मस्तत्र मस्या मन्द्रो-अक्डो শ্ব্লিপা ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলায়, িক্ষ্ড তব্ দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, কলিকাভায় অনেক তর্ক, অনেক কথা: সেখানে দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়।গাঁরে আসিয়া আমার সেই শিবপ্জার শীতল শিউলিফ্লের গণ্ধে হ্দরের সমসত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশ্বকালের মতোই নবীন ও উল্জাল হইরা উঠিল। দেবতার আমার হৃদর এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইরা গেল। আমি নতিশিরে ল্টাইরা পড়িলাম। বিললাম, "হে দেব, আমার চক্ষ্ণ গেছে বেশ হইরছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায়, ভূল বলিরাছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইট্কু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিরা আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইরা লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারও উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছ্কাল বেশ স্থে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া বায়। মন বখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সূখ আপনি সূত্তি করিতে পারে, কিন্তু ধন বখন সূখসগুয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে বেখানে মনের সূখ ছিল, জিনিসপত্র আসবাব-আয়োজন সেই জায়গাট্কু জুর্ডিয়া বসে। তখন সূথের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না, কিন্তু অন্ধের অনুভবর্শান্ত বেশি বলিয়া, কিন্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্চলতার সপো সপো আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ ব্রবিতে পারিতাম। যৌবনারন্ডে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে-একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, "ডান্ধারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে. ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।" যে-সব ডাক্টার দরিদু মুমুর্যুর স্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চার না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘূণায় তাঁহার বাক্রোধ হইত। আমি ব্রবিতে পারি এখন আর সেদিন নাই। একমাত ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী ভাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন: শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্ত মনের সপ্যে কান্ধ করেন নাই। ষখন আমাদের টাকা অলপ ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিল্ড তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফক্লেতার সপ্তো অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তথন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিশ্বারা ব্রবিলাম তিনি আঞ্জ কলক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অশ্ব হইবার প্রের্থ আমি বাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়! বিনি আমার দ্ভিইনি দ্ইচক্ষ্র মাঝখানে একটি চুন্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপ্রে ঝড় আসিয়া বাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হ্দয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মন্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুলিয়া পাই না।

শ্বামীর সংশ্য আমার চোখে-দেখার বে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নর: কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইরা উঠে বখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারের আলোকবির্জাত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বরসের নবীন প্রেম, অক্ষুত্র ভিন্তি, অখাভ বিশ্বাস লইরা বসিয়া আছি— আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরভে আমি বালিকার করপুটে বে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শ্কায় নাই; আর, আমার শ্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার

দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমর্ভূমির মধ্যে কোথার অদৃশ্য হইরা চলিয়া বাইতেছেন! আমি বাহা বিশ্বাস করি, বাহাকে ধর্ম বলি, বাহাকে সকল স্থসম্পত্তির অধিক বলিরা জানি, তিনি অতিদ্রে হইতে ভাহার প্রতি হাসিরা কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বরুসে আমরা এক পথেই বাতা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন বে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময় ভাবি, হয়তো অন্ধ বালিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষ্ম থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই ব্ঝাইরা বলিলেন। সেদিন সকালে একটি বৃষ্ধ ম্সলমান তাহার পৌতীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিরাছিল। আমি শ্নিতে পাইলাম সে কহিল, "বাবা, আমি গাঁরব, কিন্তু অল্পাতোমার ভালো করিবেন।" আমার স্বামী কহিলেন, "আল্পা বাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কী করিবে সেটা আগে শ্নি।" শ্নিবামান্তই ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অংশ করিরাছেন, কিন্তু বাধর করেন নাই কেন। বৃষ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্পা' বলিরা বিদার হইরা গেল। আমি তথ্নই কিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপ্রের খিড়কি-শ্বারে ডাকাইরা আনিলাম; কহিলাম, "বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডালারের থরচা কিছ্ দিলাম, তুমি আমার ন্বামীর মশাল প্রার্থনা করিরা পাড়া হইতে হরিশ ডালারকে ডাকিরা লাইরা বাও।"

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অল্ল রুচিল না। ন্বামী অপরাহে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিপ্তাসা করিলেন, "তোমাকে বিমর্থ দেখিতেছি কেন।" প্রকালের অভ্যন্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল— 'না, কিছুই হর নাই'; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি প্রপণ্ট করিয়া বিললাম, "কতদিন তোমাকে বিলব মনে করি, কিন্তু বিলতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বিলবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি ব্যাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিন্চর তুমি নিজের মনের মধ্যে ব্যাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিন্চর তুমি নিজের মনের মধ্যে ব্যাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিন্চর তুমি নিজের মনের মধ্যে ব্যাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিন্চর তুমি নিজের মনের মধ্যে তাহা প্রক হইয়া গেছে।" স্বামী হাসিয়া কহিলেন, "পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।" আমি কহিলাম, "টাকাকড়ি রুপবোবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।" তখন তিনি একট্ গুল্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখো, অন্য স্থীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দৃঃধ করে— কাহারও স্বামী উপার্জন করে না, কাহারও স্বামী ভালোবাসে না: তুমি আকাশ হইতে দৃঃধ টানিয়া আন।" আমি তখনই ব্রিলাম, অন্থতা আমার চোধে এক অঞ্জন মাধাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের হাহিয়ে লইয়া গেছে; আমি অনা স্থীলোকের মতো নহি; আমাকে আমার স্বামী ব্রিববেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্পাশর্ডি দেশ হইতে তাঁহার প্রাতৃত্পত্তের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভরে তাঁহাকে প্রণাম করিরা উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বিলিলেন, "বলি বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দ্ইটি চক্ক খোরাইরা বসিরাছ, এখন আমাদের অবিনাশ অব্ধ স্থাকৈ লইরা ঘরক্রা চালাইবে কী করিরা। উহার আর-

একটা বিরেখাওয়া দিয়া দাও!" স্বামী বদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন 'তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া-শন্নিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না' তাহা হইলে সমস্ত পরিব্দার হইয়া বাইত। কিন্তু তিনি কুন্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আঃ পিসিমা, কী বলিতেছ।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আছা বউমা, তুমিই বলো তো বাছা।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামশ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামশ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি, বউমা, কুলানের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগোরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডান্ডারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডান্ডারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলানের স্বাীর মরণ নাই এবং সে বতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।"

দুইদিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিল্ঞাসা করিলেন. "পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউষের সাহাষ্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্র বরের স্থালাক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা গুর একটি সঞ্চিনী কেই থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" যখন নৃত্য অন্ধ হইরাছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিন্বা ঘরকমার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমার না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, "অভাব কী। আমারই তো ভাস্বরের এক মেয়ে আছে, যেমন স্বদরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।" স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহের কথা কে বিলতেছে।" পিসিমা কহিলেন "ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অর্মান আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।" কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদ্যুত্র দিতে পারিলেন না।

আমার রুখে চক্ষরে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দীড়াইয়া উধর্ম থে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবান, আমার স্বামীকে রক্ষা করে।

তাহার দিনকরেক পরে একদিন সকালবেলায় আমার প্জা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, "বউমা, যে ভাস্বিঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাজিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিম্, ইনি তেমার দিদি, ইংছাকে প্রণাম করো।"

এমনসমর আমার প্রামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত প্রীলোককে দেখিরা ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস, অবিনাশ।" প্রামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন, "এই মেরেটিই আমার সেই ভাস্রেঝি হেমাপোনী।" ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী ব্তাশ্ত, লইরা আমার প্রামী বারন্বার অনেক অনাবশাক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে-মনে কহিলাম, বাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই ব্রিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল। ল্কাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথাকেথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জনা, কিন্তু আমার জনা কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিধ্যাচরণ।

হেমাপোনীর হাত ধরিরা আমি তাহাকে আমার শরনগৃহে লইরা গেলাম। তাহার মুখে গারে হাত ব্লাইরা তাহাকে দেখিলাম; মুখটি স্ফার হইবে, বরসও চোল্দ-পনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধ্রে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মন্ত সরল হাস্যধর্নিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ বেন এক মৃহতে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহ্তে ভাহার কণ্ঠ বেন্টন করিয়া কহিলাম, "আমি ভোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া ভাহার কোমল মৃখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিরা সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগান যে হাত ব্লাইরা দেখিতেছ কতবড়োটা হইরাছি।"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি বে অংধ তাহা হেমাপোনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি বে অংধ।" শানিরা সে কিছ্কেশ আশ্চর্য হইরা গশ্ভীর হইরা রহিল। বেশ ব্রিতে পারিলাম, তাহার কৃত্হলী তর্ণ আয়ত নেত দিরা সে আমার দ্খিইনি চক্ষ্ এবং ম্থের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই ব্রি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিরাছেন।" বালিকা আবার হাসিরা উঠিরা কহিল, "দরা করিরা? তাহা হইলে দরামরী শীঘ্র নড়িতেছেন না' কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার দ্বামীর সংগ্য তীহার কথাবাতা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাপ্সিনী কহিল, "কাকি, আমরা ব্যাড়ি ফিবিব করে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত আসিয়াই অমনি বাই-বাই। অমন চণ্ডল মেরেও তো দেখি নাই।"

হেমাপেনী কহিল, "কাকি তোমার তো এখান হইতে শীন্ত নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আন্ধারিষর, তুমি বতদিন খুলি থাকো; আমি কিন্তু দিলরা যাইব, তা তোমাকে বলিরা রাখিতেছি।" এই বলিরা আমার হাত ধরিবা কহিল, "কী বলো ভাই তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই সরল প্রশেনর কোনো উত্তর না দিরা তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিরা লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা বতই প্রবলা হউন, এই কনাটিকে তাহার সামলাইবার সাধা নাই। পিসিমা প্রকাশো রাগ না দেখাইরা হেমাপোনীকে একট্ আদর করিবার চেন্টা করিলেন: সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িরা ফেলিরা দিল। পিসিমা সমসত ব্যাপারটাকে আদর্বে মেরের একটা পরিহাসের মতো উড়াইযা দিরা হাসিরা চলিবা যাইতে উদাত হইলেন। আবার কী ভাবিরা, ফিরিরা আসিরা হেমাপোনীকৈ কহিলেন, "হিম্, চল, তোর নানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিরা কহিল, "আমরা দুইজনে ঘাটে বাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিজ্ঞাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাপোনীরই জর হইবে এবং তাহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনর,শে

আমার সম্মধে প্রকাশ হইবে।

খিড়াকর ঘটে বাইতে বাইতে হেমাগেনী আমাকে জিল্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেপ্লে নাই কেন।" আমি ঈবং হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাগেনী কহিল, "অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উ'হার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপ্ল্য স্থেদ্ধ্র দন্তপ্রস্কারের তত্ত্ব নিজেও ব্বিধ না, বালিকাকেও ব্বাহলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে তাহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাগ্লিনী তংক্ষণাং আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শ্নিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা ব্বিধ কেহ গ্রাহা করে!"

দেখিলাম, স্বামীর ভাক্তারি-ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দ্রে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্পট্ সারিয়া চলিয়া আসেন। প্রে যথন কমের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যথন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশাক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যথন ডাক ছাড়িয়া বলেন, "হিম্, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো", আমি ব্বিতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দ্রিতিন হেমালিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিদ্রের কোটো প্রভৃতি যথাদিন্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছ্তেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিন্ট লব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, "হেমালিনী, হিম্, হিমি"— বালিকা যেন আমার প্রতি একটা কর্বার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশ্বার করে তাবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছার করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে প্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্য। ব্যাপারটা কির্প চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রার অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধার,পে দাঁড়াইবেন. ইহাই আমি সবচেরে ভর করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফ্রেতা স্বারা সমস্ত আছ্বর করিরা রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি বাস্তসমস্ত হইরা, অত্যান্ত ধুমধাম করিরা, চারি দিকে যেন একটা ধ্লা উড়াইয়া রাখিবার চেন্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বান্ডাবিক যে তাহাতেই আরও বেশি ধরা পাঁড়বার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য র্ড়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদার লইবার প্রে পরিপ্র ক্ষেত্র কা আশার্বাদ করিলেন তাহা ব্রিকতে পারিলাম; তাঁহার অপ্র আমার মাধার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে-মনে একাগ্রচিত্রে কী আশার্বাদ করিলেন তাহা ব্রিকতে পারিলাম; তাঁহার অপ্র আমার অপ্রান্ধ করেলন তাহা ব্রিকতে পারিলাম; তাঁহার অপ্র আমার অপ্রান্ধ করেলন তাহা ব্রিকতে পারিলাম; তাঁহার অপ্র আমার অপ্রান্ধ করিলান তাহা ব্রিকতে

মনে আছে, সেদিন চৈত্রমাসের সম্প্রাবেলার হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিরা বাইতেছে। দুর হইতে বৃদ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গম্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাশ্ত হইয়াছে; সপাচুতে সাধিগাণ অধ্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকৃল উধর্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শরনগ্রহে বতক্রণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জনালানো হয় না, পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্মান অধ্যকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বাসরা দুই হাত জাড়িয়া আমার অনশ্ত অন্ধঞ্জগতের জগদী-বরকে ডাকিতেছিলাম; বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দরা বখন অনুভব হর না, তোমার অভিপ্রার বখন বুকি না, তখন এই অনাথ ভান হাদরের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি; ব্রু দিরা রঙ বাহির হইয়া যায় তব্ তুফান সামলাইতে পারি না; আমার আর কত পরীকা করিবে, আমার কতট্রকই-বা বল।" এই বলিতে বলিতে অলু উচ্ছবসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাপিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে বে অল্ল, ভরিরা উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না: অনেকদিন পরে আ**জ** চোখের জল বাহির হ**ইল**. **এমনসময় দেখিলাম, খাট একট, নড়িল, মানুষ-চলার উস্থুস্ শব্দ হইল এবং** মূহতে পরে হেমাপিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিরা আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সম্ধ্যার আরন্ডে কী ভাবিরা কথন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধারে ধারে তাহার শাতল হস্ভ আমার ললাটে ব্লাইরা দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুবলধারে বর্ষপের সপো সপো একটা ঝড হইয়া গেল ব্রাঝিতেই পারিলাম না: বহুকাল পরে একটি সূম্পিণ্ধ শাশ্তি আসিরা আমার জ্বরদাহদণ্ধ হ্দরকে জ্বড়াইরা দিল।

পর্যাদন হেমাপিনী কহিল, "কাকি, তুমি যাদ বাড়ি না বাও আমি আমার কৈবর্তদাদার সপো চলিলাম, তাহা বলিরা রাখিতেছি।" পিসিমা কহিলেন, "তাহাতে কাল্ল
কী, আমিও কাল বাইতেছি: একসপোই যাওরা হইবে। এই দেখা হিমা, আমার
অবিনাশ তাের জনাে কেমন একটি মালা-দেওরা আংটি কিনিরা দিরাছে।" বলিরা
সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাপিনীর হাতে দিলেন। হেমাপিনী কহিল, "এই দেখাে
কাকি, আমি কেমন সাক্ষর লক্ষ্য করিতে পারি।" বলিরা জানলা হইতে তাক করিরা
আংটি থিড়কি-পাকুরের মাঝখানে ফেলিরা দিল। পিসিমা রাগে দাংখে বিদ্যারে কণ্টকিত
হইরা উঠিলেন। আমাকে বারন্বার করিরা হাতে ধরিরা বলিরা দিলেন, "বউমা, এই
ছেলেমান্বির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিরাে না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে
দাংখ পাইবে। মাধা খাও, বউমা!" আমি কহিলাম, "আরু বলিতে হইবে না পিসিমা,
আমি কোনাে কথাই বলিব না।"

পর্যদিনে বাতার প্রে হেমাপোনী আমাকে জড়াইরা ধরিরা কহিল, "দিদি, আমাকে মনে রাখিস।" আমি দ্ই হাত বারুবার তাহার মুখে ব্লাইরা কহিলাম, "অন্ধ কিছু ভোলে না, বোন; আমার তো জগং নাই, আমি কেবল মন লইরাই আছি।" বলিরা তাহার মাথাটা লইরা একবার আছাণ করিরা চুন্বন করিলাম। কর্কর্ করিরা তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অল্ল করিরা পড়িল।

হেমাপ্গিনী বিদার লইলে আমার প্রথিবীটা শুক্ত হইরা গেল—সে আমার প্রাণের মধ্যে বে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত, বে উল্লেখ্য আলো এবং বে কোমল তর্গতা আনিরাছিল তাহা চলিরা গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে,

দুই হাত বাড়াইরা দেখিলাম, কোথার আমার কী আছে! আমার স্বামী আসিরা বিশেষ প্রফল্পতা দেখাইরা কহিলেন, "ই'হারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একট্ব কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া ষাইবে।" ধিক্, ধিক্ আমাকে। আমার জ্বন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনও ভর করিয়াছি। আমার স্বামী কি জ্বানেন না? যখন আমি দুই চক্ষ্ব দিয়াছিলাম তখন আমি কি শাশ্তমনে আমার চিরাশ্বকার গ্রহণ করি নাই।

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান স্কুল হইল। আমার স্বামী ভূলিয়াও কথনও হেমাপিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কীর সংসার হইতে হেমাপিনী একেবারে ল্ব্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমার রেখাপাত করে নাই। অথচ পর্যুখ্যা তিনি যে সর্বদাই তাহার থবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অন্ভব করিতে পারিতাম; যেমন প্রকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একট্ প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ভাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একট্রও যেদিন ফ্রুটাতর সঞ্চার হয় সেদিন আমার হ্দরের ম্লের মধ্য হইতে আমি আপানি অন্ভব করিতে পারি। কবে তিনি থবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শ্রাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হ্দরে সেই-যে উন্মন্ত উন্দাম উন্জব্ধ স্বাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ ত্রিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে ম্হুর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দ্জনার মাঝখানে বাকেয় এবং বেদনার পরিপূর্ণ এই একটা নারবিতা অটলভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিল্ঞাসা করিল, "মাঠাকর্ন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশার কোধার
বাইতেছেন।" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম
কিছ্দিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ
আসিয়া জামতেছিল; সংহারকারী শংকর নীরব অশ্যালির ইণ্গিতে গুহার সমস্ত প্রলয়শক্তিকে আমার মাধার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি ব্রঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, "কই, আমি তো এখনও কোনো খবর পাই নাই।" ঝি
আর-কোনো প্রশ্ন জিল্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বাদী আসিয়া কহিলেন, "দুরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুইতিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শব্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলমে, "কেন আমাকে মিখ্যা বালিতেছ।" আমার স্বামী কম্পিত অস্ফাট কণ্ঠে কহিলেন, "মিখ্যা কী বালিলাম।" আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে গাইতেছ!"

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্পিব হইরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, "একটা উন্তর দাও। বলো, হাঁ. আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।" তিনি প্রতিধননির নাার উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি বিবাহ করিতে বাইতেছি।" আমি কহিলাম, "না, তুমি বাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ বাদ না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিরাছিলাম।"

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইরা রহিল। আমি মাটিতে পড়িরা স্বামীর পা জড়াইরা ধরিরা কহিলাম, "আমি তোমার কী অপরাধ করিরাছি, কিসে আমার হুটি হইরাছে, অন্য স্থাতি তোমার কিসের প্ররোজন। মাধা খাও, সত্য করিরা বলো।"

তখন আমার স্বামী ধারে ধারে কহিলেন, "সতাই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভর করি। তোমার অংশতা তোমাকে এক অনত আবরণে আবৃত করিরা রাখিরাছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভরানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। বাহাকে বকিব ক্রিব, রোগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

"আমার ব্বের ভিতরে চিরিরা দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নর্ববিবাহের বালিকা বই কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভার করিতে চাই, প্রাণ করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিরা আমাকে দ্বাসহ দ্বাধ দিরা তোমার চেরে আমাকে বড়ো করিরা তুলিরো না— আমাকে সর্ববিষরে তোমার পারের নীচে রাখিয়া দাও।"

আমি কী কথা বলিরাছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষ সম্দু কি নিজের গর্জন নিজে শ্নিতে পার। কেবল মনে পড়ে, বলিরাছিলাম, "বাদ আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম-শপথ লন্দন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের প্রে হর আমি বিধবা হইব, নর হেমালিনী বাঁচিরা থাকিবে না।" এই বলিরা আমি মুছিত হইরা পড়িরা গেলাম।

যখন আমার মুছা ভঙ্গা হইরা গেল তখনও রাচিলেকের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গোছন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুশ্ধ করিয়া প্রায় বিসলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধারে সমরে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাশিতে লাগিল। আমি বলিলাম না বে, 'হে ঠাকুর, আমার দ্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করে।' আমি কেবল একাল্ডমনে বলিতে লাগিলাম, "ঠাকুর, আমার অদ্দেই যাহা হইবার তা সউক, কিন্তু আমার দ্বামীকে মহাপাতক হইতে নিব্ত করে।" সমস্ত রাহি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রায় অনাহারে কে আমাকে বল দিরাছিল জানি না, আমি পারাণম্তির সন্মূধে পারাণম্তির মতোই বসিয়াছিলাম।

সন্ধার সমর বাহির হইতে স্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। স্বার ভাঙিরা বখন বরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি ম্ছিত হইরা পড়িরা আছি।

ম্ছাভণ্গে শ্নিলাম, "দিদি!" দেখিলাম, হেমাপোনীর কোলে শ্ইয়া আছি।
মাথা নাড়িতেই তাহার ন্তন চেলি খস্খস্ করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রাথনা
শ্নিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাপ্সিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

প্রথম একমুহুর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন! তোমার কী অপরাধ!"

হেমাপিনী তাহার স্মিন্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাপোনীকে জ্বড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে-মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চ্ড়ানত। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়্ক, কিন্তু হ্দয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব। হেমাপোনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধ্লা লইল। আমি কহিলাম. "তুমি চিরসোভাগাবতী, চিরসাথিনী হও।"

হেমাপিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লক্ষা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছ্ফুণ পরে আমার ঘরে নৃতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সন্দেহ প্রণন শ্নিলাম. "ভালো আছিস, কুম্নু?"

আমি ব্রুস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পারের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা!" হেমাজিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভানীপতি।"

তখন সমস্ত ব্ৰিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অন্নার করিয়া বিবাহ করাইবার কেছ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দ্ই চক্ষ্ব বাহিয়া হ্হ্ করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল, কিছ্তেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিলন: হেমালিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘ্ম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লক্ষা এবং নৈরাশ্য তিনি কির্পেভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে ম্বার ধ্রিলল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার ম্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃংপিশ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে বাইতেছিলাম। সেদিন আমি বখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার ব্বেকর মধ্যে যে কী পাধর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্থামী জানেন; বখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল. সেইসপো ভাবিতেছিলাম, বিদ ভবিয়া বাই তাহা হইলেই আমার উন্ধার হয়। মধ্রুয়গঞ্জে পৌছিয়া শ্রনিলাম, তাহার প্রিদিনেই তোমার দাদার সপো হেয়াজিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কী লক্ষায় এবং কী আনদেদ নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে

পারি না। এই কর্মদনে আমি নিশ্চর করিরা ব্রিকরাছি, তোমাকে ছাড়িরা আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিরা কহিলাম, "না, আমার দেবী হইরা কাজ নাই, আমি ডোমার খরের গ্রিহণী, আমি সামান্য নারীমন্ত।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অন্রোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনও অপ্রতিভ করিয়ো না।"

পর্যাদন হ্লের্রব ও শৃশ্ধধ্ননিতে পাড়া মাতিরা উঠিল। হেমাপ্সিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে, নানাপ্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল, নির্বাতনের আর সীমা রহিল না; কিল্টু তিনি কোখার গিরাছিলেন, কী ঘটিরাছিল, কেহ তাহার লেশমান্ত উল্লেখ করিল না।

লোৰ ১০০৫

### সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগৃহে জ্বনিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে বায় করিতে জানিতেন তাহার অধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। স্তরাং যে গৃহে জ্বন্য সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

স্কর স্কুমারম্তি তর্ণ ধ্বক, গানবাজনায় সিম্বহস্ত, কাঞ্চকর্মে নিরতিশয় অপট্র; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশাক; জীবনষাত্রার পক্ষে জগলাথদেবের রথের মতো অচল; যের্প বিপল্ল আয়োজনে চলিতে পারেন সের্প আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ত্তাতীত।

সোভাগ্যক্তমে রাজ্য চিত্তরঞ্জন কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ হইতে বিষয় প্রাপত হইরা শখের থিয়েটার ফাঁদিবার চেন্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের স্ক্রম চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্রমতায় মৃশ্ধ হইয়া, তাহাকে সাদরে নিজের অনুচরপ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি-এ পাস। তাঁহার কোনোপ্রকার উচ্ছ্ ভথলতা ছিল না। বড়োমান্বের ছেলে হইরাও নিয়মিত সময়ে, এমনকি, নির্দিষ্ট প্থানেই শরন ভোজন করিতেন। বিপিন্কিশোরকে হঠাও তাঁহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শ্নিতে ও তাঁহার রিচত গাঁতিনাটা আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠাওা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া ষায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহাব সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্রদোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিন্কিশোরের প্রতি অতিশয় আসন্থি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তজনে করিয়া বলিলেন "কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিরা শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছ, ওটাকে দ্র করিতে পারিলেই আমার হাডে বাতাস লাগে।"

রাজা য্বতী স্থার ঈর্ষায় মনে-মনে একট্ খুলি হইতেন, হাসিতেন, ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত অনেক গুণী আছে, স্থালোকের শালের সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে বিবাহের মন্ত পড়িয়াছে সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জনা। স্বামীর আধেষণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহা হয়; আর, স্বামীর আশ্রিতকে দ্র করিরা দিলে তাহার একমুণ্টি অয় জ্টিবৈ না, এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্থালোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দ্রলীয় হইতে পারে, কিস্তু চিন্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতালত অপ্রতিকর বোধ হইল না। এইজনা তিনি বখন-তখন বেশিমান্তার বিপিনের গুণগান করিয়া স্থাকৈ ধেপাইতেন ও বিশেষ আয়োদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে স্বিধান্তনক হয় নাই। অসতঃপ্রের বিম্খতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে-পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনীগহের ভূত্য আগ্রিত ভদ্তলাকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিক্ল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে-ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন পট্টেকে ভর্ণসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।" সে কহিল, রাজার আদেশে বিপিনবাব্র সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া বার। রানী কহিলেন, "ইস্. বিপিনবাব্ বে ভারি নবাব দেখিতেছি।"

পরদিন হইতে পটে বিগিনের উচ্ছিন্ট ফেলিয়া রাখিত; অনেকসমর তাঁহার অল্ল ঢাকিয়া রাখিত না। অনভাস্ত হস্তে বিগিন নিজের অলের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববির্থ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইয়্পে বিগিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এ দিকে স্ভদ্রাহরণ গাঁতিনাট্য রিহার্শাল-শেষে প্রদত্ত। রাজবাটির অধ্যনে তাহার অভিনর হইল। রাজা শ্বরং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জন্ন। আহা, অর্জনের বেমন কণ্ঠ তেমনি রূপ। দশকিগণ 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিরা বসশ্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অভিনর দেখিলে।" রানী কহিলেন, "বিপিন তো বেশ অর্জ্বন সাজিরাছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার স্কেটিও তো দিবা!"

রাজা বলিলেন, "আর, আমার চেহারা ব্ঝি কিছ্ই নয়, গলাটাও ব্ঝি মন্দ।" রানী বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা।" বলিয়া প্নেরায় বিপিনের অভিনরের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছাসিত ভাষার রানীর নিকট বিপিনের গ্রাণান করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য রানীর মুখের এইট্কুমাত প্রশংসা শানিয়া তাঁহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে পরিমাণে, অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ংকাল পূর্বে তিনিও এই অবিবেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন; হঠাং কী কারণে তাঁহার বিবেচনাশক্তি বাড়িয়া উঠিল!

পরদিন হইতে বিপিনের আহারাদির স্বাবস্থা হইল। বস্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, "বিপিনকে কাছারি-ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওরা অন্যার হইরাছে। হাজার হউক, এক সময়ে উহার অবস্থা ভালো ছিল।"

রাজা কেবল সংক্ষেপে উডাইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঃ '"

রানী অন্রোধ করিলেন, "খোকার অল্লপ্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন খিরেটার দেওয়া হউক।" রাজা কথাটা কানেই তলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হর নাই বলিরা রাজা পট্টে চাকরকে ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাব্র বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যার।"

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ইস্, বিপিনবাব্ তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুঝি নিজে মাজিতে পারেন না!"

বিপিন প্রনম্বিক হইরা পড়িল।

রানী রাজ্যাকে ধরিরা পাড়িলেন, সম্বাাবেলার তাঁহাদের সংগীতালোচনার সমর পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শ্রনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজ্যা অনতিকাল পরেই প্রবিং অত্যন্ত নির্মাত সমরে শরন ভোজন

आक्रक क्रियान। शानवाक्रना आव हरण ना।

রাজ্ঞা মধ্যাক্তে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল-সকাল অল্ডঃপ্রের গিরা দেখিলেন, রানী কী-একটা পড়িতেছেন। রাজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী পড়িতেছ।"

রানী প্রথমটা একট্ব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বিপিনবাব্র একটা গানের খাডা আনাইয়া দ্বটো-একটা গানের কথা মুখস্থ করিয়া লইতেছি; হঠাং তোমার শখ মিটিয়া গিয়া আর তো গান শ্বনিবার জো নাই!" বহুপ্রে শখটাকে সম্লে বিনাশ করিবার জন্য রানী যে বহুবিধ চেন্টা করিয়াছিলেন, সে কথা কেহ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না।

পর্রাদন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অলমনুষ্টি জুটিবে সে সন্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দ্বংশ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অন্বাগে আবন্ধ হইয়া পড়িরাছিলে; বেতনের চেরে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বিশি দামি হইরা উঠিয়াছিল। কিন্তু, কী অপরাধে বে হঠাং রাজার হ্দ্যতা হারাইলেন, অনেক ভাবিরাও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার প্রাতন তন্ব্রাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধ্হীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন: যাইবার সময় রাজভ্তা প্টেকে তাঁহার শেব সন্বল দ্ইটি টাকা প্রস্কার দিয়া গেলেন।

আষাঢ় ১৩০৭

### উম্ধার

গোরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা স্ক্রেরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাক্ষথা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিঞ্জিং অবস্থার উব্রতি করিয়াছে। বর্তাদন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কন্ট হইবে ভরে শ্বশ্র শাশ্র্ডি স্থাকৈ তাহার ব্যাভিতে পাঠান নাই। গোরী বেশ-একট্ব বয়স্থা হইরাই পতিগ্রহে আসিরাছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ স্মারী ব্রতী স্থাকৈ সম্পূর্ণ নিজের আরস্ত্রগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না। এবং বোধ করি সন্দিশ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি ক্রুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন; করে আশ্বীরুস্বন্ধন বড়ো কেহ ছিল না, একাকিনী স্থাীর জন্য তাঁহার চিন্ত উদ্বিশ্ন হইরা থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাং অসমরে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিরা উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইর্প আকস্মিক অভ্যুদরের কারণ গৌরী ঠিক ব্রিতে পারিত না।

মাঝে মাঝে অকারণ পরেশ এক-একটা করিরা চাকর ছাড়াইরা দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাঁহার আর দীর্ঘাকাল পছন্দ হর না। বিশেষত অস্থাবিধার আশক্ষা করিরা যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত তাহাকে পরেশ এক মৃহ্তা পথান দিতেন না। তেজাস্বনী গৌরী ইহাতে বতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইরা এক-এক সমরে অস্কৃত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আন্ধ্রসম্বরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ নানাপ্রকার সন্দিশ্য জিজ্ঞাসাবাদ আরক্ষ করিলেন তখন সে-সকল কথা গৌরীর কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাবিদী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর নাায় অন্তরে-অন্তরে উদ্দীশ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মন্ত সন্দেহ দম্পতির মার্যখানে প্রলম্বশের মতো পভিয়া উভয়কে একেবারে বিজ্ঞির করিয়া দিল।

গোরীর কাছে তাঁহার তাঁর সন্দেহ প্রকাশ পাইরা যখন একবার লক্ষা ভাঙিরা গোল তখন পরেশ স্পন্টতই প্রতিদিন পদে-পদে আশম্কা ব্যক্ত করিরা স্থার সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গোরী যতই নির্ভর অবজ্ঞা এবং ক্যাঘাতের ন্যার তীক্ষা কটাক্ষ ম্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক বেন ক্ষতিবিক্ষত করিতে লাগিল ভডই তাঁহার সংশ্রমন্ততা আরও বেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইর্প স্বামীস্থ হইতে প্রতিহত হইয়া প্রহানা তর্গী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক রহানারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্দ্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবভের বাাখ্যা শ্নিতে আরম্ভ করিল। নারীহ্দয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভান্ত-আকারে প্রাটভূত হইয়া গ্রেদেবের পদতলে সমিপিত হইল।

পরমানন্দের সাধ্য চরিত্র সন্বন্ধে দেশে বিদেশে কাহারও মনে সংশরমাত ছিল না।
সকলে তীহাকে প্রা করিত। পরেশ ই'হার সন্বন্ধে মুখ ফ্টিরা সংশর প্রকাশ
করিতে পারিতেন না বলিরাই তাহা গৃতে ক্তের মতো ক্রমশ তীহার মর্মের নিকট
পর্যাত খনন করিয়া চলিত্রাছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উপ্পারিত হইয়া পড়িল। স্থার কাছে পরমানক্ষকে উল্লেখ করিয়া 'দ্'ন্চরিত ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপ্রেক বলো দেখি, সেই বকধার্মিককে তুমি মনে-মনে ভালোবাস না।'

দলিত ফণিনীর ন্যায় মৃহ্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিখ্যা স্পর্ধা দ্বারা স্বামীকে বিষ্ণ করিয়া গোরী রুষ্ণকণ্ঠে কহিল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো!" পরেশ তংক্ষণাং ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুষ্ণ করিয়া আদালতে চলিয়া গোল।

অসহ্য রোবে গোরী কোনোমতে স্বার উন্মোচন করাইয়া তংক্ষণাং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভ্ত ঘরে জনহীন মধ্যাহে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাং অমেঘ-বাহিনী বিদক্ষেতার মতো গোরী বহরচারীর শাস্ত্রাধায়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

ग्रज्ञ कीश्लन, "व की!"

শিষ্য কহিল, "গ্রেদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উম্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবারতে আমি জীবন উৎসূর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভংশিনা করিয়া গোরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হার গ্রেন্দেব, সেদিনকার সেই অকম্মাৎ ছিম্মবিচ্ছিন্ন অধারনস্ত আর কি তেমন করিয়া জ্যোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গ্রে আসিয়া মৃক্তবার দেখিয়া স্তীকে জিল্পাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

ন্ত্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গ্রেন্থেরে গ্রে গিয়াছিলাম।"

পরেশ মৃত্তিকাল পাংশ, এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইরা কহিলেন, "কেন গিয়াছিলে।"

গোরী কহিল, "আমার খ্রিশ।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্থাকৈ ঘরে রুম্ম করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে, শহরময় কংসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুংসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হারিচিন্তা দ্রে হইয়া গেল। এই নগর অবিলন্দের পরিত্যাগ করা তিনি কর্তার বোধ করিলেন, অথচ উৎপীজিতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দ্রে বাইতে পারিলেন না। সম্ম্যাসীর এই কর্মদনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই ছানেন।

অবশেবে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত পাইল, "বংসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপ্রে অনেক সাধনী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। বদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপন্ম হইতে তোমার চিন্ত বিক্ষিণ্ড হইয়া থাকে তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তার তাঁহার সেবিকাকে উন্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্ম্ন ব্যধবারে অপরাত্ন ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের প্র্করিগতিকৈ আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গোরী প্রথানি কেশে বাধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্সনে

মধ্যাক্তে স্নানের প্রের্ব চুল খ্রিলবার সমর দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হরতো চিঠিখানি কখন বিছানার স্থালিত হইরা পড়িরাছে এবং তাহা তাহার স্বামীর হস্তগত হইরাছে। স্বামী সে পর-পাঠে ঈর্বার দৃশ্ব হইতেছে মনে করিরা গোরী মনে-মনে একপ্রকার জনালামর আনন্দ অন্ভব করিল; কিন্তু তাহার লিরোভূকণ পরখানি পাষণ্ডহস্তস্পর্শে লাভ্তিত হইতেছে, এ কন্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রতপদে স্বামীগ্রে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িরা গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিরা ফেনা পড়িতেছে, চক্ষ্তারকা কপালে উঠিরাছে। দক্ষিণ বস্থম্থি হইতে পত্রখান ছাড়াইরা লইরা তাড়াতাড়ি ডাক্টার ডাকিরা পাঠাইল।

ভারার আসিরা কহিল, আপোপেরি—তখন রোগার মৃত্যু হইরাছে।

সেইদিন মফাশ্বলে পরেশের একটি জর্রি মকন্দমা ছিল। সম্যাসীর এতদ্র পতন হইরাছিল বে, তিনি সেই সংবাদ লইরা গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তৃত হইয়াছিলেন।

সদাবিধবা গোরী বেমন বাতারন হইতে গ্রেদেবকে চোরের মতো প্রকরিশীর তটে দেখিল, তংক্ষণাং বন্ধুচকিতের ন্যার দৃখি অবনত করিল। গ্রে বে কোখা হইতে কোখার নামিরাছেন, তাহা বেন বিদত্তালোকে সহসা এই ম্হুর্তে তাহার হ্দরে উল্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গ্রেড়াকিলেন, "গোরী!"

গৌরী কহিল, "আসিতেছি, গ্রেদেব।"

মৃত্যুসংবাদ পাইরা পরেশের বন্ধ্যাদ যখন সংকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল, গোরীর মৃতদেহ স্বামীর পাশ্বে শ্রান। সে বিষ খাইরা মরিরাছে। আধুনিক কালে এই আন্চর্ব সহমরণের দৃষ্টান্তে সতাীমাহাজ্যে সকলে স্তন্দিতত হইরা গেল।

धावन ५००१

## म, व्रिष्ध

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।
আমি পাড়াগেরৈ নেটিভ ডান্তার, পর্বালসের খানার সম্মুখে আমার বাড়ি।
বমরাজের সহিত আমার বে পরিমাণ আন্ত্রগত ছিল দারোগাবাব্দের সহিত তাহা
অপেক্ষা কম ছিল না, স্তরাং নর এবং নারায়ণের স্বারা মান্বের যত বিবিধরকমের
পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার স্বগোচর ছিল। যেমন মণির স্বারা বলয়ের এবং
বলয়ের স্বারা মণির শোভা বৃন্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং
দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আথিক শ্রীবৃন্ধি ঘৃটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোঁগা লালত চক্রবতারি সপো
আমার একট্ বিশেষ বন্ধ্য ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মায়া কন্যার সহিত
বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অন্বোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয়া করিয়া
ভূলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমান্ত কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে
সমর্পাদ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে ন্তন পঞ্চিকার মতে বিবাহের কত শভ্লাংনই
বার্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পান্ত চতুর্দোলার চড়িল,
আমি কেবল বর্ষান্তীর দলে বাহির-বাড়িতে মিন্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি
ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সূর্বিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কমটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শৃভকমের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমনসময় তুলসীপাড়ার ছরিনাথ মজ্মদার আসিরা আমার পায়ে ধরিরা কাঁদিরা পাড়ল। কথাটা এই, তাহার বিখবা কন্যা রাত্রে হঠাং মারা গিয়াছে, শত্ত্পক গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত লিখিয়াছে। এক্ষণে প্লিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইরাছে। আমি ডাক্টারও বটে, দারোগার বন্ধ্ব বটে, কোনোমতে উন্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনও সদর কখনও খিড়াকি -দরজা দিরা অনাহতে আসিরা উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িরা বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গ্রহতর।" দ্টো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্ররোগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ ছরিনাথ শিশ্বে মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহ্লা, কন্যার অন্ত্যেন্টি-সংকারের স্বোগ করিতে ছরিনাথ ক্রুত্র হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী কর্ণ স্বরে আসিয়া চ্চিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ ব্জে। তোমার পারে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাদিতেছিল।"

আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সংপাত্রে কন্যাদানের পথ স্প্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইরা গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আরোজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গ্রিশী নাই, প্রতিবেশীরা দরা করিয়া আমাকে সাহাব্য করিতে আসিল। সর্বস্বাস্ত ভূতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গারে-হল্বদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাং শশীকে ওলাউঠার ধরিল। রোগ উত্তরোক্তর কঠিন হইরা উঠিতে লাগিল। অনেক চেন্টার পর নিম্ফল উবধের শিশিগ্রলা ভূতলে ফেলিয়া ছ্টিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইরা ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো, দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশবাসত হইয়া কহিল, "ডান্তারবাব্র, করেন কী, করেন কী। **আগনার** কাছে আমি চিরঋণী, আমার পারে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলির। সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীংকার করিরা বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃষ্ণের সর্বনাশ করিরাছি, আমি তাহার দশ্ড লইতেছি; ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করনে।"

বলিরা হরিনাথের চটিজন্তা খ্লিরা লইরা নিজের মাথার মারিতে লাগিলাম; বৃষ্ধ বাসতসমস্ত হইরা আমার হাত হইতে জনুতা কাড়িয়া লইল।

পর্যাদন দশটা-বেলার গারে-হল্বদের হরিদ্রাচিক্ত লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদার গ্রহণ করিল।

তাহার পর্রাদনেই দারোগাবাব্ কহিলেন, "ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিরা ফেলো। দেখাশ্নার তো একজন লোক চাই?"

মান্বের মর্মাণিতক দৃঃখশোকের প্রতি এর্প নিষ্ঠার অপ্রখ্যা শরতানকেও শোভা পার না। কিন্তু, নানা ঘটনার দারোগার কাছে এমন মন্যানের পরিচর দিরাছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধায় সেই দিন যেন আমাকে চাব্ক মারিরা অপমান করিল।

হ্দর বতই ব্যথিত থাক্, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষার আহার, পরিধানের বস্তা, এমনকি, চুলার কাষ্ঠ এবং জ্তার ফিতা পর্যস্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নির্মিত সংগ্রহ করিরা ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে বখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাবে মাবে কানে সেই কর্ণ কপ্তের প্রশন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ ব্যুড়া তোমার পারে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের বারে ছাইয়া দিলাম, আমার দ্বধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার কথকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উন্ধার করিয়া দিলাম।

কিছ্বিদন সদাশোকের দ্বংসহ বেদনার নিজন সংখ্যার এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহ্দরা মেরেটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাশের নিষ্ঠার দ্বেকমে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে মা। সে বেন ব্যথিত হইরা কেবলই আমাকে প্রশন করিয়া ফিরিতেছে, "বাবা, কেন এমল করিলে।"

কিছ্মদিন এমনি হইরাছিল, গারিবের চিকিংসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে

পারিতাম না। কোনো ছোটো মেরের ব্যামো হইলে মনে হইত, আমার শশীই বেন পক্ষীর সমস্ত রুশা বালিকার মধ্যে রোগ ডোগ করিতেছে।

তখন প্রো বর্ষার পক্ষী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গ্রের অধ্যনপার্শ্ব দিরা নোকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাতি হইতে বৃষ্টি শ্রু ইইরাছে, এখনও বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাব্দের পাশ্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটাকু সহা করিতে না পারিয়া উন্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপ্রে এর্প দ্রোগে ষখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল বে আমার প্রাতন ছাতাটি খ্লিয়া দেখিত, তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না এবং একটি ব্যয় কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও ব্লিটর ছাঁট হইতে সমস্কে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারন্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শ্না নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় ম্খখানি সমরণ করিয়া একট্খানি বিলন্ব হইতেছিল। তাহার র্ম্থ শয়নঘয়টার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দ্বংথকে কিছ্বই মনে করে না তাহার স্থের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শ্না ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া ব্কের মধ্যে হ্ হ্ করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনিস্বর শ্ননিয়া তাড়াতাড়ি শোক সন্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকার উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপাঁন পরিয়া বৃদ্ধিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শ্লিকাম, গতরাতে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট্ করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দ্রেগ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবন্দ্র খ্লিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিক্ মাঝি নৌকা ছাভিয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও সেই লোকটা ব্বের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বিসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাব্র দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রক্ষন-অয়ের এক অংশ পাঠাইরা দিলাম। সে তাহা ছাইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগার তাগিদে প্নর্বার বাহির হইলাম। সম্বার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, ম্খের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদা, ঐ গ্রাম, ঐ খানা, এই মেঘাচ্ছয় আর্দ্র পিক্কল প্থিবটিটা ম্বন্দের মতো। বারম্বার প্রদেনর ম্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্সেইল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, টাকৈ কিছ্ আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতাশ্তই গরিব, তাহার কিছ্ নাই। কন্সেইল বলিয়া গেছে, "খাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া খাক্।"

এমন দৃশ্য প্রেণ্ড অনেকবার দেখিরাছি, কখনও কিছুই মনে হর নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিসাম না। আমার শশীর কর্ণাগদ্গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জন্তিরা বাজিরা উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাকাছীন চাবার অপরিমের দৃঃখ আমার বৃক্তের পঞ্জিরগ্রেলাকে বেন ঠেলিরা উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাব্ বেতের মোড়ার বাসরা আরামে গ্রেড়গর্ড টানিতেছিলেন। তাহার কন্যাদারগ্রন্থ আত্মার মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্ক করিরাই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদ্রের উপর বাসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চাংকার করিয়া বাললাম, "আপনারা মান্ব না গিশাচ?" বালিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জানের টাকা কনাং করিয়া তাহার সম্মুখে ফোলয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, বখন মরিবেন সপ্পে লইয়া বাইবেন: এখন এই লোকটাকে ছাটি দিন, ও কন্যার সংকার করিয়া আসুক।"

বহ্ন উৎপর্ণীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ভারারের বে প্রণর বাড়িরা উঠিয়াছিল, তাহা এই কড়ে ভূমিসাং হইরা গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পারে ধরিরাছি, তাঁহার মহদাশরতার উল্লেখ করিরা অনেক স্তৃতি এবং নিজের ব্লিখন্ডংশ লইরা অনেক আর্দ্বাধকার প্ররোগ করিরাছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

ভার ১০০৭

#### ফেল

লেজা এবং মন্ডা, রাহন এবং কেতু, পরস্পরের সংশ্যে আড়াআড়ি করিলে ষেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার-বংশ দ্বই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাশ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারও মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, এক-বয়সি, এক ইম্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিম্বেষ ও রেষার্রোষতেও উভরের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকা।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশ্না ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসক্তা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শুখ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুল-বইরের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সংশা দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুর্লাপর বরফ, লাঠিম ও মার্বলগ্নালকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে-মনে পরাভব অন্ভব করিয়া নালন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা বদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সের্প স্থোগ ঘটিবার প্রে ইতিমধ্যে নন্দ বংসরে বংসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহন্তে বাড়ি আসিরা ইন্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইন্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মান্টার রাখিলেন, ঘ্মের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি-এ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্ট্রান্স্-ক্রাসে জাতিকলের ইন্দ্রের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমনসময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দরা করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বংসর মেরাদ খাটিয়া এন্ট্রান্স্-ক্রাস হইতে তাহার মুডি হইল এবং স্বাধীন নলিন আর্টি, বোতাম, ঘড়ির চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্মক্ করিয়া নন্দকে নির্তিশর নিন্দ্রভ করিয়া দিবার চেন্টা করিতে লাগিল। এন্ট্রান্স্-ফেলের জ্বড়ি চৌম্ডি, বি-এ-পাসের এক-ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল; বিস্ববিদ্যালয়ের ডিগ্লি ওয়েলার-ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দর বিবাহের জন্য পারীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে বাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জ্বড়ি এবং তাহার স্থাীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

স্বচেয়ে ভালোর জন্য বাহার আকাশ্দা, অনেক ভালো তাহাকে পরিস্তাগ করিতে হর। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নিলন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না. পাছে আরও ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারও ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলাপিন্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমা-সন্দারী মেয়ে আছে। কাছের সন্দারীর চেয়ে দ্রের স্বদারীকে বাঁশ লোভনীর র্বালয়া মনে হয়। নালন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি স্বদারী বটে। নালন কহিল, "যিনি যাই কর্ন, ফস্ করিয়া রাওলাপিন্ড ছাড়াইয়া ষাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্তত এ কথা কেহ বালিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা প্রেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বালয়া সন্বন্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপদ্রের আরোজন হইতেছে, এমনসময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্ত থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাধিয়া চলিরাছে।

र्नानन करिन, "पार्थ अस्ता छा दर, वााभावधाना कौ।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধ্রে জন্য পানপত্র বাইতেছে।

নলিন তংক্ষণাং গ্র্ডগ্রিড় টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইরা উঠিয়া বসিল; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তংক্ষণাং গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্ছড় শব্দে দ্তে ছ্টিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেরে, কিন্তু খাসা মেরে।"

नीनात्तत राक प्रिया शान: करिन, "रन की दर!"

হাজরা কেবলমাত কহিল, "খাসা মেরে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হচ্ছে!"

পারিষদ বলিল, "সে আর শস্তুটা কী।" বলিয়া ভর্জনী ও অপ্রতেও একটা কাম্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

স্বোগ করির। নলিন মেরে দেখিল। বতই মনে হইল, এ মেরে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইরা গেছে, ততই বোধ হইতে লাগিল, মেরেটি রাওলিপিডজার চেরে ভালো দেখিতে। স্বিধাপনীড়িত হইরা নলিন পারিবদকে জিল্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

शक्त करिन, "वास्क, वामाम्बर कार्य एवं जानार केरह ।"

नीनन कीरन, "त्र ভाला कि এ ভाলा।"

शक्तता विनन, "এই ভाলো।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পদ্মব তাহার চেরে আরও একট্ব ফ্রেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একট্ব ফ্রেন বেশি ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একট্ব ফ্রেন হলদে আভার সোনা মিশাইরাছে। ইহাকে তো হাডছাড়া করা বার না।

নলিন বিমর্যভাবে চিত হইরা গ্রুগর্ম্ টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা. কী করা বার বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শন্তটা কী।" বলিয়া প্নেশ্চ অপ্যুক্তে তর্জনীতে কালপনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা ষখন সভাই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন বথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার প্রেরে বিদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগণে অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্বমার না করিরা নলিন নন্দকে ফাঁকি দিরা শত্তলশ্বে শত্ত-বিবাহ সম্বর সম্প্র করিরা ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বিলল, "বি-এ পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা! এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাব্ ফেল।"

অনতিকাল পরেই নবগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে-ছলুদ।

র্নালন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।"

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাতীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলাপিন্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নালন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির বড়োবাব্ আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পান্নীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরেশ্তের নলিনের হাসির আর জ্বোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কটি প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষা স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, "আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল। শেষকালে নন্দর কপালে জ্বটিল!" ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জ্বোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, "এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া ষাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভালো। ভারি ঠিকয়াছ।"

অন্তঃপ্রে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্থার ছোটোখাটো সমস্ত খ্রত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্থাটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলাপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নালন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপর্প র্পমাধ্রী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠোলয়াছি, আমি এতবড়ো গাধা।"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জনালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জন্ডিতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নালন শন্ইয়া পড়িয়া গন্ডগন্ডি হইতে বংসামান্য সান্দ্রনা আকর্ষণের নিচ্ছল চেন্টা করিতেছে এমনসময় হাজরা প্রসল্লবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

नीनन टॉकिन, "मरत्रायान!"

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাব, হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অব্হি ইস্কো কান পকড়্কে বাহার নিকাল দো।"

আশ্বিন ১৩০৭

# भ, छम, विरे

কান্তিচন্দ্রের বরস অলপ, তথাপি স্থাবিরোগের পর ন্বিতীর স্থার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পদ্পক্ষী-শিকারেই মনোনিবেশ করিরাছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘ্ধ শরীর, তীক্ষা দ্ভিট, অবার্থ লক্ষা, সাজসন্জার পশ্চিমদেশীর মতো; সপ্যে সপ্যে কুস্তিগির হীরা সিং, ছক্তনলাল, এবং গাইরে বাজিরে খাঁসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিরা থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দ্বইচারিজন শিকারী বন্ধ্বান্ধব লইয়া অন্তানের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিখির বিলের ধারে শিকার করিতে গিরাছেন। নদীতে দ্বটি বড়ো বোটে তাঁহাদের বাস, আরও গোটো-তিনচার নৌকার চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিরা বিসরা আছে। গ্রামবধ্দের জল তোলা, দনান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দ্বকের আওরাজে জলস্থল কম্পুমান, সন্ধ্যাবেলার ওস্তাদি গলার তানকর্তবে প্রায়ীর নিদ্যাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বাসিয়া বন্দন্কের চোগু স্বয়ের ন্বহন্তে পরিক্ষার করিতেছেন, এমনসমর অনতিদ্রে হাঁসের ডাক শ্রনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দ্ই হাতে দ্ইটি তর্ণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দ্ইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া, একেবারে আয়ন্তের বাহিরে না বায় এইভাবে, গ্রন্তসতর্ক নেতে তাহাদের আগলাইবার চেন্টা করিতেছে। এট্কু ব্ঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া বাইত, কিন্তু সন্প্রতি শিকারীর ভরে নিশ্চিন্টান্তেরে রাখিয়া বাইতে পারিতেছে না।

মেরেটির সৌন্দর্য নিরতিশর নবীন, ফেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিরা ছাড়িরা দিরাছেন। বরস ঠিক করা শস্ত । শরীরটি বিকশিত কিল্ডু মুখটি এমন কাঁচা বে, সংসার কোথাও ফেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিরাছে এখনও নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পেশছে নাই।

কাহিতচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দ্রক সাফ করার ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিরা গেল। এমন জারগার এমন মুখ দেখিবেন বলিরা কখনও আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপ্রের চেরে এই জারগাতেই এই মুখখানি মানাইরাছিল। সোনার ফ্লেদানির চেরে গাছেই ফ্লেকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রোজেনদাতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কাহ্তিচন্দ্রের মুখ্য চক্ষে আশিবনের আসল্ল আগমনীর একটি আনন্দক্ষ্বি অকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তর্ণ পার্বতী কখনও কখনও এমন হংসশিশ্র বক্ষেলইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভলিয়াছেন।

এমনসময় হঠাৎ মেরেটি ভীতন্ত্রস্ত হইরা কাঁদো-কাঁদো মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দ্টিকে বুকে তুলিয়া লইরা অব্যক্ত আর্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কাল্ডিচন্দ্র কারণসন্থানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রাসক পারিষদ কোঁভুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দত্ব লক্ষ্য করিতেছে। ক্যাল্ডিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দ্রক কাড়িয়া লইরা হঠাৎ তাহার গালে সশক্ষে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভগা হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কাশ্তি প্রেরায় কামরায় আসিয়া বন্দ্রক সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দর্কের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দ্বের বাশঝাড়ের উপর হইতে কী-একটা পাখি আহত হইয়া ঘ্রিরতে ছিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কোত্হলী কান্তিচন্দ্র পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিরা দেখিলেন, একটি সচ্ছল গৃহস্থঘর, প্রাণগণে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছর বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেরেটি একটি আহত ঘ্রু ব্কের কাছে তুলিয়া উচ্ছর্নিসত হইয়া কাদিতেছে এবং গামলার জলে অঞ্চল ভিজাইরা পাখির চন্দ্রপ্টের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া উধর্মাধে ঘ্যুটির প্রতি উৎস্ক দ্ন্িপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া লুখ্য জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিষা দিতেছে।

পল্লীর নিদ্তব্ধ মধ্যাহে একটি গৃহস্থপ্রাজ্ঞাণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই কর্ণচ্ছবি এক মৃহ্তেই কান্তিচন্দ্রের হ্দরের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্পর গাছটির
ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদ্রে আহারপরিত্বত পরিপ্রত গাভী আলস্যে মাটিতে বিসয়া শৃত্প ও প্রেছ -আন্দোলনে পিঠের মাছি
তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাশের ঝাড়ে ফিস্ফিস্ কথার মতো ন্তন উত্তরবাতাসে
খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে বাহাকে বনশ্রীর
মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঞ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দ্ক-হস্তে হঠাং এই ব্যথিত বালিকার সম্মুখে আসিরা অত্যন্ত কুণিত হইরা পড়িলেন। মনে হইল, 'যেন বমালস্খ চোর ধরা পড়িলাম।' 'পাখিটি বে আমার গ্রিলতে আহত হয় নাই' কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তট্কু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন. এমনসময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "স্বা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "স্বা।" তখন সে তাড়াতাড়ি পাখিটি লইরা কুটিরম্ধে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিকেন. নামটি উপযুক্ত বটে। স্বা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দ্কে রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের খারে আসিয়া উপন্থিত হইলেন! দেখিলেন, একটি প্রোঢ়বয়ন্ক মান্ভিডমাখ শানত-মাতি রাহান দাওয়ায় বসিয়া হরিভিত্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভাত্তমন্ভিত তাঁহার মাথের সাগভাঁর ন্নিশ্ব প্রশানত ভাবেব সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মাথের সাদ্শ্য অনাভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটি জল পাইতে পারি কি।"

রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভার্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে করেকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথিয় সম্মাধে রাখিলেন।

কাশ্তি জল খাইলে পর রাহা্রণ তাঁহার পরিচর লইলেন। কাশ্তি পরিচর দিরা কহিলেন, "ঠাকুর, আপনার বদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।"

নবীন বাঁড়ান্দে কহিলেন, "বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে সুধা বাঁলরা আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বরস হইতে চাঁলল, তাহাকে একটি সংপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিনান্ড করি। কাছে কোখাও ভালো ছেলে দেখি না, দুরে সম্পান করিবার মতো সামর্থাও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিশ্বহ আছে, তাঁহাকে ফেলিরা কোধাও বাই নাই।"

কান্তি কহিলেন, "আপনি নৌকার আমার সহিত সাক্ষাং করিলে পাত সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যারের কন্যা স্থার কথা বাহাকেই জিঞ্জাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীন্যভাবা কন্যা আর হর না।

পর্যাদন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিণ্ঠ হইরা প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন, তিনিই ব্রাহারণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছাক আছেন। ব্রাহারণ এই অভাবনীয় সোভাগ্যে রুখকণ্ঠে কিছাক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছা-একটা শ্রম হইরাছে। কহিলেন, "আমার কন্যাকে ভূমি বিবাহ করিবে?"

কালিত কহিলেন, "আপনার বাদ সম্মতি থাকে, আমি প্রস্তৃত আছি।" নবীন আবার জিল্ঞাসা করিলেন, "স্থাকে?"— উত্তরে স্থানিলেন, "হাঁ।" নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, "তা দেখালোনা—"

কাশ্ডি, বেন দেখেন নাই, ভান করিয়া কহিলেন, "সেই একেবারে শতুভদ্বিটর সময়।"

নবীন গশাদকণ্ঠে কহিলেন, "আমার স্থা বড়ো স্থালা মেরে, রাধাবাড়া ঘর-কলার কাজে অম্বিতীয়। তুমি বেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইরাছ তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার স্থা পতিরতা সতীলক্ষ্মী হইরা চিরকাল তোমার মধ্যল কর্ক। কখনও মৃহুতেরি জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক।"

কান্তি আর বিশম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইরা গেল। পাড়ার মজ্মদারদের প্রাতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট হইরাছে। বর হাতি চড়িরা মশাল জনালাইরা বাজনা বাজাইরা বখাসমরে আসিরা উপস্থিত।

শ্বভদ্শির সমর বর কন্যার ম্থের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপর-পরা চন্দন-চচিতি স্থাকে ভালো করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হ্দরের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠান্দিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইরা দিলেন তখন কাশ্তি হঠাং চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেরে নর! হঠাৎ ব্বেকর কাছ হইতে একটা কালো বন্ধু উঠিরা তাঁহার মাস্তিককে বেন আঘাত করিল, মৃহ্তে বাসরন্বরের সমস্ত প্রদীপ বেন অন্ধকার হইরা গোল এবং সেই অন্ধকারস্কাবনে নববধ্র মুখখানিকেও বেন কালিমালিশত করিরা দিল।

কান্তিচন্দ্র ন্বিতীরবার বিবাহ করিবেন না বলিরা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন:

সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অন্তুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল! কত ভালো ভালো বিবাহের প্রদতাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয়বন্ধবাদ্ধবদের সান্ন্নর অন্বোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চকুট্নিবতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, র্পখ্যাতির মোহ, সমন্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্-এক অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিড়ন্দ্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শ্বশ্বের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেরে দেখাইরা আর-এক মেরের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিরা দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের প্রে কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নর, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। ব্রম্পির দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লন্জার কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ না করাই গ্রেম্বঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ ষেন গিলিলেন কিম্তু মুখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাটা আমোদ কিছুই তাহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্বাঞ্চা জর্নিতে লাগিল।

এমনসময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববিতিনী বধ্ অব্যক্ত ভাঁত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোসের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশ্র অন্সরণ-প্র্বিক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে, পার্গাল আসিয়াছে" বালয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইপ্গিত করিল। সে ভ্রেক্ষপমান্ত না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশ্র মতো কোত্হলে কা হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেন্টা করিলে বর বান্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক্-না, বস্কে।"

মেরেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

स्म छेखत ना पिक्षा प्रामित्क नाशिन।

घत्रम् अभागी शामिया डेठिन।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদ্টি কতবড়ো হইল।"

অসংকোচে মেরেটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবৃদ্ধি কান্তি সাহসপ্র্বক আবার জিল্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ছ্ছ্ আরাম হইরাছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেরেরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল বেন বর ভারি ঠকিরাছেন।

অবশেষে প্রশন করিয়া খবর পাইলেন, মেরেটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশ্পেকীর প্রিয়সজ্পিনী। সেদিন সে বে স্থা ডাক শ্নিরা উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অন্মানমার, তাহার আর-কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে-মনে চমকিয়া উঠিলেন। বাহা হইতে বঞ্চিত হইরা প্থিবীতে তাঁহার কোনো স্থ ছিল না, শ্ভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিরাণ পাইরা নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, 'বিদ এই মেরেটির বাপের কাছে বাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা-অন্সারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিরা নিক্ষতি লাভের চেন্টা করিত।'

যতক্ষণ আয়য়চ্যত এই মেরেটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল ততক্ষণ নিজের বধ্টি সম্বন্ধে একেবারে অব্ধ হইরাছিলে। নিকটেই আর কোধাও কিছু সাক্ষনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসম্পান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শ্নিলেন মেরেটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিল হইয়া পড়িয়া গেল। দ্রের আশা দ্র হইয়া নিকটের জিনিসগ্লি প্রতাক্ষ হইয়া উঠিল। স্বশভার পরিহাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লক্ষাবনত বধ্র মুখের দিকে কোনো-এক সুবোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে বথার্থ শৃভদ্ভি হইল। চমচকুর অন্তরালবতা মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হ্দয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছারিত হইয়া একটিমার কোমল স্কুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল; কান্তি দেখিলেন, একটি দিন্ধ শ্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মন্ডিত। ব্রিজনেন, নবীনের আলীবাদ সার্থক হইবে।

আশ্বন ১০০৭

#### যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপ-ব্যাঙ্গ-বাদ্দের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবস্পীতা লইয়া কাল্যাপন করিতেছেন।

এগারো বংসর পূর্বে তাঁহার মেরেটি যখন জন্মিরাছিল তখন বংশের সোভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলার আসিরা ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিরা মেরের নাম রাখিরাছিলেন কমলা। ভাবিরাছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিরা চণ্ডলা লক্ষ্মীকৈ কন্যার্পে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফান্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেরেটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো স্বন্দরী মেয়ে।

মেরেটির বিবাহ সম্বন্ধে যজেশ্বরের যে খ্ব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সংপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তৃত ছিলেন। কিস্তৃ তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অম্প-কিছ্ সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাদ্যাধ্যয়নগ্রিজত শাদ্ত পদ্মীগৃহে ছাড়ির। যজেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আশ্বীর-উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্তেল ছিলেন জমিদার গোরস্ক্রের চৌধ্রী। তাঁহার একমাত্ত প্র বিভৃতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতার কালেজে পড়াশ্না করিত। ছেলেটি কখন যে মেরেটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজ্ঞাপতির চক্রান্ত যজেন্বরের ব্রিক্রার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দ্রাশা স্থান পার নাই। নিরীহ যজেন্বরের অনপ আশা, অলপ সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বালিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যন্ত্রে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওরা গেছে। তাহার বৃদ্ধিসৃত্বিধ না থাক্ বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেকীরতে ৩২৭৫. টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেরেটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিন্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গোল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শর্নালেন। যজেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষ্থার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছ্ খাইল না। কাহারও সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চালিয়া গোল।

সেইদিনই সম্ব্যাবেলায় উকিলবাব্ বিভূতির কাছ হইতে এক পত্ত পাইলেন। মর্মাটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎস্ক।

উকিল ভাবিলেন, "এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরস্ক্রবাব্ ভাবিবেন,

আমিই আমার আন্দ্রীয়কন্যার সহিত তাহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।"

অত্যন্ত ব্যান্ত হইরা তিনি বজ্ঞেন্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং প্রেছি পার্চটর সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবতী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশনো ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শ্রনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গ্রণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আরোজন উদ্যোগ চলিতেছে এমনসময় একদিন বজেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজেশ্বর বাস্ত হইরা কহিলেন, "এসো, বাবা, এসো।" কিন্তু কোথার বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিরা পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়।

বিভৃতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাহার রজতাগিরিনিভ গোর পূ্ট দেহটি দেখিয়া মূল্ধ হইলেন। যজেশ্বরকে ভাকিয়া কাহলেন, "এই ছেলেটির সংশ্য আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।"

ভীর বজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিডনেতে কহিলেন, "সে কি হয়!"

জ্যাঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না। চেন্টা করিলেই হয়।" এই বালিয়া তিনি বাধানপাড়ার গোয়ালাদের ধর হইতে ভালো ছানা ও ক্লীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নিমাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূবণ সলক্ষে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিপেন। যজেশ্বর আনক্ষে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে স্ক্রেংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শাশত মুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, বাপ্ত, কিন্তু তুমি একট্র ঠাণ্ডা হও।" তাহার পক্ষে এটা কিছ্ই আশাতীত হয় নাই। বাদ কমলার জন্য এক দিক হইতে কাব্লের আমীর ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাহার স্বারম্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক ধেন নন্ট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন।

গৌরস্কর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে-মনে বিশেষ থাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে স্থিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দ্র করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমার প্রাণাধিক প্র ধেন বাপকে মনে-মনে ধিক্ষার না দের, বেন আশিক্ষিত বাপের জনা তাহাকে লাক্ষিত না হইতে হয়, এ চেষ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তব্ ধখন শ্নিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদাত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতাশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরস্ক্ষর কিঞিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লাইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিয়া না। নিজের ছেলেকে লাইয়া বেহাইয়ের সপেদ দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটোলোক নই। কিন্তু বড়োঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ ব্রাইয়া দিলেন, বজ্জেশ্বর সন্তাশ্তবংশীর, সম্প্রতি গরিব হইরাছেন।

গোরস্কর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে-মনে বজেম্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তথন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর-সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথার তাহা লইরা কিছ্তেই নিন্পতি হর না। গোরস্কার এক ছেলের বিবাহে থ্ব ধ্মধাম করিতে চান, কিন্তু ব্ডাশিবতলার সেই থোড়ো ঘরে সমস্ত ধ্মধাম ব্যর্থ হইরা ষাইবে। তিনি জ্ঞাদ করিলেন, তাহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শ্নিরা মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কালা জন্ত্রিরা দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় স্ন্দিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিম্খ হইয়াছেন বালিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্চলি দিতে হইবে, পিতৃপ্রেষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোডো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহপ্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত শ্বিধায় পাড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেন্টায় কন্যাগ্রহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরস্ক্রের এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরও চাঁটয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্যিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরষাত্ত যাহা জ্যোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরস্ক্রের ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজেশ্বর তাহার স্বস্পাবশিশু যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। ন্তন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দ্যি প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন প্রান্ধর বলে স্বস্থেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ প্রসাটি পর্বস্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমনসময় দ্বর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দ্ইদিন আগে হইতে প্রচন্দ্র দ্বােগ আরম্ভ হইল। ঝড় বদি-বা থামে তো ব্ছিট থামে না. কিছ্কেশের জন্য বদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগণ্ণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পাচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গোরস্থার পূর্ব হইতেই গ্রিকতক হাতি ও পাল্কি স্টেশনে হাজির রাখিরাছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজেশ্বর ছইওয়ালা গোর্র গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দ্দিনে গাড়োরানরা নড়িতে চার না, হাতে পারে ধরিরা স্বিগ্রে ম্লা কব্ল করিয়া বজেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরবাতের মধ্যে বাহাদিশকে গোর্র গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগ্ন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইরা গেছে। হাতির পা বসিরা বার, গাাঁড়র চাকা ঠেলিরা তোলা দার হইল। তখনও বৃল্টির বিরাম নাই। বরবাত্রগণ ভিজিরা, কাদা মাখিরা. বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিরা মনে-মনে স্থির করিরা রাখিল। হতভাগ্য বজ্ঞেশ্বরকে এই অসামরিক বৃশ্টির জন্য জবাবদিছি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকতার কৃটিরে আসিরা পেশীছলেন। অভাবনীর লোকসমাগম দেখিরা গৃহস্বামীর ব্ক দমিরা গেল। ব্যাকৃল বজ্ঞেবর কাহাকে কোঝার বসাইবেন ভাবিরা পান না, কপালে করাঘাত করিরা কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কন্ট দিলাম. বড়ো কন্ট দিলাম।" বে আটচালা বানাইরাছিলেন ভাহার চারি দিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাধ মাসে যে এমন প্রাবশধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপেও আশক্ষা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই বজ্ঞেশ্বরকে সাহাষা করিতে উপস্থিত হইরাছিল; সংকীর্ণ প্রানকে তাহারা আরও সংকীর্ণ করিরা তুলিল এবং বৃল্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইরা একটা সম্প্রমশ্বনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পারীবৃশ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপবৃত্ত উপার না দেখিরা যাহাকে-তাহাকে ক্রমাগতই জ্যোড্হন্তে বিনর করিরা বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অস্তঃপুরে লইরা গেল তখন ক্রুম্থ বরষাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইরাছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিরা বজ্ঞেশ্বর গলার কাপড় দিরা সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমত বাহা-কিছ্ব আরোজন করিরাছিলাম সব জলে ভাসিরা গেছে।"

দ্রবাসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক-বা ভন্দপ্রার পাকশালার পালিরা গ্রিলরা উনান নিবিরা একাকার হইরা গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে ব্যুদাশবতলা এমন গ্রামই নহে।

গোরস্বদর যজেশ্বরের দ্গতিতে খুলি হইলেন। কহিলেন, "এতগুলা মান্যকে তো অনাহারে রাখা যার না, কিছু তো উপার করিতে হইবে।"

বরবারগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাপামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা লেটশনে গিয়া টেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া বাই।"

যজ্ঞেশ্বর হাত জ্ঞাড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নর। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপবৃদ্ধ পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অস্তরের মধ্যে বাহা হইতেছে তাহা অস্তর্যামীই জানেন।"

যজেশ্বরের দুর্গতি দেখিরা বাধানপাড়ার গোরালারা বলিরাছিল, "ভর কী ঠাকুর, ছানা বিনি বত খাইতে পারেন আমরা জোগাইরা দিব।" বিদেশের বরবাতীগণ না খাইরা ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোরালারা প্রচুর ছানার বন্দোবশ্ত করিরাছে।

বরবাত্রগণ পরামশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো?"

যজ্ঞেশ্বর কথণ্ডিং আশান্বিত হইরা কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা, তবে আনো" বিলয়া বরষাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরস্কের বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঙ্গইয়া কোতৃক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই প্র্কেরিশী ভরিরা উঠিয়া জলে কাদার একাকার হইরা গৈছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন-যেমন পাতে ছানা দিরা যাইতে লাগিলেন তংক্ষণাং বরবার্ত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইরা পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ উপ্ করিয়া কেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহ**ীন বজেশ্বরের চক্ষ্মলে ভাসিয়া গেল।** বারশ্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষু বান্তি, আপনাদের নির্বাতনের যোগ্য নই।"

একজন শহুক্ছাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ <sup>বার</sup> কোথার।" বজেশ্বরের প্রগ্রামের বৃষ্ধগণ বারবার ধিকার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার বেমন অবস্থা সেইমত ছরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না।" এ দিকে অন্তঃপর্রে মেরের দিদিমা অকল্যাণশপ্কাসত্ত্বেও অশ্র সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেরের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ বা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাপামা করিতে উদ্যত। পাছে বরষাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশক্ষায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেণ্টা করিতে লাগিলেন। এমনসময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরষাত্ররা ভাবিল, বর ব্রিঝ রাগ করিয়া অশতঃপ্রের হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন: তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুম্বকন্টে কহিলেন, "বাবা, আমাদের এ কীরকম ব্যবহার।" বিলয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোরালাদিগকে বিললেন, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারও ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগ্রলা আবার পাতে ভূলিয়া দিতে হইবে।"

গোরস্কুদরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল
— বিভূতি কহিলেন. "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"
গোরস্কুদর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পেশীছতে লাগিল।

## উল্বখড়ের বিপদ

বাব্দের নারেব গিরিশ বস্তর অশ্তঃপ্রে প্যারী বলিয়া একটি ন্তন দাসী নিব্রু হইরাছিল। তাহার বরস অশ্প; চরিত্র ভালো। দ্র বিদেশ হইতে আসিয়া কিছ্দিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃষ্ধ নায়েবের অন্রাগদ্খি হইতে আছরকার জন্য গ্হিণীর নিকট কাদিয়া গিয়া পড়িল। গ্হিণী কহিলেন, "বাছা, ভূমি অন্য কোথাও যাও; ভূমি ভালোমান্বের মেয়ে, এখানে থাকিলে তোমার স্বিধা হইবে না।" বলিয়া গোপনে কিছ্ব অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ্ব ব্যাপার নহে, হাতে পথখরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশরের নিকট গিয়া আশ্রর লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, "বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।" হরিহর কহিলেন, "বিপদ স্বরং আসিরা আশ্রর প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।"

গিরিশ বস্ সান্টাপ্সে প্রশাম করিরা কহিল. "ভট্টাচার্যমহাশর, আপনি আমার বি ভাঙাইরা আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অস্বিধা হইতেছে।" ইহার উত্তরে হরিহর দ্-চারটে সত্য কথা খ্ব শক্ত করিরাই বাললেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারও থাতিরে কোনো কথা ঘ্রাইরা বালতে জানিতেন না। নারেব মনে-মনে উম্পত্পক পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিরা চালরা গেল। যাইবার সমর খ্ব ঘটা করিরা পারের খ্লা লইল। দ্ই-চারিদিনের মধাই ভট্টাচার্যের বাড়িতে প্লিসের সমাগম হইল। গ্হিশীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নারেবের স্থাীর একজ্যেড়া ইয়ারিং বাহির হইল। বি প্যারী চোর সাবাদত হইরা জেলে গেল। ভট্টাহার্যমহাশর দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরাই-মাল-রক্ষার অভিযোগ হইতে নিম্কৃতি পাইলেন। নারেব প্নশ্চ রাহ্মণের পদর্খনি লইয়া গেল। রাহ্মণ ব্রিকেন, হতভাগিনীকে তিনি আশ্রম দেওরাতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিশিষরা রহিল। ছেলেরা কহিল, "জমিজমা বেচিরা কলিকাতার বাওরা বাক, এখানে বড়ো ম্পাকল দেখিতেছি।" হরিহর কহিলেন, "পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না; অদ্নেট থাকিলে বিপদ কোথার না ঘটে।"

ইতিমধ্যে নারেব গ্রামে অতিমান্তার থাঞ্চনা বৃদ্ধির চেন্টা করার প্রজার বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত রহেন্নান্তর জমা, জমিদারের সপ্তো কোনো সম্বন্ধ নাই। নারেব তাহার প্রভূকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রর দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, "বেমন করিয়া পার ভট্টাচার্বকে শাসন করো।" নারেব ভট্টাচার্বের পদধ্লি লইয়া কহিল, "সামনের ঐ জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।" হরিহরে কহিলেন. "সে কী কথা! ও বে আমার বহুকালের বহাত।" হরিহরের গৃহপ্রাপাণের সংলান গৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অন্তর্গত বিলিয়া নালিশ রুজ্ব হইল। হরিহর বলিলেন, "এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষি দিতে পারিব না।" ছেলেরা বলিল, "বাড়িয় সংলান জমিটাই বলি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিকিব কী করিয়া।"

প্রাণাধিক গৈড়ক ভিটার মারার বৃষ্ণ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যণে গিরা

দীড়াইলেন। মুলেফ নবগোপালবাব, তাঁহার সাক্ষাই প্রামাণ্য করিরা মকল্মনা ডিস্মিস্
করিরা দিলেন। ভট্টাচার্বের খাস প্রজারা ইহা লইরা গ্রামে ভারি উৎসব সমারোহ
আরক্ষ করিরা দিলেন। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইরা দিলেন। নারেব আসিরা
পরম আড়ন্বরে ভট্টাচার্বের পদধ্লি লইরা গায়ে মাথার মাখিল এবং আশিল রুজ্
করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্যাহাশকে বারন্বার
আশ্বাস দিলেন, এ মকন্দমার হারিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। দিন কি কখনও রাত
হইতে পারে। শ্রনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইরা ঘরে বসিরা রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকটেলে বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপ্জা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাঁহার হার হইয়ছে।

ভট্টাচার্য মাধা চাপড়াইয়া উকিলকে ক্রিজ্ঞাসা করিলেন, "বসম্তবাব্, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।"

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল বসন্তবাব্ তাহার নিগ্রু ব্রান্ত বজিলেন, "সম্প্রতি যিনি ন্তন আডিশনাল জল হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাব্র সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছ্ম করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাব্র রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজনা।" ব্যাকৃল হরিহর কহিলেন, "হাইকোটে ইহার কোনো আপিল নাই?" বসন্ত কহিলেন, "ভজ্বাব্ আপিলে ফল পাইবার সম্ভাবনামাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বির্ম্থ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন; হাইকোটে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।"

বৃষ্ধ সাশ্রনেতে কহিলেন, "তবে আমার উপার?"

উकिन कीरलन, "উপায় किছारे एपिय ना।"

গিরিশ বস্পর্দিন লোকজন সংশ্য লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহমুণের পদধ্লি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছবিসত দীঘনিশ্বাসে কহিল, "প্রস্তু, ডোমারই ইচ্ছা।"

### প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বাজবিধবা। বেন শরতের শিশিরাপ্তত শেফালির মতো বৃশ্ত-চাত; কোনো বাসরগ্রের ফ্লশব্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপ্তার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে-মনে প্রাণ করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা বে কীছিল প্রাণ ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাবার প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না— পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তরশ্য প্রিরবন্ধ্ নবীনমাধব, সেও কিছ্ জানিত না। এইর্পে এই-বে আমার গভীরতম আবের্গাটকে গোপন করিয়া নির্মাল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছ্ গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্বভী নদীর মতো নিজের জন্মশিশরে আবন্ধ হইরা থাকিতে চাহে না। কোনো-একটা উপারে বাহির হইবার চেন্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার স্থি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতার ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধ্ব নবীনমাধবের অকল্মাৎ বিপলে বেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল, বেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো।

সে বেচারার এর্প দৈববিপত্তি প্রে কখনও হর নাই, স্তরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছ্রই জোগাড় ছিল না, তব্ সে দমিল না দেখিরা আন্চর্য হইরা গেলাম। কবিতা বেন বৃশ্ব বরসের ন্বিতীর পক্ষের স্থাীর মতো তাহাকে পাইরা বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সন্বন্ধে সহারতা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপ্র হইল।

কবিতার বিষয়গর্নি ন্তন নহে; অখচ প্রাতনও নহে। অখাং তাহাকে চির-ন্তনও বলা ষার, চিরপ্রাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিরতমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিরা জিল্ঞাসা করিলাম, "কে হে. ইনি কে।"

নবীন হাসিয়া কহিল, "এখনও সম্খান পাই নাই।"

নবীন রচরিতার সহায়তাকারে আমি অত্যত আরাম পাইলাম। নবীনের কাম্পনিক প্রিরতমার প্রতি আমার বৃশ্ব আবেল প্ররোগ করিলাম। শাবকহীন ম্রগি বেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বৃক পাতিরা তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীন-মাধবের ভাবের উপরে হৃদরের সমস্ত্ উত্তাপ দিরা চাপিরা বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম বে, প্রার পনেরো আনা আমারই লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিক্ষিত হইরা বলে, "ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না। অধচ তোমার এ-সব ভাব জোগার কোধা হইতে।"

আমি কবির মতো উত্তর করি, "কল্পনা হইতে। কারণ, সতা নীরব, কল্পনাই মুখরা। সতা ঘটনা ভাবস্তোতকে পাধরের মতো চাপিরা থাকে, ফল্পনাই ভাহার পথ মতে করিয়া দের।"

নবীন গদ্ভীর মূখে একট্খানি ভাবিয়া কহিল, "তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।" আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক।"

প্রেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জ্বানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খ্লিতে পারিল। লেখাগ্লো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, "এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।"

আমি কহিলাম, "বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একট্র বদল করিরাছি মাত্র।"

ক্রমে নবীনেরও সেইরপে ধারণা জন্মিল।

জ্যোতিবিদ্ যেমন নক্ষােেদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভঙ্কের সেই ব্যাকুল দ্ভিক্ষেপ সাথকিও হইত। সেই কর্মােথানিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌমা ম্থশ্রী হইতে শাস্তস্নিত্থ জ্যোতি প্রতিবিশ্বিত হইয়া মৃহুতের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনও অমনংপাত আছে। সেখানকার জনশ্ন্য সমাধিমণন গিরিগ্হার সমসত বহিদাহ এখনও সম্প্র্ণ নির্বাদ হইয়া যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসল্ল ঝঞ্জার মেঘবিচ্ছ্রিত র্দ্রদীশ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জ্ঞানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শ্ন্যানিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দ্ভির মধ্যে কী স্দ্রেপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনও উত্তাপ আছে। এখনও সেখানে উক নিশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মান্য নহে, মান্যের জনাই সে। তাহার সেই দুটি চক্ষ্র বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে বাগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিরাছিল। স্বর্গের দিকে নহে, মানবহ,দর্দীড়ের দিকে।

সেই উৎস্ক আকাপ্কা-উন্দীশত দ্ভিপাতটি দেখার পর হইতে অশাশত চিত্তকে স্কিরর করিয়া রাখা আমার পক্ষে দালেমাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃশিত হয় না— একটা ষে-কোনোপ্রকার কাজ করিবার জনা চঞ্চলতা জানিবল।

তথন সংকলপ করিলাম, বাংলাদেশে বিধবারিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমসত চেন্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বন্ধৃতা ও লেখা নহে, অর্থসাহার্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সপ্সে তর্ক করিতে লাগিল; সে বলিল, "চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া বায় না।"

এ-সব কবিছের কথা শ্নিলেই আমার রাগ হইত। দ্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইরা মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক বিদ খাদোর স্থালছের প্রতি যুগা প্রকাশ করিয়া ফ্লের গণ্ধ এবং পাঞ্চির গান দিরা ম্ম্ব্র পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, "দেখো নবীন, আটিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অতএব আটিস্ট্ বাহাই বল্ন, মেরামত আবশ্যক। বৈধবা লইয়া তুমি তো দ্র হইতে দিবা কবিস্থ করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঞ্কাপ্রণ মানবহ্দয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা শ্যরণ রাখা কর্তব্য।"

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজনাই কিছু অতিরিক্ত উম্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বন্ধৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিম্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সংতাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, "তুমি বদি সাহাব্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তৃত আছি।"

এমনি খ্লি হইলাম—নবীনকে ব্কে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম; কহিলাম. "যত টাকা লাগে আমি দিব।"

তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

ব্রিকাম, তাহার প্রিরতমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিরা একটি বিধবা নারীকে সে দ্র হইতে ভালোবাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। বে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পরগ্রিল ষধাস্থানে গিয়া পে'ছিত। কবিতাগ্রিল বার্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাংকারে চিত্ত-আকর্ষপের এই এক উপার আমার বন্ধ বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্তান্ত করিয়া এই-সকল কৌনল অবলন্দন করেন নাই। এমনকি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইরের নামে কাগজগালি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মালে। পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সাম্থনা দিবার একটা পাগলামিমাত। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে প্রপাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন বা না জানুন, গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

নানা ছ্তার বিধবার ভাইরের সহিত নবীন যে বন্ধ্য করিরা লইরাছিলেন, নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ষাহাকে ভালোবাসা বার তাহার নিকটবতী আত্মীরের সংগ মধ্রে বোধ হয়।

অবশেষে ভাইরের কঠিন পীড়া উপলকে ভাগনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাং হয় সে স্বদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলন্বিভ বিষরটির প্রত্যক্ষ পরিচর হইয়া কবিতা সন্বন্ধে অনেক আলোচনা হইরা গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-করটির মধ্যেই কন্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তকে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাং করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তথন আমার মুখের সমস্ত ধ্রিজানি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই-চার ফোটা জল মিশাইয়া তাহাকে সুম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম, "এখনই লও।"

নবীন বলিল, "তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছর বাবা নিশ্চর আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।"

আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, "এখন তাঁহার নামটি বলো। আমার সংশ্যে বখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচর দিতে ভর করিয়ো না। তোমার গা ছইয়া শপধ করিতেছি, আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং বদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।"

নবীন কহিল, "আরে, সেজন্য আমি ভর করি না। বিধবাবিবাহের লম্জার তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিষা রখো মিধ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।"

হৃংপিশ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিরা বাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?"

নবীন হাসিয়া কহিল, "সম্প্রতি তো নাই।"
আমি কহিলাম, "কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মৃশ্ধ?"
নবীন কহিল, "কেন, আমার সেই কবিতাগালি তো মণ্দ হয় নাই।"
আমি মনে-মনে কহিলাম, "ধিক্।"
ধিক্ কাহাকে।
তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে?
কিন্তু ধিক্।

## নন্টনীড়

#### প্রথম পরিক্রেদ

ভূপতির কান্ধ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা বংশত ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কান্ধের লোক হইরা ক্রন্মগ্রহণ করিরাছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘাতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তার ইংরাজি লিখিবার এবং বন্ধৃতা দিবার শর্ম ছিল। কোনো-প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বন্ধবা না থাকিলেও সভাস্থলে দ্ব কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্ত্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশত্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেন্ট পরিপন্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমার্পাত ওকালতি-ব্যবসারে হতোদাম হইরা ভাগনীপতিকে কহিল, "ভূপতি, তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করে।। তোমার যেরকম অসাধারণ" ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে প্রোদমে ছ্টাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী কবিয়া নিতাশত অল্পবরসেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অলপবয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জ্বোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া ভূলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইর্পে সে বর্তাদন কাগল লইরা ভারে হইরা ছিল তর্তাদনে তাহার বালিকা বধ্ চার্লতা ধারে ধারে বোধনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মমত থবরটি ভালো করিরা টের পাইল না। ভারত-গবর্মেন্টের সামান্তনীতি ক্রমশই ফটত হইরা সংব্যের বন্ধন বিদাণ করিবার দিকে বাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষেব বিষয় ছিল।

ধনীগ্রে চার্লতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফ্লের মডো পরিপ্র্ণ অনাবশাকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইরা উঠাই তাহার চেন্টাশ্না দীর্ঘ দিন-রাচির একমান্ত কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থার স্থোগ পাইলে বধ্ স্বামীকে লইরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিরা থাকে, দাম্পতালীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লব্দন করিরা সমর হইতে অসমতের এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চার্লতার সে স্বোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিরা স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দূর্হ হইরাছিল।

য,বতী স্থাীর প্রতি মনোবোগ আকর্ষণ করিরা কোনো আন্ধারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইরা কহিল, "তাই তো, চার্রে একজন কেউ সন্পিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।"

শ্যালক উমাপতিকে কহিল, "তোমার স্মীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো-না
-- সমবর্ষসি স্মীলোক কেছ কাছে নাই, চার্ত্তর নিশ্চয়ই ভারি ফাকা ঠেকে।"

স্ত্রীসপ্সের অভাবই চার্র পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইর্প ব্রিক এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাডিতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী দাী প্রেমোন্মেষের প্রথম অর্ণালোকে পরস্পরের কাছে অপর্প মহিমার চিরন্তন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামন্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। ন্তনছের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে প্রেতন পরিচিত অভাস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চার্লতার একটা স্বাভাবিক ঝেঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগ্লা অত্যন্ত বোঝা হইরা উঠে নাই। সে নিজের চেন্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্তৃত ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িতেছিল, চার্লতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মট্কু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধ্দের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই ষজ্ঞ-সমাধার ভার গ্রুব্দক্ষিণার স্বর্প চার্লতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চার্লতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একট্ পড়াইয়া পিস্তৃত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চার্লতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃষ্তিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো-একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বোঠান, আমাদের কালেন্ডের রাজবাড়ির জামাইবাব, রাজ-অন্তঃপ্রের খাস হাতের বুর্নান কাপেটের জ্বতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না—একজোড়া কাপেটের জ্বতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পার্রছি না।"

চার,। হাঁ, তাই বইকি। আমি বসে বসে তোমার **জ**্তো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চার জন্তা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিস্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চার না, অমল চার— সংসারে সেই একমাত্র প্রাথীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে বাইত সেই সময়ে সে ল্কাইয়া বহু বছে কাপেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে বখন তাহার জন্তার দরবার সম্পূর্ণ ভূলিয়া বসিয়াছে এমনসময় একদিন সম্প্রাবেলায় চার তাহাকে নিমশ্রণ করিল।

গ্রীন্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জারগা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনার থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাস করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খ্লিলল; দেখিল, থালায় একজোড়া ন্তন-বাধানো পশমের জ্বতা সাজানো রহিয়াছে। চার্লতা উক্তঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। জ্বতা পাইরা অমলের আশা আরও বাড়িরা উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের র্মালে ফ্লকাটা পাড় সেলাই করিরা দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারার তেলের দাগ নিবারণের জ্বনা একটা কাল্প-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চার্লতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু বঙ্গে ও দ্নেহে শৌখিন অমলের শখ মিটাইরা দের। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বউঠান, কতদ্রে হইল।"

চার্লতা মিধ্যা করিয়া বলে, "কিছ্ই হয় নি।" কখনও বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্ত নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইরা দের এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইরা দিবার জন্মই চার্ উদাসীনা প্রকাশ করিয়া বিরোধের স্মিট করে এবং হঠাং একদিন তাহার প্রার্থনা প্রেশ করিয়া দিয়া কৌতৃক দেখে।

ধনীর সংসারে চার্কে আর কাহারও জন্য কিছ্ই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শথের খাট্নিতেই তাহার হ্দয়ব্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপ্রের বে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুদ্ধি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনম্পতি ছিল একটা বিলাভি আমড়াগাছ।

এই ভূখণেডর উপ্রতিসাধনের জন্য চার্ এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিরাছে। উভরে মিলিরা কিছ্,দিন হইতে ছবি আঁকিরা, স্ল্যান করিরা, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে- একটা বাগানের কম্পনা ফলাও করিরা ভূলিরাছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সে কালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চার্ কহিল, "আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কু'ড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর একটি ছোটোখাটো বিলের মতো করতে হবে, ভাতে হাঁস চরবে।"

চার্ সে প্রশতাবে উৎসাহিত হইরা কহিল, "আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বে'ধে দেওরা যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

**ठात्, क**रिन, "चाउँ व्यवना नामा मार्त्यकत श्रव।"

অমল পেনসিল কাগন্ত লইয়া, র্ল কাটিয়া, কম্পাস ধরিয়া, মহা আড়স্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভরে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্জন করিতে করিতে বিশ-পাচিশখানা ন্তন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল—চার, নিজের বরান্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমল্যণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জ্বাপান দেশ হইতে একটা আশ্ত বাগান ভূলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্টিমেট যথেন্ট কম করিয়া ধরিলেও চার্র সংগতিতে কুলায় না। অমল তথন প্নরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চার কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চার অত্যানত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই— ও থাকু।"

মরিশস হইতে লবঙ্গা, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দার্বচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চার, মুখ ভার করিয়া বসিল; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"

এস্টিমেট কমাইবার এর্প প্রথা নর। এস্টিমেটের সপো সপো কল্পনাকে ধর্ব করা চার্র পক্ষে অসাধ্য, এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে-মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।"

চার্ কহিল, "না, তাঁকে বললে মন্ত্রা কী হল। আমরা দ্বান বাগান তৈরি ক'রে তুলব। তিনি তো সাহেব-বাড়িতে ফরমাস দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিরে দিতে পারেন—তা হলে আমাদের স্বানের কী হবে।"

আমড়াগাছের ছারার বসিরা চার্ এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাস্থ বিশ্তার করিতেছিল। চার্র ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিরা কহিল, "এত বেলার বাগানে তোরা কী করছিস।"

চার্ কহিল, "পাকা আমড়া খ্রেছ।"

লুখা মন্দা কহিল, "পাস যাদ আমার জন্যে আনিস।"

চার, হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগা্লির প্রধান সূষ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগা্লি তাহাদের দ্বজনের মধ্যেই আবন্ধ। মন্দার আর বা-কিছ, গা্ল থাকা, কল্পনা ছিল না; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিরা। সে এই দুই সভাের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বজিত।

অসাধ্য বাগানের এস্টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। স্তরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের বেখানে বিল হইবে, বেখানে হারণের ঘর হইবে, বেখানে পাধরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিন্তু কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কীভাবে বাঁধাইতে হইবে অমল একটি ছোটো কোদাল লইরা তাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমনসমর চার, গাছের ছারার বাঁসরা বাঁলল, "অমল, তুমি বাদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"

অমল জিজাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চার্। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিরে একটা গলপ লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত— আমরা দ্বলনে ছাড়া কেউ ব্ঝতে পারত না, বেশ মজা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেন্টা করে দেখো-না, নিশ্চর তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।" চার, কহিল, "তুমি কী চাও।"

অমল কহিল, "আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এ°কে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।"

চার, কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি! মশারির চালে আবার কাল।"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো আনা লোকের বে সৌন্দর্যবোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমান্ত পীড়াকর নহে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

চার সে কথা তংক্ষণাৎ মনে-মনে মানিয়া লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভ্ত কমিটি বে সেই পনেরো আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুলি হইল।

কহিল, "আছো বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।" অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"

চার, অত্যুক্ত উর্বেঞ্জিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও।"

অমল। আৰু থাক্, বউঠান।

চার্। না, আজ্ঞই দেখাতে হবে—মাধা খাও, তোমার লেখা নিরে এসো গে।
চার্কে তাহার লেখা শোনাইবার অতিবাস্ততাতেই অমলকে এতাদন বাধা
দিতেছিল। পাছে চার্ না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে
তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আন্ধ খাতা আনিরা একট্খানি লাল হইরা, একট্খানি কাশিরা, পড়িতে আর<del>ুত</del> করিল। চার্ গাছের গ্রিড়তে হেলান দিয়া খাসের উপর পা ছড়াইয়া শ্নিতে লাগিল।

প্রবংশর বিবরটা ছিল 'আমার খাতা'। আমল লিখিরাছিল—'হে আমার শ্রে খাতা, আমার কল্পনা এখনও তোমাকে স্পর্শ করে নাই। স্তিকাগ্রে ভাগাপ্র্ব প্রবেশ করিবার প্রে শিশ্রে ললাটপট্রের নাার তুমি নিমল, তুমি রহসাময়। বেদিন তোমার শেষ প্রতার শেষ ছতে উপসংহার লিখিরা দিব সেদিন আজ কোখার! তোমার এই শ্রে শিশ্বগ্রে নাই চিরদিনের জনা মসীচিহ্নিত সমাণিতর কথা আজ স্বশেষও কল্পনা করিতেছে না।'—ইত্যাদি অনেকখানি লিখিরাছিল।

চার, তর্জ্যার বসিরা শত্ব হইরা শ্নিতে লাগিল। পড়া শেব হইলে ক্ষণকাল চুপ করিরা থাকিরা কহিল, "ভূমি আবার লিখতে পার না।" সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হুইয়া অসিয়াছিল।

চার্ব বিলল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"

মৃত্ মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, স্বতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া বাইতে হইল।

### ন্বিতীর পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চার্ক্সন্ত করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইর। উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমংকার ভাব মাধায় এসেছে।"

চার্র উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়— এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চার্ কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গ্রলি প্রায়ই স্নিনিদিন্ট নহে; তাহা পরিম্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে ধাহা বলিত তাহা স্পন্ট ব্রুথ কাহারও সাধ্য নহে। অমল নিজেই বার বার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোকাতে পারছি নে।"

চার্ বলিত, "না, আমি অনেকটা ব্ঝতে পেরেছি; তুমি **এইটে লিখে ফেলো**, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা ব্ঝিয়া, খানিকটা না ব্ঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের ম্বারা উর্দ্রেক্ত হইয়া, মনের মধ্যে কী-একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চার, সেইদিন বিকালেই জিল্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা বার।"

চার্ পর্নদন সকালে ঈষং কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কই, **ভূমি সে**টা লিখলে না?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একট্র ভাবি।"

চার্ রাগ করিয়া বালত, "তবে যাও!"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চার্ যখন কথা বন্ধ করিবার **জো করিত** তথন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ র্মাল বাহির করিবার ছলে প্রেট হইতে একট্মানি বাহির করিত।

মৃহতে চার্র মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, "ঐ-বে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও!"

অমল বলিত, "এখনও শেষ হর নি, আর-একট্ লিখে শোনাব।"

हातः। ना. अथनदे त्यानारक द्रवः।

অমল এখনই শোনাইবার জনাই বাসত; কিন্তু চারুকে কিছুক্রণ কাড়াকাড়ি না করাইরা সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একট্খানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেনসিল লইয়া দ্ই-এক জায়গায় দ্টো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত প্রাকিত কোত্হলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝাকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা বতট্কুই হোক চারুকে সদ্য-সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশট্কু আলোচনা এবং কম্পনার উভরের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দ্বানে আকাশকুস্মের চরনে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুস্মের চাব আরম্ভ হইয়া উভরে আর সমস্তই ভূলিরা গেল।

একদিন অপরাহে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটো কিছ্ অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল বখন বাড়িতে প্রবেশ করিল, তখনই চার্ অলতঃপ্রের গবাক হইতে তাহার পকেটের প্র্তার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিরা বাড়ির ভিতর আসিতে দেরি করিত না; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীদ্র আসিবার নাম করিল না।

চার, অংতঃপ্রের সীমাত্দেশে আসিরা অনেকবার তালি দিল, কেহ শ্নিল না। চার, কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দার মন্মধ দন্তর এক বই হাতে করিয়া পাঁড়বার চেন্টা করিতে লাগিল।

মন্মধ দত্ত নতুন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এইজন্য অমল তাহাকে কখনও প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চার্র কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পাড়িরা বিদুপ করিত। চার্ অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িরা লইর; অবজ্ঞাভরে দ্রে ফেলিরা দিত।

আজ বখন অমলের পদশব্দ শ্নিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দন্তর 'কলকণ্ঠ'-নামক বই ম্খের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চার্ অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল। অমল বারান্দার প্রবেশ করিল, চার্ লক্ষাও করিল না। অমল কহিল, "কী বাঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চার্কে নির্বর দেখিরা অমল চৌকির পিছনে আসিরা বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দত্তর গলগণ্ড।"

চার্ কহিল, "আঃ, বিরদ্ধ কোরো না, আমাকে পড়তে দাও!" পিঠের কাছে দাঁড়াইরা অমল ব্যপান্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, ক্রু তৃণ; ভাই রন্ধান্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমায়! আমার ফ্রল নাই, আমার ছারা নাই, আমার মনতক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রন করিরা কুহ্মবরে জ্বগৎ মাতার না— তব্ ভাই অশোক, ভোমার ঐ প্রিণ্পত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেকা করিরো না; ভোমার পারে পঞ্জিরা আছি আমি তৃণ, তব্ আমাকে তৃক্ক করিরো না।"

অমল এইট্রকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রুপ করিয়া বানাইরা বলিতে

লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গ্রহচালবিহারী কৃষ্মাণ্ড, আমি নিতাশ্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চার কোত্রলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংস্টে, নিজের লেখা ছাড়া কিছ্ন পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।" চার,। আছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না; পকেটে কী আছে বের করে ফেলো। অমল। কী আছে আন্দান্ত করে।

অনেকক্ষণ চার্কে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোর্হ'-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চার্ দেখিল, কাগজে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবংঘটি বাহির হইরাছে।
চার্ দেখিরা চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খ্ব
খ্মি হইবে। কিল্ডু খ্মির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বিলেল, "সরোর্হ পত্রে
বে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চার্কে ব্ঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, এক শো প্রবশ্বের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শ্বিনায় চার্ খ্রিশ হইবার চেন্টা করিতে লাগিল কিন্তু খ্রিশ হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা ব্রিঝায় দেখিবার চেন্টা করিল; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চার্ দ্রুদনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চার্ পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চার্কে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া ব্রিকল না।

কিন্তু লেখকের আকাপ্সা একটিমাত পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভব্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগালি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চার তাহাতে খালিও হইল, কন্টও পাইল। এখন অমলকে লেখার প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্ররোজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিং নামন্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইরা চার, তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু স্থ পাইত না। হঠাং তাহাদের কমিটির রুখ্য ব্যার খালিরা বাংলাদেশের পাঠকমন্ডলী তাহাদের দ্বজনকার মাঝখানে আসিরা দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চার্, আমাদের অমল বে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসার চার্ খ্লি হইল। অমল ভূপতির আগ্রিত, কিন্তু অন্য আগ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে, এ কথা তাহার স্বামী ব্রিকতে পারিলে চাব্ বেন গর্ব অন্ভব করে। তাহার ভাবটা এই বে, 'অমলকে কেন বে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা ব্রিকলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা ব্রিরাছিলাম, অমল কাহারও অবজ্ঞার পাচ্ন নহে।' চার্ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?"

ভূপতি কহিল, "হা—না, ঠিক পড়ি নি। সমন্ন পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকানত পড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জ্বাগিয়া উঠে, ইহা চার্র একাশ্ত ইচ্ছা।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সংগ্যে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা ব্ঝাইতোছল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই ব্যিতে পারিতেছিল না।

চার একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছকেশ ঘ্রিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চার্র অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চার, ঘরে চ্বিকরা বলিল, "এখনও ব্বি তোমার কাজ শেষ হল না? দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একট্খানি হাসিল। মনে-মনে ভাবিল, "বাস্তবিক, চার্র প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষেসয়য় কাটাইবার কিছুই নাই।"

ভূপতি দ্বেহপূর্ণ স্বরে কহিল, "আজ বে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুকি পালিরেছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিয়ম—ছান্ত্রীটি পুর্বিপত্ত নিরে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নির্মিত পড়ার ব'লে তো বোধ হয় না।"

চার্ কহিল, "আমাকে পড়িরে অমলের সময় নন্ট করা কি উচিত। অমলকে তৃমি ব্রুকি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটার পেরেছ?"

ভূপতি চার্র কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে বদি পড়াতে পেতুম তা হলে—"

চার্। ইস্ ইস্, তুমি আর বোলো না! স্বামী হরেই রক্ষে নেই তো আরও কিছ়্।
ভূপতি ঈবং একট্ আহত হইরা কহিল, "আছা, কাল থেকে আমি নিশ্চর
তোমাকে পড়াব। তোমার বইগ্রো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চার,। ঢের হরেছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসেবটা একট, রাখবে? এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চর পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চার্। আছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমংকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে নবগোপালবাব তাকে

वाश्लाव वाञ्किन नाम पिरस्टाइन।

শ্বনিয়া ভূপতি কিছ্ব সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খ্বলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দ্বই সংতাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবমে'শ্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঞ্চপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঞ্চ বহ্পদ কীটের মতো তাহার মিহ্তান্তের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল— এমনসময়ে হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবংধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্কৃত ছিল না। প্রবংধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইর্পে শর্র হইরাছে— 'আজ্ঞ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া ল্কাইয়া বেড়াইতেছে! যেন দ্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিরাছে, যেন তাহার কলঙক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্স্ন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও ম্খিলিরমাণ মেঘ ছিল না তখন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লাজ্যের মতো উদ্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল— আর আজ্ঞ তাহার সেই ঢলাচল হাসিখানি— শিশ্বে স্বংনর মতো, প্রিয়ার স্মৃতির মতো, স্বেশ্বরী শাচীর অলকবিলান্তিত মুক্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি বুঝি।"

চার, সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মান্য ব্ঝি।"

চার, কহিল, "মান,ষের কথা বৃথি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভূল লেখে। তা ছাড়া মান্য যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খ**্লে** বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চার্লতার চিব্ক ধরিয়া কহিল "এই ষেমন আমি তোমাকে ব্ঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকজ্কণচণ্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তব্ অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে-মনে ভূপতির একটা শ্রম্মা ছিল। ভূপতি ভাবিত, "বলিবার কথা কিছ্ই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাধা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।"

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কুপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বিলয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাংতাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠা অপাঠা সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমান্ত বিশেষ ছিল না. সেইজনা তাহার বাংলা লাইরেরি গ্রন্থে পরিস্থা ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্রফ্র-সংশোধনকারে সাহাষ্য করিত; কোনো-একটা কাপির দর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত লইরা বরে ত্রিকল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আবাঢ়ের চাঁদ আর ভার মাসের পাক। তালের উপর যত-খ্রিশ লেখো, আমি তাতে কোনো আপত্তি করি নে— আমি কারও স্বাধনিতার হাত দিতে চাই নে— কিন্তু আমার স্বাধনিতার কেন হস্তক্ষেপ। সেগনুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়কেন না, তোমার বেঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিরা কহিল, "তাই তো বোঠান, আমার লেখাগুলো নিরে তুমি বে দাদাকে জ্বলুম করবার উপার বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যত দরদের লেখাগ্রিলকে অপদম্প করাতে অমল মনে-মনে চার্র উপর রাগ করিল এবং চার্ তংকশাং তাহা ব্রিকতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া বাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নর। তাদের বত কবিদ্ব লেখার, কাজের বেলার সেরানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিরে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চার চালয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হালগামে থাকতে হয়, চার বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উ'কি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি, অমল, ওকে একট্ পড়াশননার নিয়ন্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চার্কে যদি ইংরাজি কারা থেকে তজামা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয়, ভালোও লাগে। চার্র সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান বদি আরও একট্ পড়াশ্নো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিরা কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিল্ছু চার্ বাংলা লেখার ভালো-মন্দ আমার চেয়ে ঢের ব্রুতে পারে।"

সমল। ওর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, দ্বীলোকের মধ্যে এমন দেখা বায় না।
ভূপতি। প্রেবের মধ্যেও কম দেখা বায়, তার সাক্ষী আমি। আছে। ভূমি ভোমার
বউঠাকর্নকে বদি গড়ে ভূলতে পার আমি তোমাকে পারিতোবিক দেব।

अभवा। की एएत भूति।

ভূপতি। তোমার বউঠাকর্নের জ্বি একটি খ্রে-পেতে এনে দেব। অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব। দ্টি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিরা উঠিরাছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে বেন সমাজের গণ্যমান্য মান্বের মতো হইয়া উঠিরাছে। মাঝে মাঝে সভার সাহিতাপ্রবন্ধ পাঠ করে— সম্পাদক ও সম্পাদকের দতে তাহার বরে আসিরা বসিরা থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওরার, নানা সভার সভা ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অন্রোধ আসে, ভূপতির বরে দাসদাসী-

আন্ধ্রীরস্বন্ধনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাম্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা-কেহ বালিয়া মনে করে নাই। অমল ও চার্বর হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমান্যি বালিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাঞ্জিত ও ঘরের কাজক<sup>2</sup>, করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বালিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চার্তে বড়যন্ত করিয়া মন্দার পানের ভান্ডার প্রায়ই লঠে করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোরদ্বিটির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আগ্রিত অন্য আগ্রিতকে প্রসমচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেট্রকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইত সেট্রকৃতে সে যেন কিছ্ব অপমান বোধ করিত। চার্ব অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মূখ ফ্টিয়া কিছ্ব বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। স্যোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুখান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একট্ চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকৃচিত নম্বতা একেবারে ঘ্টিরা গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাণ্ড হইয়া ষে প্র্যুষ অসংশরে অকৃন্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ প্র্যুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রুখা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মান্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তর্ণ মুখে নবগোরবের গর্বোন্জ্বল দ্বীতি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে ন্তন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চার্র এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্তের কৌতুকবন্ধনট্কু বিচ্ছিন্ন হইরা গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকৈ নানা কৌশলে দুবে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নদ্ট হইবার উপক্রম হইরাছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চার্ই তাহার একমার বন্ধ ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। প্রকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদাত। স্তরাং অমলে চার্তে মুখোম্খি হইলেই মন্দা কোনো ছলে মাঝখানে আসিরা ছারা ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চার্তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরট্কু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহতে প্রবেশ চার্র কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহ্ল্য। বিমূখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে বে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে-ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চার্ম যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদ্ স্বরে বলিত, "ঐ আসছেন" তখন অমলও বলিত, "তাই তো, জনালালে দেখছি।" প্রিবীর অন্য-সকল সপোর প্রতি অসহিক্তা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবার্তানী হইলে অমল বেন বলপূর্বাক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটার বাটপাড়ির লক্ষণ কিছ্লদেখলে!"

মন্দা। বখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ র্বোশ।

মন্দা। তোমরা কী পড়ছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শ্নতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপ্রে পাঠান্রাণের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত চেন্টা দেখা খায় নাই, কিন্তু কালোহি বলবস্তরঃ'।

চার্র ইচ্ছা নহে, অর্মিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চার্। অমল কমলাকান্তের দশ্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার— মন্দা। হলেমই বা মুখু, তবু শুনলে কি একেবারেই বুকতে পারি নে।

তখন আর-একদিনের কথা আমলের মনে পড়িল। চার্তে মণ্ণাতে বিশ্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চার্কে শ্নাইবার জনা সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অধিলবাব্কে লেখাটা শ্নিয়ে আসি গো।"

চার, অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, "আঃ, বোসো-না, বাও কোধার।" বলিয়া তড়োতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিক, "তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে ব্রিক? তবে আমি উঠি।"

চার, ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো-না, ভাই।"

মশ্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁশ কিছুই বুঝি নে; আমার কেবল ঘুম পার!— বলিয়া সে অকালে খেলাডণো উভরের প্রতি অত্যত বিরন্ধ হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আৰু কমলাকান্তের সমালোচনা শ্নিবার জন্য উৎস্ক। জমল কহিল, "তা বেশ তো, মন্দা-বউঠান, তুমি শ্নবে সে তো আমার সোঁভাগ্য।" বলিরা পাত উল্টাইরা আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরম্ভে সে জনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইরাছিল, সেট্রকু বাদ দিরা পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চার, তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইরেরি থেকে প্রোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আৰু নর।

চার্। আজই তো। বেশ! ভূলে গেছ ব্ৰি!

অমল। ভূলব কেন। তুমি বে বলেছিলে-

চার্। আছে। বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি বাই, পরেশকে লাইর্ব্তেরিতে পাঠিরে দিই গে।— বলিরা চার্ডিঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশব্দা করিল। মন্দা মনে-মনে ব্রিল এবং মৃহ্তের মধ্যেই চার্র প্রতি তাহার মন বিবাস্ত হইরা উঠিল। চার্ চলিরা গেলে অমল বখন উঠিবে কি না ভাবিরা ইভস্তত করিতেছিল মন্দা ঈবং হাসিরা কহিল, "বাও ভাই, মান ভাঙাও গে; চার, রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে ম্শকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চার্র প্রতি কিছু রুখ হইরা কহিল, "কেন, মুশকিল কিসের।" বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিরা ধরিরা পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বালল, "কা**জ** নেই, ভাই, পোড়ো না।"

विनया, राम अध्य मन्दर्भ करिया अमात हिनयः राम।

### পঞ্চম পরিছেদ

চার নিমল্যণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বিলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চার্র নিমল্যণে বাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাব, কাকে খ্রুতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদ্ভা।" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দ্ইই সমান আদরের।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গলপ বলো, আমি শর্নি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কোত্হলের সহিত শানিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর প্রের নায় সন্প্রণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔপেন্কাজনক। কোধায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কির্প, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খ্টিয়া খ্টিয়া জিল্পাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনব্তানত সন্বন্ধে এত কোত্হল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বিকিয়া যাইতে লাগিল; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে বলে যাও।" মন্দার বাশের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্থাীর সপো ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনরত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষ্মার জনালার মন্দাদের বাড়িতে কির্পে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাং একদিন স্থাীর কাছে কির্পে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শ্নিতে শ্নিতে সকোত্তে হাসিতেছে এমনসময় চার্ ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ কবিল।

গল্পের স্ত ছিল হইরা গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সন্তা ভাঙিরা গেল, চার্ তাহা স্পন্টই ব্রিতে পারিল।

অমল জিজাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে হে।"

চার, কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।" বলিয়া চলিরা বাইবার উপক্রম করিল।

### नकेन हि

ভাষল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিল্ম, কথন নাঁ জানি ফিয়বে। মন্মৰ বস্তৱ সম্ভাৱ পাৰি' বলে ন্তন বইটা তোমাকে পড়ে লোনাৰ বলে এনেছি।"

हाइद्। अथन शाक्, आमात्र काक जारह।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হ্রুম করো, আমি করে দিছি।

চার জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শ্নাইতে আসিবে; চার স্বিনা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশাসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পাড়িয়া বিদ্বাপ করিতে থাকিবে। এই-সকল কলপনা করিয়াই অধৈববিশত সে অকালে নিমন্ত্রণস্থাইর সমন্ত অন্নর্যবিনয় লন্দ্রন করিয়া অস্থের ছ্তার প্রে চলিয়া আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, "সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়ছে।"

মন্দাও তো কম বেহারা নর। একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বালবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইরা ভর্শসনা করা চার্র পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা বদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জ্বাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনার উৎসাহ দের, অমলের সপো সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উন্দেশ্য আদ্বেই নর। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল ব্বককে মৃশ্য করিবার জনা জাল বিন্তার করিতেছে। এই ভরংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তবা। অমলকে এই মারাবিনীর মতলব কেমন করিয়া বৃশাইবে। বৃকাইলে তাহার প্রলোভনের নিব্তি না হইয়া বদি উলটা হয়।

বেচারা দাদা! তিনি তাহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভূলাইবার জনা আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চার্কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, ষেদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিরা নাম করিরাছে সেইদিন হইতেই যত অনর্থা দেখা যাইতেছে। চার্ই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনার উৎসাহ দিরাছিল। এখন কি আর অমলের 'পরে তাহার প্রের মতো জাের খাচিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইরাছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যার না।

চার্ স্পন্টই ব্রিজ, তাহার হাত হইতে গিরা পাঁচজনের হাতে পড়িরা অমলের সম্হ বিপদ। চার্কে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বিলয়া জানে না; চার্কে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চার্ পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মারাবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

### वर्ष श्रीवरकम

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেৰে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অম্থকার ঘনীভূত হইরাছে বিলয়া চার্যু তাহার খোলা জ্বানালার কাছে একান্ড বংকিয়া পড়িয়া কী-একটা লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দীড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিশ্ধ আলোকে চার্ লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দ্ই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চার্র কাছে সেইগ্রিলই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!"

হঠাং অমলের কণ্ঠ শ্নিরা চার্ অত্যত চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি খাতা শ্কাইয়া ফেলিল; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।"

অমল। কী অন্যায় করেছি।

চার । ন কিয়ে ন কিয়ে দেখছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে ব'লে।

চার তাহার লেখা ছি'ড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়। তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চার কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সংশা জন্মের মতো আড়ি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সংশা জ্বন্দের মতো আড়ি। চারু। আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চার্কেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লম্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অন্নয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লম্জায় চার্র হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিয়ে আসি গে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাপ্য করিয়া চার কে গিয়া কহিল, "চমংকার হয়েছে।"

চার্ পানে খয়ের দিতে ভূলিয়া কহিল, "বাও' আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "থাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিরে কাগজে পাঠাব।" চার, । হাঁ, কাগজে পাঠাবে বইকি! সে হবে না।

চার ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে বখন বারবার শপথ করিয়া কহিল "কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তখন চার ফেন নিতাশত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সপো তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!"

অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শ্রনিয়া চার, পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল; খাতা কাড়িবার চেম্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না! তাঁকে বিদ আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তৃমি ভারি ভূল ব্রছ। দাদা মুখে বাই বলুন, ভোমার লেখা দেখলে ব্র খুদি হবেন।

চার,। তা হোক, আমার খ্লিতে কাজ নেই।

চার্ প্রতিজ্ঞা করিরা বসিরাছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিরা দিবে; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিরা সে ছাড়িবে না। এ কর্মান বিশ্বর লিখিয়া সে ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে বার তাহা নিতালত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগ্রেলই ভালো, বাকিগ্লো কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে-মনে হাসিবে, ইহাই কম্পনা করিয়া চার্ সে-সকল লেখা কৃটি কৃটি করিয়া ছিড়িয়া প্কেরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাং অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিরাছিল 'প্রাবণের মেঘ'। মনে করিরাছিল, "ভাবাপ্র্কলে অভিবিদ্ধ খ্ব-একটা ন্তন লেখা লিখিরাছি।" হঠাৎ চেতনা পাইরা দেখিল জিনিসটা অমলের 'আবাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিরাছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মত্যে ল্কাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চার্ লিখিরাছিল, 'সখী কাদন্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গণিড এড়াইতে না পারিয়া অবশেবে চার্র রচনার বিষর পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও, এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বালিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অথকার প্রকৃরটির ধারে কালীর মান্দর ছিল: সেই মান্দরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভর ঔংস্কা, সেই সন্বথেষ তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাদ্মা সন্বথেষ গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প— এইসমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ন্বরপ্র্ণ হইয়াছল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং প্রশীশ্রামের ভাষা-ভগানী-আভাসে পরিপ্রণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিছ শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদাম প্রশাসনীয়।

চার্ন কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগন্ধ বের করি। কী বল।" অমল। অনেকগ্লি রৌপাচক না হলে সে কাগন্ধ চলবে কী করে।

চার্। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো— হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারও লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওরা হবে না। কেবল দ্ কপি ক'রে বের হবে; একটি তোমার জনো, একটি আমার জনো।

কিছ্দিন প্রে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিরা উঠিত; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিরা গেছে। এখন দশজনকৈ উদ্দেশ না করিরা কোনো রচনার সে স্থ পার না। তব্ সাবেক কালের ঠাট বজার রাখিবার জনা উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বিশ মজা হবে!"

চার্ কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ হাড়া আর কোধাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকেরা বে মেরেই ফেলবে।

চার,। আর আমার হাতে বৃত্তি মারের অস্ত্র নেই?

সেইর প কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বিসল। অমল কহিল, কাগজের নাম দেওয়া যাক চার পাঠ। চার কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই ন্তন বন্দোবন্ধে চার্ মাঝের কর্মাদনের দৃঃখবিরত্তি ভূলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পর্যাটতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের স্বার রুম্ধ।

### সশ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চার্, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, প্রে এমন তো কোনো কথা ছিল না!"

চার, চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কথ্খনো না।"

ভূপতি। বামালস্মধ গ্রেফ্তার। প্রমাণ হাতে হাতে!— বলিয়া ভূপতি একখণ্ড সরোর্হ বাহির করিল। চার্ দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গৃণ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামস্মধ সরোর্হে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহাব খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগর্নাককে স্বার খ্রিলয়া উড়াইরা দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লক্জা ভূলিরা গিরা বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যক্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি!" বলিয়া বিশ্ববন্ধ খবরের কাগন্ধ খ্লিয়া ভূপতি চার্র সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার চঙ' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চার হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ পড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জ্লার করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চার, অগত্যা চোথ ব্লাইয়া গেল। আধ্নিক কোনো কোনো লেথকপ্রেণীর ভাবাড়ন্বরে-প্র্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক থ্ব কড়া প্রবংধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীর উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সপ্যে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চার্বালার ভাষার অকৃতিম সরলতা. অনারাস সরসতা এবং চিত্রচনানৈপ্রোর বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইর্প রচনাপ্রণালীর অন্করণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিম্তার, নচেং তাহারা সম্প্রণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

**ज्भा**ज शामिता करिन, "এक्टि वरन भूत्रमाता विरमा।"

চার তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসার এক-একবার খুলি হইতে গিরা তৎক্ষণাং পর্নীড়ত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খুলি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীর স্থাপাত মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিরা দিতে माशिन ।

সে ব্ৰিডে পারিল, তাহার লেখা কাগন্ধে ছাপাইরা অমল হঠাং তাহাকে বিশ্নিত করিয়া দিবার সঞ্চলপ করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর শ্পির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগন্ধে প্রশংসাপ্প সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসংশা দেখাইয়া চার্র রোষশাশিত ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনায় অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চার্কে দেখাইতে চাহে না বিলয়াই এ কাগন্ধগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চার্ আরামের জন্য অতিনিভ্তে বে-একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাং প্রশংসা-শিলাব্দির একটা বড়োরকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে শ্র্পান্ত করিবার জ্যো করিল। চার্ব্র ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চার, তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সম্মুখে সরোর,হ এবং বিশ্ববন্ধ, খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চার্কে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাং হইতে নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধ্র সমালোচনা খ্লিয়া চার্ নিমশ্নচিত্তে বসিয়া আছে।

পনেরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিরা চার্র লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনশে চার্র আর চৈতনা নাই।' মৃহ্তের মধ্যে তাহার সমসত চিত্ত বেন তিক্তবাদ হইয়া উঠিল। চার্ যে মৃথের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গ্রের চেয়ে মসত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চর স্থির করিয়া অমল চার্র উপর ভারি রাগ করিল। চার্র উচিত ছিল কাগজখানা ট্করা ট্করা করিয়া ছি'ড়িয়া আগ্নে ছাই করিয়া প্ডাইয়া ফেলা।

চার্রে উপর রাগ করিরা অমল মন্দার ঘরের স্বারে দাঁড়াইরা সদস্যে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেল্ম। আজ আমার কী ভাগ্যি। অমল। আমার ন্তন লেখা দ্-একটা শ্নেবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনাব শোনাব' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও ' না তো। কাজ নেই, ভাই— আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে— আমার কী।

অমল কিছ্ম তীব্রন্থরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই-বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা বাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা কেন অত্যন্ত আগ্রহে ডাড়াতাড়ি সংষত হইরা বসিল। অমল সূর করিরা সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতাশ্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পার না। সেইজনাই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিরা অতিরিম্ভ বাগ্রতার ভাবে সে শ্রনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইরা উঠিল।

সে পড়িতেছিল- 'স্ভিমন্ম বেমন গভ'বাসকালে কেবল বাহপ্রবেশ করিতে

লিখিয়াছিল, বাহ হইতে নিগমিন শেখে নাই—নদীর স্রোত সেইর্প গিরিদরীর পাষাণ-ক্ষঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার—যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সেপথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনত জ্বাংসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

এমনসময় মন্দার স্বারের কাছে একটি ছায়া পাড়ল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু ষেন দেখে নাই এইর্প ভান করিয়া আনিমেষদ্ভিতে অমলের ম্থের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোষোগের সহিত পড়া শ্নিনতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চার্ অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধ, কাগজটিকে যথোচিত লাস্থিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভংশনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তব্ তাহার দেখা নাই। চার্ একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শ্নাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমনসময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শ্না যায়। এ যেন মন্দার ঘরে।
শরবিশ্বের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে ন্বারের কাছে আসিয়া
দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শ্নাইতেছে এখনও চার্ তাহা শোনে নাই। অমল
পাড়তেছিল— মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়— অনশ্ত জগৎসংসার সে
দিকে ফিরিয়াও তাকায় না!

চার্ যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দ্ই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে বৈর্দ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও ব্ঝিতেছে না এবং অমল যে নিতানত নির্বোধ মৃত্যুর মতো তাহাকে পড়িয়া শ্নাইয়া তৃশ্তিলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীংকার করিয়া বালয়া আসিতেইছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সজোধ পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শরনগ্রে প্রবেশ করিয়া চারু শ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চার্র উন্দেশে ইপিগত করিল। অমল মনে-মনে কহিল, "বউঠানের এ কী দৌরাছা। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শ্নাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জ্ল্ম।" এই ভাবিয়া সে আরও উচ্চঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শ্নাইতে লাগিল।

পড়া হইরা গেলে চার্র ঘরের সম্মুখ দিরা সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিরা দেখিল, ঘরের ম্বার রুম্খ।

চার, পদশব্দে ব্রিজন, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল— একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কায়া আসিল না। নিজের ন্তন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া ট্করা ট্করা করিয়া ছি'ড়িয়া সত্পাকার করিল। হার, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরক্ত হইরাছিল।

### অন্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জ্বইফ্লের গন্ধ আসিতেছিল। ছিল্ল মেঘের ভিতর দিয়া দিনন্ধ আকাশে তারা দেখা বাইতেছিল। আজ চার্ চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিরা আছে, মৃদ্ বাতাসে আন্তে আন্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন কর্ কর্ করিয়া কেন্ জল বহিয়া বাইতেছে তাহা সে নিজেই ব্রিতে পারিতেছে না।

এমনসময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যানত ন্সান, হ্দের ভারাক্রানত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জনা লিখিয়া, প্রেফ দেখিয়া অনতঃপ্রে আসিতে প্রারই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সম্ধার পরেই কেন কোন্ সাম্ফনা-প্রত্যাশার চার্র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জর্বলিতেছিল না। খোলা জালনার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চার্কে বাতায়নের কাছে অস্পন্ট দেখিতে পাইল; ধারে ধারে পশ্চাতে আসিরা দাঁড়াইল। পদশব্দ শর্নিতে পাইরাও চার্ মুখ ফিরাইল না— মর্তিটির মতো স্থির হইরা কঠিন হইরা বসিরা রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চারু।"

ভূপতির ক'ঠম্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাড়ল। ভূপতি আসিরাছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চার্র মাধার চুলের মধ্যে আঙ্লে ব্লাইতে ব্লাইতে ফোহার্রকেণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অধ্যকারে তুমি যে একলাটি ব'সে আছ, চার্ ২ মন্দা কোধার গেল।"

চার্ ষেমনটি আশা করিরাছিল আজ সমসত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে
নিশ্চর স্থির করিরাছিল অমল আসিরা ক্ষমা চাহিবে—সেজন্য প্রস্তৃত হইরা সে
প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমনসমর ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আন্থসম্বরণ করিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি বাস্ত হইরা বাধিত হইরা জিজ্ঞাসা করিল, "চার, কী হরেছে, চার,।"

কী হইরাছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হরেছে। বিশেষ তো কিছ্ই হর নাই। 
মমল নিজের ন্তন লেখা প্রথমে তাহাকে না শ্নাইরা মন্দাকে শ্নাইরাছে, এ কথা 
লইরা ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শ্নিলে কি ভূপতি হাসিবে না। এই 
তৃচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গ্রেত্র নালিশের বিষর বে কোন্খানে ল্কাইরা আছে তাহা 
ধ্লিয়া বাহির করা চার্র পক্ষে অসাধা। অকারণে সে বে কেন এত অধিক কণ্ট 
পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ ব্বিতে না পারিরা তাহার কন্টের বেদনা আরও বাড়িরা 
উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চার্, ভোমার কী হরেছে! আমি কি ভোমার উপর কোনো অন্যার করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের কছাট নিয়ে আমি কীরকম ব্যতিবাসত হরে আছি, বদি ভোমার মনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে বাহার একটিও শ্ববাব দিবার নাই, সেজন্য চার, ভিতরে ভিতরে অধীর হইরা উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাভিয়া গেলে সে বাঁচে। ভূপতি স্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া প্রনর্বার স্নেছসিক্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চার, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিল্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ্ঞ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি ষতটা চাও ততটাই পাবে।"

চার, অধীর হইয়া বলিল, "সেজন্যে নয়।"

ভূপতি কহিল, "তবে की ब्राता।" বালয়া খাটের উপর বসিল।

চার্ বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্, রাতে বলব।"

ভূপতি মুহুত কাল দতৰ্প থাকিয়া কহিল, "আছেন, এখন থাক্।" বলিয়া আন্তে আন্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা-কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চার্র কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, "ফিরিয়া ডাকি।" কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অন্তাপে তাহাকে বিন্ধ করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খ্রিজ্ঞয়া পাইল না।

রাচি হইল। চার, আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাচের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমনসময় শর্নিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রন্ধ, ব্রন্ধ।" ব্রন্ধ-চাকর সাড়া দিলে জিপ্তাসা করিল, "অমলবাব্রে খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রন্ধ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "হয়েছে হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গোল নে বে।" মন্দা ব্রন্ধকে অত্যত্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপ্রে আসিয়া আহারে বসিল, চার**্ পাখা করিতে** লাগিল।

চার্ আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সংগ্য প্রফর্ল চ্নিশ্বভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমসত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। সে ভাল্মে করিয়া খাইল না, চার্ব একবার কেবল জিল্ঞাসা করিল, "কিছ্ব খাছ্ছ না যে।"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চার্ কহিল, "দেখো, কিছ্দিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হর না।"

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চার্। অমলের সপো ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লক্ষা হয়।

ভূপতি হাসিরা উঠিয়া কহিল, "হাঁঃ, তুমি পাগল হরেছ। অমল ছেলেমান্ব। সেদিনকার ছেলে—"

চার,। তুমি তো ঘরের খবর কিছ্ই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িরে বেড়াও।

বাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন, না খেলেন, মন্দা তার কোনো খেজিও রাখে না, অথচ অমলের পান খেকে চুন খসে গেলেই চাকর-বাকরদের সপো বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেরেরা কিন্তু ভারি সন্দিন্ধ, তা বলতে হয়।

চার্ রাগিয়া বলিল, "আছে। বেশ, আমরা সন্দিশ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চার্র এই-সমসত অম্লক আশব্দার ভূপতি মনে-মনে হাসিল, শ্লিও হইল। গ্রু যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাম্পনিক কলব্দও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্বী স্থাদের যে অতিরিম্ভ সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দ্ভিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধ্বর্শ এবং মহন্তু আছে।

ভূপতি শ্রন্থার এবং দেনহে চার্র ললাট চুন্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাক্টিস্ করতে বাছে, মন্দাকেও সংশ্যে নিয়ে বাবে।"

অবশেবে নিজের দ্বিশ্চনতা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দ্ব করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও না, চারু।"

চার, খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কমার কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিরা হাসিরা কহিল, "আছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি ন্থির হরে শ্নব বে তোমার দ্রম হবে, আমি ঘ্রমিরে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না— দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তহিতি হইয়া গেল।

# নবম পরিচেড্দ

সকল কথা ভূপতি চার্কে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাদা-আদার, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওরা, এ-সমস্তই উমাপদর উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগন্ধওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইরা ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০ টাকা পাওনা জানাইরাছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার! এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগন্ধের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।"

উমাপদ কহিল, "নিশ্চর এরা ভূল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছ্কাল হইতে উমাপদ এইর্প ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সন্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিরাছে। গ্রামে সে বে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইরাছে, অধিকাংশুই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিরাছে। ষখন নিতাশ্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমি তো আর নিরুদ্ধেশ ইচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব— তোমার সিকি-পরসার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নর।"

তাহার নামের ব্যতারে ভূপতির কোনো সান্দ্রনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষ্মা হয় নাই, কিন্তু অকদ্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শ্নোর মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপরের গিয়াছিল। প্থিবীতে একটা যে নিশ্চর বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চার্ তখন নিজের দ্ঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জ্ঞানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পরদিনেই ময়মনিসংহে যাইতে প্রস্তৃত। বাজারের পাওনাদারর। খবর পাইবার প্রেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘ্ণাপ্রেক উমাপদর সহিত কথা কহিল না— ভূপতির সেই মৌনাবম্থা উমাপদ সোভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধ্যে বে?"

মন্দা। আর ভাই, ষেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

भन्ता। त्मरम्।

অমল। কেন। এথানে অস্বিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সপো ছিল্ম, সুখেই ছিল্ম। কিন্তু অনোর অসুবিধে হতে লাগল যে।— বলিরা চার্র ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গশ্ভীর হইরা চুপ করিরা রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লন্দা। বাব্ কী মনে করলেন।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এট্কু স্থির করিল, চার, তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায বেড়াইতে সাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথার বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা দে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে ষাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ— সেটা কেবল ম্ব ফ্টিয়া বলা হয় নাই মাহ। ইহার পরে কর্তব্য খ্ব স্কুলট— আর একদন্তও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সন্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে-মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্স বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না ব্রাইরা সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তথন আন্ধীরের কৃতবাতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছ্তথল হিসাবপত এবং শ্না তহবিল লইরা মাথার হাত দিরা ভাবিতেছিল। তাহার এই শ্বক মনোদ্ঃধের কেহ দোসর ছিল না—চিত্তবেদনা এবং খণের সংগ্য একলা দাঁড়াইরা যুখ্য করিবার

জনা ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমনসময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "খবর কী অমল।"

অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বৃথি আর-একটা কী গ্রুত্র দ্বসংবাদ লইরা আসিল। অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সম্পেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইরা কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে-মনে ভাবিল, "সংসার ষের্প দেখিতেছি তাহাতে কোনদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।"

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ এই ব্যাপার। বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বৃঝি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিরাছে। কিন্তু গ্রুতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অনা সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিম্পু আ**ল্ল তাহার সে** প্রফালতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু বলেন নি?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেন্টার এখন আমার অন্যন্ত বাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "আমল, তুমি কী ছেলেমান্বি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশ্নেনা করো, কাঞ্চকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্থমারে চলির। আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের ম্লাপ্তাশিতর তালিকার সহিত তিন বংসরের জমাধরচের হিসাব মিলাইতে বসিরা লেল।

### দশম পরিকেদ

অমল স্পির করিল, বউঠানের সংগ্যে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিরা ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শন্নাইবে মনে-মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিরা গেলে চার্ সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিরা পাঠাইরা তাহার রোবশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিরা ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অন্করণ করিরা 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবাধ ফাঁদিরাছে। চার্ এটাকু ব্বিরাছে বে, তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

প্রিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিরা কেলে বলিরা চার্ তাহার ন্তন রচনার প্রিমাকে অভ্যন্ত ভর্ণসনা করিরা লক্ষা দিতেছে। লিখিতেছে— অমাবস্যার অতলদপর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবন্ধ হইরা আছে, তাহার এক রাশ্মিও হারাইয়া যায় নাই; তাই পর্নিপার উন্ধানতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপ্রেতর—ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চার্ তাহা করে না— প্রিশা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধ্ব মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল—সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খ্লিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বান্ধর উপর কাগজ র্মোলয়া অতিছোটো অক্ষরে সহস্র দ্বর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হ্দাতার স্বরে কহিল, "এসাে এসাে— আজকাল তাে তােমার দেখাই পাবার জাে নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শর্নিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন্ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিথ স্মারণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের বে অংশ হইতে মুখোষ খাসিয়া পাড়ল সে দিকটা দেখিয়া আতৎেক ভূপতির শরীর কন্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাং বন্যা আসিয়া পাড়লে ভীত ব্যক্তি বেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চ্ড়া দেখে সেইখানে যেমন ছ্টিয়া য়য়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অনতঃপ্রে প্রবেশ করিল; মনে-মনে কহিল, "আর বাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।"

চার্র তখন খাটে বাসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিরা বাকিয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতাশ্ত তাহার পাশে আসিরা দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিরা বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অলপ আঘাতেই গ্রুত্র বাখা বোধ হর। চার্
এমন অনাবশ্যক সম্বতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিরা ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চার্র পাশে বসিল। চার্ তাহার রচনাস্ত্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইরা এবং ভূপতির কাছে হঠাং খাতা ক্লাইবার বাস্ততার অপ্রতিভ হইরা কোনো কথাই জোগাইরা উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছ্ দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিস্তহস্তে চার্র নিকটে প্রাথী হইরা আসিয়াছিল। চার্র কাছ হইতে আশব্দাধমী ভালোবাসার একটাকোনো প্রশ্ন, একটা-কিছ্ আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-যন্দ্রণার ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মৃহ্তের প্ররোজনে প্রীতিভান্ডারের চাবি চার্বেন কোনোখানে থাজিয়া পাইল না। উভয়ের স্কৃতিন মৌনে খরের নীরবতা জতানত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতাশত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিশ্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চার্র ঘরে দ্তেপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যত শক্তে বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্বিশন হইয়া থামিল, জিল্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অস্থে করেছে?"

অমলের স্নিশ্ধ স্বর শ্নিবামাত্র হঠাং ভূপতির সমস্ত হৃদর তাহার অপ্রবাশি লইয়া ব্বের মধ্যে যেন ফ্লিয়া উঠিল। কিছুক্শ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসন্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, "কিছু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরছে কি।"

অমল শক্ত শক্ত কথা বাহা সঞ্চর করিরাছিল তাহা কোথার গেল। তাড়াতাড়ি চার্র ঘরে আসিয়া জিল্ঞাসা করিল, "বউঠান, দাদার কী হরেছে বলো দেখি।"

চার্ কহিল, "কই, তা তো কিছু ব্রুতে পারল্ম না। অন্য কাগজে বোধ হর ওঁর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।"

अपन प्राथा नाडिन।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিরা দিল দেখিরা চার্ অত্যাত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল— কহিল, "আজ আমি অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিল্ম; আর-একট্ হলেই তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন।"

চার্ নিশ্চর শিশ্বর করিরাছিল, তাহার ন্তন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পাঁড়াপাঁড়ি করিবে। সেই অভিপ্রারে খাতাখানা একট্ নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার ভাঁরদ্ভিতৈ কিছুক্ষণ চার্র মুখের দিকে চাহিল—কী ব্রিল, কী ভাবিল, জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সমরে মেঘের কুরাশা কাটিবামাত পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হসত গভাঁর গহনরের মধ্যে পা বাড়াইতে বাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চার্ অমলের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো ভাংপর্ব ব্রবিতে পারিল না।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

পর্রাদন ভূপতি আবার অসমরে শয়নমরে আসিরা চার্কে ডাকাইরা আনাইল। কহিল, 'চার্, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চার, অন্যথনস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিরের সম্বন্ধ।

চার্। কেন, আমাকে কি পছল হল না।

ভূপতি উচৈঃ স্বরে হাসিরা উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনও অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। বদিই-বা হরে থাকে, আমার ভো একটা ছোটোখাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়ছি নে।"

চার । আঃ, কী বক্ছ তার ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিরের সম্বন্ধ

अসেছে । ─ ठात्र त्र भ्य नाम इटेशा छेठिन।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম। বক্শিল পাবার তো আশা ছিল না।

চার। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘ্নাথবাব, তার মেয়ের সপো বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চার্ বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত?"

ভূপতি। হা, বিলেত।

চার্। অমল বিলেত ধাবে? বেশ মঞ্জা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে ব্রিঝয়ে বললে ভালো হয় না?

চার্। আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চার্। আরও তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাঞ্চি হয় নি। ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আগ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘ্নাথবাব্র মেয়ের সংগ তোমার বিরের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে, বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।" অমলের কথা শানিয়া উভরে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে বে বলিবামাত্রই রাজি হইরে, এ কেহ মনে করে নাই।

চার, তীব্রস্বরে ঠাটা করিয়া কহিল, "দাদার অনুমতি থাকিলেই উনি মত দেকে।' কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই! দাদার 'পরে ভান্ত এতদিন কোথার ছিল, ঠাকুরপো।"

অমল উত্তর না দিয়া একট্রখানি হাসিবার চেন্টা করিল।

অমলের নির্ভরে চার্ কেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগ্রিতর কাঁজেব সংশ্যে বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজেব ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না। পেটে খিদে মুখে লাজা!"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমার খাতিরেই এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শানে তোমার হিংসে হয়।"

চার, এই কথার লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে" তা বইকি ! কখ্খনো আনার হিংসে হর না। ওরকম ক'রে বলা তোমার ভারি অন্যায়।"

ভূপতি। ঐ দেখো। নিজের স্থাকৈ ঠাট্টাও করতে পারব মা। চার্। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গ্রতের অপরাধ করেছি। মাপ করো। বা হোক, বিরের প্রস্তাবটা

তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হী।"

চার্। মেরেটি ভালো কি মন্দ তাও ব্রি একবার দেখতে বাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হরে এসেছে তা তো একট্ আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেরে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিরেছি, মেরেটি সংস্বরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চার্। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিরে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ঐ নিয়ে মিথো দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চার । কাজ নেই, বাপ—দেরি হলে ব্রক ফেটে বাবে। তুমি টোপর মাথার দিরে এখনি বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে বদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে বায়!

অমলকে চার, কোনো ঠাটাতেই কিছুমার বিচলিত করিতে পারিল না।

চার্। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বৃধি দৌড়ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মার্রাছল্ম না ধর্রাছল্ম? হাটে কোট পারে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আরু বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিরা কহিল, "কালো রুপে ভোলবার জন্মেই তো সাত সম্দুর পেরোনো। তা ভর কী চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভঙ্কের অভাব হবে না।"

ভূপতি থাশি হইরা তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

## ব্যাদশ পরিক্রেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিরা দিতে হইল। ভূপতি থরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপ্লে নিম্ম পদার্থের যে সাধনার ভূপতি দীর্ঘকাল নিনারতি একানতমনে নিয়ন্ত ছিল দৈটো একম্ছাতে বিসর্জনি দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমসত চেন্টা যে অভ্যাসত পথে গত বারো বংসর অবিজেনে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাং এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছ্মাত প্রস্তুত ছিল না। অকসমাং-বাধাপ্রাস্ত তাহার এতদিনকার সমসত উদামকে সে কোখায় ফিরাইয়া লইয়া ফাইবে। তাহায়া ফেন উপবাসী অনাথ শিশ্মেস্তানদের নতা ভূপতির ম্থের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপ্রে কর্ণাময়ী শ্রেষ্বাপরায়ণা নারীয় কাছে আনিয়া দাঁড করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে-মনে বলিতেছিল, "এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খুব ভালোই। কিল্পু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িরা পরের যরে বিবাহ করিয়া বিলাভ চলিয়া যাইবে, ইহাতে ভাহার মনে একবারও একট্খানির জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেমনি বিদায় লইবার একট্খানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, ফেন এতদিন স্যোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মুখে কতই মিন্ট, কতই ভালোবাসা। মান্যকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হদেয় কিছুমান্ত নাই।"

নিজের হ্দয়প্রাচ্থের সহিত তুলনা করিয়া চার্র অমলের শ্না হ্দয়কে অতাশ্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেন্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তণত শ্লের মতো তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল, "অমল আজ বাদে কাল চালয়া বাইবে, তব্ এ কর্মদন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।" চার্র প্রতিক্ষণে মনে করে, অমল আপান আসিবে— তাহাদের এতদিনকার খেলাখ্লা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন বাহার দিন অত্যন্ত নিকটবতী হইয়া আসিল তখন চার্ নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল, "আর-একট্ পরে যাচ্ছি।" চার্ তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গ্মেট হইয়া আছে— চার্ তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অলপ অলপ বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার ব্রকের ভিতরে ফ্রিয়া উঠিল। মনে-মনে বলিল, নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী। কিন্তু তব্ পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছ্রিয়া বাইতে লাগিল।

দ্র গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনও অমল বাদ আসে। যেমন করিয়া হোক. তাহাদের কয়িদনকার নারব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে— অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবয়িস দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরুত্তন মধ্ব সম্বশ্যট্কু আছে— অনেক ভাব, আড়ি অনেক স্নোহের দৌরাস্থা, অনেক বিশ্রম্ব স্থোলোচনার বিজ্ঞাভিত একটি চিরুজ্বায়ায়য়, লতাবিতান— অমল সে কি আজ ধ্লায় লটেইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদ্রে চিলয়া যাইবে। একট্ পরিতাপ হইবে না ভাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না— তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ-সম্বশ্যের শেষ অশ্রজ্ঞল!

আধঘণ্টা প্রার অতীত হয়। এলো খোঁপা খালিকা খালিকটা চুলের গা্ছে চার্র দ্রুতবেগে আঙ্কলে জড়াইতে এবং খালিতে লাগিল। অশ্র সম্বরণ করা আর বার নাট চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকর্ন, বাব্র জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"

চার, আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খ্লিয়া ঝন্ করিরা চাকরের পারের কাছে ফেলিয়া দিল—সে আশ্চর্য হইরা চাবি লইরা চলিরা গেল।

চার্র ব্রেকর কাছ হইতে কী-একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

বধাসময়ে ভূপতি সহাসমাধে ধাইতে আসিল। চার, পাধা-হাতে আহারস্থানে

উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সংশা আসিরাছে। চার্ তাহার ম্বের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চার্ কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি বাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চার্তখন দীশ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "বাও।" অমল চার্র মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছ্কেণ চার্র কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অতান্ত বাস্ত, তাই আজ অন্তঃপ্রের বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছ্ ক্রে হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারহি নে— আজ অনেক ঝঞাট।"

ठात् वीनन, "ठा वाख-ना।"

ভূপতি ভাবিল, চার্ অভিমান করিল। বলিল, "তাই ব'লে যে এখনই যেতে হবে তা নয়; একট্ জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বসিল। দেখিল চার্ বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অন্তব্ত চিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকখনের ব্থা চেন্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে বাছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খ্ব একলা বোধ হবে।"

চার্ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া খেন কী-একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য খরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ংক্ষণ অপেকা করিয়া ব্যহিরে প্রস্থান করিল।

চার আজ অমলের মুখের দিকে চাহিরা লক্ষ্য করিয়াছিল, অমল এই কর্রাদনেই অত্যন্ত রোগা হইরা গেছে— তাহার মুখে তর্পতার সেই স্ফাৃতি একেবারেই নাই। ইহাতে চার সুখও পাইল বেদনাও বােধ করিল। আসল্ল বিছেদেই যে অমলকে ক্লিফ্ট করিতেছে, চার্র তাহাতে সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তব্ অমলের এমন ব্যবহার কেন। কেন সে দ্রে দ্রের পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইছ্ছাপ্রাক্ত এমন বিরোধতিত করিয়া তুলিতেছে।

বিছানার শ্ইরা ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিরা উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হর, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গৈছে বলিয়াই বদি অমল এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষ্মঃ এমন কল্মিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন বাইবে? অসভ্তব। সন্দেহকে একান্ত চেন্টার দ্বে করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ ভাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিরা বিদারকাল আসিল। মেঘ পরিক্ষার হইল না। অমল আসিরা কম্পিতকন্ঠে কহিল, "বোঠান, আমার বাবার সমর হরেছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সাম্থনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিষশ্ন স্থান ভাব দেখিয়া স্থান স্থান আরা তাহার দ্বাতির কথা জানিতে পারিরাছিল। ভূপতি বে কির্প নিঃশব্দে আপন দ্বঃখদ্দার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারও কাছে সাহায্য বা সাক্ষনা পার নাই, অথচ আপন আল্লিভ পালিত আম্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চার্র কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, "চুলোয় বাক আষাড়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি প্রেষ্মান্র।"

গত রাহি সমসত রাত জাগিয়া চার ভাবিরা রাখিয়াছিল, অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে— সহাস্য অভিমান এবং প্রফল্ল উদাসীনাের স্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগ্নিলকে সে মনে-মনে উজ্জ্বল ও শানিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চার্র ম্বে কোনাে কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তাে, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চার্ছ্টিয়া শয়নঘরে গিয়া শ্বার বন্ধ করিষা দিল।

# গ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিরা অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারেব প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, "এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের স্থের দিন বৃধা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুশ্ডে ফেলিলাম।"

ভূপতি মনে-মনে কহিল, "যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।" সন্ধ্যার সময় আঁধারের স্ত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইর্প তাহার দীঘদিনের সঞ্রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপরে চার্র কাছে চলিয়া আসিল। মনে-মনে স্থির করিল, "বাস্, এখন আর কোথাও নয়; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম সেটা ভূবিল, এখন ঘরে চলি।"

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল— স্থানীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্থানী ধ্বতারার মতো নিজের আলো নিজেই জনালাইরা রাখে— হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে বখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপর্রে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধ্ইয়া সকাল-সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতবালার আদ্যোপানত বিবরণ শ্নিবার জন্য স্বভাবতই চার্ একানত উৎস্ক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছ্মান্ত বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শ্ইয়া গ্ড়েগ্রিয় স্দেশীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চার্ এখনও অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে।

তামাক পর্বান্ধরা প্রাশত ভূপতির ঘ্রম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘ্রের ঘার ভাঙিরা চমকিরা জাগিরা উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনও চার্ আসিতেছে না কেন। অবশেবে ভূপতি থাকিতে না পারিরা চার্কে ডাকিরা পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, আজ্ব বে এত দেরি করলে?"

চার, তাহার জবার্বাদহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হরে গেল।"

চার্র আগ্রহপ্শ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চার্ কোনো প্রশন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষু হইল। তবে কি চার্ অমলকে ভালোবানে না। অমল বতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চার্ তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্মাদ করিল, আর বেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইর্প বিসদ্শ ব্যবহারে ভূপতির মনে থটকা লাগিল; সে ভাবিতে লাগিল, তবে কী চার্র হ্দরের গভারতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেরেমান্বের পক্ষে এর্প নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নর।

চার্ ও অমলের সখিছে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দ্ইজনের ছেলেমান্বি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে স্নিম্ট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চার্ সর্বদা বে বন্ধ-আদর করিত তাহাতে চার্র স্কোমল হ্দরাল্ভার পরিচর পাইরা ভূপতি মনে-মনে খ্লি হইত। আজ আশ্চর্য হইরা ভাবিতে লাগিল, সে সম্পতই কি ভাসা-ভাসা, হ্দরের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চার্র হ্দর বদি না থাকে তবে কোথার ভূপতি আশ্রর পাইবে।

অলেশ অলেশ পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চার্, ভূমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চার, সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চার্ন তংকালোচিত একটা-কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেন্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ন্ট হইরা রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনও কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না, কিন্তু অমলের বিদারশোক তাহার নিজের মনে লাগিরা আছে বিলয়াই চার্র উদাসীনা তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনায় ব্যথিত চার্র সপো অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হুদয়ভার লাখব করিবে।

ভূপতি। মেরেটিকে দেখতে বেশ।—চার, ঘ্মোচ্ছ?

ठात्र, करिल, "ना।"

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। বখন তাকে গাড়িতে উঠিরে দিল্ম, সে ছেলেমান্বের মতো কদিতে লাগল—দেখে এই ব্যুড়াবরসে আমি আর চোখের জল রাখতে পারল্ম না। গাড়িতে দ্বান সাহেব ছিল, প্র্বমান্বের কালা দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাশদীপ শয়নবরে বিছানার অম্বকারের মধ্যে চার্ প্রথমে পাশ ফিরিয়া শ্ইল, তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া শ্লেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, অস্থ করেছে?"

কোনো উত্তর না পাইরা সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কামার শব্দ

শ্বনিতে পাইয়া ক্রন্তপদে গিয়া দেখিল, চার্ব্ব মাটিতে পড়িয়া উপড়ে হইয়া কাল্লা রোধ করিবার চেন্টা করিতেছে।

এর্প দ্রন্ত শোকোচ্ছ্রাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চার্কে কী ভূল ব্রিয়াছিলাম। চার্র স্বভাব এতই চাপা বে, আমার কাছেও হ্দরের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। বাহাদের প্রকৃতি এইর্প তাহাদের ভালোবাসা স্বশভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চার্র প্রেম সাধারণ স্বীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদ্শামান নহে, ভূপতি তাহা মনে-মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চার্র ভালোবাসার উচ্ছ্রাস কখনও দেখে নাই; আজ বিশেষ করিয়া ব্রিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চার্র ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপট্র; চার্র প্রকৃতিতেও হ্দয়াবেগের স্বশভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা ভূপিত অন্ভব করিল।

ভূপতি তথন চার্র পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধারে ধাঁরে তাহার গায়ে হাত ব্লাইয়া দিতে লাগিল। কাঁ করিয়া সাম্প্রনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে ব্ঝিল না, শোককে ধখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষা বসিয়া প্রাকিলে ভালো লাগে না।

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষাতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনোপ্রকার দ্রাশা-দ্শেদ্ভায় যাইবে না, চার্কে লইয়া পড়াশ্না ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গাহস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চালবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো স্থ সবচেয়ে স্লভ অথচ স্কানর, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মাল, সেই সহজ্বভা স্থান্লির শ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোর্গাটিতে সম্থ্যপ্রশীপ জ্বালাইয়া নিভ্ত শাস্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেন্টা আবশ্যক হয় না অথচ স্থ অপর্যাপত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খাজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চার্র সংগে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, "বারো বংসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, শ্রীর সংগে কী করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।" সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে বায়— সে দ্ই-একটা কথা বলে, চার্ব দ্ই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় শ্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। শ্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ ম্টের নিকট ইহা এতই শক্ত। সভাশ্বলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজা।

বে সম্বাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণরে আদরে রমণীর করিরা ভূলিবে কল্পনা করিরাছিল সেই সম্বাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বর্প হইরা উঠিল। কিছুক্ষণ চেন্টাপ্র্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে "উঠিয়া বাই"—কিন্তু উঠিয়া গেলে চার্কী মনে করিবে এই ভাবিরা উঠিতেও পারে না। বলে, "চার্ক্তাস খেলবে?" চার্ক্ অন্য কোনো গতি না দেখিরা বলে, "আছ্যা।" বলিরা অনিচ্ছান্তমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতাশ্ত ভূল করিয়া অনারাসেই হারিয়া বায়— সে খেলায় কোনো স্থ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিরা একদিন চার্কে জিজ্ঞাসা করিল, "চার্, মন্দাকে আনিরে নিলে হর না? তুমি নিতাশত একলা পড়েছ।"

চার্ মন্দার নাম শ্নিরাই জন্মিরা উঠিল। বলিল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে-মনে খ্রিশ হইল। সাধনীরা বেখানে সতীধর্মের কিছ্মার ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না।

বিশ্বেষের প্রথম ধাকা সামলাইয়া চার্ ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের স্থ চার সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চার্ অন্ভব করিয়া পাঁড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমান্ত চার্র নিকট হইতেই তাহার জাঁবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেন্টা করিতেছে, এই একান্ত চেন্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চার্ ভাঁত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কির্পে চালবে। ভূপতি আর-কিছ্ অবলন্দন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যানত চার্কে কখনও করিতে হয় নাই; ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো স্থ প্রার্থনা করে নাই, চার্কে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীর করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জাবনের সমস্ত প্রয়োজন চার্র নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছ্ যেন খাজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কাঁ চাই, কাঁ হইলে সে ভৃশত হয়, তাহা চার্ ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চার্র পক্ষে সহজে আয়ন্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চার্র পক্ষে হরতো এত কঠিন হইত না; কিন্তু হঠাং এক রাগ্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপার পাতিয়া বসাতে সে বেন বিব্রত হইয়াছে।

চার, কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিরে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশ্নোর অনেক স্নিবধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "আমার দেখাশ্বনো! কিছব দরকার নেই।"

ভূপতি ক্ষ হইরা ভাবিল, "আমি বড়ো নীরস লোক, চার্কে কিছ্তেই আমি স্থী করিতে পারিতেছি না।"

এই ভাবিরা সে সাহিত্য লইরা পড়িল। বন্ধরা কখনও বাড়ি আসিলে বিন্দিত হইরা দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বন্ধিনমের গ্রুপ, এই-সমস্ত লইরা আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যান্রাগ দেখিরা বন্ধ্বান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্ধুপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফ্রলও ধরে, কিন্তু কথন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলার শোবার ঘরে বড়ো বাতি জনালাইরা ভূপতি প্রথমে লক্ষার একট্ ইতস্তত করিল; পরে কহিল, "একটা কিছু প'ড়ে শোনাব?"

চার, কহিল, "শোনাও-না।"

ভূপতি। কী শোনাব।

চার,। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চার্ব্র অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একট্ব দমিল। তব্ব সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা-কিছ্ব তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চার, কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নির্ংসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া ঘাইতে লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চার্র শ্ন্য দ্ভি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভ্ত অবকাশট্বকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরও দুই-একবার এই দ্রম করিয়া অবশেষে দ্র্যীর সহিত সাহিতাচর্চার চেষ্টা পরিতাগ করিল।

#### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষেমন গ্রত্তর আঘাতে স্নায় অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইর্প বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চার ভালো করিয়া যেন উপলম্খি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শ্ন্যতার পরিমাপ ক্রমাণতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চার্ হতবৃষ্ধি হইয়া গেছে। নিক্ঞাবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মর্ভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মর্প্রান্তর ক্রমাণতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মর্ভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘ্ম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ ব্কের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে— মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যথন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে কণে কণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-এক সময় অনামনস্ক হইয়া বেলি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যথনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জনা জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অগৈর্যে অলতঃপ্রের সামান্তে আসিয়া তাহাকে সমরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো-একটা ন্তন বই, ন্তন লেখা, ন্তন থবর, ন্তন কোঁড়ুক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারও জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শোখিন জিনিসা কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহা কন্টে ও চাণ্ডল্যে চার, নিজে বিশ্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম প্রীড়নে তাহার ভর হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কেন। এত কন্ট কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী বে তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব।
আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মুটেমজ্বুরগ্লাও নিশ্চিন্ত হইরা ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি,
আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।"

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্ষ হয়, কিন্তু দ্বংখের কোনো উপশম হয় না। অমলের ক্ষাতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত বে, কোথাও সে পালাইবার ক্ষান পায় না।

ভূপতি কোধার অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদ্বাধিত দ্নেহশীল মৃঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দের।

অবশেষে চার্ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল, নিজের সপো যুখ্য করার ক্ষানত হইল; হার মানিরা নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে বন্ধপুর্বক হুদরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইরা উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই ক্ষ্তিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সমর সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সমর নির্দ্ধনে গৃহন্দার রুম্ধ করিয়া তম তম করিয়া অমলের সহিত তাহার নির জাীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপড়ে হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, "অমল, অমল, অমল!" সম্দু পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চার, সিন্ধ চক্ষ্ম মুদ্রিত করিয়া বলিত, "অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদায় লইয়া বাইতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।" অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চার, ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উকারণ করিয়া বলিত, "অমল, তোমাকে আমি একদিনও তুলি নাই। একদিনও না, একদন্তও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমসত তুমিই ফ্টাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার প্রাণ্ডা করিব।"

এইর্পে চার্ তাহার সমদত ঘরকরা, তাহার সমদত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে স্কৃপ্ণ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্য অন্ধলারের মধ্যে অল্নালা-সন্দিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা প্রিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানট্কু বেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিরতম। তাহারই স্বারে সে সংসারের সমস্ত ছম্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাব্ত আত্মস্বর্পে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোষখানা আবার মুখে দিয়া প্রিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রগভ্যির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

### বোড়শ পরিক্রেদ

এইর্পে মনের সহিত ম্বন্ধবিবাদ ত্যাগ করিরা চার্ তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শাদিতলাভ করিল এবং একনিন্ঠ হইরা স্বামীকে ভত্তি ও বন্ধ করিতে

লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চার্ তখন ধীরে ধীরে তাহার পারের কাছে মাথা রাখিয়া পারের ধ্লা সীমন্ডে তুলিয়া লইত। সেবাশ্র্মায় গ্হকর্মে স্বামীর লেশমার ইছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আগ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অবত্বে ভূপতি দৃঃখিত হইত জানিয়া চার্ তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমার ব্রুটি ঘটিতে দিত না। এইর্পে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিন্ট প্রসাদ খাইয়া চার্র দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভানশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্থানীর সহিত প্রে যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসম্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দ্ভাবিনাকে ভূপতি মনের এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর যেমন ক্ষ্মা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগ-শক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অন্ভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইর্প একটা অপ্রে এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞার হইল। বন্ধাদিগকে, এমনকি, চার্কে ল্কাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে-মনে কহিল, "কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দ্বেখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্থাকৈ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।"

ভূপতি চারুকে বলিল, "চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।" চারু বলিল, "ভারি তো আমার লেখা!"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারও দেখি নি। বিশ্ববন্ধ তৈ বা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত। চার । আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বালিয়া একখণ্ড 'সরোর্হ' বাহির করিয়া চার্ ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চার্ আরক্তম্থে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্লের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে-মনে ভাবিল, "লেখার সঞ্গাী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হর না; রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চার্রও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।"

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইরা লেখা অভ্যাস করিতে **আরম্ভ করিল।** অভিধান দেখিরা প্নঃপ্নেঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগর্নাল কাটিতে লাগিল। এত কন্টে, এত চেন্টার তাহাকে লিখিতে হ**ইতেছে যে**, সেই বহুদ্রংখের রচনাগ্রালর প্রতি ক্রমে তাহার বিন্বাস ও মমতা জ্লিমল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিরা নকল করাইরা ভূপতি স্থাকৈ লইরা দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধ, নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বুঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখে দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চার্র হাতে দিয়া সাধন্দে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাট্কু চার্র ব্রিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষর দেখিয়া একট্খানি হাসিল। হার! চার্ম তাহার স্বামীকে ভাত্ত করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমান্বি করিয়া প্লার অর্থা ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চার্র কাছে বাহবা আদার করিবার জন্য

ভাহার এত চেন্টা কেন। সে বদি কিছুই না করিত, চারুর মনোবোগ আকর্ষণের জন্য সর্বাদাই তাহার বদি প্ররাস না থাকিত, তবে স্বামীর প্রজা চারুর পক্ষে সহজ্ঞসাধ্য হইত। চারুর একাশ্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চারুর অপেকা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চার্ খাতাখানা মুড়িরা বালিশে হেলান দিরা দ্রের দিকে চাহিরা অনেকক্ষণ ধরিরা ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নুতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলার উৎসূক ভূপতি শরনগৃহের সন্মূখবতী বারান্দার ফুলের টব-পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিল্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চার্ আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্দ্র প্রথম লেখা।"

ভূপতি কহিল, "হা।"

চার্। এত চমংকার হরেছে- প্রথম লেখা ব'লে মনেই হর না।

ভূপতি অত্যত ধ্রি হইরা ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটার নিজের নামজারি করা বার কী উপারে।

ভূপতির খাতা ভরংকর দ্রভগতিতে প্র্ণ হইরা উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

#### সম্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চার্ম সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিরাছে; স্বেজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মান্টা হইতে চিঠি পাওরা গোল, ভাহাতেও প্নশ্চ-নিবেদনে বউঠানের প্রশাম আসিল।

চার্ অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগ্রিল চাহিরা লইরা উলটিয়া পালটিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল— প্রশামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোষাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমান্তও নাই।

চার, এই করদিন বে-একটি শালত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছারার আশ্রর লইরাছিল অমলের এই উপেক্ষার তাহা ছিল্ল হইরা গোল। অন্তরের মধ্যে তাহার হংপিশ্ডটা লইরা আবার কেন ছেণ্টাছেণ্ডি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তবাস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকশ্রের আন্দোলন ভাগিরা উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাক্তে উঠিরা দেখে, চার্ন্ন বিছানার নাই। খ্রিকরা খ্রিকরা দেখে, চার্ন্ন দক্ষিণের ঘরের জানালার বসিরা আছে। ভাহাকে দেখিরা চার্ন্ন ভাড়াভাড়ি উঠিরা বলে, "হরে আজ বে গরম, তাই একট্ন বাভাবে এর্নোছ।"

ভূপতি উদ্বিশ্ন হইরা বিছানার পাখা-টানার বন্দোবস্ত করিরা দিল, এবং চার্র ম্বাম্থ্যভগ্য আশুকা করিরা সর্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চার্ হাসিয়া বলিত, "আমি বেশ আছি, ভূমি কেন মিছামিছি বাস্ত হও।" এই ছাসিট্রু ফ্টাইরা ভূলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্ররোগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পে'ছিল। চার স্থির করিরাছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত চিঠি

লিখিবার যথেন্ট সনুষোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পেণীছয়া অমল লন্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লন্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চার্ম তাহার সমস্ত কাজকর্ম-কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছটফট করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে "তোমার নামে চিঠি নাই" এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অকম্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদ্হাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে?"

চার, ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কই, দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চার, অধীর হইরা উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেন্টা করিল। সে মনে-মনে ভাবিল, "সকাল হইতেই আমার মন বালতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।"

ভূপতির পরিহাসস্পূহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চার্কে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তথন চার, একাণত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্ছল্ করিয়া তুলিল।

চার্র একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খ্রিশ হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চার্র কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

### অন্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জ্ঞানাইয়াছিল যে, পড়াশ্বনার তাড়ার সে দীর্ঘকাল পত লিখিতে সময় পাইবে না, তব্ দ্বৈ-এক মেল তাহার পত্ত না আসাতে সমস্ত সংসার চার্র পক্ষে কণ্টকশ্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলার পাঁচ কথার মধ্যে চার্ অত্যুক্ত উদাসীনভাবে শাশ্তম্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আছো দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দুই হণ্তা আগে তার চিঠি পাওরা গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।"

চার,। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিল্ম, বিদেশে আছে, বদি ব্যামোস্যামো হয়—বলা তো বায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে থবর পাওরা বৈত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চার,। তাই নাকি। আমি ভেবেছিল,ম, বড়োজোর এক টাকা কি দ্ব টাকা লাগবে। ভূপতি। বল কী, প্রার একশো টাকার ধারা।

চার,। তা হলে তো কথাই নেই!

দিন-দ্বেক পরে চার ভূপতিকে বলিল, "আমার বোন এখন চু'চড়োর আছে,

আজ একবার তার খবর নিরে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অস্থ করেছে নাকি।

চার । না, অস্থে না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুমি হয়।

ভূপতি চার্র অন্রোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া-স্টেশন-অভিম্থে ছ্রিটল। পথে এক সার গোর্র গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমনসময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিরা তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইরা দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিরা ভূপতি ভারি ভর পাইল। ভাবিল, অমলের হরতো অস্থ করিরাছে। ভরে ভরে খ্লিরা দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, "আমি ভালো আছি।"

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইরা ভূপতি বাড়ি আসিরা দাীর হাতে টোলগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টোলগ্রাম দেখিরা চার্র মুখ পাংশ্বর্ণ হইরা গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছাই ব্রুতে পারছি নে।" অনুসম্ধানে ভূপতি মানে ব্রিজ। চারা নিজের গহনা কথক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একট্ অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো—এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চার্মু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পন্ট সন্দেহ অলকাভাবে তাহাকে বিশ্ব করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রতাক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভূলিয়া থাকিতে চেন্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

# উনবিংশ পরিক্রেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তব্ সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদার্শ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার ম্থোম্খি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিল্তু মধ্যে সম্বাদ্ধ পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠ্র বিচ্ছেদ, নির্পার বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতীকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চার আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাছকর্ম পড়িরা থাকে, সকল বিষয়েই ভূল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে ভাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা-প্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই ভার চেতনামার্য নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চার চুমকিরা উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিরা বাইতে হইত, অমলের নাম শ্রনিবামান্ত তাহার মুখ বিবর্ণ হইরা বাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং বাহা মৃহ্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল—সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃন্ধ শুক্ত জীর্ণ হইরা গোল।

মাবে বে কর্মান আনন্দের উল্মেবে ভূপতি অন্ধ হইরাছিল সেই কর্মান্তর স্মৃতি তাহাকে লজ্যা দিতে লাগিল। বে অনভিক্ত বানর জহর চেনে না ভাহাকে বুটো পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চার্র ষে-সকল কথার আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভূলিয়াছিল সেগ্লা মনে আসিয়া তাহাকে "ম.ড. ম.ড. ম.ড." বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কণ্টের, বহু ষদ্ধের রচনাগালির কথা যখন মনে উদর হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশতাভিতের মতো চার্র কাছে দ্রতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগালো কোথার।"

চার্ কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল, "সেগুলো দাও।"

চার্ তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল; কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চার্ কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগালি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চার্ব্যুস্ত হইয়া সেগ্নুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।" ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গঞ্জন করিয়া বলিল, "থাক্।"

চার্ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমসত লেখা নিঃশেবে প্রিড়য়া ভস্ম হইয়া গেল।

চার্ ব্ঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরি ভাজা অসমাপত রাখিরা ধীরে ধীরে অনাত চলিয়া গেল।

চার্র সম্মুখে খাতা নণ্ট করিবার সংকল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই জাগ্নটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন ধেন তাহার খ্ন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্মসন্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্জিত নির্বোধের সমস্ত চেন্টা বঞ্চনাকারিশীর সম্মুখেই আগ্ননে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দানতা যখন শাশ্ত হ**ইয়া আসিল** তখন চার আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যের প গভীর বিষাদে নীরব নতম্খে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল— সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চার স্বহস্তে যম্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে-মনে ভাবিতে লাগিল তাহার জন্য চার্র এই বে-সকল অস্তান্ত চেন্টা, এই বে-সমস্ত প্রাণপণ বন্ধনা, ইহা অপেক্ষা সকর্ণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বন্ধনা এ তো ছলনাকারিণীর হের ছলনামাত নহে; এই ছলনাগ্রিলর জন্য কতহ্দরের কতবন্দা চতুর্গ্ণ বাড়াইয়া অভাগিনীকৈ প্রতিদিন প্রতিম্হৃতে হুংপিন্ড হইতে রক্ত নিম্পেবণ করিয়া বাহির করিতে হইয়ছে। ভূপতি মনে-মনে কহিল, "হায় অবলা, হায় দ্রখিনী' দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছ্ই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই—আমার তো কেবল প্রফার ছিল না।"

তথন আপনার জীবনকে চার্র জীবন হইতে দ্রে সরাইরা লইরা— ডান্ডার ক্ষেন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রুত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিরা নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চার্কে দ্র হইতে দেখিল। ঐ একটি কীপদান্ত নারীর হৃদর কী প্রবল সংসারের ব্যারা চারি দিকে আক্রান্ত হইরাছে। এমন লোক নাই বাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে বাহা ব্যক্ত করা বার, এমন স্থান নাই ক্ষেন্তেন সমস্ত হৃদর উদ্ঘাটিত করিরা দিরা সে হাহাকার করিরা উঠিতে পারে— অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধের প্রতাহপত্তশীভূত দ্বেখভার বহন করিরা নিতান্ত সহজ্ব লোকের মতো, তাহার স্মুখনিত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শরনগৃহে গিরা দেখিল, জানালার গরাদে ধরিরা অশুহুনীন অনিমেষ দ্ভিতে চার্ বাহিরের দিকে চাহিরা আছে। ভূপতি আস্তে আসত তাহার কাছে আসিরা দাঁড়াইল— কিছু বলিল না, তাহার মাধার উপরে হাত রাখিল।

### বিংশ পরিক্রেদ

বন্ধরে। ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী। এত বাসত কেন।"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধ্। আবার খবরের কাগজ্ঞ? ভিটেমাটি খবরের কাগজ্ঞে মুড়ে গণ্গার জ্ঞলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধ্। তবে?

ভূপতি। মৈশ্বে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধ;। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশ্রে যাবে? চার্কে সপো নিরে বাচ্ছ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধ। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছতেই ছটল না।

ভূপতি। মান্ষের ষা হোক একটা-কিছু নেশা চাই।

বিদারকালে চার, জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে।"

ভূপতি কহিল, "তোমার বদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিরা বিদার লইরা ভূপতি বখন স্বারের কাছ পর্যন্ত আসিরা পৌছিল তখন হঠাৎ চার, ছুটিরা আসিরা তাহার হাত চাপিরা ধরিল, কহিল, "আমাকে সপ্পোনিরে বাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে ষেরো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চার্র মুখের দিকে চাছিয়া রহিল। মুন্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চার্র হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চার্র নিকট হইতে সরিয়া বারালদার আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি ব্রিকা, অমলের বিচ্ছেদম্ভি বে বাড়িকে বেন্টন করিরা জনিলভেছে, চার্ দাবানলগ্রন্ত হরিগার মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিরা পালাইতে চার — কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিরা দেখিল না ? আমি কোথার পালাইব। বে দ্যী হৃদরের

মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভূলিতে সময় পাইব না? নিজন বন্ধ্হীন প্রবাসে প্রতাহ তাহাকে সঙ্গাদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তখ্য শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহায় অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরও কত বংসর প্রতাহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চ্প হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহায় ভাঙা ইতিকাঠগলো ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?"

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মৃহ্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চার্র মুখ কাগজের মতো শৃত্ক সাদা হইয়া গেল, চার্ মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তংক্ষণাং ভূপতি কহিল, "চলো, চার, আমার সপোই চলো।" চার, বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহারণ ১০০৮

# দপ্হরণ

কী করির। গলপ লিখিতে হর তাহা সম্প্রতি শিথিরাছি। বিক্সবাব, এবং সার ওয়াল্টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিরা হইল, আমার এই প্রথম গলেপই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যাবিবাহের বিরুম্থে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবৃদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইরা আঠারোর পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে ধার্ড ইয়ারে পড়ি— এবং তখন আমার চিন্তক্ষেত্রে বৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরক্ষ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনিব্চনীয় গাঁতে এবং গলেষ, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তর্ণ জাঁবনকে উৎস্ক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনও মনে হইলে ক্কের ভিতরে দাঁবনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না— আমাদের শ্না সংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশ্না শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বংসরের বালিকা নিকারিগাঁকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নিঝারিণী নামটি হঠাং পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বরস হইরাছে— অনেকে ইস্কুলমাস্টারি মুন্সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকিও করেন— তাঁহারা আমার শ্বশ্রমহাশরের নামনিবাচনর্চির অতিমাত লালিতা এবং নৃতনম্বে হাসিবেন, এমন আশম্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অবাচীন ছিলাম, বিচারশান্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বাধ্ব হবার সময়েই ধ্যমনি শ্রিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মনুসেফি-লাভের জন্য বাগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তব্ হ্দরের মধ্যে ঐ নামটি প্রোতন বেহালার আওয়াজের মতো আরও বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বরসের প্রথম প্রেম অনেকগর্নি ছোটোখাটো বাধার স্বারা মধ্র। লক্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা, এইগর্নার অভ্যাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন; তাহা মধ্যাহের মতো স্মৃপন্ট, অনাবৃত এবং বর্ণছেটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিশ্বাগরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গলেপর শ্রু হইল সেইখানে।

শ্বশর্মশার কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিরাই নিশ্চেন্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আরোজন করিরাছিলেন। এমনকি, উপক্রমণিকা তাহার মাখুল্প শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাব্রে টাকা তাহার প্ররোজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপারে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যুক্ত উত্তুক্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম— প্রণায়নীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেন্ট নহে, শ্রন্থাও চাই। শ্রন্থা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যের্প রচনা-প্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য মণো বন্ধ্রসম্কোণি স্ত্রসোবাদিত মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহরিরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা স্ত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগ্রলি অনোর, কেবলমাত্র স্তেট্কুই আমার, এ বিনয়ট্কু স্পন্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই— কালিদাসও করিতেন না, যদি সতাই তাহার মণিগ্রলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে আর কাপণ্য করি নাই। এটকু বেশ বোঝা গেল, নববধ্ বাংলা ভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভূল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই, কিম্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা বায় না, সেট্কু আন্দাক্তে ব্যাধিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সংস্বামীর ষতট্বকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সংশ্যে একট্ব অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবট্বকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুর্শাকল এই য়ে, য়ে উপায়ে আমার বিদ্যায় পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকায় পক্ষে দ্বর্গম। সে ষেট্বকু ইংরাজি জানে তাহাতে বার্ক্-মেকলের ছাদের চিঠি তাহায় উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত—মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁওয়া এবং আওয়াজই সায় হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধ্ ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইরা থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইরা কহিল, "এমন স্ত্রী পাইরাছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ, ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নিঝারিণীর নিকট হইতে পদ্রোন্তর পাইবার প্রেই যে ক'খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিরাছিলাম তাহাতে হ্দরোচ্ছনাস যথেন্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভূলও নিতানত অলপ ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তথন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভূল হয়তো কিছ্ম কম পড়িত, কিন্তু হ্দরোচ্ছনাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থার চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িরা মোকাবিলার প্রেমালাপই নিরাপদ। স্তরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভর পক্ষেরই পাঠচর্চার বে ক্ষতি হইত আলাপচর্চার তাহা স্বস্কুম্ম পোষণ করিরা লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নদ্ট হর না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ— বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালার বারন্বার যাচাই করিরা লইরা একেবারে নিঃসংশার হইরাছি।

এমনসময়ে আমার স্ত্রীর জাঠতুত বোনের বিবাহকাল উপস্থিত— আমরা তো বর্থানিরমে আইব্ডোভাত দিয়া খালাস, কিস্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভাগনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধ্মাতার কবিতায় রচনানৈপ্তা সম্ভাবসোন্দর্য প্রসাদগণ্ প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রম্মত নানা গ্রের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃষ্ধ বক্ষ্মিদগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "খাসা হইয়াছে!" নববধ্র যে রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাং এইর্প খ্যাতিবিকাশে রচিয়তীর কর্ণমিল এবং কপোলদ্বয় অর্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিল্পত হইল। প্রেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিল্পত হয় না—কী জানি, লক্ষার আভাট্কু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হ্দরের প্রজ্বন কোণে হয়তো আশ্রম লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার ম্বারা স্বার রচনার দোষ সংশোধনে আমি কথনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত হাটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা-কীলিখিয়াছিল, আমি শেলির স্বাইলার্ক্ ও কীট্সের নাইটিপোল শ্নাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জােরে আমিও বেন শেলি ও কটিসের গােরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্বাও ইংরাজি সাহিত্য হইতে ভালাে ভালাে জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শ্নাইবার জন্য আমাকে পাড়াপাড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অন্রোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরাজি সাহিত্যের মহিমায় উক্জনে হইয়া উঠিয়া আমার স্বার প্রতিভাকে কি স্বান করি নাই। স্বাণাকের কমনীয়তার পক্ষে এই একট্ ছায়ার আছাদন দরকার, বাবা এবং কথন্বান্ধবেরা তাহা ব্রিতেন না— কাজেই আমাকে এই কঠাের কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীধের চন্দ্র মধ্যাহের স্বর্বের মতাে হইয়া উঠিলে দ্ই দন্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া বায় কীউপারে।

আমার স্থাীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগন্ধে ছাপাইতে উদাত হইয়ছিলেন। নিঝারিগী তাহাতে লক্ষাপ্রকাশ করিত— আমি তাহার সে লক্ষা রক্ষা করিয়াছি। কাগন্ধে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধ্বান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কৃষ্ণল বে কতদ্র হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়া-ছিলাম। তথন উকিল হইয়া আলিপ্রে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুম্থ পক্ষের সপো খ্ব জােরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের সন্কের লেখা। স্বপক্ষের সন্কেরে তাহার অর্থ বে কির্প স্পন্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমনসময় বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিন্বান কথ্য বলি তাহার বিদ্বা সারীর কাছে এই উইলটি ব্বিয়া লইয়া আসিতেন তবে এমন অন্তৃত ব্যাখ্যা ন্বারা মাত্ভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।"

চুলার আগন্ন ধরাইবার বেলা ফ<sup>\*</sup> দিতে দিতে নাক্ষের জলে চোখের জলে হইতে হর, কিন্তু গ্রুদাহের আগন্ন নেবানোই দার। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর জনিন্দকর কথাগ্রলো মুখে মুখে হুহুঃ শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গদপটিও সর্বপ্ত প্রচারিত হইল। ভর হইয়াছিল, পাছে আমার স্থার কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্তমে ওঠে নাই— অন্তত্ত এ সম্বশ্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনও শ্রনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নিকরিণী দেবীর স্বামী।" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না, সে কথার জ্বাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্বাী বটেন।" বাহিরের লোকের কাছে স্বীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা ষে গোরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক পশ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। প্রেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্থার জাঠতুত বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দ্বর্বন্ত। স্থার প্রতি তাহার অত্যাচার অসহা। আমি এই পাষপেডর নির্দায়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশ্রের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধ্য অনেকর্বক্ম খ্যাতির বিবরণ শান্তে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্থার খ্যাতিতে যশন্বী হওয়ার কন্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে সমীর মনে তো দম্ভ জিমতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল, নিঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কোতৃক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ বে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন, বউমা। আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্থার দন্দের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বন্ধুতা দিতে রাজ্যি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বন্ধুতার পর্বেরাক্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছ্রটি লইলেন। ছেলেরা উপায়াস্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতৃকী শ্রুম্থা দেখিয়া আমি কিছ্ব প্রফর্ল্ল হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, "তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।"

তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধ্রনিক বঞাসাহিতা।"

আমি কহিলাম, "বেশ হইবে, দ্বটোই আমি ঠিক সমান জ্বানি।"

পর্যাদন সভার বাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য দ্বীকে কিছ্ ভাড়া দিতে লাগিলাম। নিঝারিণী কহিল, "কেন গো, এত বাদত কেন— আবার কি পার্বী দেখিতে বাইতেছ।"

আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।" "তবে এত সাজসম্জার তাড়া যে।"

দ্বীকে সগরে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শ্রনিয়া সে কিছ্মার উল্লাস প্রকাশ

না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না না সেখানে তুমি বাইতে পারিবে না!"

আমি কহিলাম, "রাজপুত-নারী বৃষ্ণসাজ পরাইরা স্বামীকে রণক্ষেত্র পাঠাইরা দিত— আর বাঙালির মেরে কি বন্ধুতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।"

নিঝারণী কহিল, "ইংরাজি বন্ধৃতা হইলে আমি ভর করিতাম না, কিন্তু— থাক্—না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই— শেবকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রারের গানটা মনে পড়িতেছিল—

> মনে করো শেষের সে দিন ভরংকর, অন্যে বাক্য করে কিল্ড তমি রবে নির্ভর।

বন্ধার বন্ধতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাং 'দ্দিইনীন নাড়ী-ক্ষীণ হিমকলেবর' অবন্ধার একেবারে নির্ত্তর হইয়া পড়েন তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া প্রেশিন্ত পলাতক সভাপতিমহাশরের চেয়ে আমার ন্বান্ধ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া দ্বীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

প্রাী কহিল, "আমি কিছুই মনে করি না, কিশ্চু আমার আজ ভারি মাধা ধরিরা আসিয়াছে, বোধ হয় জ্বর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া বাইতে পারিবে না।" আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দ্রবস্থা কম্পনা করিয়া লম্জার, অথবা আসম জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশরে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ফীর প্রীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহ্না, স্থার জ্বরভাব অতি সম্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাম্বা কহিতে লাগিল, "আর সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সন্বন্ধে তোমার স্থার মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নর। তিনি নিজেকে মস্ত বিদ্যুবী বলিরা ঠাওরাইয়াছেন—কোন্দিন-বা মশারির মধ্যে নাইট-স্কুল খ্লিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেন্টা করিবেন।"

আমি কহিলাম, "ঠিক কথা। এই বেলা দর্প চূর্প না করিলে রুমে আর তাহার নাগাল পাওয়া বাইবে না।"

সেই রাত্রেই তাহার সপো একট্ খিটিমিটি বাধাইলাম। অন্পশিক্ষা যে কির্প ভরংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উন্ধার করিয়া তাহাকে শ্নাইলাম। ইহাও ব্ঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে— আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কালিয়া বলিলাম, "সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া বায় না, সেটার জন্য মাখা চাই।" মাখা যে কোখার আছে, সে কথা তাহাকে স্পন্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তব্ বোধ হয়, কথাটা অস্পন্ট ছিল না। আমি কহিলাম, "লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো দালাক লেখে নাই।"

শ্বনিয়া নিঝ্যরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি হীন।" আমি কহিলাম, "রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও-না।"

নিঝারিণী কহিল, "তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চরই আমি ঢের দুন্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শ্রনিয়া আমার মন একট্ব নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা বাইতেছে।

'উন্দীপনা' বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পরুসকার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুইজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে প্রেস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বৃদ্ধি যথন নিম'ল হইরা আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িরা দেওয়া হইবে না; যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনও দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম; বিষ্কমের বইগ্নলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বিষ্কমের লেখা আমার চেয়ে আমার অনতঃপ্রে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরাজি গলেপর বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগ্নলা গলপ ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা শ্লট দাঁড় করাইলাম। শ্লটটা খ্বই চমংকার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গলেপর ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমদত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরম্ব, নিদার্গ পরিণাম, সাকাসের ঘোড়ার মতো আমার গলপ ঘিরিয়া অন্তুত গতিতে ঘ্রিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ভাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নিঝারিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বালিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গলপ লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ, আমি দিনরাত্তি কেবল গলপ ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মজেলের কথা ভাবিতে হয়— তোমার মতো গলপ এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কীছিল।"

বাহা হউক, ইংরাজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইরা একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবিনুম্বিতে একট্ম প্রীড়াবোধ করিতে লাগিলাম--- ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরাজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সপ্পে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

# উপসংহার

লেখা পাঠানো হইরাছে। বৈশাখের সংখ্যার প্রেস্কারযোগ্য গলপটি বাহির হইবে। বদিও আমার মনে কোনো আশম্কা ছিল না, তব্ সময় বত নিকটবতী হইল মনটা তত চপল হইরা উঠিল।

বৈশাধ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিরা আসিরা ধবর পাইলাম, বৈশাখের 'উম্দীপনা' আসিয়াছে, আমার স্থাী তাহা পাইরাছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপ্রে গেলাম। শরনঘরে উনি মারিয়া দেখিলাম, আমার দহী কড়ায় আগনে করিয়া একটা বই প্র্ডাইতেছে। দেরালের আরনার নিঝারিগার ম্থের বে প্রতিবিন্দ্র দেখা বাইতেছে তাহাতে স্পন্ট ব্ঝা গেল, কিছ্ প্রে সে অপ্রবর্গ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসপেগ একট্ব দরাও হইল। আহা, বেচারার গলপটি উম্দীপনায় বাহির হর নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দৃঃখ। স্থালাকের অহংকারে এত অন্পেই বা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিরা গেলাম। উন্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিরা একটা কাগন্ধ কিনিরা আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইরাছে কি না দেখিবার জন্য কাগন্ধ থালিলাম। স্চিপতে দেখিলাম, প্রস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্তমনারারণ' নহে, তাহার নাম 'নন্দিনী', এবং তাহার রচরিতার নাম—এ কী! এ বে নিঝিরিশী দেবী।

বাংলাদেশে আমার স্থাী ছাড়া আর কাহারও নাম নিঝারিশাী আছে কি। গলপটি খ্লিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নিঝারের সেই হতভাগিনী জাঠতুত বোনের ব্তালতটিই ডালপালা দিয়া বণিত। একেবারে ঘরের কথা— সাদা ভাষা, কিল্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষ্ম জলে ভরিয়া বায়। এ নিঝারিশাী বে আমারই নিঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শরন্বরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই স্লান মৃশ অনেকক্ষণ চপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শ্<sub>ন</sub>ইতে আসিরা দ্বীকে বলিলাম, "নিঝর, বে খাতার তোমার লেখাগ**্লি** আছে সেটা কোথার।"

নিঝারিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।"

আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।"

নিক্রিণী। আহা, আর ঠাটা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাটা করিতেছি না। সতাই ছাপিতে দিব।

নিক্রিণী। সে কোধার গেছে, আমি জানি না।

আমি কিছ্ম জেদের সংগাই বলিলাম, "না নিঝর, সে কিছ্মতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নিঝারিণী কহিল, "সভাই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নিক্রিপী। সে আমি পড়েইরা ফেলিরাছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "আা, সে কী! কবে পড়োইলে।"

নিক্রিণী। আজই প্রভাইরাছি। আমি কি জানি না বে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্থালাকের রচনা বলিয়া লোকে মিখ্যা করিয়া প্রশংসা করে। ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিঝরকে সাধাসাধনা করিয়াও একছন লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার।

উপরে যে গলপটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গলপ। আমার স্বামী যে বাংলা কত অলপ জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যাশটি পড়িলেই কাহারো ব্রিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্তিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গলপ বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনিকর্বিনি দেবী

দ্বীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্তে-অশাস্তে অনেক কথা আছে— তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাট্কুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অন্মান করিছে পাঠিরবেন। আমার স্বাী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভূলগালি দেখিলেই পাঠক ব্রিবেনে, সেগালি ইচ্ছাকৃত; তাহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গলপটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন— এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্বাণামাশিক্ষতপট্তমা। তিনি স্বাীচরিত্র ব্রিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে ব্রিতে শ্রের করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সপ্রে আরও একট্ সাদ্শ্য দেখিতেছি। শানিয়াছি, কবিবর নর্ববিবাহের পর তাহার বিদ্যা স্বাীকে যে শেলাক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উদ্মাশন্দ হইতে র-ফলাটা লোপ করিয়াছিলেন—শন্প্রেয়াগ সম্বন্ধে এর্প দ্যুটনা বর্তমান লেখকের ন্বারাও অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সম্প্রত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের যের্প পরিণাম হইয়াছিল আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গলপ যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া ধাইব: শ্রীমতী নিঃ

আমিও তংক্ষণাং শ্বশ্রবাড়ি যাত্রা কবিব। শ্রীহঃ

ফাল্গনে ১০০৯

#### মালাদান

সকালবেলার শীত-শীত ছিল। দ্বপ্রবেলার বাতাসটি অলপ একট্ তাতিরা উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ষতীন বে বারান্দায় বসিরা ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কঠিলে ও আর-এক দিকে একটি লিরীবগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শ্না মাঠ ফাল্গনের রোদ্রে ধ্য্ করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোর্র গাড়ি মন্দামনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যত্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমনসময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বিলয়া উঠিল, "কী বতীন, পূর্ব-জন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বৃদ্ধি।"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা বে, ভাবিতে হইলেই প্রাঞ্জন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আন্ধারসমান্ধে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেরেটি বলিরা উঠিল, "আর মিখ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজনের সব খবরই তো রাখি, মশার। ছি ছি, এত বরস হইল তব্ একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-বে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে— তার সপ্যে দৃই বেলা ঝগড়া করিরা সে পাড়াস্খ লোককে জানাইরা দের যে, বউ আছে বটে। আর তুমি বে মাঠের দিকে তাকাইরা ভান করিতেছ, বেন কার চাদম্খ ধ্যান করিতে বসিরাছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুলি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মার। দেখা যতীন, চেনা বাম্নের পৈতের দরকার হর না। আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিরা মাঠের দিকে অমন তাকাইরা থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলার নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিরাছি, কিস্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশার, সাত জন্ম বউরের মুখ দেখিলে না— কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিরা ও পড়া মুখন্থ করিয়া বরস পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দৃশ্রবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইরা থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জনালা করে।"

যতীন হাতজ্যেড় করিরা কহিল, "থাক্, থাক্, আর নর। আমাকে আর লক্জা দিরো না। তোমাদের ধনাই ধনা। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেন্টা করিব। আর কথা নর কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেরের মুখ দেখিব তাহারই গলার মালা দিব— ধিকুকার আমার আর সহা হইতেছে না।"

भएन। তবে এই कथा तरिन?

यजीत। ही, ब्रोहन।

পটল। তবে এসো।

বতীন। কোথার বাইব।

भाष्ट्रना । अस्त्राहे-मा।

বতীন। না না, একটা-কী দ্বত্তিম তোমার মাধার আসিরাছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

श्रोत्ता। आक्का, जत्य এইখানেই বোসো ा—र्वामझा त्म प्रदुष्भाम द्रान्थान क्रिम।

পরিচয় দেওয়া বাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র ভারতমা। পটল বতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খ্ডুতুত-জাঠতুত ভাইবোন। বয়াবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খ্ডার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিস্তু কোনো শাসনবিধির ব্বায়া কোনো ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘ্রিচল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফ্লেভার রসে পরিপ্রণ । তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না । শাশ্বিড়র কাছেও সে কোনোদিন গাদ্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই । প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল । কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ঐরকম । তার পরে এমন হইল বে, পটলের দ্বিবার প্রফল্লভার আখাতে গ্রেক্জনদের গাদ্ভীর্য ধ্লিসাং হইয়া গেল । পটল তাহার আশোপাশে কোনোখানে মন-ভার ম্খ-ভার দ্বিচনতা সহিতে পারিত না— অজস্র গলপ-হাসি-ঠাটুায় তাহার চারি দিকের হাওয়া বেন বিদাংশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের হ্বামী হরকুমারবাব্ ডেপ্টে ম্যাঞ্চিম্টে— বেহার-অঞ্চল হইতে বর্দাল হইরা কলিকাতার আবকারি-বিভাগে হ্বান পাইরাছেন। স্পেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতার বাতারাত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রারই তাঁহাকে মফল্বলে ফিরিতে হইবে বালিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দ্বই-একজন আস্বীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমনসময় ভান্তারিতে ন্তনভিতীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন বতান বোনের নিমন্তর্গে হস্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিরা বতীন ছারামর নির্ম্পন বারান্দার ফাল্যান্নমধ্যান্দের রসালস্যে আবিষ্ট হইরা বসিরা ছিল, এমনসমরে প্র্বক্ষিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিরা গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিত হইরা একট্বখানি নড়িরা-চড়িরা বেশ আরাম করিয়া বসিল— কাঠকুড়ানি মেরের প্রসংশ্যে ছেলেবেলাকার র্পকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘ্রিরা বেড়াইতে লাগিল।

এমনসময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।
পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া বতীনের সম্মূর্থে
স্থাপন করিল; কহিল, "ও কুড়ানি।"

মেয়েটি কহিল, "কী, দিদ।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেরেটি অসংকোচে বতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না?"

মেরেটি গশ্ভীরভাবে বিচার করিরা ঘাড় নাড়িরা কহিল, "হাঁ, ভালো।" বভীন লাল হইরা চৌকি ছাড়িরা উঠিরা কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমান্তি কবিতেছ।"

পটল। আমি ছেলেমান্বি করি না ভূমি ব্ডোমান্বি কর! তোমার ব্রি বয়সের গাছপাথর নাই!

বতীন পলারন করিল। পটল ভাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ও যতীন, ডোমার ভর নাই, ডোমার ভর নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না—ফাল্যুন-টেত্রে লংন নাই—এখনও হাতে সমর আছে।"

পটল বাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে সেই মেরেটি অবাক হইয়া রহিল। তাহায় বরস বোলো হইবে, শরীর ছিপ্ছিপে—মৃখন্তী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মৃথে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিপের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নিব্লিখ বলা যাইতেও পারে, কিস্তু তাহা বোকামি নহে; তাহা ব্লিখব্ডির অপরিস্ফ্রেগমাত, তাহাতে কুড়ানির মৃথের সৌন্দর্য নন্ট না করিয়া বরণ্ড একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলার হরকুমারবাব্ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বতীনকে দেখিরা কহিলেন, "এই-বে, বতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। ভোমাকে একট্ ভালারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দ্ভিক্ষের সমর আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মান্ব করিতেছি — পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলার পড়িয়া ছিল। বখন খবর পাইয়া গেলাম গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাপট্কু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক বঙ্গে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো শ্বিজ্ঞা; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্ময়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘ্রিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শ্রেকরিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে— আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে ব্ডি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি, সেই দ্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া থাকিয়া শ্লেবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী, তোমাকে ভালো করিয়া গরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওয়ে ভুল্সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেশী পিঠের উপরে দ্লাইয়া হরকুমারবাব্র 
ঘরে আসিরা উপস্থিত হইল। তাহার হরিশের মতো চোখদ্টি দ্লেনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

বতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিরা হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "ব্খা সংকোচ করিতেছ, বতীন। উহাকে দেখিতে মসত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিডরে কেবল জল ছল্ছল্ করিতেছে— এখনও শাঁসের রেখামার দেখা দের নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিরা শ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিগী।"

বতীন তাহার ভার্নার কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল— কুড়ানি কিছুমার কুঠা প্রকাশ করিল না। বতীন কহিল, "শরীরবন্দের কোনো বিকার তো বোকা গেল না।"

পটল ফস্ করিয়া ঘরে চ্রিকরা বলিল, "হ্দরবশ্যেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। ভার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"

বলিরা কুড়ানির কাছে গিরা তাহার চিব্রক স্পর্শ করিরা কহিল, "ও কুড়ানি,

আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"
কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"
পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"
সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাব হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না ব্ঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

বতীন লাল হইরা উঠিয়া ব্যন্ত হইয়া কহিল, "আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ— ভারি অন্যায়। হরকুমারবাব্ব, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রের দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও ষে উহার কাছে প্রশ্রের প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু, ষতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বালিয়াই অত বাসত হইতেছ। তুমি জানজা করিয়া কুড়ানিকে সন্তে লক্ষা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানব্জের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কোতৃক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজনাই তো যতীনের সংগ্যে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে— ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা ব্রিঝ এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সূখ নাই— আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া ষাই।

পটল। বড়ো কম'ই কর। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খ্রিশ হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খ্লিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। বে মেরে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদার্শ ব্যাপারে সে কতবড়ো হইয়া উঠিয়াছে— তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা বায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার ব্লিখব্রির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন— এই আবরণ ফাদ উঠিয়া যায় তবে অদ্লেটর র্দ্তলীলার কী ভীষণ চিক্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাকে গাছের ফাক দিয়া যতীন বখন ফাল্যনের আকাশ দেখিতেছিল, দ্র হইতে কঠিলেম্কুলের গল্ধ মৃদ্তর হইয়া তাহার য়াণকে আবিল্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধ্যের কুর্ছেলিকার সমস্ত জগণটাকে আছেয় করিয়া দেখিয়াছিল; ঐ ব্লিখহান বালিকা তাহার হরিপের মতো চোখদ্টি লইয়া সেই সোনালি কুর্ছোকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্যনের এই ক্জন-গ্রেল-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্র্যান্ত্রাত্র দ্বংথকঠিন দেহ লইয়া বিরাট ম্তিতে দাড়াইয়া আছে, উল্বাটিত ব্রনিকার লিল্পমাধ্রের অস্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সম্ব্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তা**ড়াতাড়ি বতীনক্তি** ভাকিয়া পাঠাইল। বতীন আসিয়া দেখিল, কন্টে কুড়ানির হাতে পারে খিল ধরিতেছে. শরীর আড়ন্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইরা বোতলে করিরা গরম জল আনিতে হ্রুম করিল। পটল কৃহিল, "ভারি মসত ডান্তার হইরাছ, পারে একটা গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পারের তেলো হিম হইরা গেছে।"

যতীন রোগণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘবিরা দিতে লাগিল। চিকিৎসা-বাপারে রাচি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। বতীন ব্বিল, সন্ধ্যাবেলার কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে— খন খন কুড়ানির খবর লইবার তাংপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাব্ ছট্ফট্ করিতেছেন; ভূমি বাও, পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বইকি। ছট্ফট্ কে করিতেছে তা ব্রিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ। এ দিকে কথার কথার লক্ষার মুখচোখ লাল হইরা উঠে-তামার পেটে যে এত ছিল তা কে ব্রিয়বে।"

ষতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো— তোমার মুখ বংধ হইলে বাঁচি। আমি ভূল ব্ঝিয়াছিলাম— হরকুমারবাব্ বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বাদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইরা যখন চোখ খ্লিল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাইবার জনা তোর বর যে আজ অনেককণ ধরিরা তোকে পারে ধরিরা সাধিরাছে— আজ তাই ব্যি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পারের ধ্লো নে।"

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গশ্ভীরভাবে যতীনের পারের ধ্লা **লইল। যতীন** দ্রতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর্যদন হইতে ষতীনের উপরে রীতিমত উপদ্র আরম্ভ হইল। ষতীন খাইতে বসিয়াছে, এমনসময় কৃড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। ষতীন বাদত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, কাজ নাই।" কৃড়ানি এই নিষেধে বিশ্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বতী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— তাহার পরে আবার প্নশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। ষতীন অন্তরালবতিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, "পটল, তুমি বদি এমন করিয়া আমাকে জনলাও তবে আমি খাইব না— আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। বতীন বালিকার বিশ্বহীন মুখে তীর বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তংক্ষণাং অনুতত্ত হইয়া সেপ্নর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লক্ষা পার না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই বাতিক্রম আছে, এবং বাতিক্রম কখন হঠাং ঘটে আঙ্গে ইতৈ তাহা কেইই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পর্যদন সকালে বতান বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অতানত ডাকাডাকি আরুল্ড করিয়াছে, আমের বোলের গশ্বে বারান্দ ভারাক্লাত—এমনসময় সে দেখিল, কুড়ানি চারের পেরালা হাতে লইয়া বেন একট্ইতস্ডভ করিডেছে। ভাহার হারিপের মডো চক্ষে একটা সকর্শ ভর ছিল—সে চা লইয়া গেলে বভানি বিরম্ভ হইবে কি না, ইহা বেন সে ব্রিয়া উঠিতে পারিডেছিল না। বভান বাধিত হইয়া উঠিয়া

অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবন্ধন্মের হরিণশিশ্টিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া বায়। যতীন বেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবিভূতি হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল; ভাবটা এই ষে, "কেমন ধরা পড়িয়াছ।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্সারি কাগজ পড়িতেছিল, এমনসময় ফ্রলের গল্পে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে-মনে কহিল, "বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠার আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।"

কুড়ানিকে বলিল, "ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি ব্ৰিতে পার না!"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি গ্রুত সংকৃচিত ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। ষতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি, ডোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মূখে একটি আনন্দের উক্জ্বলতা ফ্টিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মূহুতে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাস-ধর্নি শুনা গেল।

পর্যাদন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শ্ন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে—"পালাইলাম। শ্রীযতীন।"

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিরা কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকলার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা ব্ঝিতে কুড়ানির একট্ সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইরা স্পিরদ্দিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তার পর ধারে ধারে ধারে যতানের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার প্রস্থারে উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিশ্বস্কর; রোদ্রটি কম্পিত কৃক্ষচ্ডার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছাটাছাটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা স্রে গান গাহিয়া তাহাদের বন্ধবা বিষয় কিছাতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। প্রথিবীর এই কোণট্কুতে, এই থানিকটা ঘনপালব ছায়া এবং রোদ্ররিচত জগংখন্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফাটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ঐ বাম্বিহীন বালিকা ভাহার জাবনের, ভাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ ব্রিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কা হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছ্ সমস্তই এমন একেবারে শান্য হইয়া গেল কেন। যাহার ব্রিয়ার সামর্থ্য অস্প ভাহাকে হঠাং একদিন নিজ হ্দয়ের এই অভল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছাসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-ম্গণক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে ভাহাকে আবার টানিয়া ভূলিতে পারিবে।

পটল ঘরকলার কাজ সারিয়া কুড়ানির সম্থান লইতে আসিয়া দেখিল, সে বতীনের পরিতার ঘরে তাহার থাটের খ্রা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শ্না শ্বাটাকে বেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার ব্কের ভিতরে বে-একটি স্থার পাত্র শ্কানো ছিল সেইটে বেন শ্নাতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপ্ড়ে করিয়া ঢালিয়া দিভেছে—

ভূমিতলে প্রাভৃত সেই স্থালতকেশা ল্বিণ্ঠতবসনা নারী বেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিশ্বিত হইয়া কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না; সে বেমন পড়িরা ছিল তেমনি পড়িরা রহিল। পটল কাছে আসিরা তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্রসিত হইয়া ফ্রলিরা ফ্রলিরা কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইরা বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারম**্বি, সর্বনাশ করিরাছিস**। মরিয়াছিস!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইরা কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কহিল, "তোমাকে বারণ করা বে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওরা ষাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী। আমি বদি ভূল করি, তুমি আমাকে জ্বোর করিরা ধামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছ্বিটয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে আমাকে খ্লিয়া বল্।"

হার, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হ্দরের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনিব্চনীর বেদনার উপর তাহার সমস্ত ব্ক দিরা চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারও হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছ্ই জানে না। সে কেবল কালা দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দ্বন্ট্; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনও মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভূল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্।"

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইরা গিরাছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরও জাের করিয়া হাতের মধাে মাখা গাঁলিয়া রহিল। সে ভালাে করিয়া সমসত কথা না ব্বিয়াও একপ্রকার মুঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধারে ধারে বাহুপাশ খালিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মা্তির মতাে সতব্যভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্যানের রােদ্রিচকণ স্পারিগাছের পায়বশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দাই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পর্যাদন কুড়ানির আর দেখা পাওরা গেল না। পটল তাহাকে আদর করিরা ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিরা সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো বন্ধ ছিল না, কিল্ডু সাজগোজের সমস্ত শব্ধ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসন্থিত সেই-সমস্ত বসলভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবস্পক্রাটি পর্যন্ত সে খ্লিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার সটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে বেন গা হইতে

माहिसा रफेनियात रुग्धे। करिसारह।

হরকুমারবাব্ কুড়ানির সন্ধানে প্রলিসে খবর দিলেন। সেবারে শ্লেগ-দমনের বিভাষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাভকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া প্রিলসের পক্ষে শন্ত হইল। হরকুমারবাব্ দ্ই-চারিবার ভূল লোকের সন্ধানে অনেক দ্বংখ এবং লভ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার ল্কাইয়া পড়িল।

ষতীন বিশেষ চেন্টা করিয়া সেবার ন্লেগ-হাঁসপাতালে ডান্ডারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দ্প্রবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাঁসপাতালে আসিয়া সেশ্নিল, হাঁসপাতালের স্থা-বিভাগে একটি ন্তন রোগিণী আসিয়াছে। প্লিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

ষতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। বতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলিতা অত্যন্ত। তথন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতান কুড়ানির সমুস্ত বিবরণ জানিযাছিল। অবান্ত হুদরভাবের ম্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাঞ্চের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আৰু সেই রোগ-নিমীলিত চক্ষরে সুদীর্ঘ পঞ্লব কড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে: দেখিবামাত্র যতীনের ব্রকের ভিতরটা হঠাং কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফালের মতো সাক্ষার করিয়া গড়িয়া দাভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্রিন্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অলপ কর্মদনের আর্ব্র মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায<sup>়</sup> ষভীনই-না ইহার **জীবনে**র মাকখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতে: কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পজিল। বুল্খ দীর্ঘনিন্বাস যতীনের বক্ষোম্বারে আঘাত করিতে লাগিল—কিন্ত সেই আঘাতের তাড়নার তাহার হৃদরের তারে একটা সংখের মীডও ব্যক্তিরা উঠিল। বে ভালোবাসা জগতে দ্র্রাভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাস্প্রের একটি মধ্যাকে একটি প্রা-বিকশিত মাধবীমঞ্জারের মতো অকম্মাৎ তার পারের কাছে আপুনি আসিয়া ধসিরা পড়িরাছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর স্বার পর্যত আসিরা মৃত্তি হইরা পড়ে, পৃথিবীতে কোন্লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদালাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অঞ্প অঞ্প গরম দুখ খাওরাইরা দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মৈলিল। বতীনের মনুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে স্দুর স্বশ্নের মতো বেন মনে করিয়া লইতে চেন্টা করিল। যতীন যথন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একট্খানি নাড়া দিয়া কহিল "কুড়ানি" তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরট্কু হঠাং ভাঙিয়া পেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাণ্পকোমল আর-একটি মোহেয় জাবরণ

পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে স্ক্রমন্তীর আষাড়ের আকাশের মতে। কুড়ানির কালো চোখদ্টির উপর একটি যেন স্ক্রের্যাপী সম্বলম্নিশ্বতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকর্ণ বঙ্গের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দ্বধট্কু শেষ করিয়া ফেলো।" কুড়ানি একট্ব উঠিয়া বসিয়া পেরালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদ্ভিতে চাহিয়া সেই দুখিট্কু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাঁসপাতালের ভাস্তার একটিমাত্র রোগাঁর পাশে সমস্ত ক্ষণ বাঁসরা থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হর না। অনাত্র কর্তব্য সারিবার জ্বন্য বতীন যখন উঠিল তখন ভরে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদ্টি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বতীন ভাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব, কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।"

বতীন কর্তৃপক্ষণিগকে স্থানাইল যে, এই ন্তন-আনীত রোগিণীর স্থোগ হয় নাই, সে না খাইয়া দ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য স্থোগায়ীয় সংগ্য থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেণ্টা করিয়া বতীন কুড়ানিকে অন্যপ্ত লাইয়া যাইবার অন্মুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিরা দিল।

সেইদিন সম্প্রার সমর রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। গিররের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন-ল্যাম্প্ ছারাছ্ছ্র মৃদ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, ব্রাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্টিক্ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

বতীন কুড়ানির কপালে হাত দিরা কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।"
কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া বতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিরা
রাখিয়া দিল।

ষতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে?" কুড়ানি একট্খানি চোখ ব্জিয়া কহিল, "হাঁ।" যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "ভোমার গলার এটা কাঁ, কড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেন্টা করিল। বতীন দেখিল, সে একগাছি শ্কনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্টিক্ শন্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম ল্কাইয়ার চেন্টা, নিজের হ্দরের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াম। কুড়ানি ম্গশিশ্ ছিল, সে কখন হ্দরভারাতুর ব্বতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্রোদ্রের আলোকে, কোন্রোদ্রের উত্তাপে তাহার ব্নির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লক্ষা, তাহার শক্ষা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দ্টা-আড়াইটার সমর বতাঁন চৌকিতে বসিরাই ম্মাইরা পাঁড়রাছে। হঠাং স্বার্র খোলার শব্দে চমকিরা উঠিরা দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাব্ এক বড়ো ব্যাগ হাতে খরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইরা কাল সকালে আসিব বলিরা বিছানার .

শ্রশাম। অথেক রাট্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই বাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই ব্ঝাইয়া রাখা গেল না— তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকে কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।" হরকুমার ঈষং আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শ্ইয়া পড়িলেন, ভাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া ষতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া **ক্ষিজ্ঞা**সা **করিল, "আশা** আছে?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া মাধা নাড়িয়া ইপ্সিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোথ মেলিয়া মুখে একটি শাশ্ত মধ্র হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাব্।"

ষতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।" কুড়ানি অনিমেষ অব্ঝ চোখে যতীনের ম্থের দিকে তাকাইয়া রহিল। ষতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়ট্কু পাইয়া কুড়ানির মনে প্রেকৃত অনা**দরের একট**্ব খানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাব্।"

ষতীন দ্বই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।"

শ্নিরা ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি সতন্থ রহিল তাহার পরে তাহার দ্ই চক্ষ্ম দিরা

অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হটির গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির

হাতের কাছে মাধা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খ্লিয়া ষতীনের
গলায় পরাইয়া দিল।

তথন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।" কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উল্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন?"

কুড়ানি স্নিশ্ধকোমল দৃষ্টিতে কহিল, "না দিদি।" পটল কহিল, "বতীন, একবার তুমি ও ঘরে বাও।"

বতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খ্লিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিলীকৈ অধিক নাড়াচড়ো না করিয়া একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সম্তর্প লৈ তাহার মালন বন্দের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে এক-একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ভূড়াকল, "বতীন।"

বৃতীন আসিতেই তাহাকে বিছানার বসাইরা পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়।

সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি সইরা আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা ভূলিরা ধরিরা তাহাকে প্রাইরা দিল।

ভোরের আলো বখন কুড়ানির মূখের উপর আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অস্লান মূখকান্তি দেখিরা মনে হইল, সে মরে নাই—কিন্তু সে কেন একটি অতলস্পর্শ সূখ্যবশ্বের মধ্যে নিম্পন হইরা গেছে।

বখন মৃতদেহ লইয়া বাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপরে পাঁড়রা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেরে তোরু মরণ স্থের।" বতীন কুড়ানির সেই শাশ্তাস্নিশ্য মৃত্যুক্ত্বির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, "বাঁহার ধন তিনিই নিজেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।"

८००८ एक

# কম ফল

# প্রথম পরিক্রেদ

আজ সতাশের মাসী স্কুমারী এবং মেসোমশার শশধরবাব্ আসিরাছেন—সতীশের মা বিধ্মাখী বাস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যথনার নিব্র: "এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ প্রো রায়মশারের দেখা পাওয়া গেল!— দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই ব্রুবে, তোমার দিদির শাসন কী রকম কড়া। দিনরাতি চোখে চোখে রাখেন।

সনুকুমারী। তাই বটে, এমন রক্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘ্রমনো বার না। বিধ্যাখী। নাক ডাকার শব্দে!

স্কুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম ধ্রতি পারে ইস্কুলে যাস নাকি। বিধ্, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম সে কী হল। বিধ্যাখী। সে ও কোন্ কালে ছি'ড়ে ফেলেছে।

স্কুমারী। তা তো ছি'ড়বেই। ছেলেমান্ষের গারে এক কাপড় কর্তাদন টে'কে। তা, তাই বলে কি আর ন্তন ফ্রক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাস্থি।

বিধ্মনুখী। জানাই তো দিদি, তিনি ছেলের গারে সভা কাপড় দেখলেই আগনে হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গারে দিয়ে কোমরে ঘ্নসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো! এমন স্ভিছাড়া পছন্দও কারও দেখি নি।

সনুকুমারী। মিছে না। এক বই ছেলে নর—একে একট্ সান্ধাতে-গোলাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশ্ব রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক-স্ট কাপড় র্যাম্জের ওখান হতে আনিরে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শথ হয় না।

সতীশ। এক-স্টে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদ্ভি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, সে আমাকে ভাদের বাড়িতে পিংপং খেলার নিমল্যণ করেছে— আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মধমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জারগার নিমশ্রণে না বাওয়াই ভালো, সতীশ।

স্কুমারী। আছে। আছে।, তোমার আর বড়তা দিতে হরে না। ওর বখন ভোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বভূতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃন্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

স্কুমারী। আছো মশার, বভূতা করবার অন্য লোক বদি তোমাদের ভাগো না জ্বটত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশ্বর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কম্পনা করাই ভালো। সতীশ। (নেপথোর দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি ব্যক্তি। স্কুমারী। সতীশ বাস্ত হয়ে পালালে। কেন, বিধ্।

বিধ্নুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লক্ষা।

স্কুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্। তোর মেসোমশার তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্কীম থাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সংগ্রা। ওগো, যাও-না, ছেলেমান্যকে একট্—

সভীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব। বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সভীশ। সে বিশ্রী।

স্কুমারী। আর যাই হোক বিধ্, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাটার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশ্বর। এ কথাগ্লো—

স্কুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মর্থ নিজের পছন্দমতো ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না?

শ্বশবর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমুস্ত আলোচনা—

মুকুমারী। আছ্যা আছ্যা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওথানে নিয়ে যাও। স্তীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না।

স্কুমারী। এই-যে মক্মথবাব আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকার্বিক করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমান্য, বাপের বকুনির চোটে ওর একদণ্ড শালিদ নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সপো আয়— আমরা পালাই।

স্কুমারীর প্রস্থান। মন্মধর প্রবেশ

বিধ্। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কর্মদন আমাকে অস্থির করে তুর্লেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিরেছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

# विध्याथीत श्रम्थान

মন্মধ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিরে বৈতে হবে।

শশধর। তুমি তো আছো লোক। নিরে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিরে জবার্বাদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নর, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহাও করতে হয়--সংসাবে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নর।

মক্ষথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহা করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা-মাত্রই পার, চাবার প্রেই যার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে দ্বে হতে পারে না। বঞ্চিত হরে বৈর্যক্রমা করবার যে-বিদ্যা— আমি ভাই ছেলেকে

দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির-চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তর্থন ধ্লিসাং হবে না। সকলেরই বদি তোমার মতো সদ্ব্দ্ধি থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা বখন নেই তখন সাধ্সংকল্পকেও গারের জােরে চালানাে বার না, ধৈর্ব চাই। স্থাীলােকের ইচ্ছার একেবারে উলটাম্থে চলবার চেন্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে— তার চেরে পাশ কাটিরে একট্ ঘ্রে গেলে স্থাবিধামতাে ফল পাওরা বার। বাতাস বখন উলটা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হর, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই ব্ৰিথ ভূমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে বাও। ভীর্!

শশধর। তোমার মতো অসম সাহস আমার নেই। বাঁর গুরকরার অধীনে চব্দিশ ঘণ্টা বাস করতে হয় তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্থাীর সঙ্গে বাঁরগু করে লাভ কী। আঘাত করলেও কন্ট, আঘাত পেলেও কন্ট। তার চেরে তর্কের বেলার গ্রিহণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাটা ব'লে স্বাঁকার ক'রে কাজের বেলার নিজের মত চালানোই সংপ্রামর্শ— গোঁরার্ভুমি করতে গোলেই মুশকিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি স্দীর্ঘ হত তবে ধীরে-স্মেথ তোমার মতে চলা বেত, পরমার্ যে অলপ।

শশধর। সেইজনাই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে বে লোক ঘ্রে না গিরে সেটা ডিভিরে পথ সংক্ষেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদ্ভে আছে। কিস্তু তোমাকে এ-সকল বলা ব্যা—প্রতিদিনই তো ঠেকছ তব্ বখন শিক্ষা পাছে না, তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও বেন তোমার দলী ব'লে একটা শক্তির অস্তিছ নেই— অথচ তিনি বে আছেন সে-সম্বশ্যে তোমার লেশমান্ত সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

# ন্বিতীর পরিচ্ছেদ

দাম্পতা কলহে চৈব বহ্মারক্তে লঘ্কিরা—শাস্তে এইর্প লেখে। কিন্তু ক্সতি-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

নশ্বথবাব্র সহিত তাঁহার স্থাীর মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তব্ তাহাব আরম্ভ বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘ্ নহে—ঠিক অজাব্দেধর সঞ্চো তাহার তুর্লনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্তম্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাব, কহিলেন, "তোমার ছেলেটিকে বে বিলিতি পোশাক পরাতে আরুভ করেছ, সে আমার পছন্দ নর।"

বিধন্ কহিলেন, "পছন্দ বৃত্তির একা তোমারই আছে। আন্ধকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেন্ডি কাপড় ধরিয়েছে।"

মন্মথ হাসিরা কহিলেন, "সকলের মতেই বদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমান্ত আমাকেই বিবাহ করলে কেন।"

বিধ্। তুমি বদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না খেকে আমাকেই বা

তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

भन्मथ। निष्कत मण ठालावात छनाउ स अना लात्कत महकात रहा।

বিধন। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হর গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিরা) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসাধ-মর ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীব্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলোটকৈ সাহেব করে ভূলো না।

বিধ্। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বলিয়া বিধ্ব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধ্বে বিধবা জ্বা পাশের ঘরে বসিয়া দীঘ'শ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, শ্বামী-শ্বীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলোটকৈ কী মাখিরেছ।

বিধন। মুছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছন নয়, একটাখানি এসেন্স্ মাত। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বর্লোছ, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধ্। আছে।, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টর অয়েল মাথাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো; কেরোসিন, ক্যাস্টর অয়েল গায়ে মাথায় মাথা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধন। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে বে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাং ছাড়লে এ-বরসে হরতো সহা হবে না। বাই হোক, এ-কথা আমি তোমাকে আগে হতে ব'লে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে বা পাবে তাতে তার শথের থরচ কুলোবে না।

বিধ্। সে আমি জ্ঞান। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপ্নি প্রানো অভ্যাস করাতেম।

বিধ্র এই অবজ্ঞাবাকো মর্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সাম্লাইরা লইলেন; কহিলেন, "আমিও তা জানি। তোমার ভাগনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা। তাব সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে-পড়ে দিয়ে যাবে। সেইজনাই বখন-তখন ছেলেটাকে জিরিপা সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসেরে আদর কাড়বার জনা পাঠিয়ে দাও। আমি দারিয়ের লক্ষা অনারাসেই সহা করতে পারি, কিন্তু ধনী কূট্বন্বের সোহাগবাচনার লক্ষা

আমার সহা হর না।"

এ-কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদর হইরাছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বাঁলরা এ-পর্বাত কথনো বলেন নাই। বিধ্ মনে করিতেন, ন্বামী তাঁহার প্র্টে অভিপ্রার ঠিক ব্রিথতে পারেন নাই, কারণ ন্বামীসন্প্রদার দাীর মনন্তত্ত্ব সন্বন্ধে অপরিসীম মুর্থ। কিন্তু মন্মথ যে বাঁসরা বাঁসরা তাঁহার চাল ধারতে পারিরাছেন, হঠাং জানিতে পারিরা বিধ্র পক্ষে মর্মাণ্ডিক হইরা উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধ্ব কহিলেন, "ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গারে সর না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে ব্রুতে পারি নি।"

এমন সময় বিধবা জা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বংসর হয়ে গেল তব্ তোদের কথা ফ্রালো না! রাত্রে কুলার না, শেবকালে দিনেও দ্ইজনে মিলে ফিস্ফিস্! তোদের জিবের আগার বিধাতা এত মধ্ দিনরাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধ্রালাশে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দ্ মিনিটের জনা মেজবউরের কাছ হতে শেলাইরের প্যাটার্নটা দেখিযে নিতে এসেছি।"

# চতুর্থ পরিছেদ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদ্বড়িসাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন, তুমি বেন সেখানে হঠাং গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার বাবার দরকার কী, সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভর নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, বতক্ষণ তোর বন্ধরে চা খাওরা না হর, আমি বার হব না।

সতীল। ক্রেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওরাবার বলেদাবদত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক— চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার খোবার ঘরে সিন্দত্ক-ফিন্দত্ক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লক্ষা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত-

সতীশ। ওগ্লো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই বাটি-চুপড়ি-বারকোশগ্লো কোথাও না লাকিরে রাখলে চলবে না।

স্প্রেটাইমা। কেন বাবা, ওগ্নলোতে এত লম্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিরম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিল্তু চা খাবার ধরে ওগ্লো রাখা দল্ভুর নর। এ দেখলে নরেন ভাদন্ডি নিশ্চর হাসবে, বাড়ি গিরে তার বোনদের কাছে গলপ করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। ব'টি-চূপড়ি তো চিরকাল বরেই থাকে। তা নিরে গলপ করতে তো শ্নিন নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে, জ্বেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি বেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শ্নেবে না, খালি গায়ে ফস্ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

ছেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যথন থালি গারে— সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাষার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জ্ঞেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাঢানাগ্রলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

# পণ্ডম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন করে তো চলে না। বিধু। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লম্জা করে। সোঁদন ভাদ্বিড়সাহেবের বাড়ি ইভনিং পাটি ছিল, ক্ষেকজন বাব্ ছাড়া আর সকলেই ড্রেস স্ট্র পরে গিরেছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধন। জ্ঞান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছনতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয়, শানি।

সতীশ। একটা মনিং সূট আর একটা লাউঞ্চ সূটে এক-শ টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়-শ টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধ্য। বল কী, সতীশ। এ তো তিন-শ টাকার ধারা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফর্কিরি করতে চাও সে ভালো, আর বিদ ভদ্রসমাজে মিশতে হর তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। স্কুদরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধন। তা তো জানি, কিন্তু— আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জ্বন্দানের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্তণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জ্বোগাড় করে নাও-না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটন আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধ্। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

### সতীশের প্রস্থান

ভাদর্ভিসাহেবের মেয়ের সপে বাদ সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদর্ভিসাহেব ব্যারিন্টার মান্ব, বেশ দ্ব-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে

পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগ্নে হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

#### বন্ঠ পরিকেদ

# মিশ্টার ভাদ,ভির বাড়িতে টোনসক্ষেত্র

নালনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথার?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জ্বানতেম না, আমি টেনিস স্কৃষ্ট পরে আসি নি।

নলিনী। সকল গোর্র তো এক রঙের চামড়া হর না, তোমার নাহর ওরিজিন্যাল ব'লেই নাম রটবে। আছা, আমি তোমার স্বিধা করে দিছিছ। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

नम्मी। अनुद्राध रकन, रुक्य वन्तुन ना- आग्नि आभनावरे स्मवार्थः

র্নালনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনার। সতীশকে মাপ করবেন— ইনি আজ টেনিস স্টে পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীর দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি। টেনিস স্ট না পরে এলৈ বাদ আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস স্টটা মিল্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই—এটাকে কী বাল! তোমার এটা কাঁ সটে, সতীশ— খিচুড়ি স্টই বলা বাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি স্টটা পরে রে। এথানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত স্ব চল্দ তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তব্ লক্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপতি থাকে তবে তোমার দরজের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাটের চেয়ে মিস ভাদ্ভির দয়া অনেক ম্লাবান্।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছটি নর, মিষ্ট কথার ছটিও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারও সংশ্যে কথাও কন নি। মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শ্নেছ, সতীশ? রীতিমতো সভা হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়। তুমি বোধ হয় চেন্টা করলে পারবে। টেনিস স্ট সম্বন্ধে তোমার বেরকম স্ক্রাধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

#### অন্য গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিরা) নেলিকে আজ পর্যতে ব্রুডেই পারলেম না।
আমাকে দেখে ও বোধ হর মনে মনে হাসে। আমারও ম্শুকিল হরেছে, আমি কিছতে
এখানে এসে স্কুমমনে থাকতে পারি নে—কেবলই মনে হর, আমার টাইটা ব্রিক
কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হটিব কাছটার হরতো কুচকে আছে।
নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ঐরকম অনারাসে স্ফুটির সংগ্যে—

নিলনী। (প্নেরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোর্তার শোকে তোমার হ্দয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোর্তাহারা হ্রদয়ের সাম্থনা জগতে কোথায় আছে— দরজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না, নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শ্রুর হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উর্মাত হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একট্ কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার প্রস্কার মিষ্টাম।

সতীশ। না আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো—টোনিস কোর্তার খেদে শরীর নন্ট কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সের। জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝ্রলিয়ে বেড়াবার স্বিধা হয় না।

# সণ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া বাবহার আবদ্ভ করেছ. এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধ্। বলো তো, রায়মশায়। আমি তো ওঁকে কিছুতেই বৃঝিয়ে পারলেম না।
মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মুহুতেই! একজন বললেন নির্দায়, আর-একজন
বললেন নির্বোধ। যাঁর কাছে হতবৃদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহাঁ করতে রাজি
আছি— তাঁর ভানী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর
ভানীপতি পর্যান্ত সহিক্তো চলবে না। আমার ব্যবহারটা কী রক্ম কড়া শুনি।

শশধর। বেচারা সতীশের একট্ব কাপড়ের শখ আছে, ও পাঁচ জারগায় মিশতে আরম্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বাল নে। ফিরিপি পোশাক আমার দ্ব চক্ষের বিষ। ধ্তি-চাদর চাপকান-চোগা পর্ক, কখনো লক্ষা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মদ্মথ, সতীশ যদি এ-বয়সে শথ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়োবয়সে খামকা কী করে বসবে, সে আরও বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো. যেটাকে আমরা শিশ্বাল হতেই সভাতা বলে শিখন্তি তার আক্তমণ ঠেকাবে কী করে।

মশ্মথ। বিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। বে-দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সেদিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই বাছে।

বিধ্ব। রারমশার, পেরে উঠবেন না— দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে খামানো বার না।

শশধর। ডাই মন্মধ, ও-সব কথা আমিও বৃক্তি। কিন্তু, ছেলেদের আবদারও ভো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাদ্বিড়সাহেবদের সংগ্য বথন মেশামেশি করছে তখন উপব্যক্ত কাপড় না থাকলে ও-বেচারার বড়ো ম্শকিল। আমি র্যাঞ্চিনের বাড়িতে ওর জন্য--

ভূতোর প্রবেশ

ভূতা। সাহেব-বাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে। মন্মথ। নিয়ে বা কাপড়, নিয়ে বা। এখনি নিয়ে বা।

বিধরে প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামতো চলতে পারবে।

দতে প্ৰস্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধ:। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বে'চে সংখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে?

শশধর। আমার প্রতি বাবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হর মন্মধর হন্দমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত शाहेरहा ना। ७ यएहे वन्द्रक-ना रकन, भारब भारब भगना बहाना दाहा ना हरन भद्रश রোচে না, হক্ষমও হয় না। কিছু দিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি বা বলবে ও তাই শনেবে। এ-সম্বশ্ধে তোমার দিদি তোমার চেরে ভালো বোকেন।

मनगरतत अन्धान। विश्वासीत क्रमन বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিরা, আত্মগত) কখনো কালা, কখনো হাসি—কতরকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই—বেশ আছে।

ও মেজর্বউ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হরে যাক।

# অন্ট্রম পরিক্রেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিরেছি বলি, রাগ কোরো না। সতীশ। তুমি ডেকেছ ব'লে বাগ করব আমার মেঞ্চাঞ্চ কি এতই বদ।

र्नामनी। ना. ७-भव कथा थाक्। भक्न সময়েই नन्मीमाट्टरवत हिलांशित कारता না। বলো দেখি আমার জন্মদিনে তমি আমাকে অমন দামি জিনিস কেন দিলে।

সতীশ। যাকে দিয়েছি তাঁর তুলনায় জিনিস্টার দাম এমনই কি বেশি।

নলিনী। আবাব ফের নন্দীর নকল।

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি? তার প্রতি বখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত-নলিনী। তবে বাও, তোমার সপো আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আছা, মাপ করো, আমি চুপ করে শনুব।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেসলেট পাঠিরেছিলেন, তুমি অর্মান নিব্রিম্পতার সরে চড়িরে তার চেরে দামি একটা নেকলেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। যে-অবস্থার লোকের বিবেচনাশন্তি থাকে না সে-অবস্থাটা তোমার জানা

নেই ব'লে তুমি রাগ করছ, নেলি।

নলিনী। আমার সাত জ্বশ্মে জেনে কাজ নেই। কিম্তু, এ নেকলেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদ্বির দেখাবার জ্বন্যে যে-দান, আমার কাছে সে-দানের কোনো ম্ল্যু নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি যদি আমাকে একটি ফ্ল দিতে আমি ঢের বেশি খ্শি হতেম। তুমি বখন-তখন প্রায়ই মাঝে-মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামি জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে ব'লে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু, ক্রমেই মাতা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস।

সতীশ। এ নেক্লেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নিলনী। আছে। সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন ব্রাঝ<sup>্</sup>

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই ব্রুতে পারি। আমার জনো তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মান্য প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে: আজ-কালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওরা যায় না- অসতত ধার করবার দুঃখ-ট্কু স্বীকার করবার যে সূখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে বা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই, নেলি, একেও র্ষাদ তুমি নন্দীসাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আছা, তোমার বা কববাব তা তো করেছ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকার-ট্রকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্লেসটা গলার ফীস লাগিরে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নবিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জনাই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে। সতীশ। সে-কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তাঁর ভেলেকে ভিনি অনেকদিন

হতে জানেন।
নিলনী। আছা, সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে
দামি জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফ্লের তোড়ার বেশি আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। বাক, এখন তবে তোমার গ্রের নন্দীসাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদ্র অগ্রসর হল। আছে। আমার কানের জগা সন্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতাশ। যা বলব তাতে ঐ ডগাট্কু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনা। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয় নি। আজকের মতো ঐট্যুকুই থাক্, বাকি-ট্যুকু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁ ঝাঁ করতে শ্রুর হয়েছে।

# নবম পরিক্রেদ

বিধন্। আমার উপর রাগ কর বা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পারে ধরি, এবারকার মতো তার দেনটো শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার বা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বর্লোছ, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অনাথা হবে না।

বিধন। ওগো, এতবড়ো সতাপ্রতিজ্ঞ ব্ধিন্তির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বয়স হয়েছে, তাকে জ্ঞলপানি যা দাও তাতে ধার না ক'রে তার চলে কী করে বলা দেখি।

মন্মথ। বার যের ্প সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না ফকিরেরও না, বাদশারও না।

विथ्। তবে कि ছেলেকে ছেলে যেতে হবে।

মন্মধ। সে বদি বাবার আয়োজন করে এবং তোমরা বদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

#### भन्भषद अन्धान। मनश्रद्ध अर्वम

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ঢাবে, কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিডা হাতে তার ছেলের গারের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেরে স্কু কালাকাটি করে আমাকে বাড়িছড়ো করেছে।

विथ्। पिपि आस्मन नि?

শশ্বর। তিনি এখনি আস্বেন। ব্যাপারটা কী।

বিধ্। সবই তো শ্নেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন স্পির হচ্ছে না। র্য়াঞ্কিন-হার্মানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হর তাঁর মতে বেশ স্কুসন্তা।

শশধর। আর বাই বল, মন্মগকে বোঝাতে বেতে আমি পারব না। তার কথা আমি ব্রিঝ নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধ্। সে কি আমি জ্ঞানি নে। তোমরা তো তার স্থাী নও বে মাধা হোট করে সমস্তই সহা করবে। কিন্তু, এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি-

বিধন। কিছাই নেই—সভীশের ধার শন্ধতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বীবা পড়েছে, হাতে কেবল বালাজেড়া আছে।

#### সভীদের প্রবেশ

भगशत । की माजीभा, धताजभग्न विरायकता करत कर ता, अधन की सामाजितन भएएक

দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছ্ব আছে ব্বিথ! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধ্। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বালস, আমি অনেক দৃঃখ পেরেছি, আমাকে আর দংখাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা ধাদবা কখনো মনেও আসে তব্ কি মার সামনে উচ্চারণ করা ধায়। বড়ো অন্যায় কথা।

স্কুমারীর প্রবেশ

বিধ্। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্দিন কী করে বসে আমি তো ভরে বাঁচি নে। ও যা বলে শনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কী বলে।

বিধঃ। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

স্কুমারী। কী সর্বাশ। সতীশ, আমার গা ছ‡য়ে বল্, এমন কথা মনেও আনবি
নে। চপ করে রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করাব চেরে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিরে ফেলাই ভালো।

স্কুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা। স্কুমারী। আছ্যা, সে দেখৰ কতবড়ো পেযাদা: ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না,

ছেলেমান্বকে কেন কণ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মধ আমার মাধার ইণ্ট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশার, সে ইণ্ট তোমার মাধার পেশছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে।

একে এক্জামিনে ফেল করেছি, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে বাবার এতবড়ো
সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধ: সত্যি, দিদি। সত্তীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শ্নেলে তিনি বোধ হয় ওকে বাডি হতে বার করে দেবেন।

স্কুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধ্, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপ্লে নেই, আমি নাহর ওকেই মান্ব করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু, সতীল যে বাছের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দার হবে।

স্কুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেরাদার হাতেই সমপ'ল করে দিরেছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিরে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

मामधतः। वाचिनी की वर्तान, वाष्ट्रारे वा की वर्ता।

স্কুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। ত্যম এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

विधः। मिनि!

স্কুমারী। আর দিদি-দিদি করে কাদতে হবে না। চল্, তোর চুল বে'ধে দিই গে। এমন ছিবি করে তোর ভানীপতির সামনে বার হতে লম্ফা করে না?

শশধর বাতাত সকলের প্রস্থান। মধ্মধের প্রবেশ

শশধর। মধ্মথ, ভাই, তুমি একটা বিবেচনা করে দেখো-

মশ্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটা থাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মধ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত তেবে উঠতে পারে না। আমি মোটামাটি এই ব্যাঞ্চ যে, বার বার সাবধান ক'রে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারও উচিত হয় না। আমরা যাদ মাঝে পড়ে বার্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষার মান্ত্র যথার্থ মান্ত্র হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমার শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমারের মনে স্নেহট্রকু দিতেন না। মন্মধ, ছুমি যে দিনরাত কর্মাঞ্চল-কর্মাঞ্চল কর আমি ভা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কডার গণ্ডার আদার করে নিতে চায় কিল্ড প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহাকৃপ দিয়ে থাকেন, নইলে কমফিলের দেনা শ্বতে শ্বতে আমাদের অভিতয় পর্যাত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য, কিল্ড বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অনারকম। কর্মফল নৈস্গিক, মার্ক্তনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈস্থিক মানুষ তিনি বা-খুলি করকেন; আমি অতি সামান্য নৈস্থিক আমি কর্মফল লেষ প্রবৃত্ত মানি।

শশধর। আচ্ছা, আমি বদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, ভূমি কী করবে।

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি বে ভাবে মানুৰ করতে চেরেছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিরে তোমরা তা বার্থ করেছ। এক দিক হতে সংক্ষ আর-এক দিক হতে প্রশ্রর পেরে সে একেবারে নন্ট হরে গেছে। রুমাগতই ভিক্না পেরে বদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে বার, বে কাজের বে পরিণাম তোমরা বাদ মাৰে পড়ে কিছুতেই তাকে তা ব্ৰুতে না দাও, তবে তার আশা আমি তাল করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ করো— দুই নৌকার পা দিরেই তার বিপদ चटिएक ।

শশধর। ও কী কথা বলছ মন্মথ-তোমার ছেলে-

भन्भथ। एएथा गमध्र, निष्कत श्रकृष्टि ও विश्वाम-भएउই निष्कत ছেলেকে আমি মান্ব করতে পারি, অনা কোনো উপার তো জানি না। বখন নিশ্চর দেখছি, তা কোনোমতেই হবার নর, তখন পিতার দায়িত আমি আর রাখব না। আমার বা সাধ্য

তার বেশি আমি করতে পারব না।

মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা যায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না! অপরাধ মান্বের পক্ষে যত সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

### দশম পরিচেছদ

ভাদ্বড়িজায়া। শ্বনেছ? সতীশের বাপ হঠাং মারা গেছে। মিস্টার ভাদ্বড়ি। হাঁ, সে তো শ্বনেছি।

জারা। সে-যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যস্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়।

ভাদর্কি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি! তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে, সেটা ব্ৰিক তুমি দুই চক্ষ্ মেলে দেখতে পাও না? তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তৃত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদ্বভি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভার করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভার করে বসে ছিলে। অলবস্ফটা ব্রিক অনাবশ্যক?

ভাদ্বিড়। সম্পূর্ণ আবশ্যক, যিনি যাই বল্বন, ওর চেয়ে আবশ্যক আর-কিছ্ই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধহয় জান।

कारा। प्राप्ता তा एवर लाक्टरे थाक, जाउ क्यांगांग्ड रह ना।

ভাদ্ডি। এই মেসোটি আমার মক্তেল— অগাধ টাকা— ছেলেপ্লে কিছ্ই নেই— বরসও নিতালত অলপ নয়। সে তো সতীশকেই পোষাপ্ত নিতে চায়।

জায়। মেসোটি তো ভালো। তা চট্পট্ নিক-না। তুমি একট্ তাড়া দাও-না। ভাদ্বিড়। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘবের মধেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষ্যপত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবাব বয়স হয়ে গেছে।

জারা। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ ব্**জে একটা বিধান** দিয়ে দাও-না।

ভাদ্বিড়। বাস্ত হোয়ো না—পোষাপ্তে না নিলেও অনা উপায় আছে।

জারা। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম, সদ্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার, আমাদের নেলি বেরকম জেদালো মেরে সে যে কী করে বসত বলা বার না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেরে দেওরা বার না। ঐ দেখো, তোমার মেরে কে'দে চোখ ফ্রিলেরছে। কাল বখন খেতে বর্সোছল এমন সময় সতীদের বাপ-মরার খবর পৈল, অমনি তথনি উঠে চলে গেল।

ভাদ্যভি। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরও মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান। জারা। তোমার মেরেটির ঐ স্বভাব—সে বাকে ভালোবাসে তাকেই জনালাতন করে। দেখো-না, বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাপ্ডটাই করে! কিন্তু, আশ্চর্য এই, তব্য তো ওকে কেউ ছাড়তে চার না।

### নালনীর প্রবেশ

নালনী। মা, একবার সতীশবাব্র বাড়ি বাবে না? তাঁর মা বোধহর খ্বে কাতর হয়ে পড়েছেন।— বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি বে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই ব্রুতে পার। কিব্লু, মেসোমশার বতক্ষণ না আমাকে পোবাপতে গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিক্ত হতে পারছি নে। তুমি বে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহাব্য হবে না। অনেক দিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষাপত্ত নিচ্ছেন না— বোধহয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধ্। (ইতাশভাবে) সে আশা সফল হয় বা, সতীল।

সতीन। जा! वर्ता की मा!

বিধ্। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়।

সতীশ। লব্দণ অমন অনেকসময় ভূলও তো হয়।

বিধ্ব। না, ভুল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না ব্ৰিঃ!

বিধ্। দিদির চেহারা বেরকম হরে গেছে নিশ্চর তাঁর মেরে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেরেই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিদ্যা ঘটতে পারে।

विथ्। त्रजीम, जूरे ठाकविव कच्छो कह्।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু, বাই বল মা, এ ভারি অন্যার। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্জিত হলেম, তার পরে বদি আবার—

বিধ্। অন্যায় নর তো কী, সতীল। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডাক্কার ডাকিরে ওব্ধও খাওরা চলছে। নিজের বোনপোর সপো এ কী রকম বাবহার। শেষকালে দরাল ডাক্কারের ওব্ধ তো খেটে গোল। অস্থির হোস নে, সতীল। একমনে ভগবানকে ডাক্; তাঁর কাছে কোনো ডাক্কাই লাগে না। তিনি বদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনো—এখনো সমর আছে। মা, এ'দের প্রতি আমার কৃতন্ত থাকা উচিত, কিন্তু বেরকম অনার হল সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে এ'দের একটা দ্বর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে—তিনি দরা করে যেন—

বিধ্ব। আহা তাই হোক, নইলে তোর উপার কী হবে সতীপ, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান, ভূমি কেন— সতীশ। এ বদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধন। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মন্থে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কাঁ না ঘটতে পারে। সতাঁশ, তুই আজ এত ফিট্ফাট সাজ করে কোথায় চলেছিস। উচু কলার পারে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হেট কর্রাব কাঁ করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জ্যোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হে'ট করবার দিন যখন আসবে তখন এগ্রেলা ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম; কথাবার্তা পরে হবে।

#### প্রস্থান

বিধন। কাজ কোখার আছে তা জানি। মা গো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘা যতই ঘটনুক শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই. এ আমি বরাবর দেখে আর্সাছ। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি— আমি তো সতী গতী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে, দিদির এবারে—

#### স্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্কুমারী। সতীশ!

সতীশ। কী, মাসিমা।

স্কুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল ব্লিখ?

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা। কাল ভাদ্বভিসাহেবের ওখানে আমার নিমশ্রণ ছিল তাই—

স্কুমারী। ভাদ্বিভ্সাহেরের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেবমান্য, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধত্ব করা সাজে। আমি তো শ্নলেম. তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না, তব্ ব্রি ঐ রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং প'রে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে? তোমার কি একট্ও সম্মানবাধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেন্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভূল করে; কিন্তু, সরকারও তো ভালো— সে খেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতেম, কিন্তু ভূমিই তো—

সর্কুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন ব্রাছি. তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন। আমি আরও ছেলেমান্য বলে দয়া করে তোমাকে খরে স্থান দিলেম, জেল খেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আছো, আমারই নাহর দোষ হল, তব্ যে কদিন এখানে আমাদের জার খাচ্ছ দরকার-মতো দ্টো কাজাই নাহর করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যশত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি। স্কুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্বো সিন্ফ চাই—আর একটা সেলার স্ট—

#### সতীশের প্রস্থানোদাম

শোনো, শোনো, ওর মাপটা নিরে বেরো, অতে। চাই।

# সতীপ প্রস্থানোক্ষ্

অত বাসত হছ কেন—সবগ্লো ভালো করে শ্নেই বাও। আজও ব্বি ভাদ্ভি-সাহেবের র্টি বিস্কৃট খেতে বাবার জন্য প্রাণ ছট্ফট্ করছে। খোকার জন্যে স্থ-হ্যাট এনো--- আর তার র্মালও এক ডজন চাই।

# সতীপের প্রস্থান। তাহাকে প্রেরর ভাকিরা

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শ্নলাম, তোমার মেসেরে কাছ হতে তুমি ন্তন স্ট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিরেছ। বখন নিজের সামর্থা হবে তখন বত খাশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পরসার ভাদ্ডিসংহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আছা, এনে দিছি।

স্কুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভূলো না যেন।

# সতীশের প্রস্থানোদাম

শোনো সতীশ— এই কটা জিনিস কিনতে আবার বেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ঐজন্য তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভর করে। দু পা হে'টে চলতে হলেই অর্মান তোমার মাধার মাধার ভাবনা পড়ে— প্র্কমান্ব এত বাব্ হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হে'টে গিরে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন— মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পরসা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া, বেহারার মাইনে, যত অ<del>ফণ লাগে সে দিকে</del> আমার সর্বদাই দ্ভিট থাকবে।

# व्यापन भविष्ट्रम

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না। সতীশ। যা যা, তোর সে ধবরে কাল কী, তুই খেলা কর্ গে যা। হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি। সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি— যা তুই।

বরেন। ভরে আকার ভা, ল, ভাল, বরে আকার বা, সরে আকার সা, ভালোবাসা।
দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমি কাঁচা পেরারা ভালোবাস ব্রিক?

আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেটাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি। হরেন। আ!! মিধ্যা কথা বলছ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার, ভা, ল, বরে আকার সয়ে আকার ভালোবাসা। আছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একট্ খেলা করতে যা। আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী, দাদা। এ যে ফ্রলের তোড়া। আমি নেব। সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছি'ড়ে ফেলবি। হরেন। না, আমি ছি'ড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা খাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। হাাঁ, মিথো কথা! আমি তোমাকে লজগ্ধসে আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ— তাই বইকি, আর-একজ্বনের জিনিস বইকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একট্খানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজ্ঞাস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও। সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি।

क्लि**वे न**हेब्रा **ठौरकातन्त्र**त

ভরে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সরে আকার সা, ভালোবাসা। সতীশ। চুপ চুপ, অত চীংকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছি'ড়িস নে— ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফ্লটা ছি'ড়ে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! বা, এখান থেকে বা বলছি! বা!

> হরেনের চীংকারুবরে গ্রুপন, সতীপের স্বেগে প্রস্থান বিধ্যুখীর বাস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধ্। সতীশ ব্ঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন. বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

रतन। (अत्तामतन) मामा आभात्क त्मत्त्रहः।

বিধ্। আচ্ছা আচ্ছা, চুগ কর্, চুগ কর্। আমি দাদাকে খ্র করে মারব এখন। হরেন। দাদা ফ্লের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধ্। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিরে আসছি।

#### इरतानत कुम्पन

এমন ছিচকাদ্নে ছেলেও ভো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিরে ছেলেটির মাধা থাছেন। বখন বেটি চার তথনি সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে দোকান ঝাটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। বেন নবাবপত্তে। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়।

#### সভৰ্ম নে

रशका, हुन कत् वर्णाष्ट्र। ओ शमपायुष्ट्रा यात्रहः!

## স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। বিধু, ও কী ও। আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভর দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিরেছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না। আর, তুমি ব্ঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ! কেন বিধ্, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দ্টি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ ব্ঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মান্ব করলেম, আর তুমি ব্ঝি আঞ্চ তারই শোধ নিতে এসেছ!

বিধ্। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধ্। ছি ছি, খোকা, মিখ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ—দাদা বে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভরে আকার ভা, ল, ভাল, বরে আকার সরে আকার, ভালোবাসা। মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জ্য আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকার ফুলের তোড়া কিনে এনেছে—তাতেই আমি একট্র হাত দির্ঘেছিলেম বলেই অর্মান আমাকে মেরেছে।

স্কুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সংশা লেগছে ব্রিক? ওকে তোমাদের সহা হচ্ছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বালি, খোকা রোজ ভারার-ক'বরাজের বোতল-বোতল ওক্ধ গিলছে, তক্দিন-দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। বাপোরখানা আজু বোঝা গেল।

# চতুদ'ল পরিচ্ছেদ

সতীপ। আমি তোমরে কাছে বিদার নিতে এসেছি, নেলি।

নলিনী। কেন, কোখার যাবে।

সতীশ। জাহামমে।

নলিনী। সে জারগার বাবার জনা কি বিদার নেবার দরকার হর। বে লোক সম্পান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে বেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা ব্রিক ঠিক হাল ফ্যাশানের হয় নি!

সতীপ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্তি চিন্তা করি। নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজনাই তো হঠাং তোমাকে অভ্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখার।

সতীশ। ঠাটা কোরো না নেলি, তুমি যদি আৰু জামার হ্দরটা দেখতে পেডে— নলিনী। তা হলে ভূম্বের ফ্লে এবং সাপের পাঁচ পা'ও দেখতে পেতাম। সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠ্র। সত্যই বলচ্ছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নিলনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দণ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি বে কত দরিদ্র তা তুমি জ্ঞান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভর কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি। সতীশ। তোমার সংশ্যে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

र्नालनी। जारे भामार्त ? विवार ना रूटरे रूकम्भ!

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদ্বিড় আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অর্মান সেই অপমানেই কি নির্দেশ হয়ে যেতে হবে। এত বড়ো অভিমানী লোকের কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনও আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের প্রামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্রাকে ঘ্ণা কর কি না।
নালনী। খ্ব করি, যদি সে দারিদ্র মিধ্যার ম্বারা নিজেকে ঢাকতে চেন্টা করে।
সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যাস্ত আরাম ছেড়ে গারিবের
ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া বার, সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনা। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। দ্বারং নন্দীসাহেবও বোধ হয় অমন প্রদান তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফ্যাশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলোনা। আমি বে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দ, জি বে এত প্রথর তা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির কোরো না। ঐ বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনম্বক বিরক্ত হবেন, আমি বাই। সতীশ। মিস্টার ভাদ্বিড়, আমি বিদার নিতে এসেছি। \
ভাদ্বিড়। আছো, তবে আঞ্চ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদ্বিড়। কিম্তু সমর তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সপ্যে যেতে পারি।

ভাদ্বিড়। তুমি বে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিল্চু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সগাঁর অভাবে তত অধিক ব্যাকৃল হয়ে পড়ি নি।

# भक्षमम भारताक्षम

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি। স্কুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না! শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নর, দুটোই সম্ভব। কিল্তু—

স্কুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি ওদের মুখ কেমন হরে গেছে? সতীশের ভাবখানা দেখে বৃকতে পার না?

শশধর। আমার অত ভাব ব্ঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই। মন জিনিস-টাকে অদ্শা পদার্থ বলেই শিশ্কাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার ক্ষম্ল হয়ে গেছে। ঘটনা দেখলে তব্ কতকটা ব্ধতে পারি।

স্কুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধ্ও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জভুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। বদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

স্কুমারী। সে তুমি সহা করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রার কী শ্নি।

স্কুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না আমরা হরেনকে বে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অনার্প শেখায়— সতীশের দৃষ্টার্শ্চটিই বা তার পক্ষে কির্প সেটাও তো ভেবে দেখতে হর।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কী আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সর্কুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজকর্মের চেণ্টা দেখ্ক। প্র্যমান্য পরের পরসার বাব্গিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

স্কুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাঙ্গে প'চাত্তর টাকা কম কী।

শশধর। সতীশের বের্প চাল দাঁড়িয়েছে, প'চান্তর টাকা তো সে চুর্টের ডগাতেই ফ'কে দেবে। মার গহনাগাঁটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন হবিষাম বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না!

স্কুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লন্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যর্প ব্ৰিরে-ছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

স্কুমারী। না— দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই। তুমি তো আর কারও কোনো দোষ দেখতে পাও না— কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশন্তি বৈড়ে বায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

স্কুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জ্ঞান। কিন্তু, আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি বে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পারের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদ্খি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগনলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

স্কুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু, আমি বর্লাছ, সতীশ বক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি থোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডান্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে—কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক ম্হৃতের জনাও বিশ্বাস করি নে—এ আমি তোমাকে স্পন্টই বললেম।

### সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না, মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সনুষোগ পোলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখন করে তুলেছে এবং আরু ভিক্ষনুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

স্কুমারী। ওগো, শ্নছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে! নিজের ম্থে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে! ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে প্রেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলার আমার রক্ত বিষ হরে উঠত না— তা হতে চিরকালের মতো বণ্ডিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইরেছ তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভর করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

# বিধ্যা,খীর প্রবেশ

বিধ্। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিরে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার
শাসন হতে আমাকে বলিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে।

সে কি মাসির ঘর হতে ভরানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক', তিনি বদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি বেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ, সতীশ! চলো চলো—কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

## ষোডশ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীপ, একট্ ঠান্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যার হরেছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মধে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ার যা ভূক হরেছে তা এখন বতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশাই, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সংশ্ব আমার এখন যের্প সম্পর্ক দাঁড়িরেছে তাতে তোমার ঘরের অল আমার গলা দিরে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিরেছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু খাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ, একট্র স্পির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো— তোমার সম্বশ্যে আমরা যে অন্যার করেছি তার প্রারশ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব— সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশ্র্ শ্রুবারে রেজেন্দ্রী করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধ্বলা লইরা) মেসেমেশার, কী আর বলব— তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আছে।, থাক্ থাক্। ও-সব স্নেহ-ফ্যেহ আমি কিছু বুকি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই—ষা কর্তব্য তা কোনো রকমে পালন করতেই হবে এই বুকি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিশ্বিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, দানপত্তখানা আমি মিস্টার ভাদ্ভিকে দিয়েই লিখিরে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যুক্ত সম্তুক্ত হলেন— তোমার প্রতি যে তার টান নেই এমন তো দেখা গোল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সমর তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সপো দেখা করতে আসে না কেন।

## সতীশের প্রস্থান

ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

# স্কুমারীর প্রবেশ

স্কুমারী। की श्थित कরলে।

শশধর। একটা চমংকার স্ল্যান ঠাউরেছি।

স্কুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমংকার হবে সে আমি জ্ঞানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর স্ব্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি, সতীশকে

আমাদের তরফ-মানিকপ্রে লিখে-পড়ে দেব— তা হলেই সে স্বচ্ছদে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরম্ভ করবে না।

স্কুমারী। আহা, কী স্কুদর স্প্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে ম্মুখ! না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

স্কুমারী। তখন তো আমার হরেন জ্বনায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপ্লে হবে না।

শশধর। স্কু, ভেবে দেখো আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দ্ই ছেলে।

স্কুমারী। সে আমি অতশত ব্ৰিশ নে। তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব, এই আমি বলে গেলেম।

### স্কুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

ममधत । की जाजीम, थिखिरोदि शाल ना?

সতীশ। নামেসোমশাই, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদ্বভির কাছ হতে আমি নিমন্তণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিকার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তাল্ক নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছম্মবেশে পৃথিবীর কোনো স্থভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে ষতটাকু পাওয়া যায় ততটাকুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকড়িও আমি বেশি চাই না। তা ছাড়া, তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো?

শশধর। না. সে তিনি— অর্থাৎ, সে এক রক্ষ করে হবে। হঠাৎ তিনি রাঞ্চি না হতে পারেন, কিণ্ড্--

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

भगथत । दौ, वर्लाष्ट वद्देषि ! विलक्ष्ण ! ठौरक ना वर्लाहे कि आत-

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

ममध्य । তাকে ঠিক রাজি বলা যার না বটে— किन्छू ভালো করে বৃত্তিরে—

সতীশ। বৃধা চেণ্টা, মেসোমশার। তাঁর নারাজ্জিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যত্ত তিনি আমাকে যে অল্ল খাইরেছেন তা উপ্পার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ স্বদস্খ্য শোধ করে তবে আমি হাঁফ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই, সতীশ— তোমাকে ববল্প কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশার, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অন্রোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধ্র আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেরেছিলে, সেখানে আমার কাজ জ্বটিরে দিতে হবে।

শশ্ধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে প্নবার মাসিমার অল খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

#### সুক্তদুশ পরিচ্ছেদ

স্কুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাব্ আজকাল প্রানো কালো আল্পাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিরে কেমন নিয়মিত আপিসে বার!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

স্কুমারী। দেখো দেখি, তুমি বদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিরে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জ্বা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িরে দিত। ভাগ্যে আমার প্রামশ নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুষের মতো হরেছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বৃশ্ধি দেন নি কিন্তু স্থাী দিরেছেন, আর তোমাদের বৃশ্ধি দিরেছেন তেমনি সংগ্যা সংগ্যা নির্বোধ স্বামীগৃত্বাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

স্কুমারী। আছো আছো, ঢের হরেছে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু, সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ ধাকত তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

স্কুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গারে রইল। সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বাচৌড়া কথা বলে থাকে। তুমি বৃত্তি সেই ভরসার পথ চেরে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি প্রামশ দাও তো সেটা বিস্কৃনি দিই।

স্কুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ওই-যে তোমার সতীশবাব্ আসছেন। চাকরি হার অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা! আমি বাই।

### সভীবের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অদ্যশদ্য কিছ্ই নেই—কেবল খানকরেক নোট আছে।

শশধর। ইস্! এ বে একতাড়া নোট! বদি আপিসের টাকা হর তো এমন করে সংগ নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীপ।

সতীশ। আর সংশা নিরে বেড়াব না। মাসিমার পারে বিসন্ধান দিলাম। প্রশাম হই. মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে— তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, স্তরাং পরিশোধের অংক কিছ্ ভূলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গ্রনে নাও। ভোমার খোকার পোলাও-পরমাধ্যে একটি তম্ভূলকণাও কম না পড়ক।

শশধর। এ কী কান্ড, সভীল। এত টাকা কোখার পেলে।

সতীশ। আমি গ্নৃচট আজ ছর মাস আগাম ধরিদ করে রেখেছি—ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনফা পেরেছি।

गगथत । जातीम, ध य ब्राह्मार्थमा !

गडीम। (थमा এইখানেই শেষ- आत पतकात हरा मा।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিরে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি, মেসেমশার। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনো কালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী স্কু, এ টাকাগ্লো—

স্কুমারী। গনে খাতাঞ্চির হাতে দাও-না— ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে। শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। আাঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আন্ধ এইখানেই খেয়ে বাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয়, মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অমে-ঋণ আবার নতেন করে ফাঁদতে পারব না।

#### প্রস্থান

স্কুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইরে-পরিরে মান্ব করলেম, আজ হাতে দ্-পরসা আসতেই ভাবখানা দেখেছ। কৃতজ্ঞতা এর্মানই বটে। ঘোর কলি কিনা।

# অন্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম, ইতিমধ্যে 'গানি'র টাকাটা নিশ্চর পাওরা ধাবে, তহবিল প্রেণ করে রাখব— কিশ্চু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে ধাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদ্তকৈ ফাঁকি দেব। এই পিন্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই ষথেন্ট। নেলি—না না, ও নাম নর, ও নাম নর— আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধ্লিসাং করে দিরে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমন্তই কব্ল করে লিখেছি। এখন প্থিবীতে আমার কপালে বার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিন্তল। আমার অন্তিমের প্রেরসী, ললাটে তোমার চুন্বন নিয়ে চক্ষু মুদ্ব।

মেসোমশারের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে বত দ্র্লভ গাছ পাওরা বায় সব সংগ্রহ করে এনিছিলেম। ভেবেছিলেম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগা কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিজ্জিল, তা আমাকে তথন বলে নি— তা হোক, এই কিলের ধারে এই বিলাতি দ্টিফার্নোটিস লভার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া-খাওয়া শেব করব— মৃত্যুর ব্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব—এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশারকে প্রণাম করে পারের ধ্লো নিতে চাই। প্রথিবী হতে ওই ধ্লোট্কু নিরে বেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হ'ত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থার মাসিমার সপো দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু,

আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নর। আমার অনেক স্বেশর কলপনা, ভোগের আশা ছিল—অলপ করেক বংসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই ট্করা ট্করা হরে ভেঙেছে। আমার চেরে অনেক অবোগ্য অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অবাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না— সেজনা বারা দারী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না— কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ বেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে— তাদের সকল স্থকে কানা করে দের। তাদের তৃকার জলকে বাল্প করে দেবার জন্য আমার দশ্ধ জীবনের সমস্ত দাহকে বেন আমি রেখে বেতে পারি।

হার! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে— আর-কারও গারে হাত দিতে পারবে না। আঃ—
তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের
কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না— তারা সূথে থাকবে,
তাদের দতি-মাজা হতে আরম্ভ ক'রে মশারি-ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুক্ত কাজটিও
বংধ থাকবে না— অথচ আমার স্থা-চন্দ্র-নক্ষতের সমস্ত আলোক এক ফ্ংকারে
নিবল— আমার নেলি— উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সন্ধার সময় বাগানে বার হয়েছে বে! বাপ-মাকে লাকিরে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাশকা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক উধের চড়ে নি— ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ সাহ্য ফলে আছে। প্থিবীতে ওর জীবনের কা মল্যা। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা বেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কা এমন বড়ো। এখনি বাদ ছিল্ল করা বার, ভবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা—ইঃ! একেবারে লাটাপাটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পারছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা বায়।

ছড়ি লইরা সতীশ সবেগে চারাগাছগুর্লিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরও বাড়িরা উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিশ্তল সংগ্রহ করিয়া লইরা সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী। দাদা নাকি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি— বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীংকার করিয়া) মেসোমশায়— মেসোমশার— এইবেলা ব্রক্ষা কবো— আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছ্র্টিরা আসিয়া) কী হয়েছে, সতীপ। কী হয়েছে। স্কুমারী। (ছ্র্টিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে। হয়েন। কিছুই হয় নি, মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সপো ঠাট্টা করছেন। স্কুমারী। এ কিরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাস্থি। দেখো দেখি। আমার বৃক এখনো ধড়াস্-ধড়াস্ করছে। সতীশ মদ ধরেছে বৃঝি!

সতীশ। পালাও— তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

#### হরেনকে লইয়া গ্রুতপদে স্কুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোরো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিশ্তল দেখাইয়া) এই দেখো, মেসোমশায়।

### দ্তপদে বিধ্যুখীর প্রবেশ

বিধ্। সভীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব প্রিলশ সপো নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতক্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এইবেলা পালা। হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদুষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই— পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কি তুমি-

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়— যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শানে খাুশি হবে, আমি চোর, আমি খা্নী! এখন আর কাদতে হবে না— যাও যাও, আমার সম্মাধ হতে যাও। আমার অসহা বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছ্ম ঋণী আছ. তাই শোধ করে যাও। সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি। শশধর। ওই পিস্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই বাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সাথকি করে বে'চে থাকো।

সতীশ। মেসোমশার, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জ্ঞান না – মরব নিশ্চর জেনে পারের তলা হতে আমার শেষ স্থের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি— এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তব্ বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ,— আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অন্রোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অল্ডরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

## প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো আমি সব যেন সহা করতে পারি-- আমার সকল দোষণণে

নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ সংসারকে আমি বেন তেমনি ক'রে গ্রহণ কবি।

বিধ্। বাবা, কী আর বলব। মা হরে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি—ভগবন তোর ভালো কর্ন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হরে ক্ষমা ভিকা করে নিই গে।

#### श्रम्थान

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আন্ধ আহার করে যেতে হবে। দুভেগদে নলিনীর প্রবেশ

নালনী। সতীশ!

সতীশ। কী. নজিনী।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে ধেমন ব্ৰেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্ৰতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগারুমে সকলই উল্টা হর। তুমি মনে করতে পার, তোমার দরা উদ্রেক করবার জনাই আমি—কিন্তু মেসোমশার সাক্ষী আছেন, আমি অভিনর করছিলেম না—তব্ ধাদ বিশ্বাস না হয প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সমর আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোঁমার কী অপরাধ করেছি বে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠার ভাবে—

সতীশ। বেজন্য আমি এই সংকশ্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী—আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর তোমার শ্রম্থা আছে।

নলিনী। শ্রম্থা! সতীশ, তোমার উপর ওইজনাই আমার রাগ ধরে। শ্রম্থা! ছিছি শ্রম্থা তো প্রথবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি ধে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগালি সব এনেছি— এগালি এখনো আমার সম্পত্তি নয়— এগালি আমার বাপ-মারের। আমি তাদিগাকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিরে কি তোমার উম্থার হবে না।

শশধর। উম্থার হবে, এই গহনাগ্রির সংশ্যে আরও অম্লা যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীলের উম্থার হবে।

নলিনী। এই-বে শশধরবাব, মাপ করকেন, ভাড়াভাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা. সেজনা লক্ষা কী। দ্খির দোষ কেবল আমাদের মতো ব্ডোদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাং চোখে ঠেকে না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তার সপো কথাবার্তা করে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হরে অতিথিসংকার করো।—মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিন্মাতেই থাকতে পারে।

# গ্ৰুতধন

অমাবস্যার নিশীধরাত্র। মৃত্যুঞ্জর তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জ্বর-কালীর প্জার বসিরাছে। প্জা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুবের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুক্তর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, মান্দরের স্বার রুম্ধ রহিয়াছে। তথন সে একবার দেবীর চরণতলে মুড্ডক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠাল-কাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাধাছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুক্তয় বাক্সটি খুলিলল। খুলিবামান্তই চুমাকয়া উঠিয়া মাধায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জরের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর ম্তি ছাড়া আর-কিছ্ই নাই; তাহার প্রকেশবার একটিমার। মৃত্যুঞ্জয় বান্ধটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বান্ধটি খ্লিবার প্রে তাহা বন্ধই ছিল— কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘ্রিয়া হাতড়াইয়া দেখিল— কিছ্ই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের ব্রার খ্লিয়া ফেলিল— তখন ভোরের আলো ফ্টিভেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘ্রয়া ঘ্রয়া ব্রা আশ্বাসে খ্রিয়া ব্রার্থা আশ্বাসে খ্রিয়া বেডাইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফান্ট হইয়া উঠিল, তখন সে বাহিরের চণ্ডী-মণ্ডপে আসিয়া মাধায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাচি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটা তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শ্নিল, "জয় হোক বাবা।"

সম্প্রে প্রাণ্গণে এক জ্ঞাজ্ট্ধারী সহ্যাসী। মৃত্যুক্সর ভাস্কভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সহ্যাসী তাহার মাধার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃধা শোক করিতেছ।"

শ্নিরা মৃত্যুঞ্জর আশ্চর্য হইরা উঠিল; কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিরা ব্রঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ম্যাসী কহিলেন, "বংস, আমি বলিতেছি, ডোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিরো না।"

মৃত্যুঞ্জর তাঁহার দুই পা জড়াইরা ধরিরা কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিরাছেন— কেমন করিরা হারাইরাছে, কোথার গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাভিব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "আমি বদি তোমার অমপাল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু, ভগবতী দরা করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজনা শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জর সম্যাসীকে প্রসম করিবার জন্য সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁছরে সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুবে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিরা সফেন দৃশ্ধ দৃহিয়া লইরা আসিরা দেখিল, সম্যাসী নাই। \$

মৃত্যুক্তর বধন শিশ্ব ছিল, বধন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বিসরা তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিরাই একটি সন্ন্যাসী 'জর হোক বাবা' বলিরা এই প্রাণ্ডাপে আসিরা দাড়াইরাছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে করেকদিন বাড়িতে রাখিরা বিধিমতো সেবার শ্বারা সণ্ডুণ্ট করিল।

বিদায়কালে সম্যাসী যখন জিল্ঞাসা করিলেন "বংস, তুমি কী চাও", হরিহর কহিল, "বাবা, বিদ সম্তুউ হইরা থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এক কালে এই গ্রামে আমার সকলের চেরে বিধিকু ছিলাম। আমার প্রণিতামহ দুর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিরাছিলেন। তাঁহার সেই দোহিতবংশ আমাদিসকেই ফাঁকি দিয়া আলকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইরা উঠিরাছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নর, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিস্তু, আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইরা উঠিবে সেই উপার বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ কর্ন।"

সন্ন্যাসী ঈষং হাসিরা কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইরা স্থে থাকো। বড়ো হইবার চেন্টার শ্রের দেখি না।"

কিন্তু, হরিহর তব্ ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমুলত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সম্ন্যাসী তাঁহার ঝালি হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোন্টিপত্রের মতো গ্রেটানো। সম্ন্যাসী সেটি মেজের উপরে থালিরা ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্তে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা, আর, সকলের নিদেন একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইর্প—

পারে ধরে সাধা।
রা নহি দের রাধা॥
শেবে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তে'ছুল বটের কোলে
দক্ষিণে বাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

र्रातरत करिन, "वावा, किस्टे एा व्यक्ताम ना।"

সম্যাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর প্রা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেছ না কেছ এই লিখন ব্বিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্ষ পাইবে জগতে বাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিরা কহিল, "বাবা কি ব্যাইরা দিবেন না।" সম্মাসী কহিলেন, "না। সাধনা আরা ব্যাহতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিরা উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিরা হরিহর ডাড়াভাড়ি লিখনটি স্কোইবার চেন্টা করিল। সম্যাসী হাসিরা কহিলেন, "বড়ো হইবার পঞ্চের দ্বংখ এখন হইতেই শ্বের্ হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেন্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি বে কে, তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভাৱে খ্লিয়া রাখিতে পার।"

সম্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু, হরিহর এ কাগজটি ল্কাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর-কেই ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশব্দায় হরিহর এই কাগজটি একটি কঠিলকাঠের বাজে বন্ধ করিয়া তাহাদের গ্হদেবতা জ্য়কালীর আসনতলে ল্কাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীধরাতে দেবীর প্জা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি ধ্লিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসম্ল হইয়া তাহাকে অর্থ ব্ঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছ্দিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দ্বে পাগল, সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসী কাগজে কতকগ্লা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল— আমি সে প্ডাইয়া ফোঁলয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নির্দেশ।

হরিহরের অন্য সমদত কাজকর্ম নন্ট হইল— গ্রুণ্ড ঐশ্বর্থের ধ্যান একম্হৃতি সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইরা শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জ্বরকালীর প্রায় আর একাল্ডমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা ব্যাধিতে পারিল না।

ম্ত্রাঞ্য শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার ম্ত্রুর পরে সে এই সম্যাসীদন্ত গ্ৰুতলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর ষতই হীন হইয়া আসিতে
লাগিল. ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত
নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে প্রভার পর লিখনখানি আর দেখিতে
পাইল না— সম্যাসীও কোথায় অস্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জর কহিল, "এই সম্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সম্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।"

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সম্যাসীকে ধ্রিজতে বাহির হইল। এক বংসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

0

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুক্সর মুদির দোকানে বসিরা ভাষাক খাইতেছিল আর অন্যমনস্ক হইরা নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দুরে মাঠের ধার দিরা একজন সম্যাসী চলিক্ষা গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জেরে মনোবোগ আকৃষ্ট হইল না। একট্ব পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, বে লোকটা চলিক্ষা গেল এই তো সেই সম্যাসী! তাড়াতাড়ি হুকটা রাখিরা মুদিকে সচকিত করিক্ষা এক দৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইরা গেল। কিন্তু, সে সম্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্থকার হইরা আসিরাছে। অপরিচিত স্থানে কোথার বে সম্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিরা মর্নাদকে জিল্লাসা করিল, "ঐ-বে মসত বন দেখা বাইতেছে ওখানে কী আছে।"

মর্দি কহিল, "এককালে ঐ বন শহর ছিল, কিন্তু অগনতঃ মর্নির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে, ওখানে অনেক ধনরত্ব আজও থ্নিজলে পাওয়া যার; কিন্তু দিনদ্বপ্রেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জরের মন চঞ্চল হইরা উঠিল। সমস্ত রাত্তি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িরা মশার জনালার সর্বাঞ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সম্র্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িরা সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জরের প্রায় কণ্ঠস্থ হইরা গিরাছিল, তাই এই অনিদ্রাবন্ধার কেবলই তাহার মাধার ঘ্রিতে লাগিল—

পারে ধরে সাধা। রা নাহি দের রাধা॥ শেবে দিল রা, পাগোল ছাডো পা॥

মাধা গরম হইরা উঠিল— কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দ্র করিতে পর্যিরল না। অবশেষে ভোরের বেলার যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বন্ধে এই চাবি ছত্রের অর্থা অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দের রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল— 'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা'— 'পাগোল ছাড়ো পা', 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল— অতএব সমস্তটা মিলিরা হইল 'ধারাগোল'— এ জারগাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

স্বাদ্দ ভাতিরা মৃতালর লাফাইরা উঠিল।

8

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরির। সম্ধ্যাবেলার বহু কন্টে পথ খ্রিজরা অনাহারে মৃতপ্রার অবস্থার মৃত্যুক্তর প্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চি'ড়া বাঁষিয়া প্নর্বার সে বনের মধ্যে বালা করিল। অপরাহে একটা দিঘির ধারে আসিরা উপস্থিত হইল। দিঘির মাকখানটা পরিক্ষার জল, আর পাড়ের গারে গারে চারি দিকে পদ্ম আর কুম্দের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়াচ্রিরা পড়িরাছে, সেইখানে জলে চি'ড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিখির চারি দিক প্রদক্ষিশ করিয়া দেখিতে লাগিল।

मिचित शीन्ठ्य शास्त्रि शास्त्र होत् य्रामात धर्मकत मीकृहिन। परिथन, अक्छा

তে'তুলগাছকে বেন্টন করিয়া প্রকাশ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাং তাহার মনে পড়িল—
তে'তুল বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছন দরে যাইতেই ঘন জ্বপালের মধ্যে আসিরা পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জর ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিরা আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতি দ্রে একটা মন্দিরের চ্ডা দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্ক করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুল্লি, পোড়া কাঠ আর ছাই পাড়য়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভন্দবার মন্দিরের মধ্যে উর্কি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কন্বল কমন্ডল্ম আর গেরয়া উত্তরীয় পাড়য়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসল্ল হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহু দ্রে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া হাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মন্যাবসতির লক্ষণ দেখিরা মৃত্যুক্তার খুনি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া স্বারের কাছে পাড়িরা ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুক্তার হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝাকিয়া পাড়িয়া দেখিল একটি চক্র আকা, তাহার মধ্যে কতক স্পন্ট কতক লাশ্তপ্রায় -ভাবে নিন্দালখিত সাংকৈতিক অক্ষর লেখা আছে—



এই চর্রাট মৃত্যুঞ্জরের স্পরিচিত। কত অমাবসাারাক্তে প্রাণ্ডার্হে স্কাশ্ব ধ্পের ধ্যে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঞ্চিত এই চর্রাচহের উপরে ঝ্রিকরা পড়িরা রহস্য তেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ বাচ্ঞা করিয়াছে। আজ অভীন্টান্সির অত্যুক্ত সন্মিকটে আসিয়া তাহার সর্বাণ্য বেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তারে জাসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভূলে তাহার সমুহত নন্ট ইইয়া বায়, পাছে সেই সম্যাসী প্রে আসিয়া সমুহত উন্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশব্দার তাহার ব্রেকর মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কা কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐন্বর্যস্কান্ডারের ঠিক উপরেই বিসয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিরা বসিরা সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অস্থকার নিবিড় ছইরা জাসিল; বিজির ধর্নিতে বনভূমি মুখর হইরা উঠিল। এমন সময় কিছ্মেরে ঘন বনের মধ্যে অন্নির দীশ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িরা উঠিরা পড়িল, আর সেই শিখা লক্ষ্য করিরা চলিতে লাগিল।

বহু কণ্টে কিছুদুর গিয়া একটা অশথ গাছের গ্র্ডির অন্তরাল হইতে স্পন্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সম্যাসী অন্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অধ্ক কবিতেছে।

মৃত্যুপ্তরের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভন্ড, চোর! **এইজন্যই** সে মৃত্যুপ্তরকে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সম্যাসী একবার করিয়া অব্দ ক্ষিতেছে, আর, একটা মাপকাঠি লইরা ছমি মাপিতেছে— কিয়দ্দ্র মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া প্নবার আসিয়া অব্দ ক্ষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্তি বখন অবসানপ্রায়, বখন নিশান্তের শীতবার্তে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগ্লি মমর্নিত হইরা উঠিল, তখন সম্যাসী সেই লিখনপত্ত গ্টোইরা লইরা চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্চয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় ব্রিতে পারিল বে, সম্যাসীর সাহাব্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। ল্ব্ সম্যাসী যে মৃত্যুঞ্চয়কে সাহাব্য করিবে না. তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সম্যাসীর প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অনা উপায় নাই। কিশ্চু, দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অশ্তত কাল সকালে একবার গ্রামে বাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অম্বকার একট্ ফিকা হইবামার সে গাছ হইতে নামিরা পড়িল। বেখানে সম্যাসী ছাইরের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিরা দেখিল, কিছ্ই ব্রিল না। চতুদিকৈ ঘ্রিরা দেখিল, অন্য বনধন্ডের সংগ্রা কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইরা আসিল তখন মৃত্যুক্সর অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উল্দেশে চলিল। তাহার তর ছিল পাছে সম্মাসী তাহাকে দেখিতে পাষ।

যে দোকানে মৃত্যুক্তর আশ্রর গ্রহণ করিরাছিল তাহার নিকটে একটি কারস্থগ্হিশী বত-উদ্যাপন করিরা সেদিন ব্রাহাণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ্ঞ মৃত্যুক্তরে আহার জ্বটিরা গেল। কর্মদন আহারের কন্টের পর আজ্ঞ তাহার ভোজনিট গ্রেব্তর হইরা উঠিল। সেই গ্রেব্তাজনের পর বেমন তামাকটি খাইরা দোকানের মাদ্রটিতে একবার গড়াইরা লইবার ইচ্ছা করিল অম্বান গত রাহ্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুক্তর হুরা পাড়ল।

মৃত্যুঞ্জর স্থির করিরাছিল, আন্দ্র সকাল-সকাল আহারাদি করিরা বংশে বৈলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক ভাহার উল্টা হইল। বখন ভাহার নিদ্রাভণ্য হইল তখন স্ব অস্ত গিরাছে। তব্ মৃত্যুঞ্জর দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইরা আসিল। গাছের ছারার মধ্যে দৃত্তি আর চলে না, জপালের মধ্যে পথ অবরুখ হইরা বার। মৃত্যুক্তর বে কোন্ দিকে কোথার বাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি বখন অবসান হইল তখন দেখিল সমস্ভ রাতি সে বনের প্রান্তে একই জারগার ছ্রিয়া ছ্রিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা-কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জরের কানে ব্যশাপূর্ণ বিকারবাকোর মতো শুনাইল।

ŧ

গণনায় বারন্বার তুল আর সেই তুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সম্মাসী স্বরণ্যের পথ আবিক্ষার করিয়াছেন। স্বরণ্যের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে স্যাংলা পড়িয়ছে— মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় জল চু ইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগ্লা ভেক গায়ে গায়ে স্ত্পাকার হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছ্ম্ন্র যাইতেই সম্মাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবর্খ। কিছ্মই ব্বিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্ত লোহ-দণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াঞ্জ দিতেছে না, কোথাও রনম্ব নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খ্রালিয়া, মাধায় হাত দিয়া বাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পর্যাদন প্রনর্বার গণনা সারিয়া স্বর্পো প্রবেশ করিলেন। সেদিন গ্রুতসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুখ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে স্রপ্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজু আমি পথ পাইয়াছি, আজু আরু আমার কোনোমতেই ভুল হুইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই—কোথাও এত সংকীর্ণ বৈ গাঁঝি মারিয়া বাইতে হয়। বহু যক্তে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সম্মাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পে'ছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ই'দারা। মশালের আলোকে সম্মাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাশ্ড লোহশ্ভবল ই'দারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সম্মাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শ্ভবলটাকে অলপ একট্খানি নাড়াইবামার ঠং করিয়া একটা শব্দ ই'দারার গহরুর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্ননিত হইতে লাগিল। সম্মাসী উক্তৈঃবরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছ।"

ষেমন বলা অর্মান সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাধর গড়াইরা পড়িল, আর সেই সংশ্য আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ করিরা পড়িরা চীংকার করিরা উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিরা উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িরা নিবিরা গোল।

9

সম্মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তথন অব্ধকারে হাংড়াইতে গিরা তাঁহার হাতে একটি মানুবের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিরা

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ভূমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইরা গেছে।

তথন চক্মিকি ঠ্কিরা ঠ্কিরা সন্ন্যাসী অনেক কন্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাণত হইল, আর উঠিবার চেন্টা করিরা বেদনার আর্তনাদ করিরা উঠিল।

সম্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুম্বর বে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুক্তর কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিরাছেন। তোমাকে পাথর ছইড়িরা মারিতে গিরা সামলাইতে পারি নাই— পিছলে পাথরসক্ষ আমি পড়িরা গেছে।"

সম্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিরা তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুপ্তর কহিল, "লাভের কথা তুমি জিল্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার প্রােষর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সূরপোর মধ্যে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছ। ত্মি চোর, তুমি ভ-ড! আমার পিতামহকে বে সম্মাসী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত ব্রবিতে পারিবে। এই গ্রুস্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপা। তাই আমি এ কর্রাদন না-খাইরা না-ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিরাছি। আজ বখন তাম বলিরা উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিরা ঐ গতটার ভিতরে লকোইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাধর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জারগাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পড়িরা গেছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো— আমি কক হইয়া এই ধন আগলাইব— কিম্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না— কোনোমতেই না। যাদ লইতে চেন্টা কর, আমি রাহা্রদ, তোমাকে অভিশাপ দিরা এই কংপের মধ্যে বাঁপ দিরা পড়িরা আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার বহারত গোরত -তুলা হইবে— এ ধন তুমি কোনোদিন স্থে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা-পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন-এই ধনের ধান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইরাছি-এই ধনের সম্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা দাী ও শিশ্বসম্ভান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘ্রিররা বেড়াইতেছি—এ ধন তুমি আমার চোথের সম্মূখে কখনো লইতে পারিবে না।"

L

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জর, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি ।— তুমি জ্বান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তার নাম ছিল শংকর।"

ম্ত্রাঞ্জর কহিল, "হাঁ, তিনি নির্দেশ হইরা বাছির হইরা গিরাছেন।"

সম্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জর হতাশ হইরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এজক্ষণ এই গালত ধনের উপর তাহার বে একমান্র দাবি সে সাবাস্ত করিরা বসিরাছিল, তাহারই বংশের আন্দীর আসিয়া সে দাবি নন্ট করিরা দিল। শংকর কহিলেন, "দাদা সম্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়। অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে ল্কাইবার চেন্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ষতই গোপন করিতে লাগিলেন আমার ঔংস্কা ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাঝের মধ্যে ঐ লিখনখানি ল্কাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর ন্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অলপ অলপ করিয়া সমন্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা দ্বী এবং একটি শিশ্সন্তান ছিল। আজ্ব তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশান্তরে দ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সম্ম্যাসীদন্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সম্ম্যাসী আমাকে ব্ঝাইয়া দিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া অনেক সম্ম্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভন্ড সম্ম্যাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেন্টা করিয়াছে। এইর্পে কত বংসরের পর বংসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মৃহ্তুর্বের জন্যও সৃথ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে পূর্বজন্মাজিতি পূণ্যের বলে কুমায়্ন পর্বতে বাবা স্বর্পানন্দ স্বামীর স্পা পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষা দ্র করো, তাহা হইলেই বিশ্ব-ব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণাঁর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শাতের সায়াহে পরমহংস-বাবার ধ্নিতে আগন্ন জনলিতেছিল— সেই আগন্নে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষং একট্ হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন ব্বিধাই, আজ ব্বিধাছি। তিনি নিশ্চর মনে-মনে বালায়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাং হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খ্লিয়া গেল। ম্বির অপূর্ণ আনন্দে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সপা হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খ্রিজলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সম্যাসী হইরা নিরাসক্ষচিত্তে ঘ্রিরা বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বংসর কাটিয়া গেল— সেই লিখনের কথা প্রায় ভূলিরাই গেলাম।

"এমন সমর একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রর লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্বেপরিচিত।

"এক কালে বহুদিন বাহার সম্বানে ফিরিরাছিলাম তাহার যে নাগাল পাওরা বাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ ব্রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা ইইবে না, এ বন ছাড়িরা চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া বাওরা ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই বাক-না, কী আছে— কোঁত,হল একেবারে নিব,ন্ত করিয়া বাওরাই ভালো। চিহুগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পড়েছাইরা ফেলিলাম—সেখানা রাখিলেই বা ক্ষাত কী ছিল।

"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতালত দ্রবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সম্মাসী, আমার ধনরত্বে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গৃংশু সম্পদ ইহাদের জন্য উত্থার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথার আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছ্মান্ত কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বংসর ধরিয়া এই কাগন্ধখানা লইয়া এই নির্দ্ধন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সম্ধান করিয়াছি। মনে আর-কোনো চিম্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও বাড়িয়া চলিল— উম্মন্তের মতো অহোরাত এই এক অধ্যবসারে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অকস্থার থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্মর হইরা ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দ্খি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খ্রিজতেছিলাম আজ এইমাত তাহ। আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে প্রথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতিটিই সর্বাপেক্ষা দ্র্হ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে-মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজনাই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চীংকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দশ্ভের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিকোর ভাণ্ডারের মাকখানে গিয়া দাঁডাইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জর শংকরের পা জড়াইয়া ধরিরা কহিল, "তুমি সহ্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্ররোজন নাই— আমাকে সেই ভাল্ডারের মধ্যে লইরা যাও। আমাকে বঞ্চিত করিরো না।"

শংকর কহিলেন, "আন্ধ আমার শেষ বন্ধন মৃত্ত হইরাছে। তুমি ঐ বে পাথর ফোলরা আমাকে মারিবার জন্য উদ্যুত হইরাছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিরাছে। তৃষ্ণার করালম্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গ্রুব্ পরমহংসদেবের নিগতে প্রশানত হাস্য এত দিন পরে আমার অন্তরের কল্যালদীপে অনিবাল আলোকনিখা জ্বালাইরা তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জর শংকরের পা ধরিরা প্নেরার কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মৃত্ত প্রেব্র আমি মৃত্ত নহি, আমি মৃত্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সম্ম্যাসী কহিলেন, "বংস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। বদি ধন খ্রিক্সালইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিরা তাঁহার বন্টি ও লিখনপর মৃত্যুঞ্গরের কাছে রাখিরা সন্ন্যাসী চলিরা গেলেন। মৃত্যুঞ্জর কহিল, "আমাকে দরা করো, আমাকে ফেলিরা বাইরো না— আমাকে

मिथावेदा मास।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুজন বন্দির উপর ভর করিয়া হাংড়াইনা স্ক্রেশ হইতে বাহির হইবার চেন্দী করিল। কিন্দু, পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাধার মতো, বার বার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘ্রিরা ঘ্রিরা ক্লান্ত হইরা এক জায়গায় শ্রেরা পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে বখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপার ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিড়া খ্লিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাংড়াইয়া স্বুঞ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খ্লিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চীংকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সয়্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক স্রপের সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে বারুবার প্রতিধর্নিত হইতে লাগিল। অনতি দ্র হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি— কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জর কাতর স্বরে কহিল, "কোথার ধন আছে আমাকে দরা করিরা দেখাইরা দাও।"

তথন আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দশ্ড প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাহির মধ্যে মৃত্যুক্সর আর-একবার ঘ্নাইয়া লইল। ঘ্না হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিরা উঠিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জর কহিল. "আমি আর-কিছু চাই না— আমাকে এই স্বুরুগ হইতে উত্থার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধান চাও না?"

মৃত্যুঞ্জর কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চক্মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছ্কেণ পরে আলো জনলিল।

সম্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জর, এই স্বুরুগ হইতে বাহিরে বাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতর স্বরে কহিল, "বাবা, নিতাশ্তই কি সমুস্ত বার্থ হইনে। এত কন্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জর কহিল, "কী নিন্দুর।" বলিয়া সেইখানে বিসরা পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সমরের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জরের ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিরা চ্প করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বছ্রবির বৈচিত্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কহিল, "ওগো সহ্যাসী, ওগো নিন্দুর সহ্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উন্ধার করো।"

সম্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সপো চলো।" এবারে আর আলো জন্মিল না। এক হাতে যদি ও এক হাতে সম্যাসীর উত্তরীয় র্ধাররা মৃত্যুঞ্জর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্তপ ধরিরা অনেক আঁকাবীকা পথ দিয়া অনেক অ্রিরা-ফিরিরা এক জারগার আসিরা সম্যাসী কহিলেন, "দক্ষিও।"

মৃত্যুক্তর দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচাপড়া লোহার স্বার খোলার উৎকট শব্দ শোলা গেল। সম্মাসী মৃত্যুক্তরের হাত ধরিরা কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুক্তর অগুসর হইরা বেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চক্মিকি ঠোকার শব্দ শোলা গেল। কিছ্কেশ পরে যখন মশাল জবলিরা উঠিল তখন এ কী আশ্চর্য দৃশা! চারি দিকে দেরালের গারে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগভর্তব্ কঠিন স্থালোকপ্রের মতো শতরে শতরে শভকত। মৃত্যুক্তরের চোখ দৃটা জবলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিরা উঠিল, "এ সোলা আমার— এ আমি কোনোমতেই ফেলিরা যাইতে পারিব না।"

সম্র্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিরা ঘাইরো না; এই মশাল রহিল— আর এই ছাতু চি'ড়া আর বড়ো এক-ঘটি জল রাখিরা গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সম্যাসী বাহির হইরা আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লোহ-ন্বারে কপাট পড়িল।

ম,তাঞ্চয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপ্রে স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখন্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলেব উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া লব্দ করিতে লাগিল, সর্বান্ধের উপর ব্লাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে প্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘ্যাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তারি দিকে সোনা ঝক্ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আরকিছ্ই নাই। মৃত্যুঙ্গর ভাবিতে লাগিল, প্রিবীর উপরে হরতো এতক্ষে প্রভাত
ইইয়াছে, সমসত জীবজনত আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে — তাহাদের বাড়িতে প্কুরের
ধারের বাগান হইতে প্রভাতে বে একটি দ্নিন্দ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনার তাহার
নাসিকার ফেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে ফেন স্পন্দ চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাসগ্লি দ্লিতে দ্লিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলার প্রক্রের জলের মধ্যে
আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইরা উধেন্বিত দক্ষিপ
হল্তের উপর একরাশি পিতল-কাসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত
করিতেছে।

মৃত্যুক্তর তারে আবাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সম্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।" তার ধ্লিয়া গেল। সম্ন্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

ম,তুল্পার কহিল, "আমি বাহিরে বাইতে চাই—কিন্তু সপ্গে এই সোনার দ্টো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সম্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া ন্তন মশাল জনালাইলেন— প্রণ কমন্ডল্ একটি রাখিলেন, আর উত্তরীর হইতে করেক মৃন্টি চিন্ডা মেজের উপর রাখিরা বাহিত্র ইইয়া গেলেন। ন্বার কথ হইরা গেল।

মৃত্যুক্তর পাংলা একটা সোনার পাত লইরা তাহা দোমড়াইরা খণ্ড খণ্ড করিরা ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগ্রলাকে লইরা ঘরের চারি দিকে লোক্ষখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, প্থিবীতে এমন সম্ভাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চ্প করিয়া ধ্লির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইর্পে প্রিবীর সমুস্ত সূত্র্ণলুজ্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগ্রলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া প্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার সত্প দেখিতে লাগিল। সে তখন শ্বারে আঘাত করিয়া চীংকার করিয়া বিলয়া উঠিল, "ওগো সম্মাসী, আমি এ সোনা চাই না—সোনা চাই না!"

কিন্তু, ন্বার খ্লিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ন্বার খ্লিল না। এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া ন্বারের উপর ছ্রাড়য়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের ব্রুক দমিয়া গেল— তবে আর কি সয়াসী আসিবে না! এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শ্কাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগ্লাকে দেখিয়া তাহার আতব্দ হইতে লাগিল। বিভাষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাসোর মতো ঐ সোনার স্ত্প চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে স্পাদন নাই, পরিবর্তান নাই— মৃত্যুঞ্জায়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সংগ্যে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিশ্ডগ্লো আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মৃত্রি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চির্নিদন উক্জব্দ হইয়া, কঠিন হইয়া, স্পির হইয়া রহিয়াছে।

প্থিবীতে এখন কি গোধ্লি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধ্লির স্বর্ণ! ষে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জন্তাইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া ষায়। তাহার পরে কুটিরের প্রান্তাতলে সন্ধ্যাতারা একদ্বেট চাহিয়া থাকে। গোন্ঠে প্রদীপ জন্মলাইয়া বধ্ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষ্মুতম তৃচ্ছতম ব্যাপার আব্দ মৃত্যুপ্তরের কন্পনাদ্দির কাছে উল্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই যে ভোলা কৃক্রটা লেজে মাধার এক হইয়া উঠানের প্রাণ্ড সন্ধ্যার পর ঘ্মাইতে থাকিত, সে কন্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কর্মদন সে যে ম্বাদর দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই ম্বাদ এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িম্থে আহার করিতে চালয়াছে, এই কথা ক্ষারণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, ম্বাদ কী স্থেই আছে। আব্দ কী বার কে জানে। যাদ রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে বার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সন্গাচ্যুত সাথিকে উর্দ্ধে তাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানোকার পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শ্বুকবংশপত্রথচিত অপ্যনপাশ্ব দিয়া চাবি-লোক হাতে দ্বটো-একটা মাছ ক্লোইয়া মাধায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারার ক্ষীণা-

লোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচণ্ডল জীবনষাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পেণিছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, প্রথবীর সমস্ত মণিমাণিকার চেয়ে তাহার কাছে দ্মল্ল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামা জননী ধরিত্রীর ধ্লিক্রোড়ে, সেই উন্মৃত্ত আলোকত নীলান্বরের তলে, সেই ত্ণপত্রের গন্ধ-বাসিত বাতাস বৃক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জাবন সাথক হয়।'

এমন সময় স্বার খ্রিলয়া গেল। সম্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জর, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না— আমি এই স্রেপা হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সম্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে ম্ল্যবান রক্সভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয কহিল, "না, যাইব না।"

সম্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌত্তলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে বদি কোপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তব্ আমি এখানে এক মৃহ্তেও কাটাইতে ইছে। করি না।" সম্মাসী কহিলেন, "আছো, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জরের হাত ধরিয়া সম্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর ক্পের সম্মুখে লইরা গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্ত দিয়া কহিলেন, "এখানি লইরা তুমি কী করিবে।" মৃত্যুঞ্জয় সে পত্তখানি ট্করা ট্করা করিয়া ছি'ড়িয়া ক্পের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

কার্তিক ১৩১১

# মাস্টারমশায়

# ভূমিকা

রাত্রি তথন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একট্খানি টেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জেতলাও-এর মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাব্ তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাত-ফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একট্ম মদমন্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘ্মাইতেছিল। এই ব্বকটি নৃতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-উপলক্ষে বন্ধ্মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধ্মহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধ্মহলে একটা খানা হইয়া করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দ্-ভিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজ্মদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি বাও।"

মজ্বমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাংলাইয়া দিয়া ব্রহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্য পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছ্মদুর সিধা গিয়া পার্ক-স্থীটের সম্মুখে মরদানের রাসতার মোড় লইল। মজ্মদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী। এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাঞ্জড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

মরদানে প্রবেশ করিতেই মজ্মদারের গা কেমন করিরা উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল— কোনো লোক নাই তব্ তাহার পাশের জারগাটা ধেন ভর্তি হইরা উঠিতেছে, ধেন তাহার আসনের শ্না অংশের আকাশটা নিরেট হইরা তাহাকে ঠাসিরা ধরিতেছে। মজ্মদার ভাবিল, 'এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সংশ্য এ কিরকম বাবহার শ্রে কবিল।'

"এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান ।"

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খ্লিয়া কেলিয়া সহিস্টার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, "তুম্ভিতর আকে বৈঠো।"

সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি বারে গা!"

শ্বনিয়া মজ্বমদারের গারে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জ্বোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল! তখন মজ্মদার পাশের দিকে ভরে ভরে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছ্ই দেখিতে পাইল না, তব্ মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজ্মদার কহিল, "গাডোয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান বন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাল টানিয়া ঘোড়া খামাইতে চেন্টা করিল— ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়াদুটা রেড রোডের রালতা ধরিয়া প্নর্বরি দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজ্মদার বাসত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা বাতা।"

কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শ্নোভার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মক্রমদারের সর্বাপ্য দিয়া ঘাম ছাটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ন্ট হইরা নিজের শ্রারটাকে যতদ্রে সংকীপ করিতে হর, তাহা সে করিল, কিন্তু সে বতট্টুকু জারগা ছাতিয়া দিল ততট্ত জান্ত্রণা ভরিষা উঠিল। মজ্মদার মনে-মনে তর্ক করিতে লাগিল य 'कान शाहीन बुद्धाभीत सानी बीनवाद्यन, Nature abhors vacuum-তাই তো দেখিতেছি। কিল্ড এটা কী রে! এটা কি Nature? বাদ আমাকে কিছ না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জারগাটা ছাড়িরা দিয়া লাফাইরা পড়ি। लाफ फिट मारम रहेल ना- भारक भिक्रत्नद्र फिक रहेर्ड यक्तांवलभूव अक्टो-किक्ट ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বালিয়া ডাক দিবার চেন্টা করিল-কিন্তু বহুকন্টে এমনি একট্রখানি অভ্নত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল বে, অত্যুক্ত ভয়ের মধ্যেও ভাহার হাসি পাইল। অধ্বকারে মরদানের গাছগলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো প্রস্পর মুখামাখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খটিগালো সমস্তই ফেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্মিটে আলোকশিখার চোথ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। বেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমার একটা চাহনি তাহার মাথের দিকে তাকাইর। আছে। চক্ষা নাই, কিছাই নাই, অথচ একটা চার্হান। সে চার্হান যে কাহার তাহা যেন মনে পাডতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মন্ত্রমদার দুই চক্ষ্য জোর করিয়া ব্যক্তিবার চেন্টা করিল- কিম্তু ভরে ব্রন্ধিতে পারিল না- সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া বহিল যে নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাশ্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘ্রিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই ফেন উম্মন্ত হইয়া উঠিল— তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল— গাড়ির খড়খড়েগ্লো থর্থর্ করিয়া কাপিয়া ঝর্ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা বেন কিসের উপর খ্ব একটা ধাকা খাইয়া হঠাং থামিরা গেল। মজ্মদার চকিত হইরা দেখিল, তাহাদেরই রাল্ডার গাড়ি দাড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিল্লাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথার যাইতে হইবে বলো।"

মজ্মদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে মরদানের মধ্যে ঘ্রাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, মরদানের মধ্যে তো খ্রাই নাই!" মজ্মদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুখ্য স্বন্দ।"

গাড়োরান একটা ভাবিরা ভীত হইরা কহিল, "বাব্সাহেব, ব্ঝি শ্ধ্ স্বাদ নহে। আমার এই গাড়িতেই আন্ধ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিরাছিল।"

মজ্মদারের তখন নেশা ও ঘ্যের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িরা বাওরাতে গাড়োরানের গল্পে কর্ণপাত না করিরা ভাড়া চুকাইরা দিরা চলিরা গেল।

কিন্তু, রাত্রে তাহার ভালো করিরা খ্ম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা করে।

۷

অধর মজ্মদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হোসের ম্চ্ছ্রিশিগিরি পর্য'ল্ড উঠিয়াছিলেন। অধরবাব্ বাপের উপান্ধিত নগদ টাকা স্দুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁথিয়া পাল্কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধ্যান বথেন্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাব, বড়ো বাড়িও গাড়ি-জ্বড়ি করিয়াছেন, কিল্কু লোকের সপো আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হাঁকায় তামাক টানিয়া ধায় এবং অ্যাটার্ন-আপিসের বাব্দের সপো স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারের খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি ক্ষাক্ষি যে, পাড়ার ফ্রটবল ক্লাকের নাছোড্বান্দা ছেলেয়াও বহা চেন্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফ্রট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকলার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জনিমল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগণধার পাপড়ির মতো— যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক!" অধরবাব্র অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়ছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণ্গোপাল। ইতিপ্রে অধরবাব্র ক্ষ্মী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া ব্যামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জ্ঞার করিয়া কোনোদিন খাটান নাই।
দ্টো-একটা শথের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে
মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া
নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেনুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পারের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাধার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাক্ষসক্ষা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অলুপাতে কখনো সরব বাকাবর্ষলে জিতিয়া লইলেন। বেশুগোপালের জনা যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নর তাহা চাই ই চাই—সেখানে শ্না তহবিলের ওজর বা ভবিষাতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

3

বেণ্দ্রগোপাল বাড়িরা উঠিতে লাগিল। বেণ্দ্র জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইরা আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিরা অনেক-পাস-করা এক ব্যুড়ো মান্টার রাখিলেন। এই মান্টার বেণ্ফে মিন্টভাষার ও শিন্টাচারে বশ করিবার অনেক চেন্টা করিলেন— কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছার্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইরা আজ পর্বাতত মান্টারি মর্বাদা অক্ষ্ম রাখিরা আসিরাছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিন্টতা ও আচারের শিন্টতার কেবলই বেসত্বে লাগিল— সেই শত্ত্ব সাধনার ছেলে ভূলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই বে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদার হইল। সেকালে মেরে যেমন স্বরম্বরা হইত তেমনি ননী-বালার ছেলে স্বরম্মাস্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সাটিফিকেট বুখা।

এমনি সমর্রিতে পারে একখানি মরলা চাদর ও পারে ছে'ড়া ক্যান্বিসের জ্বতা পরিরা মান্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিরা জ্বিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাধিরা ও ধান ভানিরা তাহাকে মফন্সলের এন্ট্রেন্স্ ন্কুলে কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পাস করাইরাছে। এখন হরলাল কলিকাতার কলেজে পড়িবে বালরা প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইরাছে। অনাহারে তাহার ম্খের নিন্দ্র অংশ শ্কাইরা ভারতবর্ষের কন্যাকুমারী'র মতো সর্ব হইরা আসিয়াছে, কেবল মন্ত কপালটা হিমালরের মতো প্রশন্ত হইরা অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মর্ছ্মির বাল্ব হইতে স্থের আলো ঝেনন ঠিকরিরা পড়ে তেমনি তাহার দ্ই চক্ষ্ব হইতে দৈনোর একটা অন্বাভাবিক দাঁশিত বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভরে বলিল, "বাড়ির বাব্র সংশা দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণ্গোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে ন্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাব্, চলা যাও।"

বেণরে হঠাং জিল্ চড়িল— সে কহিল, "নেহি বায় গা।" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাব তখন দিবানিদ্রা সারিরা জড়ালসভাবে বারান্দার বেভের কেদারার চুপচাপ বিসয়া পা দোলাইভেছিলেন ও বৃশ্ব রভিকাশ্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বিসয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থার দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকাশ্ত জিল্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কিপর্যশ্ত।"

रतलाल এकरे थानि भूथ निर्कृ कित्रहा की इल, "अन् एडेन्स् भाम कित्रहा हि।"

রতিকাশ্ত ল্ ভূলিরা কহিল, "শৃধ্য এন্ট্রেস্পাস?" আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বরসও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আগ্রিত ও আগ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্ডের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকাশ্ত আদর করিরা বেশ্বকে কোলের কাছে টানিরা সইবার চেণ্টা করিরা কহিল, "কত এম-এ বি-এ আসিল ও গোল, কাহাকেও পছস্দ হইল না— আর শেবকালে কি সোনাবাব, এন্ট্রেম্-পাস্-করা মাস্টারের কাছে পঞ্চিবেন!"

বেণ্ট্র রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জ্বোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "বাও!" রতিকান্তকে বেণ্ট্র কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণ্ট্র এই অসহিক্তাকে তাহার বাল্যমাধ্রের একটা লক্ষণ বালয়া ইহাতে খ্র আমোদ পাইবার চেণ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাব্ চাঁদবাব্ বালয়া খেপাইয়া আগ্ন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওরা শক্ত হইরা উঠিয়াছিল: সে মনে-মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো স্বোগে চোঁকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিভাশ্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্পির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে. ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেট্কু অতিরিক্ত দাক্ষিণা প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাক্ষ আদায় করিয়া লইলেই এট্কু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

O

এবারে মাস্টার টি কিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সংশা বেণ্র এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দ্ই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আন্ধারীয়বংশ্ কেইছিল না—এই স্কুদর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হ্দর জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মান্যকে ভালোবাসিবার স্যোগ ইতিপ্রে কথনও ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কন্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্ত নিজের চেন্টায় দিনরাত শৃথ্ পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশ্বয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুন্টামির ন্বায়া নিজের বালাপ্রতাপকে জয়শালী করিবায় স্থ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহায়ও দলে ছিল না, সে আপনার ছেন্ডা বই ও ভাঙা স্কেটের মাঝখানে একলাই ছিল। ভগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশ্বজালেই নিস্তব্দ ভালোমান্য হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দৃঃখ ও নিজের অবস্থা বাহাকে সাবধানে ক্রিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা বাহাব ভাগো কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চন্ডলতা করা বা দৃঃখ পাইয়া কাদা, এ দুটোই বাহাকে অনা লোকের অস্থিয়া ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশ্বদিত প্ররোগ করিয়া চাপিয়া বাইতে হয়, তাহার মতো কর্নার পাত অথচ কর্বা হইতে বন্ডিত জগতে কে আছে!

সেই প্থিবীর সকল মান্ষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অনসবের অপেকার এমন করিরা জমা হইরা ছিল। বেণ্রে সপো খেলা করিরা, তাহাকে পড়াইরা, অস্থের সমর তাহার সেবা করিরা হরলাল স্পন্ট ব্বিতে পারিল নিজের অবস্থার উর্ল্লাত করার চেয়েও মান্ষের আর-একটা জিনিস আছে— সে যখন পাইরা বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেশ্ত হরলালকে পাইরা বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে— বেশ্ব তাহাদিশকে সম্পদানের যোগাই মনে করে না। পাড়ার সমবরসী ছেলের অভাব নাই, কিন্তু অধরলাল নিজের ধরকে অতান্ত বড়ো ঘর বলিরা নিজের মনে নিন্চর স্থির করিরা রাখাতে মেলামেশা করিবার

উপযুক্ত ছেলে বেণ্রে ভাগ্যে জ্বটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সম্পা ইইরা উঠিল। অনুক্ল অবস্থার বেণ্রে বে-সকল দৌরাদ্ধা দশ জনের মধ্যে ভাগ হইরা একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহা করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরও দৃঢ় হইরা উঠিতে লাগিল। রতিকাশ্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাব্রকে মাস্টারমশার মাটি করিতে বিসরাছেন।" অধ্রলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সম্পো ছাত্রের সম্বর্গটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণ্রে কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

8

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ-এ পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বয়্ধু বে জেটে নাই তাহা নহে, কিন্তু এই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বয়্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে য়াইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপ্রুষ্ধদের কাহিনী বলিত, তাহাকে সকট ও ভিক্টর হাগোর গম্প একট্ একট্ করিয়া বাংলায় শ্নাইত—উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জামা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্স্পীয়ারের ভালিয়স্ সীজার' মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বভুতা ম্রুম্থ করাইবার চেণ্টা করিত। এই একট্খানি বালক হরলালের হ্দয়-উদ্বোধনের পক্ষে কেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বিসয়া বখন পড়া ম্রুম্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য বাহা-কিছ্ পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোষ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেণ্টাতেই তাহার নিজের ব্রিঝবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগ্র্ম্ব বাড়িয়া যায়।

বেণ্ ইম্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জ্বলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে বাসত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুভার কোনো প্রলোভনে অস্তঃপ্রে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজার রাখিবার জনাই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেন্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরান্তি উহার সঙ্গো লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও বে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে বে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ বে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া বার না। বেন্ আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সংশা তোমার অত মাধামাখি কিসের জন্ম।"

সেদিন রতিকাদত অধরবাব্র কাছে গল্প করিতেছিল বে, তাহার জ্বানা তিন-চারজন লোক, বড়োমানুবের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিরা ছেলের মন এমন করিরা বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেছামতো চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এসকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের ব্রুঝিতে বাকি ছিল না। তব্ সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আজ বেণ্র মার কথা শ্রনিয়া তাহার ব্ক ভাঙিয়া গেল। সে ব্ঝিতে পারিল, বড়োমান্যের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে দ্ব জোগাইবার যেমন গোর্ আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে— ছাত্রের সঞ্জো স্নেহপ্র্রণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ-স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্যা যে বাড়ের চাকর হইতে গ্রিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাত্রী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণ্বকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সংগ্র আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেশ্ব সংশা তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘ্রিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে বখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেশ্ব মৃথ ভার করিষা রহিল। হরলাল তাহার অনুপশ্খিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল— সেদিন পড়া স্বিধামতো হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বিসয়া পড়া করিত। বেণ্
সকালে উঠিয়াই মৃথ ধ্ইয়া তাহার কাছে ছ্টিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাছায়
মাছ ছিল। তাহাদিগকে মৃডি থাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে
কতকগ্লা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া
বেণ্ বালখিলা ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে
বাগানে মালির কোনো অধিকরে ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্ষা করা তাহাদের
দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণ্ হরলালের কাছে
পাড়তে বিসত। কাল সায়াহে যে গলেপর অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শ্নিবার জন্ম
আজ বেণ্ যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছ্টিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল.
সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে ব্রি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল
মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া
গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণ্ ক্ষুদ্র হ্দরট্কুর বেদনা লইরা মুখ গশ্ভীব করিরা রহিল। সকালবেলার হরলাল কেন যে বাহির হইরা গিরাছিল তাহা জিল্পাসাও করিল না। হরলাল বেণ্র মুখের দিকে না চাহিয়া বইরের পাতার উপর চোখ রাখিরা পড়াইরা গেল। বেণ্ বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিল্পাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইরাছে বল্ দেখি। মুখ হাড়ি করিরা আছিস কেন—ভালো করিরা খাইতেছিস না—বাাপারখানা কী।"

বেশ্ব কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিরা আনিয়া তাহার গারে হাত ব্লাইরা অনেক আদর করিরা যখন তাহাকে বার বার প্রশন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফ্র্পাইরা কাঁদিরা উঠিল। বলিল. "মান্টারম্লার—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশার কী।"

বেণ্ট্র বলিতে পারিল না মান্টারমশার কী করিরাছেন। কী বে অভিযোগ তাহা ভাষায় বার করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশার ব্ঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইরাছেন!" সে কথার কোনো অর্থ ব্ঝিতে না পারিয়া বেণ্ট উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

đ

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাব্র কতকগুলা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। প্রিলসকে খবর দেওয়া হইল। প্রিলস খানাতপ্রাসিতে হরলালেরও বান্ধ সংখান করিতে ছাড়িল না। রতিকাণত নিতাণতই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বান্ধর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এর্প লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহা। তিনি প্থিবীস্থ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকাস্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোব দিকেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। বাহার যথন থাশি আসিতেছে বাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইরা বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও, বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে স্বিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসার থাকিয়া কেন্কে ঠিক সমরমতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হর—নাহর আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃশ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকাশ্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা— উভর পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মূখ নিচু করিরা শ্নিল। তখন কিছ্ বালতে পারিল না। ঘরে আসিরা অধরবাব্কে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণ্কে পড়ানো তাহার পক্ষে স্বিধা হইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইরাছে।

সেদিন বেণ্ ইম্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শ্না। তাঁহার সেই ভন্দপ্রার টিনের পেট্রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা বর্ণিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপর ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণ্র নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি ন্তন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতার এক প্রাক্তে বেণ্র নাম ও তাহার নাঁচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণ, ছ্রিটয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশার কোথার গেছেন ?"

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গৈছেন।"

বেণ, বাপের হাত ছাড়াইরা লইরা পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপড়ে হইরা

পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাব, ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পর্রাদন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তন্তপোশের উপর উদ্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমনসময় হঠাৎ দেখিল, প্রথমে অধরবাব্দের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণ্ট্র ঘরে ঢ্রিক্য়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণ্ড करिल, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণ্ট্ৰ তাহাদের বৃশ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়। পড়িয়াছিল, যেমন করিয়। ইউক, মান্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া ষাইতে হইবে। পাড়ার যে মটে হরলালের পেটিয়া বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ্ঞ ইন্কুলে বাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণ্টেক হরলালের মেসে আনিয়া উপন্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেগনের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণ্ যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়।ছিল 'আমাদেব বাড়ি চলো', এই স্পর্শ ও এই কথাটাব স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার ক'ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু, ভ্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধবিয়া বেদনা-নিশাচর বাদুঞ্রে মতো আর কুলিয়া রহিল না।

ŧ

হরলাল অনেক চেন্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিরা মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। খানিকটা পড়িবার চেন্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তার ঘ্রিয়া আসিত। কলেজে লেক্চারের নোটের মাঝে নাঝে খ্র বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সংগা প্রাচীন স্বীজ্পের চিত্রালিপ ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল ব্রিজ, এ-সমস্ত ভালে। লক্ষণ নর। পরীক্ষার সে বদি-বা পাস হয়. ব্রি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। ব্রি না পাইলে কলিকাতার তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দ্-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা কবিয়া চাকরির চেন্টার বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না-পাওয়া ভাহার পক্ষে আরও কঠিন; এইজনা আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সোভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিরা হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিরা লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ছাকিরা তাহার সংশা দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, 'এ লোকটা চলিবে।' জিল্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না।" "কোনো

বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শ্নিরা সাহেব আরও ষেন খ্লি হইয়াই কহিলেন, "আছা বেশ, প'চিশ টাকা বেতনে কাল আরম্ভ করে।, কাল শিখিলে উর্লাত হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভ্ষার প্রতি দ্ভি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়ো সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ভূটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিরাও তাহাকে কাজ ব্রাইরা দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কান্ধ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহবোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেণ্টা করিল, তাহার বির্মেশ উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামানা হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিরা একটি ছোটোখাটো গাঁলর মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পারে তাহার মার দৃঃখ ঘ্রিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।"

रतनान माठात भारतत थाना नरेसा र्रानन, "मा, ७३% माभ कतिरूट १३८४।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণ্যাপালের গলপ করিস, তাহাকে একবার নিমল্তণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোধায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমকূণ করিব।"

9

হরল'লের বেতনবৃশ্ধির সঞ্চো ছোটো গালি হইতে বড়ো গালি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাজিতে তাহার বাস-পরিবর্তান হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধ্বলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ভাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন প্রির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘ্চিত না। এমন সময়ে হঠাৎ থবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শ্নিয়া মৃহ্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণ্র অশোচের সময় পার হইরা গোল, তব্ এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেশ্ব এখন বড়ো হইরা উঠিয়া অগ্যুন্ঠ ও তর্জনী বোগে তাহার ন্তন গোঁফের রেখার সাধাসাধনা করিতেছে। চাল-চলান বাব্রানা ফাটিরা উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধবেরও অভাব নাই।

ফোনোগ্রাফে খিরেটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধ্মহলকে আমোদে রাখে।
পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দািগ টোবল কোথায় গেল। আয়নাতে,
ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফ্লাইয়া রহিয়াছে। বেণ্ এখন কলেজে যায় কিন্তু
দ্বিতীয় বাির্যকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না।
বাপ স্থির করিয়া আছেন, দ্ই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের
বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পন্ট করিয়া বলিতেন,
"আমার বেণ্কে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের
হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিন্দ্রকে কোন্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।"
ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে-মনে ব্রিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণ্রে পক্ষে সে যে আজ নিতাশ্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পন্টই ব্রিকতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণ্ হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বিলয়ছিল 'মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো'। সে বেণ্ নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণ্কে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জাের পাইল না। একবার ভাবিল 'উহাকে আসিতে বলিব', তাহার পরে ভাবিল 'বলিয়া লাভ ক'-- বেণ্ হয়তা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্'।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে র্যাধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—'আহা, বাছার মা মাবা গেছে।'

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমশূল করিতে গেল। কহিল, "অধ্বেধাব্র কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।"

বেণ্ কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাব্ আছি।"

হরলালের বাসায় বেণ্ খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিশ্ধ চক্ষ্র আশার্বিদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তথন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।'

আহার সারিয়াই বেণ, কহিল, "মান্টারমশায়, আমাকে আজ একট্র সকাল সকাল বাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বংধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিরা পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খ্লিরা একবার সমর দেখিরা লইল: তাহার পরে সংক্ষেপে বিদার লইরা জ্বড়িগাড়িতে চড়িরা বাসল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইরা রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইরা দিরা মৃহ্তের মধোই চোখের বাহির হইরা গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বন্নসে উহাব মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাশটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিরা রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সাল্ফনা দিবার জন্য সে কোনো প্ররোজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিন্বাস ফেলিরা মনে-মনে কহিল, বাস্ এই পর্যাপত। আর-কখনও ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে--- কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

¥

একদিন সংখ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অংধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেথানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিল্তু দরজায় ত্রকিয়াই দেখিল এসেন্সের গণ্ধে আকাশ প্রণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশার।"

বেণ্ বলিষা উঠিল, "মান্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণ্ড্ কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেন্তেন, তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহ'্কাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইরা গেছে তাহার পরে আর একবারও বেশ; এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাং এমন করিয়া সে যে সন্ধারে সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদাবিশন হইয়া উঠিল।

উপরেব ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দ্ইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ থবর আছে?"

বেণ্ কহিল, পড়াশনো ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একছেরে হইরা আসিরাছে। কহি।তক সে বংসরের পর বংসর ওই সেকেণ্ড্ইয়ারেই আটকা পড়িরা থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়াস ছোটো ছেলের সংগ্য তাহাকে একসংগ্য পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লঙ্গা করে। কিণ্ডু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণ, কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিন্টার হইয়া আসে। তাহারই সংশ্ব একসংগে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশ্নায় অনেক কাঁচা, একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্পির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "ভোমার বাবাকে ভোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণ, কহিল, "জ্ঞানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে ষাইবার প্রুস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণ্ট্ কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাব। আমাকে যাহা মূখে আসিয়াছে তাহাই বালিয়াছেন। তাই আমি বাড়িছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো আমি-স্থ তোমার বাবার কাছে বাই, পরামশ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণ্ কহিল, "না, আমি সেখানে বাইব না।"

বাপের সঞ্জে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণ্ থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শন্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একট্ বাদে মনটা একট্ ঠাপ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়। বাড়ি লইয়া ঘাইব।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণ্ট্র কহিল, "না, আমার ক্ষ্মা নাই, আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণ্ আসিয়াছে. তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শ্বনিয়া মা ভারি খ্বিশ হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মৃখ হাত ধ্ইয়া বেশ্ব কাছে আসিয়া বসিল। একট্খানি কাশিয়া, একট্খানি ইতস্তত করিয়া, সে বেশ্ব কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেশ্ব, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সপ্যে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শ্নিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণ্ কহিল, "আপনার এখানে যদি স্বিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি ষাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণ্যু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বিলয়া হাত ছাড়াইয়: ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমনসময়, হরলালের জনা যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণ্র জনা খাল য গ্রছাইয়া মা তাহাদের সম্মূখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোখায় যাও, বাছা!"

বেণ্ব কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "দে কি হয় বাছা, কিছু না খাইরা ষাইতে পারিবে না।" এই বালিং সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিষা খাইতে বসাইলেন।

বেণ্, রাগ করিয়া কিছ্, খাইতেছে না, খাবার লইয়া একট্, নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমনসময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাব্ মচ্মচ্ শব্দে সি'ড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণ্র ম্থ বিবর্গ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কশ্পিত কর্তে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই ব্রিথ! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে বে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। ভূমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বল করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে প্রলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"

এই বলিয়া বেশ্বে দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্। ওঠ্।" বেশ্ কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

र्সापन क्वन रत्नालत्र भी स्थे श्रायात्र केठिन ना।

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফললে হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল থরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপতাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইরা মফললে বাইতে হইত। পাইকেরিদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইরা দিবার জন্য মফললের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দল ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইরা সে বাইত, সেখানে রিসদ ও খাতা দেখিরা গত সপতাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপতাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সংগ্রু আপিসের দ্ইজন দরোরান বাইত। হরলালের জামিন নাই বিলয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝ্রিক লইয়া বিলয়াছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাল চলিতেছে, চৈত্র পর্যাতত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ বাসত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরপে রাতে ফিরিয়া শানিল, বেণা আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া ফ্র করিয়া বসাইয়াছিলেন। সেদিন তাহার সংগ্য কথাবাত। গদপ করিয়া তাহার প্রতি তাহার মন আরও দেনহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরও দ্ই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজনা সেখানে তাহার মন টে'কে না। আমি বেণ্কে তোর ছোটো ভাইরের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই দেনহ পাইরা আমাকে কেবল মা বলিরা ডাকিবার জনা এখানে আসে।" এই বলিরা আঁচলের প্রাণ্ড দিয়া তিনি চোখ মাছিলেন।

হরলালের একদিন বেণ্রে সপো দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বিসিয়াছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণ্ বিলল, "বাবা আঞ্চকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টি'কিতে পারিতেছি না। বিশেষত শ্নিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাব্ সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাঁহার সপো কেবলই পরামশা চলিতেছে। প্রে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অন্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দ্ই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উম্পারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ম হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনার হরলালের হৃদর পরিপ্রে হইরা উঠিল। সংকটের সময় আর সকলকে ফেলিরা বেণ্ন যে তাহার সেই মাস্টারমশারের কাছে আসিরাছে, ইহাতে কল্টের সপো সপো তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশারের কতট্কুই বা সাধা আছে!

বেণ, কহিল, "বেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিতাপ পাই।" হরলাল কহিল, "অধরবাব, কি ষাইতে দিবেন।"

বেণ্ট্র কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে ষেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একট্র কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণ্রে বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণ্ট্র কহিল, "আমি হ্যাণ্ড্নোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত ষাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পাবিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণ্ট কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল. "আমি!" তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

কেন্ কহিল, "কেন, আপনার দবোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘবে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসেব টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণ্ডেক ব্ঞাইয়। দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জনাই দরিদ্রের ঘবে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গ্রমন করে।

বেণ্ড্ কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন নাও নাহয় আমি সূদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "ভোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণ, কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তকটো এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর ভামভ্যা সমুহত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিছু একটিমাত অসূবিধা এই যে, বাড়িঘর ভামভ্যা কিছুই নাই।

## 50

একদিন শ্রেবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জ্ডিগাড়ি দড়িইল। বেণ্ গাড়ি হইতে নামিবামাত হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মদত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাব্কে শশবাসত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তথন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণ্ সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু ন্তন ধরনের। শৌখন ধ্তিচাদরের বদলে নধর শারীরে পার্শি কোট ও প্যাণ্টল্ন আটিয়া মাথায় কাপে পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দ্রেই হাতেয় আঙ্লে মিশিম্ভার আংটি কক্মক্ করিতেছে। গলা হইতে লন্বিত মোটা সোনায় চেনে আবন্ধ ঘড়ি ব্কের পকেটে নিবিন্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীয়ার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাক্তে এ বেশে যে!"

বেণ্ট্ কহিল, "পরশ্র বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বালনাম, আমি কিছ্দিনের জন্য আমাদের বারাকপ্রের বাগানে যাইব। শ্নিয়া তিনি ভারি খ্লি হইরা রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। বিদি সাহস থাকিত তবে গণগার জলে ভবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণ্ফ্ কাদিরা ফেলিল। হরলালের ব্বেক ফেন ছুরি বিশিধতে লাগিল। একজন অপরিচিত লচীলোক আসিরা বেণ্ফ মার ঘর, মার ঘট, মার দ্ধান অধিকার করিয়া লইলে, বেণ্ফ্ল দেনহস্মৃতিভড়িত বাড়ি যে বেণ্ফ্র পক্ষে কিরক্ষ কটেকময় হইরা উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হ্দর দিয়া ব্রিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, প্রিপরীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দ্বংথের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণ্ফে কী বলিয়া যে সাম্ফনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণ্ফে হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তক তাহার মনে উদর হইল। সে ভাবিল, এলন একটা বেদনার সময় বেণ্ফে কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোথ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণ্যু যেন তাহার মনের প্রশনটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শ্নিয়া হরলাল বহা কণ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছ্ক্লণ পরে কহিল, "বেণ্, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণ, কহিল, "হাঁ- আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগন্লি গ্নিষা আয়রন-চেন্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পাবিব না।"

বেণ্ কহিল, "আপনি খাইয়া আস্ন, আপনার সপো জনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম: মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটা ইত্সতত করিয়া কহিল, "আমি চটা করিয়া খাইয়া আসিতেছি।" হরলাল তাড়াতাড়ি থাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণ্ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণ্রে চিব্কের স্পর্শ লইয়া চুন্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার ব্ক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণ্রে অভাব তিনি প্রণ করিতে পারিবেন না, এই তাঁহার দ্বেখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া কেনুর ছেলেবেলাকার গশ্প হইতে লাগিল। মান্টারমশারের সংশ্যে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংবতন্দেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

তমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময়ে ঘড়ি খ্লিয়া বেণ্ফ্ কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সংগ্যু একসংগ্রেই বাহির হইবে।"

বেণ্মনিতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আঞ্চ রাত্রে বে করিয়া হউক আমাকে বাইতেই হইবে।" -হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটিঘড়িগ্লো বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণ্ট্ তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খ্লিয়া ব্যাগের মধ্যে প্রিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণ্ হরলালের মার পায়ের ধ্লা লইল। তিনি রুম্ধকণ্ঠে আশীবাদ করিলেন, "মা জগদন্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা কর্ন।"

তাহার পরে বেণ্ হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রশাম করিল। আর-কোনো দিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সংখ্য সংখ্য নীচে নামিয়া আসিল। গাড়িব লণ্ঠনে আলো জর্বালল, ঘোড়া দ্বা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণ্কে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিষা চুপ করিয়া বসিয়। রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফোলয়া টাকা গানিতে গানিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থালিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগালা প্রেই গনা হইষা থালবাদ্দ হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

## 22

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাথিয়া সেই টাবার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শরন করিল। ভালো ঘুম হইল না। গ্লাংন দেখিল— বেণ্র মা পদার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চনরে তিরুকার করিতেছেন; কথা কিছ্ই গ্লাও শ্না যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিত্ত কাঠ্নরের সঞ্জো সংগা বেণ্র মার চুনি-পায়া-হারার অলংকার হইতে লাল সব্ভ শুভ রহ্মির স্ট্রার্ কালো প্রাটাকে কাঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাপ্দাল বেণ্কে ডাকিবার চোওা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছ্তুতই হবর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচাও শব্দে কাঁ একটা ভাঙিয়া পদা ছিড়িয়া পড়িয়া গোল—চম্কিয়া চোখ মোলয়া হরলাল দেখিল একটা ভাঙিয়া পদা ছিড়িয়া পড়িয়া গোল—চম্কিয়া চোখ মোলয়া হরলাল দেখিল একটা সত্পাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা লাকা হাও্যা উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমসত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘাড়তে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘ্মাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মহান্দ্রেল বাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধ্ইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হটতে কছিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঞালম্খ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইনাচ স্বাদন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বাপন কি মিখ্যা হইবে!"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগ্লা লোহার সিন্দ্রক হইতে বাহির ক্রেরা প্যাকবার্মর বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাং তাহার ব্বের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দ্ই-তিনটা নোটের থাল শ্না! মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগ্লা লইয়া সিন্দ্রের গায়ে জােরে অভাড় দিল— তাহাতে শ্না থলের শ্নাতা অপ্রমাণ হইল না। তব্ ব্ধা আশার থলের বন্ধনগ্লা থ্লিয়া খ্ব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দ্ইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেশ্র হাতের লেখা— একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হবলালের।

তাড়াতাড়ি খালিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যথেণ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। বাহা পড়ে তাহা ভালো বোকে না, বাংলা ভাষা যেন ভূলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণ্ তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওরালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল হে-সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণ্ এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি নিলাম, তিনি আমার এই গুণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খ্লিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে থরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহা করিতে পারি নাই। সেইজনা বেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ অমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা— সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘবে তালা দিরা তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইরা গণ্গার ঘাটে ছ্টিল। কোন্ জাহাজে বেণ্ যাতা করিরাছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াব্র্জ পর্যত ছ্টিরা হরলাল খবর পাইল দ্ইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইরা গেছে। দ্খানাই ইংলন্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণ্ আছে তাহাও তাহার অন্মানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপার তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াব্র্জ হইতে তাহার বাসার দিকে বখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়ছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবৃষ্পি অন্তঃকরণ একটা কলেবরছীন নিদার্থ প্রতিক্লতাকে ফেনকেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল— কিন্তু কোখাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। বে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন বে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তিও সংঘাতের বেদনা মৃহুতের মধ্যেই তাহার দ্র হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সন্মূণে গাড়ি আসিয়া দাড়াইল— গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈয়াশা ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিশ্ন হইরা বারান্দার দাঁড়াইরা ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথার গিয়াছিলে।"

হরলাল বালিয়া উঠিল "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বালিয়া শুক্কেণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মুছিত হইয়া পড়িয়া 🚁 ।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের আপটা দিতে লাগিলেন।

কিছ্কুণ পরে হরলাল চোখ খ্লিয়া, শ্ন্যদ্থিতে চারি দিকে চাহিয়া, উঠিয়া বাসল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা বাসত হইয়ো না। আমাকে একট্ একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পাড়লেন—ফাল্সনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাপ্যে আসিয়া পড়িল। তিনি রুম্ধ দরজার উপর মাধা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একট্ পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি বাও।" মা রোদ্রে সেইখানেই বাসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাব, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।" দরোষান কহিল, "তবে কখন ষাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি ভোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাডিয়া হাত উন্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি ' বেণ্কে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভূলিয়া গিরাছিল। মনে হইল, যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খালিয়া দেখে তাহার মধ্যে শাধ্য আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে— রেস্লেট, চিক. সি'থি, মা্কান মালা প্রভৃতি আরও অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুরে নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তথন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও বাগে লইরা হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথার বাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাব্র বাড়িতে।"

মার ব্রুক হইতে হঠাৎ অনিদিশ্ট ভরের একটা মদত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি দিখর করিলেন, ঐ-ষে হরলাল কাল শ্নিয়াছে বেশ্র বাপের বিরে, তাই শ্নিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেশ্বেক কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফদ্বলে যাওয়া হইবে না?" হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাব্র বাড়ি পে'ছিবার প্রেই দ্র হইতে শোনা গেল রসনচৌক আলেয়া রাগিণীতে কর্ণস্বরে আলাপ জাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢাকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সংশ্য একটা বেন অশান্তির লক্ষণ মিশিরাছে। দরোরানের পাহারা কড়ারুড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না— সকলেরই মুখে ভর ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইরা গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলার বারান্দার গিরা দেখিল, অধরবাব**্ আগন্ন হইরা বাসিরা আছেন** ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সপে গোপনে আমার একট্ কথা আছে।"

অধরবাব, চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সপ্সে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়— বাহা কথা থাকে এইখানেই বালয়া ফেলো।"

তিনি ভাবিশেন, হরপাল বৃঝি এই সমরে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকাশত কহিল, "আমার সামনে বাব্কে কিছু জানাইতে বাদি লক্ষা করেন, আমি নাহর উঠি।"

यथत वितक दरेशा कदिलन, "याः, वात्मा-ना।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণ্ট্র আমার বাড়িতে এই বাাগ রাখিরা গেছে।" অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাব্র হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খ্রিলয়াছ তো! জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্তি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধ্তার জন্য বর্কাশশ পাইবে?

তথন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পাঁড়রা তিনি আগন্ন হইরা উঠিলেন। বলিলেন, "আমি প্রিলসে ধবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হর নাই--তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইরাছ। হরতো পাঁচলো টাকা ধাব দিরা তিন হাজার টাকা লিখাইরা লইরাছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বার ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকাল্ড টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্ন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচলো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

বাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওরার পরেই বেণ্রে বিলাত-পালানো লইরা বাড়িতে একটা হ্লম্থ্ল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাধার করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় বখন বাহির হইল তখন তাহার মন বেন অসাড় হইরা গেছে। ভর করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিশাম বে কী হইতে পারে মন তাহা চিস্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিরা দেখিল তাহার বাড়ির সম্মূপে একটা গাড়ি দাড়াইরা আছে। চমকিরা উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, কেনু ফিরিরা আসিরাছে। নিশ্চরই বেন্দু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নির্পায়র্পে চ্ড়ান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনো-মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতবে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফশ্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গানিয়া চারি দিক খ্রিজয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তয়-তয় করিয়া অন্সাধান করিতে লাগিল। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না— তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিল্ঞাসা কবিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হবলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল।" হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব ভিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "ম্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শ্ইয়াছিলাম-- আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগ্লা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকৈ কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সপ্সে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোধায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি— আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছ্ না ব্ৰিয়া কহিল, "আছো আছো।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন বচত হইতেছ। বড়োসাহেবের সংশা দেখা করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।"

मा উদ্বিশন इरेशा कहिरमन, "जूरे रा प्रकाल खार किछूरे शाप नारे।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিরা চলিরা গেল। মা মে**লের** উপরে ল্টাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

वर्षामाह्य इत्रमामारक करिएमन, "मटा क्रिया वर्षा गाभातथाना की।" इतमाम क्रिम, "आभि प्रोका महे नाहे।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চর জান কে লইয়াছে। হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিরা রহিল। সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়। কোনো জামিন না লইয়। এই দায়িছের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেলি নয়। কিলুত তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল বখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাব্রা অত্যন্ত খ্মি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল এক দিন সময় পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঞ্চ আলোডন করিয়া তালিবার মেয়াদ ব্যাভিল।

উপায় কী. উপায় কী. উপায় কী-এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তার বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপার আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইরা গেল. কিন্তু বিনা কারণে পথে ছারিয়া বেডানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার लात्कत्र वाश्रास्थान जाराष्ट्रे वक भूर एक रतनात्मत्र भक्त वकते। প्रकान्छ कौमकरमद মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমুস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষাদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জ্বানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিশ্বেষও নাই, কিন্ত প্রত্যেক লোকেই ভাহার শন্ত্র। অথচ, রাস্ভার লোক তাহার গা ঘেষিয়া ভাহার পাশ দিরা চলিরাছে: আপিসের বাবরো বাহিরে আসিরা ঠোঙার করিয়া জল খাইতেছেন. তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না: ময়দানের ধারে অলস পথিক মাধার নীচে হাত রাখিরা একটা পারের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলার পড়িরা আছে; স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেরেরা কালীঘাটে চলিয়াছে: একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মূৰে ধরিয়া কহিল, "বাব্, ঠিকানা পড়িয়া দাও"— বেন তাহার সপো অনা পথিকের কোনো প্রভেদ নাই: সেও ঠিকানা পডিয়া তাহাকে ব্ৰাইয়া দিল। ক্ৰমে আপিস বংধ হইবার সময় আসিল। বাভিমাখো গাভিসালো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাব্রা ষ্ট্রাম ভরতি করিরা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ **इटेर**७ इतनारनत जानिज नाहे. जानिरात हार्गि नाहे, वाजात कितिया वाहेवात <del>जना</del> দ্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কান্তকর্ম, বাড়িছর, গাড়িছ,ড়ি, আনা-গোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অভান্ত উংকট সভ্যের মতো দাঁত মেলিরা উঠিতেছে. কখনো-বা একেবারে কতহান স্বন্দের মতো ছারা হইরা আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রর নাই, কেমন করিরা বে হরলালের দিন কাটিরা গেল তাহা সে कानिएक भारत ना। बाञ्जाव बाञ्जाव भारतिय जात्ना कर्नानन-रान अक्छे। नर्जर् অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র জুর চক্ষ্ মেলিয়া শিকারল্খ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিশ্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া বাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগন্ব জর্লিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে— কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শৃত্তকণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে— মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতিসামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শৃত্তিয়া পড়িবে— তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে প্রিলসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমনসময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় থানিকক্ষণ হাওয়া খাইরা বেডাইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তথন শ্রাম্ত হরলাল তাহার তুক্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ ব্রজিল। একট্র একট্র করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দ্রে হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সাগভীর সানিবিড আনন্দপূর্ণ শানিত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন প্রম পরিৱাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিশান করিয়া ধরিল। সে বে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই. সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দঃখের অর্বাধ নাই, সে কথাটা বেন এক মহুতে ই মিখ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভর মাত্র, সে তো সত্য নর। বাহা তাহার জীবনকে লোহার ম্ঠিতে আঁটিরা পিবিয়া ধরিরাছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমান্র স্বীকার করিল না—মুদ্ধি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে, বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বরহ্যান্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতব্দে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খ্লিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমূত হুদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদু মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটর্পে সমস্ত অন্ধকার জ্বড়িয়া বসিতেছেন। তীহাকে কোধাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবান্ধার একটু একটু করিরা তাঁহার মধ্যে আচ্চম হইয়া ল-েত হইয়া বাইতেছে— বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষ্য তাঁহার মধ্যে মিলাইরা গেল- হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাঁহার মধ্যে অলপ অলপ করিরা

নিঃশেষ হইরা গেল—ঐ গেল, তপত বাস্পের বৃদ্বৃদ একেবারে ফাটিরা গেল—এখন আর অঞ্চারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গিন্ধার ঘড়িতে একটা বান্ধিল। গাড়োরান অন্ধকার মরদানের মধ্যে গাড়ি লইরা ঘ্রিরতে ঘ্রিরতে অবশেষে বিরম্ভ হইরা কহিল, "বাব্, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোধার যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবার হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিরা আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভর পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হরলালের শরীর আড়ন্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রন্দের আর উত্তর পাওরা গোল না।

আবাঢ়-ভাবৰ ১০১৪

## রাসমণির ছেলে

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাহাকে দায়ে পাড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইরাছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে স্থাবিধা হয় না। তাহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিল্জাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা ব্যক্তে হইলে পূর্ব-ইতিহাস জ্বানা চাই।

ব্যাপারখানা এই— শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জ্বন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভ্যাচরণের প্রথম পক্ষের পতে শামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভ্যাচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার দ্বশর্ আলান্দ তাল্ফটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া-পরার জন্য যেন সপল্লীপ্রতের অধান তাঁহাকে না হইতে হয়।

তিনি ষাহা কলপনা করিয়াছিলেন ভাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না।
তাঁহার দাহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মাতা হইল।
তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্প্রিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা প্রচাক্ষ দেখিরা
তিনিও প্রলোক্ষাতার সময় কন্যার ইহলোক সম্বর্ণেষ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তথন বয়ঃপ্রাণত। এমন কি, তাঁচার বড়ো ছেলেটি তথনই ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিচ্ছের ছেলেদের সপো একটেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কথনো তিনি নিভে এক প্রসা লন নাই এবং বংসরে বংসরে তাহার পরিম্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধাতায় মাণ্ধ হইয়াছে।

বস্তৃত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল, এতটা সাধ্যা অনাবশাক, এমন-কি ইহা নিব্লিখতারই নামান্তর। অথপড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ ন্বিতীয় পক্ষের স্থারীর হাতে পড়ে, ইহা গ্রামের লোকের কাহারও ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামান্তরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিশেশীবা তাহার পোর্বের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা স্টার্ব্পে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু, শ্যামান্তরণ তাহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বক অপাহীন করিয়াও তাহার বিমাতার সম্পত্তিতিক সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং দ্বভাবসিম্প দ্বেহশীপতাবশত বিমাতা ব্রক্তস্কেরী শ্যামাচরণকে আপনার প্রের মতোই দ্বেহ এবং বিশ্বাস করিছেন। এবং তীহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যত প্রেক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবাব তীহাকে ভর্গনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদেব, এ সম্পত্তি সংগ্রা করিয়াছেন তো দ্বর্গে বাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্ত দেখিবার দরকার কী।"

শামাচরণ সে কথার কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবালীচরণের শরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাকো বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশনো কিছাই হইল না। এবং বিষয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে চির্নাদন শিশরে মতো থাকিয়া দাদার উপর সম্পূর্ণ নিভার করিয়া তিনি বয়স কটোইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন ভাহা ব্রিবার চেন্টা করিতেন না; কারণ, চেন্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরশের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীর পে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খ্ডামহাশয়, আমাদের আর একচ থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে, তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।"

প্থক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে, এ কথা ভবানী স্বশ্নেও কম্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশ্বকাল হইতে তিনি মান্য হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখন্ড বলিয়াই জানিতেন— তাহার যে কোনো-একটা জারগার জ্যোছে এবং সেই জ্যোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা বার, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি বাাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আশ্বীরদের মনোবেদনার তারাপদকে বখন কিছুমার বিচলিত করিতে পারিল না, তখন কেমন করিয়া বিষর বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধা চিন্তার ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশর, কাল্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষর ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতব্দিধ হইয়া কহিলেন, "সত্য নাকি! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কী! দেশস্থে লোক জানে, পাছে আপনাদের সংগ্য আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তাল্কে আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতে আপনাদিশকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন— সেই ভাবেই তো এ-প্রশত চলিয়া আসিতেছে।"

खरानौठतन खारितना, **मकनारे मण्डत। क्रिस्तामा** कतितना, "এरे राणि?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমার যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া বাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তৃত হইলেন দেখিয়া, তাঁহার উদার্যে তিনি বিক্ষিত হইয়া গোলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমান মুমতা ছিল না।

ভবানী বখন তাঁহার মাতা ব্রজস্কারীকে সকল ব্রুলিত জ্ঞানাইলেন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কী কথা! আলীন্দ তাল্ক তো আমার খোর-পোবের দ্রনা আমি স্থাধনস্বর্পে পাইরাছিলাম—তাহার আরও তো তেমন বেশি নর। গৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ঐ তালকে ছাড়া আর-কিছ্র দেন নাই।"

রঞ্জস্কেরী কহিলেন, "সে কথা বলিলে আমি শ্নিব কেন। কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দ্ই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।"

সিন্দর্ক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তাল্কের দানপত্র আছে, কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামশ দাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গ্রেন্ঠাকুরের ছেলে, নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে, তাহার ভারি পাকা বৃদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্দ্রদাতা, আর ছেলেটি মন্দ্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল নাই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।"

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানচিরপের অংশে কিছুই লেখে না। সমুহত সম্পত্তি পোর্চাদগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পরে জক্মে নাই।

বগলাকে কাশ্ডারী করিষা ভবানী মকদ্মার মহাসম্দ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দ্র্কটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেটার বাসাটি একেবারে শ্না—সামান্য দুটো-একটা সোনার পালক খাসয়া পড়িয়া আছে। গৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর, আলন্দি তাল্কের যে ডগাট্রকু মকদ্মা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র, কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। প্রাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন, ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয় পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

₹

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা রঞ্জস্করীকে শেলের মতো ব্যক্তিল। শ্যামাচরণ অন্যার করিরা কর্তার উইল চুরি করিরা ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভাপা করিল, ইয়া তিনি কোনোমতেই ভূলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিরা ছিলেন প্রতিদিনই দীঘনিশ্বাস ফেলিরা বারবার করিয়া বলিতেন, "ধর্মে ইয়া কথনোই সহিবে না।" ভ্রানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন বে, "আমি আইন-আদালত কিছুই বৃক্তি না: আমি ভোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চির্রাদন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চরই ফিরিয়া পাইবে।"

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শ্নিরা ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বিলয়া এইর্প আণ্বাসবাক্য তাঁহার প্রক্ষ অত্যন্ত সাশ্বনার জিনিস। সতীসাধনীর বাকা ফালবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বাসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল— কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার প্রাতেজ তাঁহার কাছে আরও অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্রোর সমস্ত অভাবপীড়ন ষেন তাঁহার গারেই বাজিত না। মনে হইত, এই-ষে অয়বস্থের কন্ট, এই-ষে প্রেকার চালচলনের বাডায়, এ ষেন দ্ব দিনের একটা অভিনয়মাত্য— এ কিছুই সত্য নহে। এইজনা সাবেক ঢাকাই ধ্বতি ছি'ড়িয়া গেলে যথন কম দামের মোটা ধ্বিত তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তথন তাঁহার হাসি পাইল। প্রার সময় সাবেক কালের ধ্মধাম চালল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; মত্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীঘনিশ্বাস ফোলয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'ইহারা জানে না, এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জনা— তাহার পর এমন ধ্ম করিয়া একদিন প্রা হইবে ষে, ইহাদের চক্ষ্বিপর হইয়া যাইবে।' সেই ভবিষ্যতের নিশ্চত সমারেহে তিনি এমনি প্রত্তেক্ষর মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বশ্বে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুবটি ছিল নোটো চাকর। কতবার প্রেলংসবের দারিদ্রের মাঝখানে বাসিয়া প্রভূ-ভূতো ভাবী স্নিদনে কির্প আয়েজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-কি কাহাকে নিমশুল করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়েজন আছে কি না, তাহা লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর মতাশ্তর ও তকবিতক হইয়া গিয়াছে। ম্বভাবসিম্ধ আনোদার্যবিশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তাঁর ভর্ষেনা লাভ করিয়াছে। এর্প ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপর বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দুম্চিলতা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমার উদ্বেশের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যাত তাঁহার সলতান হইল না। কন্যাদায়গ্রন্থত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক-একবার চঞ্চল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে, নববধ্ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শখ ছিল— বরণ্ঠ সেবক ও অনের নায় স্থাকৈও প্রোতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বালয়া গণ্য করিতেন— কিল্ডু বাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সলতানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিভূম্বনা বালয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পতে জান্মল তখন সকলেই বালিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে তাহার স্তুপাত হইরাছে— স্বরং স্বগাঁর কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জান্মরাছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে বোগাবোগ ঘটিয়াছে বে, হ্তসম্পত্তি উম্থার না হইয়া বার না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষা করা গেল।
এতদিন পর্যাতত দারিদ্রাকে তিনি নিতাশতই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি
অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বশ্যে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে
পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্বাশপ্রায় কুলপ্রদীপকে উল্লেক

করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আন্ক্লোর ফলে যে শিশ্ব ধর।ধামে অবতীর্ণ ইইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। আজ্ঞ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে প্রসল্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানী-চরণের জ্যেন্ঠ প্রই প্রথম তাহা হইতে বিশুত হইল, এ বেদনা তিনি ভূলিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি ষাহা পাইয়াছি আমার প্রকে তাহা দিতে পারিলাম না' ইহা ক্ষরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না, প্রচুর আদর দিয়া তাহা প্রেণ করিবার চেন্টা করিলেন।

ভবানীর স্থাী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরনের মান্ষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের বংশগোরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন; ভাবিতেন, ষেরুপ সামান্য দরিত্র বৈঞ্বব-বংশে তাঁহার দ্বার জন্ম তাহাতে তাঁহার এ চুটি ক্ষমা করাই উচিত— চৌধুরীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিকমতো ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন; বলিতেন, "আমি গরিবের মেরে, মান-সম্প্রমের ধার ধারি না; কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্, সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।" উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদব কল্যাণে এ বংশে লা্ম্ত সম্পদের শ্না নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানা্মই ছিল না যাহার সপো তাঁহার স্বামী হারানে। উইল লাইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল, এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্বামী সপো হাইব না। দুই-একবার তাঁহার সপো আলোচনার চেখ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা, এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্বী মনোযোগমাত্র করিতেন না; উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমসত চিতকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অলপ ছিল না। অনেক চেন্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছ্ কিছ্ পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনও তাঁহাদিগকে ছ্টি দিতে চাল না। ভবানীচরপ্র তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভরে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রহত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার তার রাসমণির উপবে। কাহারও কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহাষ্যও পান না। কারণ, এ সংসারের সক্ষল অকষার দিনে আগ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌশ্রীবংশের মহাব্দের তলে ইহাদের স্থশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিদ্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের ম্থের কাছে পাকা ফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে— সেজনা ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত চেন্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বিললে, ইহারা ভারি অপমান বােধ করে— এবং রায়াঘরের ধােরা লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে; আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো অসিয়া অভিত্ত করিয়া তােলে বে, কবিরাজের বহুম্লা তৈলেও রোগ উপশম হতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরপ বালিরা থাকেন, আগ্রের পরিষতে বািদ

আগ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদার করা হয় তবে সে তো চার্কার করাইরা লওয়া— তাহাতে আগ্রয়দানের মলোই চলিয়া বায়— চৌধরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমন্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্তি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমন্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চাঁলতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্তি দৈনের সপ্তে সংগ্রাম করিয়া, টানাটানি করিয়া, দরদস্তুর করিয়া চাঁলতে থাকিলে মান্বকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে—তাহার কমনীয়তা চাঁলয়া যায়। বাহাদের জনাসে পদে পদে থাটিয়া ময়ে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অয় পাক করেন তাহা নহে, অয়ের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর— অথচ সেই অয় সেবন করিয়া মধ্যান্থে বাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অয়েরও নিশ্যা করেন, অয়পাতারও স্খ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহাত অল্পদ্বলপ যা-কিছ্ এখনও বাকি আছে তাহার হিসাবপত দেখা, খাজনা-আদারের বাকেখা করা, সমন্ত রাসমাণকে করিতে হয়। তহািল প্রভৃতি সন্বশেধ প্রে এত ক্যাক্ষি কোনোদিন ছিল না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্ত্র ঠিক উল্টা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমাণি নিজের প্রাপ্য সন্বশেধ কাহাকেও সিকি পরসা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাহাকে নিন্দা করে, গোমন্তাগ্লো পর্যান্ত তাহার সতর্কতার জ্বালার অন্থির হইয়া তাহার বংশোচিত ক্রােশয়তার উল্লেখ করিয়া তাহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাহার ন্যানীও তাহার কপণতা ও তাহার কর্মানাকে তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বালিয়া কখনো কখনো মানুন্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমন্ত নিন্দা ও ভংসনা তিনি সন্প্র উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়েম কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমন্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গারিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমান্বিয়ানার কিছ্ই বােকেন না, এই কথা বারবার ন্বীকার করিয়া, ঘরের বাহিরে সকল লােকের কাছে অপ্রির হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কিষয়া কোমরে জড়াইয়া, ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাগা দিতে সাহস করে না।

শ্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাব্রে ডাকা দ্রে থাক্, তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাব্রে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্ররোজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষরেই স্বামীকে নির্দাম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেন্টা ছিল। স্বামীরও আব্রুক্তমকাল সেটা স্ক্রের্পে অভাস্ত থাকাতে, সে বিষয়ে স্থাকৈ অধিক দৃঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমাণির অনেক বয়স পর্যন্ত সম্ভান হয় নাই— এই তাঁহার অকর্মণা সরলপ্রকৃতি পরম্খাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পদ্মীপ্রেম ও মাতৃন্দেহ দৃঃই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাণ্ড বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাব্রেই শাশ্বিরুর মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গ্রুহিণী উভরেরই কাল তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গ্রুহ্বীক্রের ছেলে এবং অনানা বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন বে. তাঁহার স্বামীর সঞ্গারা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রথম্বতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পন্ট কথাগ্লার ধারট্কু একট্ব নরম করিয়া দিবেন, এবং প্রত্ব্যুব্যুভ্রার সপ্পে হেলে এবং ব্যুহাটিত

সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীন্ধনোচিত স্ব্যোগ তাঁহার ঘটিল না।

এ-পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু, কালীপদর
সম্বন্ধে রাস্মণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর প্রেটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, 'বেচারা করিবে কী, উহার দোষ কী, ও বডোমান ধের ঘরে জন্মিয়াছে— ওর তো উপায় নাই।' এইজনা, তাঁহার স্বামী যে कात्नात् १ कच्छे न्यीकात कांत्रत्यन, देश जिंन आगारे कांत्रराज भांत्रराजन ना। जारे সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শান্ততে তিনি স্বামীর সমস্ত অভাস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খবেই কষা ছিল. কিল্ড ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতায় হইতে পারিত না। নিতাশত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ক্রটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিক্তেন না-হয়তো বলিতেন, "ঐ রে, হতভাগা কুকুর থাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!" বলিয়া নিজের কল্পিত অসতকভাকে ধিককার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই ন.তন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিষা তাহার ব্রাম্থর প্রতি প্রচুর অশ্রম্থা প্রকাশ করিতেন—ভবানীচরণ তখন তাহার প্রিয় ভূত্যটির পক্ষাবলন্বন করিয়া গ্রাহণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গ্রহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কার্ন্পানক কাপড়খানা হারাইয়া ফোলয়াছে বালয়া নটবিহারী অভিযুক্ত-ভবানীচরণ অম্লানম,খে ম্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর— তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশন্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই-- রাসমণি নিজেই সেট্রক প্রেণ করিয়া বলিয়াছেন-- "নিশ্চয়ই তুমি তোমার र्वाट्रित्र देवेठकथानात घरत र्ह्माज्या त्राथियाष्ट्रिल, स्मथात्न एव थ्रीम व्यास्म यार. त्क **চরি করিয়া লইয়াছে।**"

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইর্প ব্যবস্থা। কিন্তু, নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাহারই গভের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাব্রানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক— অনায়াসে দ্বংখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খ্ব মোটারকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ম্ভিগ্ডে দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শাতিনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রেমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বিলয়া দিলেন, ছেলে বেন পড়াশ্নার কিছ্মান্ত শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে বেন বিশেষর্পে শাসনে সংবন্ধ রাখিয়া দিলেনা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো ম্শকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি বেন তাহা দেখিরাও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবল পক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিরাছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাঁহার বিরুখতা ঘ্রচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়ুমুড়ি খায়, এমন বিসদৃশ দুশ্য দিনের পর দিন কি দেখা বার।

প্রার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে ন্তন সাজসকলা পরিয়া তাঁহারা কির্প উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। প্রার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সদতা কাপড়-জামার বাবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামাকে অনেক করিয়া ব্রাইবার চেন্টা করিয়াছেন বে, "কালীপদকে বাহা দেওয়া বায় তাহাতেই সে খ্লি হয়, সে তো সাবেক দম্পুরের কথা কিছ্ জানে না— তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক।" কিন্তু, ভবানী-চরণ কিছ্তেই ভূলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গোরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বন্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে বখন গর্বেও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছ্টিয়া দেখাইতে আসে তথন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরও আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছ্তেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চালয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকন্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গ্রেঠাকুরের ঘরে বেশ কিন্তিং অর্থাসমাগম হইয়াছে। তাহাতেই সম্ভূষ্ট না থাকিয়া গ্রেপ্রুটি প্রতি বংসর প্রার কিছ্ প্রে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সমতা শৌখন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যাবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ ছড়ি ছাতার একত সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা-পাড়-ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাব্মহলে আজকাল এই-সমসত উপকরণ না হইলে ভদুতা রক্ষা হয় না শ্নিয়া গ্রামের উচ্চাভিলামী ব্যক্তিমাতই আপনার গ্রামতো ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত বায় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মাতি আনির্যাছলেন। তার কোন্-এক জারগায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাথা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমম্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জিমিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিরা ভবানীচরণের কাছে কর্ণকপ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনই উদারভাবে ভাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু ভাহার দাম শ্নিরা ভাঁহার মৃথ শ্কাইরা গেল।

টাকাকড়ি আদারও করেন রাসমণি, তহবিলও ভাঁহার কাছে, থরচও ভাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিথারির মতো ভাঁহার অল্লপ্রণার স্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসন্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সমরে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বালয়া ফোলালেন।

রাসমণি অত্যত সংক্ষেপে বলিলেন, "পাগল হইরাছ!"

ভবানীচরণ চুপ করির। খানিকক্ষণ ভাবিতে লাখিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলির। উঠিলেন, "আছা দেখো, ভাতের সপো তুমি যে রোজ আমাকে যি আর পারস দাও, সেটার তো প্ররোজন নাই!" রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কী।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে, উহাতে পিত্তবৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষাভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ তো সব জ্ঞানে!" ভবানীচরণ কহিলেন, "আমি তো বলি, রাগ্রে আমার লন্চি বন্ধ করিয়া ভাতের

ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।"

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়। আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনে। অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুখ।"

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগম্বীকার করিতেই প্রম্ভূত — কিন্তু, সে দিকে ভারি কড়ারুড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তব্ লাচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না— কিন্তু, বাহ্লা হইলেও এ বাড়িতে বাব্রা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছ্বতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমম্তিটি ভবানীচরণের দই পায়স ঘি লাচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গ্র্পুন্তের বাসায় একদিন যেন নিতাশ্ত অকারণেই গোলেন এবং বিস্তর অপ্রাস্থিতিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দ্র্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবাব কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন; তব্ আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিত্তে তাঁহার যেন মাথা ছি'ড়িয়া পড়িতে লাগিল। তব্ দৃঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপডে-মোড়া একটি দামি প্রোতন জামিয়ার বাহির করিলেন। র্ম্থপ্রায় কপ্টে কহিলেন, "সময়টা কিছ্ খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই— তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাথিয়া সেই প্তুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেরে অব্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না— কিব্ছু সে জানিত, এটা হস্তম করিরা উঠিতে পারিবে না— গ্রামের লোকেরা তো নিব্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমিপির রসনা হইতে বাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে প্নরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিরা হতাশ হইরা ভবানীচবণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।" ভবানীচরণ রোজই হাসিম্থে বলেন, "রোস্— এখনই কী। সশ্তমী প্জার দিন আগে আস্ক।"

প্রতিদিনই মূথে হাসি টানিরা আনা দ্বসাধাতর হইতে লাগিল।

আজ চতুথা। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপ্রে কী-একটা ছ্তা করিয়া গোলেন। বেন হঠাৎ কথাপ্রসপ্যে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন "দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা বেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া বাইতেছে।"

রাসমণি কহিলেন, "বালাই। খারাপ হইতে যাইরে কেন। ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।" ভবানীচরণ কহিলেন, "দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বাসিয়া থাকে। কী বেন ভাবে।" রাসমণি কহিলেন, "ও একদন্ড চুপ করিয়া বাসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দুষ্টামি করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।"

দুর্গপ্রাচীরের এ দিকটাতেও কোনো দুর্বপতা দেখা গেল না— পাথরের উপরে গোলার দাগও বাসল না। নিশ্বাস ফেলিরা মাথায় হাত ব্লাইতে ত্লাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খ্ব ক্ষিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পশুমার দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িরা রহিল। সন্ধাবেলার শুধ্ একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, ল্রিচ ছ্ইতে পারিলেন না। বলিলেন, ক্ষ্মা একেবারেই নাই।

এবার দ্রাপ্রাচীরে মদত একটা ছিদ্র দেখা দিল। বন্ধীর দিনে রাসমণি স্বরং কালাপিদকে নিভূতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাক-নাম ধরিয়া বলিলেন, "ভেট্র, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তব্ তোমার অন্যায় আবদার ঘ্রিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অধেক চুরি করা হয়, তা ছান!"

কালীপদ নাকী স্ক্রে কহিল, "আমি কী জানি। বাবা যে বলিয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।"

তখন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে ব্ঝাইতে বসিলেন।
পিতার এই বলার মধ্যে যে কত দ্বেং, কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে
তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি, কত দ্বংখ, তাহা অনেক করিয়া বালিলেন। রাসমণি
এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু ব্ঝান নাই—তিনি বাহা করিতেন, খ্ব সংক্ষেপে এবং জোরের সংগাই করিতেন—কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশাকই তাঁর ছিল না। সেইজনা কালীপদকে তিনি যে আন্ধ এমনি মিনতি করিয়া, এত বিস্তারিত করিয়া কথা বালতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনেব এক জারগায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও এক রকম করিয়া সে তাহা ব্ঝিতে পারিল। কিন্তু, মেমের দিক হইতে মন এক মুহুতে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন, তাহা বরুক্ক পাঠকদের ব্ঝিতে কণ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অভ্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে জাগিল।

তথন রাসমণি আবার কঠিন হইষা উঠিলেন: কঠোর স্বরে কহিলেন, "তুমি রাগই কব আর কাল্লাকাটিই কর, যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।"

এই বলিরা আর বৃধা সমর নন্ট না করিরা দ্রতপদে গৃহকর্মে চলিরা গেলেন। কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিরা তামাক খাইতেছিলেন। দ্র হইতে কালীপদকে দেখিরাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিরা বেন একটা বিশেষ কাজ আছে এমনি ভাবে কোখার চলিলেন। কালীপদ ছ্টিরা আসিরা কহিল, "বাবা, আমার সেই মেম—"

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না; কালীপদর গলা জড়াইরা ধরিরা কহিলেন, "রোস্ বাবা, আমার একটা কাজ আছে— সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে।"—বিলয়া তিনি বাড়ির বাহির হইরা পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল, তিনি কেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকালবেলাকার কর্ণ স্রে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রক্ষম অগ্রভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই ব্রা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাং হইতেও স্পন্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপ্রে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।"

মা তথন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে স্পারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মৃথ উল্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বাসয়া কী একটা পরামশ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা স্প্রি ফেলিয়া রাসমণি তথনই বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। দ্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মূখ দেখিয়া বোধ হইল, আজও দিধপায়সের সদ্গতি হইবে না, এমন-কি মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগন্তের এক বান্ধ লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামার সম্মাথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যথন তবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন তখনই এই রহস্যটা তিনি আবিজ্ঞার করিবেন, ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দিধ পায়স ও মাছের মাড়ার অনাদর দ্র করিবার জন্য এখনই এটা বাহির করিতে হইল। বান্ধের ভিতর হইতে সেই মেম-মাতি বাহির হইয়া বিনা বিজন্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রাম্মতাপ-নিবারণে লাগিষা গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গ্হিণীকে বলিলেন, "আজ রায়াটা বড়ো উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর, দইটা যে কা চমংকার জমিয়াছে সে আর কা বলিব।"

সম্ভ্যার দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাশ্যার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখা-খাওয়া দেখিল, তাহার সমবরসী বংধ্বাধ্ধবিদগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থার হইলে সমস্ভশ্বন এই প্তুলের একছেয়ে পাখা-নাড়ার সে নিশ্চয়ই এক দিনেই বিরক্ত হইয়া ঘাইত— কিল্ডু অন্ট্যার দিনেই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অন্রাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাহার গ্রেপ্তেকে দই টাকা নগদ দিয়া কেবল এক দিনের জন্ম এই প্তুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্ট্যার দিনে কালীপদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্বহদেত বাল্লসমেত প্তুলটি বগলাচরণের কাছে জিয়াইয়া দিয়া আসিল। এই এক দিনের মিলনের সাখেলাতি অনেকদিন তাহার মনে জাগর্ক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্তগার সংগী হইরা উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবংসরই এত সহজে এমন ম্লাবান প্রভার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য হইরা যাইতেন। প্থিবীতে ম্ল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে ম্ল্য যে দ্বংশর ম্লা, মাতার অন্তর্পা হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই ব্রিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপাশ্বে আসিয়া দাড়াইল। সংসারের ভার বাহতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাকোই তাহার রক্তের সংগাই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্কৃত হইতে হইবে, এই কথা সমরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়রকর্ম দেখার প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা, বাবা। কলিকাতায় তো বাইতেই হইবে।"

কালীপদ কহিল, "আমার জ্বন্য কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব— এবং কিছু কাজকমেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কল্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষর্মনপত্তি যে কিছুই নাই, সে কথা বালিলে ভবানীচরণ অত্যান্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমাণিকে সে ব্রিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন. "কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।" কিন্তু, পুরুষানুক্তমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীয়া এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাহায়া ষমপুরীয় মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমান্ত কী করিয়া কাহায়ও মাধায় আসিতে পাবে, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান ব্রিথমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমাণির মতে মত দিল। সে বালল, "কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহায় ভাগোর লিখন— অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেছই তাহাকে নিবারশ করিতে পারিবে না।"

এ কথা শ্নিরা ভবানীচরণ অনেকটা সাক্ষনা পাইলেন। গামছার বাঁধা প্রানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালাীপদর সপো বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মক্ষাীর কাজটা কালাীপদ বেশ বিচক্ষণতার সপোই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মক্ষাসভার সে জোর পাইল না। কেননা, তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে বধেন্ট উল্লেজনা ছিল না। তব্ সে পিতার কথার সায় দিয়া গেল। সীতাকে উন্ধার করিবার জনা বারপ্রেন্ড রাম বেমন লক্ষায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালাীপদর কলিকাতার যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খ্ব বড়ো করিয়া দেখিলেন—সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়— ঘরের লক্ষ্যীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আরোজন।

কলিকাতার বাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলার একটি রক্ষাকবচ ব্লাইরা দিলেন; এবং তাহার হাতে একটি পণ্ডাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন, "এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সমন্ত্র কাজে হ..লৈবে।" সংসার-শরচ হইতে অনেক কন্টে জ্বমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায়
ভান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চির্নাদন রক্ষা
্র করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

O

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার ছন্য তিনি এখন সমুত পাড়া ঘ্ররিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শ্নাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো পরেষে কলিকাতায় ষান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কম্পনা অত্যন্ত উর্ব্যেদ্ধত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই-এমন-কি, হুর্গালর কাছে গংগার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পাল বাধা হইতেছে. এ-সমুস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। "শ্নেছ, ভাষা? গঙ্গার উপর আর-একটা যে পলে বাঁধা হচ্ছে— আজই কালীপদর চিঠি পেরেছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে।"— বলিয়া চশমা খালিয়া তাহার কাঁচ ভালে। করিয়া মুছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া मुनारेलन। "रमथह ভारा। काल काल कठरे य की रख ठाउँ ठिकाना नरे। শেষকালে ধলোপায়ে গণ্গার উপর দিয়ে কুকুর-শেয়ালগলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!" গঙ্গার এইর প মাহাত্ম্যথর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিল্ডু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিকখ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অল্প লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান বংগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভূলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি বলে দিচ্ছি, গুণ্গা আরু বেশি দিন নাই।" মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গুণ্গা যখনই ষাইবার উপক্রম করিবেন তথনই সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতার কালীপদ বহু কন্টে পরের বাসার থাকিরা ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া, পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্ট্রেস্পরীকা পার হইয়া প্রনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা-উপলক্ষে সমশত গ্রামের লোককে প্রকাশ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ বাস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় ক্লে আসিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খ্লিয়া খরচ করা ষাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বশ্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আগ্রয় পাইল। মেসের বিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পার এবং মেসের সেই স্যাংসেতে অম্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মুক্ত সুনুবিধা এই যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেই ছিল না। স্ত্রাং, বাদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তব্ পড়াশ্না অবাধে চলিত। যেমনই হউক, স্বিধা-অস্বিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে বাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত বাহারা ন্বিতীর তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সপো কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওরা বার না। উচ্চের বন্ধ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কডদ্রে প্রাণান্তিক, কালীপদর তাহা ব্রিতে বিশেষ হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দের সিংহাসন যাহার, তাহার পরিচর আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমান্দের ছেলে; কলেন্দ্রে পাড়বার সমর মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক— তব্ সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহং পরিবার হইতে করেকজন স্থাী ও প্রেম-জাতীর আন্ধারিকে আনাইরা কলিকাতার একটি বাসা ভাড়া করিরা থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অন্রেম আসিয়াছিল— সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সংগা থাকিলে তাহার পড়াশনা কিছুই হইবে না। কিন্তু, আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সপা খ্বই ভালোবাসে; কিন্তু আস্বারদের মূর্শাকল এই যে, কেবলমাত তাহাদের সপাট লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার কারতে হয়—কাহারও সম্বন্ধে এটা কারতে নাই, কাহারও সম্বন্ধে ওটা না কারলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে স্বিবধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ঠ আছে, অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চালয়া যায় অথচ কোষাও লেশমাত ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহ্দয়। সকলেই জানেন. এই ধারণাটির মদত স্বিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো-লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতি-ঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতাশ্তই অলপ থরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা ধায়।

কিণ্ডু, শৈলেন্দ্রের করে করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল— এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরতে চরিয়া খাইতে দিত না; দামি খোরাক দিয়া তাহাকে সন্দের সমেশিজত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত গৈলেণ্টের মনে দরা যথেন্ট ছিল। লোকের দ্বংখ দ্র করিতে সে সতাই ভালোবাসিত। কিন্তু, এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দ্বংখ দ্র করিবার জন্য তাহার দরা শরণাপ্রম না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দ্বংখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দরা যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার-দেখানো, পঠিা-খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা— তাহার স্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিলীত ম্বংধ য্বক প্রাের ছ্টিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতার বাসাখরচ সমসত শােধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধ্র মনােহরণের উপবােগা শােখিন সাবান এবং এসেন্স্, আর তারই সপ্যে এক-ভ্রাধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের

জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাঁকে অত্যন্ত বেশি দ্বিশ্চন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের স্বর্তির উপর সম্প্রণ নির্ভাৱ করিয়া সে বলিত, "ভোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।" দোকানে তাহাকে সংগ্য করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সম্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তথন শৈলেন তাহাকে ভংসনা করিয়া বলিত, "আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।" বলিয়া সব-চেয়ে শৌখন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, "হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।" খরিদ্বার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্য করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিংকর ভারটা নিজেই লইত— অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত

এমনি করিয়া, বেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বর্প হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔশ্বতা সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শ্ব তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাংসেতে ঘরে ময়লা মাদ্রের উপর বসিয়া, একখনা ছোড়া গোঞ্জ পরিয়া, বইয়ের পাতায় চোখ গা্জিয়া দ্বিলতে দ্বিলতে পড়া ম্থপ্য করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, বড়োমানুষের ছেলের সপো মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিছে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সপো মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভবছল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে যে'ষে নাই— এবং যদিও সে জানিও, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের আনক দুর্হে সমস্যা এক মুহ্ুতেই সহভ হই যাইতে পারে, তব্ কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাতের প্রতি কালীপদকলোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিল্রের নিভ্ত অস্থকারের মধ্যে প্রচ্ছয় হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তব্ দ্রে থাকিবে, শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, অশনে বসনে কালীপদর দারিলটা এতই প্রকাশা যে তাহা নিতানত দ্দিউকট্। তাহার অতানত দশীনহীন কাপড়-টোপড় এবং মশারি-বিছাল যখনই দোতলার সি'ড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনই সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝ্লানো, এবং সে ন্ইসম্পাধ যখাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অন্তত গ্রামাতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাসাকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দ্ই-একটি লোক এই নিতৃতবাসী নিরীহ লোকটিব রহসা উন্ঘাটন করিবার জন্য দ্ই-চার্বিদন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু, এই মুখচোরা মান্বের মুখ খ্লিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিষা খাকা সুখকর নহে, স্বাস্থাকর তো নয়ই, কাজেই ভগা দিতে হইল।

তাহাদের পঠার মাংসের ভোজে এই অকিণ্ডনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চর কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিরা অন্ত্রহ করিরা একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজা সহা করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রন্থ হইয়া উঠিল।

কিছ্বিদন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধ্প্রাপ শব্দ ও সবেগে গান-বাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ার মন দেওরা অসম্ভব হইরা উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খ্ব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জন্মলিয়া অধারনে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসম্থানের কন্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথা ধরার বাামো উপসূর্গ জ্বাটিল। কখনো কখনো এমন হইত, তিন-চারি দিন তাহাকে পাঁড্যা থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতার থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা কলিকাতা পর্যান্ত ছাটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন, কলিকাতার কালীপদ এমন সংখে আছে যাহা প্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাডাগাঁরে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ার সর্বপ্রকার আরামের উপ্ররণ যেন সেইর্প আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে, এইর প তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালাপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসাখের অভাত কন্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পর লিখিতে ছাডে নাই। কিল্ড, এইরপে পাঁডার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিরা ভাতের কাল্ড কবিতে থাকিত তথন কালীপদর কন্টেব সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ-ওপাশ করিত এবং জনশ্না ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্রের অপমান ও দঃখ এইরপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মাক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই माण शहेया डिकिट।

কালীপদ নিজেকে অত্যান্ত সংকৃচিত করিয়া সকলের লক্ষ হইতে সরাইয়া রাখিতে চেম্টা করিল, কিণ্ডু তাহাতে উৎপাত কিছুমান্ত কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের প্রাতন সমতা জ্তার এক পাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জ্তার পাটি। এর্প বিসদৃশ জ্তা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জ্তার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জ্তা-মেরামতওয়ালা ম্চির নিকট হইতে অম্প দামের প্রাতন জ্তা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাং কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভূলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খ্রিয়া পাইতেছি না।" কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।" "এই-যে, এইখানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে ম্লাবান একটি সিগারেটের কেস্ ভূলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ. এ. পরীক্ষার বদি ভালোরকম ব্রি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবংসর ধ্ম করিয়া সরস্বতীপ্রকা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে, কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বংসর নিতাশ্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বংসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জনাই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সোভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্রের কৃপণতায় এ-পর্যন্ত সকলেই তাহাকে অবস্তা করিয়। আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহা হইল। 'উহার অবস্থা যে কির্প তাহা তো আমাদের অগোচর নাই, তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেকা দিতে চায়!'

সরস্বতীপ্রা ধ্ম করিয়া হইল—কালীপদ বে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিব্তু, কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত— সকল দিন সমযমতো আহার জ্বুটিত না। তা ছাড়া, পাকশালার ভূত্যরাই তাহার ভাগাবিধাতা, স্তবাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছ্ সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিটাকু গাঁদাফালের শাহক বত্পের সপ্যে বিদক্ষিত দেবীপ্রতিমার পশ্চতে অবতর্ধনি করিল।

কালীপদর মাথা ধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করি ন না বটে, কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরও একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্তে, বিনা ভাড়ার বাসাট্যুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল, এবার ছ্টির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু, যথাসময়েই তাহার সেই নাঁডের ঘরটার তালা খালিয়া গোল। ধ্রতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেক-কাটা চায়না-কোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা মরলা-কাপড়ে-বাঁধা মদত পটেুলি-স্মেত টিনের বার নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উব্ হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ঐ পটের্লিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি থ্রির ভান্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা-আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জ্ঞানিত, তাহার অবর্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদুপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে বে খাবার জিনিসংত্রি দিয়াছেন এ তাহার পক্তে অম্ত কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রামাঘরের আদরের ধন; যে আধারে সেগ্রিল রক্ষিত সেই মরদা দিরা আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসম্ভার কোনো লক্ষণ নাই : তাহা কাচের পাত্র নয়. তাহা চিনামাটির ভাল্ডও নহে—কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে বে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে, ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই

অসহা। আগের বারে তাহার এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগ্রিলকে ভক্তাপোশের নীচে প্রানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিরা রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রর লইল। যখন সে পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা কথ করিরা যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, "ধনরত্ন তো বিশ্তর! ঘরে চ্নকলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পাঁড়তেছে—একেবারে শ্বিতীর বাংক অব বেংগলা হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই—পাছে ঐ পাবনার ছিটের চায়না কোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধ্, ওকে একটা ভদ্রগোছের ন্তন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছ্তেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমান্ত কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।"

শৈলেন কোনোদন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালি-খসা অধ্যকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সি'ড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশারীর সংকৃচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় বাধন দেখিত একটা টিম্টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বার্শ্না বন্ধ ঘরে কালীপদ গা খ্লিয়া বিসয়া বইয়ের উপর ঝাকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে, তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বালল, "এবারে কালীপদ কোন্ সাত রাজার ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে, সেটা তোমরা খাঁলিয়া বাহির করো।"

এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতাশ্তই অলপ দামের তালা; তাহার নিষেধ খ্ব প্রবল নিষেধ নহে; প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সম্থার সমর কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিরাছে, সেই অবকাশে জন দুই-তিন অতাশ্ত আম্দে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খ্লিয়া একটা লঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তন্তাপোশের নীচে হইতে আচার চার্টান আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাল্ডগ্রিকে আবিক্কার করিল। কিল্ডু, সেগ্রিল যে বহুম্লা গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খ্ৰিজতে খ্ৰিজতে বালিশের নীচে হইতে রিং-সমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই চাবি দিরা টিনের বান্ধটা খ্ৰিলতেই করেকটা মরলা-কাপড় বই খাতা কাঁচি ছ্রির কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বান্ধ বন্ধ করিরা তাহারা চলিরা বাইবার উপরুম করিতেছে, এমন সমরে সমস্ত কাপড়-চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খ্রিলতেই ছেড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রার তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইরা ফেলিরা একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইরা পড়িল।

এই নোটখানা দেখিরা আর কেহ হাসি রাখিতে পঞ্জিল না। হো-হো করিরা উচ্চন্দরে হাসিরা উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্য কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, প্রথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিশ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগর্নলি বিস্মিত হইরা উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, বাস্তায় কালীপদর মতো বেন কাহার কালি শোলা

গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পণ্ডাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয়, তব্ এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটট্বকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অম্ভূত লোকটি কিরকম কাম্ডটা করে।

রাতি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রাণ্ডদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছ্ই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত, মাথা তাহার যেন ছি'ড়িয়া পড়িতেছিল। ব্রিয়াছিল, এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যক্ষণা চলিবে।

পর্যদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তব্ তাহার মনে হইল, হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভূলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চার আসিত তবে বাহিরের দ্বতা তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খ্লিয়া দেখে, তাহার কাপড়-চোপড় সমসত উলট-পালট। তাহার ব্ক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমসত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগ্লা আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমসত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলার দুই-একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাজে সি\*ড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অটুহাসোর ফোয়ারা খ্লিয়া গেল।

যথন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাধার কন্টে যথন জিনিসপ্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তথন সে বিছানার উপর উপ্ডে হইরা মৃতদেহের মতো পড়িরা রহিল। এই ভাহার মাতার অনেক দৃঃথের নোটখানি— জীবনের কত মৃহ্তুকে কঠিন যন্তে পেষণ করিষা দিনে দিনে একটা একটা করিয়া এই নোটখানি সন্থিত হইয়াছে। একদা এই দৃঃথের ইতিহাস সে কিছ্ই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দৃঃথের সপ্সী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গোরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব-চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহন্তম আলীবাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতল-পশ্য স্নেহসম্দ্র-মন্থন-করা অম্লা দৃঃথের উপহারটাকু চুরি যাওয়াকে সে একটা গৈশাচিক অভিশাপের ক্রা মনে করিল। পাশের সিন্ডির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগ্নন লাগিয়া প্র্ডিরা ঘাই হইয়া যাইতেছে, আর ঠিক ভাহার পাশ দিয়াই কৌত্বকর কলশন্দে নদী অবিরত ছাটিয়া চলিয়াছে—এও সেইয়কম।

উপরের তলায় অটুহাস্য শ্নিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাং মনে হইল, এ চোরের কাজ নয়। এক ম্হত্তে সে ব্রিত পারিল, শৈলেদ্দের দল কোতৃক করিয়া ভাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও ভাহার মনে এত বান্ধিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন ধনমদর্গবিত যুবকেরা ভাহার মায়ের গায়ে হাত ছুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিণ্টিটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ— ভাহার গায়ে সেই ছেড়া গেঞ্জি, পায়ে জ্বতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথা ধরার উত্তেজনায় ভাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে— স্বেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদ-ওয়ালা বারান্দার বন্ধাণ কেহ বা চৌকিতে, কেহ বা বেতের মোড়ায় বিসয়া, হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছাটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্গদস্বরে বলিয়া উঠিল, "দিন, আমার নোট দিন।"

যদি সে মিনতির স্রে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, উন্মন্তবং জন্মম্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যত খাপা হইয়া উঠিল। বদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দ্বে করিয়া দিত, সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াই্যা উঠিয়া একত্রে গন্ধনি করিয়া উঠিল, "কী বলেন, মশায়! কিসের নোট।"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিরে এসেছেন।"
"এত বড়ো কথা। আমাদের চোর বলতে চান!"

কালীপদর হাতে যদি কিছা থাকিত তবে সেই মাহাতেই সে খানোখানি করিরা ফোলত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিরা ধরিল। সে জালবংধ বাদের মতো গামারাইতে লাগিল।

এই অনায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই— সকলেই তাহার সন্দেহকে উদ্মন্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মাবিয়াছে তাহার। তাহার ঔষ্ণতাকে অসহা বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা এক-শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "দাও, বাঙালটাকে দিরে এসো গে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হয়েছ! তেজটাকু আগে মর্ক— আমাদের সকলের বাহে একটা রিট্নু আগেলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শ্ইতে গেল এবং ঘ্মাইয়া পড়িতেও কাহারও বিলম্ব হইল না।
সকালে কালীপদব কথা প্রায় সকলে ভূলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সি'ড়ি
দিয়া নীচে নামিবার সময় ভাহার ঘর হইতে কথা শ্নিতে পাইল। ভাবিল, হয়তো
উকিল ডাকিয়া পরামশ করিতেছে। দয়ড়া ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিয়ে
কান পাতিয়া যাহা শ্নিল ভাহার মধ্যে আইনের কোনো সংপ্রব নাই, সমস্ত অসম্বন্ধ
প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী-যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে বোঝা বাবা করিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দ্ই-

তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাব,!" কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড়্ বিড়্বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন প্নেশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, "কালীপদবাব, দরজা খ্লনে, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খ্লিল না, কেবল বকুনির গ্রেমধর্নি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদ্রে গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অন্চরদের কাছে অন্তাপবাক্য প্রকাশ করিল না। কিন্তু, তাহার মনের মধ্যে বিশিষতে লাগিল। সে বলিল, "দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।"

কেহ কেহ পরামশ দিল, "প্রিলস ডাকিয়া আনো— কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে— কাল ধেরকম কাল্ড দেখিয়াছি— সাহস হয় না।"

শৈলেন কহিল, "না—শীয় একজন গিয়া অনাদি ডাক্টারকে ডাকিয়া আনো।" অনাদি ডাক্টার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, "এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তত্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছান।
খানিকটা দ্রন্ট হইয়া মাটিতে ল্টাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া— তাহার
চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছাড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে;
তাহার রক্তবর্ণ চোখদ্টা খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে ভিজ্ঞাস। করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল্ন দেখি।"

ডান্তার গম্ভীর হইরা কহিলেন, "খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নর।"

শৈলেন কহিল, "ই'হাদের সপ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই— আস্বীয়ের ধবর কিছুই জানি না। সন্ধান করিব। কিন্তু, ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।"

ডাক্তার কহিলেন, "এ ঘর হইতে রোগীকে এখনই দোতলার কোনো ভালো ঘার লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুভা্যার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদার করিয়া দিল। কালীপদর মাধার বরফের প্টের্লি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

প্রেই বালয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চালয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত— প্রতাহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খ্লিচতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দ্বৈ তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিষক্ষে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি, আর-একটিতে তাহার পিতার। মারের চিঠি সংখ্যার অঞ্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগ্নিল হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর

বিছানার পাশের্ব বিসরা পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িরাই একেবারে চমিকিরা উঠিল। শানিরাড়ি, চৌধ্রীবাড়ি, ছর-আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানী-চরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধ্রী!

চিঠি রাখিরা দতশ্ব হইরা বসিরা সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিরা রহিল। কিছুদিন প্রে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বালরাছিল, তাহার মুনেতে ভালো লাগে নাই এবং অনা সকলে তাহা একেবারে উড়াইরা দিরাছিল। আজ ব্বিতে পারিল, সে কথাটা অম্লক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন—শামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবতীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হর নাই। ভবানীচরণের বে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তথন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহা, শ্যামাচরণের স্বা যতাদন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্যাত্ত পরম দেনতে তিনি ভবানীচরণের কথা বালিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জ্বল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিল্ড তাঁহার পত্তের চেরে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিশ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত হইয়া গোলেন তখন ভবানীচরণের একট, খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ ভূষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, "ভবানীচরণ নিতাশ্ত অব্রুক ভালোমান্র বলিরা নিশ্চরই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিরাছিস— আমার শ্বশুরে তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি বে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথার অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল, সেও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন-কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ অবস্থা তাহাও সে লানিত না-কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে ব্রারতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভন-সত্তেও কালীপদ যে তাহার অনুচরস্রেলীতে ভর্তি হর নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাং কালীপদ তাহার অনুবভী হুইড তবে আজু যে ভাহার লক্ষার সীমা পাকিত না।

8

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রতাহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে।
এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ভান্ধারের
পরামর্শ লইয়া অতিবন্ধে তাহাকে একটা ভালো বাভিতে স্থানাস্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গাী আশ্রম্ন করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছ্টিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকৃল হইয়া রাসমণি তাঁহার কন্ট-সঞ্জিত অথের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো বেন অবস্থ না হয়। যদি তেমন বোঝা আমাকে খবর দিলেই আমি বাব।" চৌধ্রীবাড়ির বধ্রে পক্ষে হট্ হট্ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে, প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্তায়ন করাইবার বাবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবৃদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তথন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বাঁলয়া ডাকিল—ইহাতে তাঁহার বৃক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বাঁলয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল— তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বালতেছিলেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।" কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ভাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জনুর প্রেরি চেয়ে কিছ্ম কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।" কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না, এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত, তাহার শিশ্বকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে, কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে— সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমান্ত লোকমাথেব কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— সে বিশ্বাস একেবারে তাহার সংস্কারণত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগোর লিখন।

এই কাবণে, ডাক্তাব যতটাকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে আনেক বেশি ভালো শানিয়া বসৈন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশুজ্বার কোনে। কপাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভ্রানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমান্ত্রীয় নহে, এ কথা কে বলিবে। বিশেষত, কলিকাতার স্থিশিক্ষত স্সত্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভিক্তাশ্ধা করে এমন তে। দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের ব্রি এইপ্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, পে তো হ্রারই কথা, আমাদের পাড়াগোঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহ্বতই বা কী।

জ্বে কিছ্ কিছ্ কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শ্বার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবন্ধার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেরে ভাবনা এই বে, তাহার গ্রামা পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত হইয়া উঠিবেন। চাবি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর। মনে হইল 'এ কি শ্বন্দেখিতাছ!'

তথন তাহার বেশি-কিছ্ চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অস্থের থবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাথিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার থরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন এত থরচ করিতে থাকিলে পরে কির্প সংকট উপস্থিত হইবে, সে-সব কথা ভানিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজনা সমস্ত প্থিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

এক সমরে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমনসময় শৈলেন একটি পাতে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই বে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতের অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ কর্ন।"

কালীপদ শশবাসত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মূখ দেখিয়াই সে ব্রন্থিতে পারিল. তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম বখন কালীপদ মেসে আসিরাছিল, এই যৌবনের দীপ্তিতে উল্জেক সন্দের মুখন্তী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যুক্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্ত সে আপনার দারিদ্রোর সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। র্যাদ সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধরে মতে। ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত থালিই হইত—কিন্তু পরস্পর অতানত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার বাবধান লব্দন করিবার উপার ছিল না। সি'ডি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তথন তাহার শৌখিন চাদরের স্থাপ্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তথন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাসাপ্রফা্ন্ন চিন্তা-রেখাহীন তর্মণ মাখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মাহাতে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাৎসেতে কোণের ঘরে দরে সৌন্দর্যলোকেন ঐশ্বর্ষ-বিচ্ছাবিত রশ্মিচ্চটা আসিয়া পড়িত। তাহাব পরে সেই শৈলেনের নির্দার তার্ণা তাথার কাছে কিরাপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যথন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মূখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঐ সান্দর মাথের দিকে কালাপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মাথে কিছাই উচ্চাবণ করিল না— আন্তে আন্তে ফল তলিয়া খাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সংস্পা শৈলেনের খ্ব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাটুাভামাশা চলে। তাহাদের উভয় পক্ষের হাস্যকোঁতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকর্নদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবার্র হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে ধেন যৌবনস্মৃতির প্লক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকর্নদিদির স্বহস্তর্গিত আচার আমসত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগারী অনবধানভার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা আজ সেনির্লক্ষভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনক্ষ হইল। তাহার মারের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায়া যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শ্বা্যা আনক্ষসভা হইয়া উঠিল—এমন স্থে তাহার জীবনে সে অক্ষই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে কণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুকপরায়ণ স্ক্ষর য্বকটিকে যে কত স্নেহ্ করিতেন, সেই কথা সে কঙ্গনা করিতে লাগিল।

ভাহাদের র্গ্ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল ষেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্রোর একটা অভিমান

ছিল— কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃষা গর্ব করিতে তাহার ভারি লক্ষা বোধ হইত। 'আমরা গরিব' এ কথাটাকে কোনো 'কিম্ড' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও বে তাঁহাদের ঐশ্বর্ষের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু, সে যে তাঁহার সংখের দিন ছিল, তখন তাঁহার ষৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসদাতক সংসারের বীভংসমূতি তথনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত, শ্যামাচরণের স্থা, তাঁহার পরমন্দেহশালিনী ভ্রাড়জায়া রমাস্ক্রমী, যখন তাঁহাদের সংসারে গ্রিণী ছিলেন তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের শ্বারে দাঁডাইয়া কী অজস্র আদরই তাঁহারা লাঠিয়াছিলেন—সেই অস্তমিত সাথের দিনের স্মতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সম্ধ্যা সোনার মণ্ডিত হইরা আছে। কিন্ত, এই-সমুহত সুখুস্মতি-আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসপ্গে ভারি উর্ব্যেঞ্চত হইয়া পড়েন। এখনও সে উইল পাওয়া যাইবে. এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমান্ত সন্দেহ নাই— তাঁহার সতীসাধনী মার কথা কখনোই বার্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত, এটা তাহার পিতার একটা পাগলামি মাত। তাহারা মায়ে ছেলের এই পাগলামিকে আপোসে প্রশ্রেরও দিয়াছে কিন্ত শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দূর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বালিয়াছে, "না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।" কিন্ত, এর প তর্কে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অম লক নহে তাহা প্রমাশ করিবার জন্য সমনত ঘটনা তিনি তম তম করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তথন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

নিশেষত, কালীপদ ইহা সপন্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রস্পাটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সেও বিশেষ একট্ যেন উত্তেজিত হইরা ভবানীচরণের যুত্তি থ'ডন করিতে চেন্টা করিত। অন্য-সকল বিষরেই ভবানীচরণ আরসকলের মত মানিরা লইতে প্রস্তৃত আছেন, কিন্তু এই বিষরটাতে তিনি কাহারও কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন— তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাব্দে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দর্কে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সামনেই মা বখন বান্ধ খুলিলেন তখন দেখা গেল, অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বিলত, "তা, বেশ তো বাবা, বারা তোমার বিষর ভোগ করিতেছে তারা তো তোমার ছেলেরই মতো, তারা তো তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে— ইহাই কি কম সুখের কথা।" শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষপ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া বাইত। কালীপদ মনে মনে পাঁড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থালোল্প বিষরী বলিয়া মনে করিতেছে। অথচ, তাহার পিতার মধ্যে বৈর্যারকতার নামসন্থ নাই, এ কথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচর নিশ্চর প্রকাশ করিত। কিশ্চু, এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ বে উইল চুরি করিরাছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না: অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষরের ন্যাষ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে ধে একটা নিষ্ঠার অন্যায় আছে, সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসপো কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বস্থ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত—এবং বদি কোনো স্বোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটা অসপ জন্ম আসিয়া কালীপদর মাখা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বালিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্বিশন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলার্শিপ ফস্কাইয়া গিয়াছে, আর তো সের্প হইলে চলিবে না। শৈলেনকে ল্কাইয়া আবার সে পড়িতে আরুত করিল; এ সম্বন্ধে ভাস্থারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, "বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া বাও— সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।"

শৈলেনও বলিল, "এখন আপনি গেলে কোনে। ক্ষতি নাই। আর তে। ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন ষেট্কু আছে সে দুদিনেই সারিরা ষাইবে। আর, আমরা তো আছি।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছ্ই নাই। আমার কলিকাতার আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তব্ মন মানে কই, ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকর্নদিদি যখন ষেটি ধরেন সে তে আর ছাড়াইবার জো নাই।"

শৈলেন হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, তুমিই তে। আদর দিয়া ঠাকর্নদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আছে। ভাই, আছে। ঘরে বখন নাতবউ আসিবে তখন ভোনার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকাব ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একাশ্তভাবে রাসমণির সেবার পালিত স্কীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদরষক্লের অভাব কিছুতেই প্রেণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বোঁশ অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তৃত ইইয়াছেন, এমনসময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অতান্ত লাল ইইয়া উঠিয়াছে— তাহার গা ফেন আগ্নের মতো গরম। কাল অধেক রাত্তি সে লজিক মুখস্ত করিয়াছে, বাকি রাত্তি এক নিমেবের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দ্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাছার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ভাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। নৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখো ঠাকুরদা, ভোমারও কণ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বজি, আর দেরি না করিয়া ঠাকর্ন-দিদিকে আনানো যাক।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বল্ক, একটা প্রকাণ্ড ভব্ন আসিরা ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা ধর্মব্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বাললেন, "তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করে।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সংশ্যে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পেণীছয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টানার কালাপদকে জাবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল—সেই ধর্নিগ্রেলি তাঁহার ব্বেক বিশিষ্মা রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাঁহার প্র আবার তাঁহার শ্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল— শ্বামীর মধ্যে আবাব দ্ইজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হ্দয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বিলিল, 'আর আমার সয় না।' তব্ তাঁহাকে সহিতেই হইল।

¢

রাত্রি তথন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য বাসমণি অচেতন হইরা ঘ্মাইরা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু, ভবানীচবণের ঘ্ম হইতেছিল না। কিন্তুকণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বসে-সহকাবে দয়ময় হরি বিলায়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যথন গ্রামের বিনাল্যেই পড়িত, যথন সে কালকাতায় যায় নাই, তথন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশনো কবিত ভবানীচরণ কম্পিত হতে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শ্লাঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিল্ল কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালির লাগ রহিয়াছে; মালিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁদ্র সেই জ্যামিতির রেখাগ্লি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগ্লি হ ত্বাধা ময়লা কাগজের খাতার সপো তৃতীয়খাভ রয়ল-রীডারের ছিয়াবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায় হায়— তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ঐ ছোটো জত্বাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুল্মিগতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বিসলেন। তাঁহার শ্মুক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার ব্যেকর মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁছর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের প্রিদিকের দরজা খ্লিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জব্পল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একট্খানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেন্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকা-লতা কন্ধির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজনী আছে— তাহা ফ্লে ফ্লে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের বন্ধপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তীহার প্রাণ বেন কণ্ঠের

কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীন্মের সময়— প্রার সময়— কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র শ্বর শুন্য হইরা আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বালায় ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বাসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্র ঘ্টাইবে বালায়াই কলিকাতার গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃন্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল।— বাহিরে বৃন্ধি আরও চাপিয়া আসিল।

এমন সময় অংধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের ব্বের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনামতেই আশা করিবার নহে, তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাহার মনে হইল, কালাপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু, বৃশ্টি যে ম্বলধারায় পড়িতেছে—ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যথন তাহার মনের ভিতরটা চণ্ডল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাহার ঘরের সামনে আসিয়া ম্হৃত্কালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সেমাথা মৃড়ি দিয়াছে— তাহার মৃথ চিনিবার জাে নাই। কিন্তু, সে যেন মাথায় কালাপদরই মতাে হইবে। "এসেছিস বাপ!" বিলয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খ্লিতে গোলেন। ম্বার খ্লিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপাস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃণ্ডিতে বাগানময় ঘ্রিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাতে অংধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙা গলায় একবার কালাপদ' বালয়া চাংকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারও সাড়া পাইলেন না। সেই ভাকে নেট্ চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃন্ধকে ঘরের লইয়া আসিল।

পর্যদিন স্কালে নটা ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে প্টালিতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ থালিয়া দেখিলেন, একটা প্রোতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোথে লাগাইয়া একটা পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছাটিয়া রাস্মণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিল্লাসা করিলেন, "ও কী ও।"
ভবানীচরণ কহিলেন, "সেই উইল।"
রাসমণি কহিলেন, "কে দিল।"
ভবানীচরণ কহিলেন, "কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।"
রাসমণি জিল্লাসা করিলেন, "এ কী হইবে।"
ভবানীচরণ কহিলেন, "আর আমার কোনো দরকার নাই।"
বলিয়া সেই দলিল ছিল্ল ছিল্ল কহিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রচিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, "আমি বলি নাই কালীপদকে দিয়াই উইল উম্পার হইবে?"

রামচরণ মর্নি কহিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল ষখন রাত দশটার গাড়ি এল্টেশনে

এসে পেশছিল তখন একটি স্কার-দেখিতে বাব্ আমার দোকানে আসিয়া চৌধ্রীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে বেন কী-একটা দেখিয়াছিলাম।"

"আরে দুরে" বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

আম্বিন ১৩১৮

## পণরকা

বংশীবদন তাহার ভাই রাসককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিরা সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রাসকের আসিতে বাদ কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিরা সে তাহার সম্থানে ছুটিত। তাহাকে না খাওরাইরা সে নিজে খাইতে পারিত না। রাসকের অক্প-কিছু অসুখবিস্থ হইলেই বংশীর দুই চোথ দিরা ঝরু ঝরু করিরা জল করিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে বোলো বছরের ছোটো। মাঝে বে-করটি ভাইবোন জ্বন্সিয়াছিল স্বগর্নালই মারা গিয়াছে। কেবল এই স্ব-শেবেরটিকে রাখিয়া ষখন রসিকের এক বছর বয়স তথন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক বখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যাবসা করিয়াই বংশীর বৃশ্ধ-প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু, সম্দ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অশ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষ্ধাস্রকে বসাইরা দিয়া বাশ্পক্ংকারে মৃত্মুত্র জরশূপা বাজাইতে লাগিল।

তব্ তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চার না— ঠ্ক্ঠাক্ ঠ্ক্ঠাক্ করিয়া সত্তা দাঁতে লইযা মাকু এখনও চলাচল করিতেছে— কিংতু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চাা লক্ষ্মীর মনঃপ্ত হইতেছে না, লোহার দৈতাটা কলে বলে কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে !

বংশীর একটা সাবিধা ছিল। থানাগড়ের বাব্রা তাহার মার্নিব ছিলেন। তাহাদের বৃহং পরিবারের সমাদের শৌখিন কাপড় বংশীই বানিরা দিত। একলা সব পারিরা উঠিত না, সেজনা তাহাকে লোক রাখিতে হইরাছিল।

বদিচ তাহাঁদের সমাজে মেরের দর বড়ো বেশি, তব্ চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে বেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রিসিকের জনাই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। প্রায় সময় কলিকাতা হইতে রিসকের বে সাজ আমদানি হইত তাহা বাল্লার দলের রাজপ্রকেও লক্জা দিতে পারিত। এইর্প আর-আব সকল বিষয়েই রিসকের বাহা-কিছ্ব প্রয়েজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই ধর্ব করিতে হইল।

তব্ বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেরেকে
মনে মনে ঠিক করিরা বংশী টাকা ক্ষমাইতে লাগিল। তিন-শো টাকা পণ এবং অলংকার
বাবদ আর এক-শো টাকা হইলেই মেরেটিকে পাওরা বাইবে স্থির করিরা অল্প-অল্প ৯
কিছ্-কিছ্ সে খরচ বাঁচাইরা চলিল। হাতে যথেন্ট টাকা ছিল না বটে, কিল্ডু যথেন্ট
সমর ছিল। কারশ, মেরেটির বরস সবে চার—এখনো অল্ডত চার-পাঁচ বছর মেরাদ
পাওরা বাইতে পারে।

কিন্দু, কোন্ঠীতে তাহার সঞ্জের স্থানে দ্খি ছিল রসিকের। সে দ্খি শ্ভ-গ্রহের দ্খি নহে। রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবরসীদের দলের সদার। বে লোক স্থে মান্য হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতা কর্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘোষতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রাথিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে— সে কিছ্ না দিলেও মানুষের লুখে কম্পনাকে তুম্ত করে।

শুধু যে রসিকের শৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মৃণ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চয নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি স্কোশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো প্র্পাংশ্কারের মৃত্তা চাপিয়া নাই, সেইজনা সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কার্নৈপ্ণাের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন-কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যণত উমেদাির করিত। কিন্তু, তাহাব দােষ ছিল কি, কােনাে একটা-কিছুতে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা-কােনাে বিদাা আয়য় করিতে আর সেটা তাহার ভালাে লাগিত না—তথন তাহাকে সে বিষয়ে সাধাসাধনা করিতে গেলে সে বিরম্ভ হইয়া উঠিত। বাব্দের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিথয়া কেবল দুটো বংসর পাড়া্য কালীপ্লাের উৎসবক জােতিময়ি করিষা তুলিয়াছিল: তৃতীয় বংসরে কিছুতেই আয় তুর্বাড়র ছােয়ারা ছুটিল না। বসিক তথন চাপকান-জােশা-পরা মেডেল-ঝালানাে এক নবা যাতাওয়ালার দৃষ্টাতে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হামেনিকাম লইয়া লক্ষ্যে ঠুংগি সাাধিতছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেষালি লীলায় কখনো স্লুভ কখনো দ্লাভ হইয়া সে লোককে আরও বেশি মুখ্য করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, 'এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এখন কোনোমতে বাচিয়া থাকিলে হয়!' এই ভাবিয়া নিতালত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত বে, 'আমি বেন উহার আগে মরিতে পারি।'

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইরের নিতান্তন শখ মিটাইতে গেলে ভাবী বধ্ কেবলই দ্রতর ভবিষাতে অভ্যধান করিতে থাকে, অথচ বরস চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বরস বখন চিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও প্রিল না. এবং সেই মেরেটি অন্যত্র শবশ্রঘর করিতে গেল, তখন বংশী মনে মনে কহিল, 'আমার , আর বড়ো আশা দেখি না. এখন বংশরক্ষার ভার রসিক্রেই লইতে হইনে।'

পাড়ার যদি স্বরস্বরপ্রথা চলিত থাকিত তবে রাসকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধ্, তারা, ননী, শশী, স্থা—এমন কত নাম করিব—সবাই রাসককে ভালোবাসিত। বসিক যখন কাদা লইরা মাটির ম্ভি গড়িবার মেজাজে থাকিত তথন তাহার তৈরি প্তুলের অধিকার লইয়া মেরেদের মধ্যে কথাবিজ্ঞেদের উপক্ষম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেরে ছিল সোরতী, সে বড়ো লালত—সে চুপ

করিয়া বসিয়া পতুল-গড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমতো রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইছ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছ্ ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তৃত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্তিগ্রিল তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া বখন বলিত "সৈরি, তুই এর কোন্টা নিবি বল্", তখন সে ইছ্ছা করিলে যেটা খুলি লইতে পারিত, কিস্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমতো জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। প্তুল-গড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েয়া সকলেই এই যন্টা টেপাট্পি করিবার জন্য ঝাকিয়া পড়িত, রসিক তাহাদের সকলকেই হংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোনো উংপাত করিত না; সে তাহার ভুরে শাড়ি পরিয়া, বড়া বড়ো চোখ মেলিয়া, বাম হাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বিসয়া, চুপ করিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, "আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্।" সে মৃদ্ মৃদ্ হাসিত, অগ্রসর ইইতে চাহিত না। রসিক অসক্ষতি-সত্ত্রে নিজের হাতে তাহার আঙ্বল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সংগ্য তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনো-দিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অস্থির করিরা তুলিত। ন্তনগোছের যাহা-কিছ্ম দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য বাসত হইরা উঠিত। রসিক কাহারও আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তব্ গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছ্ম বেশি প্রশ্র পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঞ্চোই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে।
কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেরে বড়ো— পাঁচ-শো টাকার কমে কাল্ল হইবার আশা
নাই।

## 5

এতদিন বংশী কথনো রসিককে তাহার তাঁত-বোনার সাহাষ্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাট্নি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইরাছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইরা লোকের মনোরঞ্জন করিত, ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, 'দাদা কেমন করিরা যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইরা পড়িরা থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিরা গেলেও পারি না।' তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিভাশ্তই টানাটানি করিরা চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বালিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে স্থেন্ট একটা লক্জা ছিল। শিশ্কাল হইতেই সে নিজেকে, তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বালয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রম দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধ্ আনিবার জন্য যখন উংসক্ হইল তখন বংশীর মন আর বৈর্থ মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলন্দ্র তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাখিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো

জনালা হইরাছে। বরসক্ষা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণাতের সম্মুখে মুগতৃষ্ণিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে।

তব্ যথেষ্ট দ্রত বেগে টাকা জামিতে চার না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই ষেন সফলতাকে আরও বেশি দ্রবতী বিলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সংগ্যে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চার না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিপ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

ষথন সমদত গ্রাম নিষ্কৃত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিট্মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে, এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্র্যিটকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বিশুত করিয়াছে। গায়ের শীতবদ্যখানা জীর্ণ হইয়া পাড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়াকির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দ্বই বংসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে, 'এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর-একট্ হাতে টাকা জম্ক, আসছে বছরে যখন কাব্লিওয়ালা তাহার শীতবশের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বংসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে।' স্বিধামতো বংসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাজে বোগ দাও।" রিসক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অস্থে বংশীর মেজাজ খার।প ছিল, সে রিসককে ভংশিনা করিল; কহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি বদি দিনরাত হো-হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কট্রিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল, এত বড়ো অনায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহা করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছু থাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিদতন্ধ, ভাঙা উচু পাড়িব উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ভাকিতেছে, এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পততা তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল, রসিক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আলু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কে'চোগ্রলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস্ কবিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কথন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌবভী বখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে এমন সমরে রসিক হঠাং তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ষুখা পাইয়াছে, কিছু খানার আনিয়া দিতে পারিস?" সৌরভী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িম্ডুিক জানিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁবিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাদ্রে সে তাহার বাপকে স্বণন দেখিল। স্বণন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইরা উঠিল। তাহার নিশ্চর মনে হইল. বংশলোপের আশুকার তাহার বাপের পরলোকেও হম হইতেছে না।

পর্যাদন বংশী কিছু জ্বোর করিরাই রাসককে কাজে বসাইরা দিল। কেননা, ইহা তো ব্যক্তিগত সূত্রদ্বংশের কথা নহে, এ বে বংশের প্রতি কর্তব্য। রাসক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সূত্রিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সত্তা ছিণ্ডিয়া বার, সত্তা সারিরা তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোর্প অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দ্রুকত হইয়া বাইবে।

কিন্তু, দ্বভাবপট্ রসিকের হাত দ্বেস্ত হইবার দরকার ছিল না বলিরাই তাহার হাত দ্বেস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিরা যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমান্বটির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে, তখন রসিকের মনে ভারি লক্ষা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধরে মুখ দিরা খবর দিল যে, সৌরভাঁর সংশোই রিসকের বিবাহের সম্বন্ধ ন্থির করা যাইতেছে। বংশাঁ মনে করিয়াছিল, এই স্থবরটার নিশ্চরই রিসকের মন নরম হইবে। কিন্তু, সের্প ফল তো দেখা গেল না। দাদা মনে করিয়াছেন, সৌরভাঁর সংশা বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে! সৌরভাঁর প্রতি হঠাং তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারা আঁচলের প্রাণ্ডে পান বাঁধিরা তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না— সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শান্ত মেরেটির ভারি কালা পাইতে লাগিল। হামোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অনা মেরেদের চেরে তাহার যে একট্ বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল সে তো ঘাঁচরাই গেল—তার পর সর্বদাই রিসকের যে ফাইফরমাশ খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাং জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতানতই ফাঁকি বিলয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রখতলা, রাধানাথের মন্দির, নদাী, খেরাঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছুডারপাড়া, হাটবাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইরাছিল। সব জারগাতেই তাহার একটা একটা আন্ডা ছিল, র্যোদন যেখানে খুলি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছুনা-কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়েব বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর-যে কোনো অংশ তাহার জাবিনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দ্র দ্র বহুদ্রের জন্য তাহার চিত্ত ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তাহার অবসর রখেন্ট ছিল—বংশী তাহাকে খ্র বেশিক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু, ঐ একট্কুণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যন্ত যেন বিসনাদ হইয়া গেল: এর্প খন্ডিত অবসরকে কোনো বাবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

এই সময়ে থানাগড়ের বাব্দের এক ছেলে এক বাইসিক্ল্ কিনিয়া আনিয়া চড়।
অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অলপক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ও
করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ভানা। কিন্তু, কী
চমংকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দ্রডের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন
তীক্ষা স্দেশনিচক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের
বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উল্মন্তের মতো মান্যকে পিঠে করিয়া লইয়া
ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মান্তে কখনো কখনো দেবভার অস্ত লইয়া যেমন
বাবহার করিতে পাইত এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল, এই বাইসিক্ল্ নহিলে তাহার জীবন ব্ধা। দাম এমনই কী বেশি। এক-শো পাঁচিশ টাকা মাত্র! এই এক-শো পাঁচিশ টাকা দিয়া মান্য একটা ন্তন শান্ত লাভ করিতে পারে—ইহা তো সস্তা। বিষ্কুর গর্ড্বাহন এবং স্থোর অর্ণসারিথ তো স্থিকতাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দের উচ্চৈঃশ্রার জন্য সম্দুমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিক্ল্টি তাহার প্থিবীজয়ী গতি-বেগ সত্থ করিয়া কেবল এক-শো পাঁচিশ টাকার জনা দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছ্ চাহিবে না পণ করিয়াছিল, কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছ্ বেশ পরিবর্তন করিয়া দিল। কহিল, "আমাকে এক-শো পাঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রসিক কিছ্বিদন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অস্থের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাতি পাঁড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপাশ্বত করিবামাত্তই মৃহ্তের জনা বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, 'দ্র হোক্গে ছাই, এমন করিয়া আর টানা-টানি করা বায় না— দিয়া ফেলি।' কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! এক-শো পাঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রসিক এক-শো পাঁচশ টাকা ধার শ্বিবে! তাই বদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শস্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়। এক-শো প'চিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।"

রসিক বন্ধন্দের কাছে বলিল, "এ টাকা বদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।"

বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নর। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে, আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত প্রত্যের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।"

রসিক স্মপন্ট বিদ্রোহ করিরা তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমার অস্থ করিরাছে।" তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অস্থের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একট্ অভিমান করিরা বলিল, "থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না।" বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরও বেশি কন্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কলাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচণ্ডল মাকুগ্লা ইশ্রুর-বাহনের মতো সিন্ধিদাতা গণনারককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দোড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহুর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অন্থির হইয়া উঠে; এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহাব্য করে তবে দ্ব বংসরের কাজ ছয় মাসে আদার হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রাসক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটার। কিন্তু, হঠাং একদিন বখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিরা পড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে, এমন সময় শ্নিতে পাইল, সেই কিছ্কালের উপেক্ষিত হার্মোনিয়ম বল্ফে আবার লক্ষ্যো ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রাসকের এই হার্মোনিয়ম বাজনা শ্নিলে গর্বে ও আনন্দে বংশীর মন প্রাকিত হইয়া উঠিত: আজ একেবারেই সের্প হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আজিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রাসক বাজনা শ্নাইতেছে। ইহাতে তাহার জারতশত ক্লান্ত দেহ আরও জালিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রাসক উম্পত হইয়া জবাব করিল, "তোমার অন্নে বদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথাা বড়াই করিয়ন কাজ নাই, তোমার সামর্থা যতদ্র তের দেখিয়াছি! শুখু বাব্দের নকলে বাজনা বাজাইয়া নব্যবি করিলেই তো হয় না।" বালয়া সে চলিয়া গেল— আর তাতে বাসতে প্যারল না: ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিষম বাজাইয়া চিন্তবিনোদন করিবার জন্য সংগী জ্রাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সাকাদের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগালি গং জানে একে একে শ্নাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল— এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতানত অন্যরকম স্বর আসিয়া গোছিল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাকো সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজ্ঞন কে এই নিষ্ট্র কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মর্মান্তিক ভংগিনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চরের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাশ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল— তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক বে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে দাদা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিজ না, যখন তাহার দ্রুশত হস্ত হইতে তাঁতের স্কুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা

হাত বাড়াইবামার সে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইরা পড়িয়া সবেগে তাহার ব্রুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দশতহান মুঝের মধ্যে প্র্রিবার চেণ্টা করিত, সে-সমস্তই স্কুপণ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-করেক কর্লকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পালে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সর্ব লশ্ব। এক থাল খ্লিয়া ফোলল, র্ম্পপ্রারকণ্ঠে কহিল, "এই নে, ভাই— আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু, তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার— আমার সে শক্তি নাই— তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোর ষা খ্রিশ তাই করিস।"

রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব— তোমার ও টাকা আমি ছ্ইব না।" বালয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছ্টিয়া চালয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

Я

রসিকের ভন্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আছকাল অভিমান করিয়া দ্রে দ্রে ধাকে। রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে বার, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সপ্পে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি— অথচ সে যে এত বড়ো একটা ভরংকর আড়ি করিয়াছে, সেটা রসিককে স্পন্ট করিয়া জানাইবার স্থোগ না পাইয়া, আপন-মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দ্ই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রাসক মধ্যাহে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মালিয়া দিল, তাহাকে কাতৃকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না: দ্ইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রাসক কহিল, "গোপাল, আমার হামোনিয়মটি নিবি?"

হার্মোনিরম! এত বড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কথনো সভ্তব। কিন্তু. যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসংকাচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেন্ট পরিমাণে ছিল। অভএব হার্মোনির্মটি সে অবিলাশ্বে অধিকার করিরা লইল; বলিরা রাখিল, ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।

গোপালকে বখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চর জানিয়াছিল, সে ডাক অন্তত আরও একজনের কানে গিরা পে'ছিরাছে। কিন্তু, বাহিরে আজ তাহান কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল, 'সৈরি কোখার আছে একবার ডাকিয়া আনু তো।"

গোপাল ফিরিরা আসিরা কহিল, "সৈরি বলিল, তাহাকে এখন বড়ি শ্কাইতে দিতে হইবে, তাহার সমর নাই।" রসিক মনে মনে হাসিরা কহিল, "চল্ দেখি, সে কোথার বড়ি শ্কাইতেছে।" রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিরা দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পারের শব্দ পাইরা আর-কোথাও ল্কাইবার উপার না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেন্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিস সৈরি?" সে আঁকিয়া-বাঁকিয়া রাসকের চেন্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রিসক আপন খেয়ালে নানা রঙের স্তা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকপ্লা বাঁধা নক্সা ছিল, কিন্তু রিসকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যথন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তথন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত; সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় বখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রিসকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিলা না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল, এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জনা সে রিসককে কতবার যে কত সান্নার অন্রোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই-তিন বিসলেই শেষ হইয়া বায়, কিন্তু রিসকের বাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রব্যু করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রিসক কাল রাচি ভাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখবি না?"
অনেক কণ্টে সৌরভাঁর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ কাঁপিয়া ফেলিল।
তথন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন
কবিষা।

সৌরভীর সপ্পে তাহার প্রের সহক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রাসকের যথেন্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভর পক্ষে সাঁহধ যখন এতদ্র অগ্রসর হইল যে সৌরভী রাসককে পান আনিয়া দিল তখন রাসক সেই কাঁথার আবরণ খালিয়া সেটা আছিনার উপর মেলিয়া দিল— সৌরভীর হাদরটি বিস্মরে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রাসক বলিল, "সৈরি, এ কাঁথা তাের জনোই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তােকেই দিলাম", তখন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনােমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। প্রথিবীতে সৌরভী কোনাে দ্র্ল'ভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খ্র ধমক দিল। মান্বের মনস্তত্তের স্ক্রাতা সম্বন্ধে তাহার কোনাে বােধ ছিল না; সে মনে করিল, লােভনীয় জিনিস লইতে লাভ্জা একটা নিরবিজ্যির কপটতামাত্র। গোপাল বার্থ কালবায়-নিবায়ণের জন্য নিজেই কাঁথােটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাভিয়া আসিল। বিক্ষেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার প্রেতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধক্ষের ইতিহাসের দৈনিক অন্ব্রিভ

সেদিন পাড়ার তাহার দলের সকল ছেলেমেরের সংশাই রসিক আগেকার মতোই

ভাব করিয়া লইল; কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রোঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যথন সকালে বংশীকে জিল্জাসা করিল, "আজ্ঞ কী রায়া হইবে", বংশী তখন বিছানায় শাইয়া। সে বলিল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ্ঞ আমি কিছ্ম খাইব না—রিসককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।" স্বীলোকটি বলিল, রিসক তাহাকে বলিয়াছে সে আজ্ঞ বাড়িতে খাইবে না— অনাত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শানিয়া বংশী দীঘানিম্বাস ফোলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যন্ত মাড়িয়া পাশ ফিরিয়া শাইল।

र्त्राञक र्योपन मन्धात भन्न ग्राम ছाডिया जाकारमत पर्टां मर्टां मार्टां मार्टां সেদিন এর্মান করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি: আকাশে আধর্খান চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে— কেবল যাহাদের দুর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশ্নো গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র্যাপার মুড়ি দিয়া নিদামণন: গোরু দুটি আপন-মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড-জনলানো ধোঁয়া বায়,হীন শীতরাতে হিমভারাক্রান্ত হইয়া দতরে দতরে বাঁশঝাডের মধ্যে আবন্ধ হইয়া আছে। রসিক যখন প্রাণ্ডরের প্রাণ্ডে গিয়া পেণীছল, ষখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুর্নালর নীলিমাও আর দেখা যায় না, তথন র্রাসকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তথনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না, কিন্ত তথনো তাহার হাদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপার্জন করি না অথচ দাদার অল্ল খাই' ষেমন করিয়া হউক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিকলে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না-রহিল এখানকার চন্দ্রনিদ্রের ঘাট, এখানকার সুখসাগর দিঘি, এখানকার ফাল্যান মাসে সর্বেখেতের গন্ধ চৈত মাসে আমবাগানে মৌমাছির গঞ্জেনধর্নন রহিল এখান-কার বন্দার, এখানকার আমোদ-উৎসব— এখন সম্মাধে অপরিচিত পাথিবী, অনাস্থীর সংসার এবং ললাটে অদুভের লিখন।

á

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অস্বিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত, আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীশ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কন্ট, কোনো দীর্ঘকালবায় আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্রের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদ্রে—যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই ব্বি তাহার শিখরে গায়া পেশিছতে পারা যায়—তাহার গ্রামের বেন্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইছার দ্র্লভ সাথাকতাকে রাসকের তেমনি সহজ্বমা এবং অত্যন্ত নিকটবতী বিলয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে, রাসক কাহাকেও তাহার কোনো থবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে থবর বহন করিয়া আসিবে, এই ভাহার পল রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া বার এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে, কিল্ড বেখানে গরজের কাজ সেখানে দরামারা নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা-নামক পদার্থটাকে খুব কবিরা দৌড করানো বার: সেই ইচ্ছার লোরেই সে কাল্কে এমন অভাবনীয় নৈপুণা জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে। কিণ্ডু, বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা: এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বল্দোকত নাই, দিনরাত क्वित सक्दारत माला पाँछ होना अवर जीन छोला। यथन मर्णाकत माला प्रिथर्तीहरू তখন রাসক মনে করিয়াছিল, সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু, ভিতরে বখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইরা গিরাছে। যাহা আমোদের জিনিস বখন তাহা আমোদ দেয় না. যখন তাহার প্রতিদিনের পনেরাব্যত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছাতেই বৃধ্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মতো অর্ক্রচিকর জিনিস আর-কিছাই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবন্ধ হইয়া রাসকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একানত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই ব্যাডির স্বন্দ দেখে। রাত্রে ঘমে হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে: মহেতে কাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাগ্রে ঘ্যমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহাব শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রকেরর উপরে নিজের কাপডখানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে। এখানে পৌষের রাতে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত-শীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে অসিবে মনে কবিষা সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে— দেবি হইতেছে দেখিয়া বাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে, এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিষা আৰু রাতে শনোশ্যার প্রাণ্ডে তাহার দাদার মনে শাহিত নাই। তখনই সেই অর্থবাতে সে মনে করে, কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব।' কিন্ত, ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, আবার সে শন্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, মনে মনে আপনাকে বারবাব করিষা জপাইতে থাকে যে 'আমি পণের টাকা ভার্ত করিয়া বাইসিক লে চডিয়া বাডি ফিরিব, তবে আমি প্রেম্মান্য, তবে আমার নম বসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বালিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রিসক তাহার সামান্য করেকটি কাপড় ঘটি ও থালাবাটি, নিজের যে-কিছ্ ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহন্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্তদিন কিছ্ খাওয়া হয় নাই। সন্ধারে সময় যঋন নদীর ধারে দেখিল গোর,গ্রলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্বার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, প্থিবী যখার্থ এই গশ্পক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস ত্লিয়া দেন— আর, মান্য ব্ঝি তাঁর কোন্ সতিনের ছেলে, তাই চারি দিকে এত বড়ো মাঠ ধ্ ধ্ করিতেছে, কোখাও রসিকের জনা একম্মিট অল নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্চলি ভরিয়া খ্য খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষ্যা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেন্টা নাই, ঘর নাই তব্ ঘরের অভাব নাই, কোনো ভাবনা রাই, কোনো চেন্টা নাই, ঘর নাই তব্ ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাচি আসিতেছে তব্ সে নির্দ্বেগে নির্দ্বেশের অভিম্থে

ছ্বিটিয়া চলিয়াছে— এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রিসক একদ্রেট জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দ্বর্হ মানবজ্জস্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিত জলধারার সংগ্য মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শানিত।

এমন সময় একজন তর্ণ ব্বক মাথা হইতে একটা বন্তা নামাইয়া তাহার পাশে বিসিয়া কোঁচার প্রাণ্ড হইতে চিড়া খ্লিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছ্ ন্তন রকমের ঠেকিল। পায়ে জন্তা নাই, ধ্রতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামার দপত্ট মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে— কিন্তু মন্টে-মজ্বরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বন্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে ব্বিতে পারিল না। দ্ইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছার। ছারেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খ্লিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম স্বোধ, জ্যাতিতে রাহারণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই— সমস্তদিন হাটে ঘ্রিয়া সন্ধাবেলায় চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভাবি একটা লম্জা বোধ হইল। শ.ধ্ তাই নয়.
তাহার মনে হইল 'যেন মাজি পাইলাম'। এমন কবিয়া খালি পায়ে মজ্রের মতো
যে মাথায় মোট বহিতে পায়া যায় ইহা উপলম্পি করিয়। জীবনয়ায়ায় ক্ষেত এক
মাহাতে তাহার সম্মাথে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আজ তো
আমার উপবাস করিবার কোনো দরকাবই ছিল না— আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট
বহিতে পারিতাম।'

স্বোধ যখন মোট মাধার লইতে গেল রাসক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" স্বোধ তাহাতে নারাজ হইলে রাসক কহিল, "আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতার লইরা বান।" 'আমি তাঁতি', আলে হইলে রাসক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না- তাহার বাধা কাটিরা গেছে।

স্বোধ তো লাফাইয়া উঠিল; বলিল, "তুমি তাঁতি। আমি তো তাঁতি খ\$লেতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে বে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইরা কলিকাতার অসিল। এত দিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামানা কিছ্ন জমাইতে পারিল, কিস্তু বাইসিক ল্চকের লক্ষা ভেদ করিতে এখনো অনেক বিজন্ব আছে। আর বধ্র বর্মালোর তো কগাই নাই!—ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ার বেমন হঠাং জ্বলিরা উঠিরাছিল তেমনি হঠাং নিবিরা বাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাব্যা বতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অভি চমংকার হয়, কিস্তু কাল করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে: তাঁহারা নানা দিগ্দেশ হইতে নানা প্রকারের তাঁত আনাইরা শেষকালে এমন একটা অপর্প জ্বলাল ব্নিরা ভূলিলেন বে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া বে কোন্ আবর্জনাকৃন্ডে ফেলা বাইতে পারে ভাহা কমিটির পর কমিটি করিরাও স্পির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহা হর না। ঘরে ফিরিবার জনা তাহার প্রাশ ব্যাকৃল হইরা

উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। ছবিত তচ্ছ খাটিনাটিও উল্ভাবন হইরা তাহার মনের সামনে দেখা দিরা বাইতেছে। প্রোহিতের আধ-পাগলা ছেলেটা: তাহাদের প্রতিবেশীর ক্রাপলবর্ণের বাছ রটা: নদার পথে বাইতে রাস্তার দক্ষিপধারে একটা তাল গাছকে শিকড দিয়া আটিয়া জড়াইয়া একটা অশব্দ গাছ দুই কৃষ্টিগর পালোয়ানের মতো পাচি কৃষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলার একটা অনেক দিনের পরিভাক্ত ভিটা: তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পালে গভীর জলের প্রান্তে মাছ-ধরা জাল বাঁধিবার জনা বাঁলের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চপ করিয়া বাসিয়া: কৈবর্তপাভা হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইরা কীত'নের শব্দ আসিতেছে: ভিন্ন ভিন্ন খততে নানা-প্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছারামর পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে: আর তারই সংশা মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধরে দল, সেই চন্দল গোপাল, সেই আঁচলের-খটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-চ্নিম্ধ-চোখ-মেলা সৌরভী- এই-সমসত স্মাতি, ছবিতে গুম্খে শব্দে, শ্নেহে প্রীতিতে বেদনায়, তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রাসকের বে নানাপ্রকার কার্মনেপণ্যে প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লম্জা দিয়া নিরুত করে। তাঁতের ইস্কলে কাজ কাজের বিডম্বনামার, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপ-শিখা তাহার চিত্তকে পতপোর মতো মরণের পথে টানিয়াছিল-কেবল টাকা জমাইবাব কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পূথিবীর মধ্যে কেবলমার তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুম্থ। এইজনাই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহাতে তাহাকে এমন করিয়া পাঁড়া দিতেছে। তাঁতের ইম্কলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্ত আজ বখন সে আশা আর টে'কে না, বখন তাহার দুইে মাসের বেতনই সে আদার করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিরা রাখিতে পারে না এমন হইল। সমুহত লক্ষা দ্বীকার করিয়া, মাথা হেণ্ট করিয়া, এই এক বংসর প্রবাসবাসের বৃহৎ বার্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

বখন মনটা অত্যত বাই-যাই করিতেছে এমন সমর তাহার বাসার কাছে খ্ব ধ্ম করিরা একটা বিবাহ হইল। সন্ধাবেলার বাজনা বাজাইরা বর আসিল। সেইদিন রাত্রে রসিক স্বন্দ দেখিল, তাহার মাধার টোপর, গারে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইরা আছে। পাড়ার ছেলেমেরেরা 'তোর বর আসিরাছে' বিলরা সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিবন্ধ হইরা কাঁদিরা ফেলিরাছে— রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিরা আসিতে চার, কিন্তু কেমন করিরা কেবলই বাঁশের কলিতে তাহার কাপড় জড়াইরা যার, ভালে তাহার টোপর আটকার, কোনোমতেই পথ করিরা বাহির হইতে পারে না। জাগিরা উঠিরা রসিকের মনের মধ্যে ভারি লক্ষা বোধ হইতে লাগিল। বধ্ তাহার জনা ঠিক করা আছে অথচ সেই বধ্কে ঘরে আনিবার যোগাতা তাহার নাই, এইটেই তাহার কাপ্রেষ্থতার সব চেয়ে চ্ড়ান্ড পরিচর বিলয়া মনে হইল। না— এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিরা গ্রামে ফিরিয়া যাওরা কোনো-মতেই হইতে পারে না। অনাব্দিউ যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যার মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃদ্ধি পড়ে না, যদি বা বৃদ্ধি পড়ে তাহাতে মাটি ডেঙ্কে না। কিন্তু বৃদ্ধি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমান মেঘ দেখা দেয় আমান দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিরা যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মদত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মান্টারের সংশ্যে তাহার দুই-চারটে কথা হইল এবং তাহার পর্রদিনই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাব্দের মদত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাব্দের বিলাতের সংশ্যে কমিশন এজেন্সির মণ্ড কারবার— সেই কারবারে কেন যে জানকীবাব্ অয়াচিতভাবে রসিককে একটা নিতানত সামানা কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেন্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক ব্ঝিতেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূলা কত এত দিনে রসিক তাহা ব্ঝিয়া লইয়াছে: অতএব জানকীবাব্ যথন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যয় করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তথন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ স্দ্র আকাশের গ্রহনক্ষর ছাড়া আর-কোথাও থাজিয়া পাইল না।

কিন্তু, তাহার শ্ভগ্রহটি অতানত দ্রেছিল না। তাহার একট্ সংক্ষিণত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকীবাব্র অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কণ্ট করিয়া কলেন্তে পড়িতেন তখন তাঁহার সতাঁথ হরমোহন বস্ ছিলেন তাঁহার পরম বংখ্। হরমোহন বাহান্ন সমাজের লোক। এই কমিশন এজেনিস হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য – তাঁহাদের একজন ম্রুন্থি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জ্বিয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃম্ব বংশ্ জানকীকে এই কাজে টানিষা লইবাছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় ন্তন যৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমার কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্বন্ত লেখাপড়া দিখাইতে প্রব্ হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্ত্বায়সমাজে বখন তাঁহার ভাগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উন্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইরাছে, তাঁহার ভগিনীও মারা গৈছে। ব্যাবসাটিও প্রার সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি স্বোরানীর মতো তাঁহার বন্ধের পাশ্বে টিক্টিক্ করিতে লাগিল।

এইর্পে তাঁহার তহবিল বতই স্ফীত হইয়া উঠিল, অলপবরসের অকিঞ্চন অবস্থার সমসত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতাসত ছেলেমান্বি বালিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক প্র'-ইতিহাসের এই অধ্যারটাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন, এই তাঁর জেদ। ট্রাকার লোভ দেখাইয়া দ্ই-একটি পারকে রাজি করিয়াছিলেন, কিস্তু বখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাগিয়া দিল। শিক্ষিত সংপার না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজাবনের স্থ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎস্কু হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় তিনি তাঁতের ইম্কুলের মান্টারের ধবর পাইলেন। সে ধানাগড়ের বসাক-বংশের ছেলে— তাহার প্র'প্রেষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে— এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়ো।

দ্র হইতে দেখিরা গ্হিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির পড়াশ্না কিরকম।"

জানকীবাব্ বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশ্না বেশি তাহাকে হিন্দুয়ানিতে অটিয়া ওঠা শক্ত।"

গ্রিণী প্রশন করিলেন, "টাকাকডি?"

জানকীবাব্ বলিলেন, "যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গুহিণী কহিলেন, "আস্বীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।"

ভানকীবাব্ কহিলেন, "প্রে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে: তাহাতে আত্মীযুদ্ধজনের: দুত্বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি, আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়ুদ্ধজনদের সংগ্যে মিন্টালাপ পরে সময়মতো করা ষাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে, এবং হঠাং অভাবনীয়র্পে অতি সম্বর টাকা জমাইবার কাঁ উপার হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো ক্লিকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহুত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাব, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?"

রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।" সমস্ত কান্ধ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমংকৃত করিয়া দিবে; অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো চুটি থাকিবে না।

শ্ভলশ্নে বিবাহ হইরা গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্লু দাবি করিল।

q

\*\* 12

তখন মাঘের শেষ। সর্বে এবং তিসির ফবলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গড়ে জালাল দেওরা আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গণেধ বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাণগণে থড়ের গাদা স্ত্পাকার হইয়া রহিয়াছে। ও পারে নদীর চরে বাখানে রাখালেরা গোয়্-মহিয়ের দল লইয়া কৃটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে— নদীর জল কমিয়া গিয়া, লোকেরা কাপড় গটেইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রিসক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া চাকাই খ্রাত পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো কনাতের কোট; পারে রছিন ফ্ল্-মোজা ও চক্চকে কালো চামড়ার শোখিন বিলাতি জ্বতা। ডিস্মিই-বোডের পাকা রাসতা বাহিয়া দ্বতবেগে সে বাইসিক্ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাসতায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভ্ষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা, অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঞ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেনের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক ম্হ্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সোরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল— ছেলেরা সেই দিকে ছ্টিয়া চেচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছ্টিয়া বাহির হইয়া আসিবার প্রেই বাইসিক্ল্

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিরাছে; ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিতার বাড়ির যেন নীরব একটা কালা উঠিতেছে, 'কেহ নাই, কেহ নাই।' এক নিমেবেই রিসকের ব্কের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পন্ট হইরা উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শ্কাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দ্রে মন্দিরে সন্ধারতির যে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছিল তাহা যেন কোন্ একটি গতজাবনের পরপ্রাণ্ড হইতে স্গভারি একটা বিদারের বার্তা বাহিয়া তাহার কানের কাছে আসিরা পেণিছিতে লাগিল। সামনে যাহা কিছ্ দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীয়, এই চালাঘর, এই র্ম্প কপাট, এই জিগর গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজার গাছ— সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিরা কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশ্মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল; গোপাল কিছু না বলিরা চোখ নিচু করিল। রসিক বালরা উঠিল, "ব্রেছি, ব্রেছি,—দাদা নাই!" অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিরা পাড়িল। গোপাল তাহার পালে বসিরা কহিল, "ভাই রসিকদাদা, চলো, আমাদের বাড়ি চলো।" রসিক তাহার দুই হাত ছাড়াইরা দিয়া সেই দরজার সামনে উপ্তে হইরা মাটিতে ল্টাইরা পড়িল। "দাদা! দাদা! দাদা!"

বে দাদা তাহার পারের শব্দটি পাইলে আর্গনিই ছ্র্টিরা **আসিড কোঝাও** ভাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। গোপালের বাপ আসিরা অনেক বলিয়া-কহিয়া রাসককে বাড়িতে লইয়া আসিল।
রাসক সেথানে প্রবেশ করিয়াই মৃহ্তুকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই
তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কাঁ-একটা জিনিস অতি বঙ্গে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান
দিয়া রাখিতেছে। প্রাণগণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছ্টিয়া ঘরের মধ্যে
অন্তহিত হইল। রাসক কাছে আসিয়াই ব্ঝিতে পারিল, এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি
একটি ন্তন বাইসিক্ল্। তৎক্ষণাং তাহার অর্থ ব্রিখতে আর বিলম্ব হইল না।
একটা ব্ক-ফাটা কালা বক্ষ ঠোলয়া তাহার কপ্তের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে
লাগিল এবং চোখের জলের সমৃত্র রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্ল্ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার এক মৃহুত আর-কোনো চি॰তাছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া ষেমন প্রাণপণে ছাটিয়া গম্য প্থানে পেণছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনি ষেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্ল্টি ভি. পি. ডাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল; গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, "আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো— এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গোলাম। আর ষেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো, দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তথন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্ত তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়। রসিক চলিয়া গিয়াছিল। বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শ্নিয়াছিলেন। আজ ষখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, দাদার উপহার তাহার জন্য এতিদিন পথ চাহিয়া বিসয়া আছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে-তাঁতে আপনার জাবনটি ব্নিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইছ্ছা করিল, সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে। কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

পোৰ ১০১৮

## হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগালিও কেহই মন্দু নহে। কিন্তু তব্বও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মান্বের সব-কিছ্ব ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা আঙ্কের খাতার মতো হইত, একট্ব সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভূল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া ম্ছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশান্দে তাঁহার পান্ডিতা আছে কি না জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজাঁবনের ষোর্গাবিয়োগের বিশ্বন্ধ অঞ্চফলটি উম্বার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সেহঠাং আসিয়া লন্ডভন্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলাঁলা জনিয়া উঠে, সংসারের দ্ই কলে ছাপাইয়া হাসিকায়ার তফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘঢ়িল— যেখানে পশ্মবন সেখানে মন্তহস্তী আসিষা উপস্থিত। পঞ্জের সংগ্যা পঞ্জজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল। তা না হইলে এ গল্পটির স্থিট হইতে পারিত না।

ষে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মান্য যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগাতা এঞ্জিনের পটীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালে।ই, যদি না পায় তবে য়াহ। পায় তাহাকে ধাজা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমান বি চাল। যে সমাজ ভাঁহার, সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভ্যণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সত্তরাং সমাজের হাত-পায়ের সঞ্জো তিনি কোনো সংপ্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপ্ল আয়োজনটির কেন্দ্রম্পলে ধ্বব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যার, এইপ্রকার লোকেরা বিনা চেন্টার আপনার কাছে অন্তত দুটিএকটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুন্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ
আর কিছু নয়, পৃথিবাঁতে একদল লোক জন্মার সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা
আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে লোক নিজের ভার
ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ্ব সেবকেরা নিজের
কাজে কোনো সূখ পায় না; কিন্তু আর-একজনকে নিন্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ
আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার
সন্মানব্লিধ করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের প্রম্ব
মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকর্রাট আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাত্ত্র

একমাত্র লক্ষ্য বাব্র দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাব্র নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনট্কু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁসাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল ব্রি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গ্রেড্গর্ভের নলটা হরতো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ভাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতাশ্ত বিসদৃশ বালয়াই বোধ হয়; কিশ্ছু, এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনক্ষ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অন্কর নীলকাঠ। বিষয়-রক্ষার ভার এই নীলকাঠের উপর। বাব্র প্রসাদপরিপন্থ রামচরণটি দিব্য সন্চিক্ষণ, কিন্তু নীলকাঠের দেহে তাহার অস্থিকজ্বালের উপর কোনোপ্রকার আর্ নাই বালিলেই হয়। বাব্র ঐশ্বর্ষভান্ডারের দ্বারে সে ম্তিমান দর্ভিক্ষের মতো পাহার। দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের, কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকাঠের।

নীলকপ্ঠের সপ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেক দিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা ন্তন গহনা গড়াইবার হত্কুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিশ্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকপ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিশ্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সপ্গে নীলকপ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই শ্নিয়া আসিয়াছে যে, নীলকপ্ঠ অনাকে যে পরিমাণে বণিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পঢ়ি-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বৃদ্ধির অভাব নাই—এ কথা তাহার পক্ষে ব্ঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঞ্চো বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিল্ডু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়, আছে। সে যেটাকে অন্যায়্য মনে করে মনিবের হৃত্যুম পাইলেও কিছ্তেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এ দিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যাধ্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। প্র্থের অনেক অন্যাধ্য ব্যাপারের মূলে ধে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খ্ব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্থা কিরণলেখার সোন্দর্য সন্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে ধে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসংগ্য একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তৃত স্থার প্রতি বনোয়ারির মনের ধে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেরেরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাং, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে ধতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেথার বয়স যতই হউক, চেহারা দেখিলে মনে হর ছেলেমান্রটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতরো গিল্লিবাল্লি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহা একেবারেই নহে। স্বস্মুখ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্কুপ। বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণ্ বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত প্রমাণ্। রসায়নশান্দে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণ্প্রমাণ্যেলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ-কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুর্ঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপ্তে—নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শাল্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্বাটি কেমন করিয়া খ্লি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্বা যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছুনা-কিছু থব করা সন্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাক্ষি চলে না। এমন স্থলে অর্যাচিত দানে বাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতথানি খুদি হইল তাহা ভালো করিয়া ব্ঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশন করিলে সে বলে— বেশ ! ভালো! কিল্ডু, বনেয়ারির মনের খটকা কিছ্বতেই মেটে না, ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈয়ৎ ভংসিনা কবিষা বলে, "তোমার ঐ স্বভাব। কেন এমন খংখং করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠাপ্ততক পড়িয়াছে— সন্তোষগ্ণটি মান্বেব মহং গ্ণ। কিন্তু, দ্বীর স্বভাবে এই মহং গ্ণাট তাহাকে পাঁড়া দেয়। তাহার দ্বাঁ তো তাহাকে কেবলমার সন্তুট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও দ্বাঁকে অভিভূত করিছে চায়। তাহার দ্বাঁকে তো বিশেষ কোনো চেন্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছালয়া পড়ে, সেবার নৈপ্ণা আপনি প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু প্রেষের তো এমন সহজ্ঞ স্যোগ নয়; পোর্বের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছ্-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রেষের ভালোবাসা দ্বান হইয়া থাকে। আব-কিছ্ না'ও যদি পাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়্রের প্রেছর মতো দ্বাঁর কাছে সেই ধনের সমদত বর্ণজ্ঞা কিন্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সাম্থনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাটালীলার এই আয়োজনটাতে বারন্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাব্, তব্ কিছ্তে তাহার কর্ত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রেষ পাইয়া ভূতা হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আযিপত্য করে— ইহাতে বনোয়ারির যে অসম্বিধা ও অপমান সেটা আর-কিছ্রেজন্য তত নহে বতটা পঞ্চারের ত্রেণ মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতা বশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিনে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রজিন পেরালায় তখন এ স্থারস এমন করিরা আপনা-আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খ্ব শন্ত হইয়া জনিবে. গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো— তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যরের তেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নম্ন-ছয়

করিবার শক্তি নন্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শর্খ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংগ্রুতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উপ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ায়, সেগ্লেল বড়ো কাজে লাগে। স্থিবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগ্থলির অলংকারবাহ্ল্যকে থব করিতে পারে না। অতিশরোদ্ধ ষতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঞ্জি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবার্বিদিহি নাই। কিরপের কানের সোনায় কার্পণ্য থটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গ্রেছারত হয় তাহার ছন্দে একটি মান্তাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মান্তা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃক্রেনহে লালন করিয়াছে। তাহার হাদরে যেন একটি লালন করিবার ক্ষাধা আছে।

তাহার স্ফাঁকে সে যে ভালোবাসে তাহার সংশ্য এই জিনিস্টিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তর্চ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাট্কুর মতোই ছোটো, ছোটো বিলয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ফাঁকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ, তাহা এককে বহ্ করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত শেলাক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি প্রেংকাচিত প্রভূগত্তি আছে তাহাও
প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্ধবান করিয়া
ভূলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিরাই এই ধনীর সম্ভান তাহার মানমর্যাদা, তাহার স্ক্রেরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইরাও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইরা উঠিল।

সর্থদা মধ্কৈবর্তের দ্বা, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপ্রের আসিরা কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিরা কালা জর্ড়িরা দিল। ব্যাপারটা এই—বছর করেক প্রে নদীতে বেড়জাল ফোলবার আয়োজন-উপলক্ষে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একষোগে খং লিখিরা মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধাব লইরাছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে স্দে আসলে টাকা শোধ করিরা দিবার কোনো অস্বিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ স্দের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামান্ত করে না। সে বংসর তেমন মাছ পড়িল না, এবং ঘটনাক্তমে উপরি উপরি তিন বংসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঝণের জালে বিপরীত রকম জড়াইয়া পড়িল। বে-সকল জেলে ভিল্ল এলেকার তাহাদের আর দেখা পাওরা যায় না; কিন্তু, মধ্কৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহারে পলাইবার জো নাই বিলরা সমন্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার

অন্রোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশ্বড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা, নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়ট্কু কাটিতে পারে এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খ্ব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধ্বকৈবর্ত তাহার স্বীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি ষতই রাগ এবং ষতই আস্ফালন কর্ক, কিরণ নিশ্চয় জ্বানে যে, নীলকপ্টের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ স্থদাকে বার বার করিয়া ব্ঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধ্কে বলো, তাঁকে গিয়ে ধর্ক।"

সে চেন্টা তো প্রেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অপ'ণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রাথারি বিপদ আরও বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগন্দ হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সম্থ কী!

স্খদা যখন কিরণের কাছে কালাকটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিযা বনোয়ারি তাহার বন্দকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়াবি সব কথাই শ্নিল। কিরণ কর্ণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিধিল।

সেদিন মাঘীপ্রিমা ফাল্যানের আর্ভে আসিয়া পড়িয়ছে। দিনের বেলাকাব গ্রুম ভাঙিয়া সন্ধাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অন্পির; বারবার এক স্বের আঘাতে সে কোখাকার কোন্ উদাসীনাকে বিচলিত করিবার চেণ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফ্লগশেষর মেলা বিসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পালেই অন্তঃপ্রের বাগান হইতে ম্চুকুন্দফ্লের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লট্কানের-রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোপায় বেলফ্লের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অন্সারে সেদিন বনোয়ারির জনাও ফাল্য্ন-অত্যাপনের উপযোগী একখানি লট্কানে-রঙিন চাদর ও বেলফ্লের গোড়েমালা প্রস্তুত। রাচির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তব্ বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ ভাহার কাছে কিছ্বতেই র্চিল না। প্রেমের বৈকৃণ্টলোকে এত বড়ো কুণ্টা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধ্ককৈবতের দৃঃখ দ্ব করিবার ক্ষমতা ভাহার নাই, সেক্ষমতা আছে নীলকণ্টের! এমন কাপ্রেষ্বের কণ্টে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে!

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইরা আনিল এবং দেনার দারে মধ্কৈবর্তকে নন্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধ্কে যদি প্রশ্রম দেওরা হর তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিশ্তর টাকা বাকি পাড়িবে; সকলেই ওঙ্কর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোরারি তর্কে বখন পারিল না তখন বাহা মুখে আসিল গালা দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকের শরণাপনে হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাধায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাব্ বসিয়া আছেন, তাঁহার সংশা কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সংশা প্রেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত, মনোহরলাল তাহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হর, বংশীর উপরেই তাহার পক্ষপাত। এইজনাই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অভাশত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে'ই কেবল দুটো এক্জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অশ্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অশ্তর্যামী জানেন, কিশ্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্পনের সম্ধ্যার তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সমর্টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রম্থামার নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জনুলিতেছে; কতক বই মেজের উপরে চৌকির পালে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুল্পিগতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গাঁজিয়া উঠিল, "তুই নীলক'ঠকে ভয় করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চূপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলক'ঠকে অন্ক্ল রাখিবার জনা তাহার সর্বদাই চেটা। সে প্রার সমস্ত বংসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়: সেখানে বরাম্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই স্তে নীলক'ঠকে প্রসম্ম রাখাটা ভাহার অভাসত।

বংশীকে ভীর্, কাপ্র্য্থ, নীলকণ্ঠের চরগ-চারগ-চক্রবতী বলিয়া খ্ব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বংগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উন্যাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোটো অপর পল্লীর জমিদার অথিল মজ্মদার যে কির্প নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাব্র সুর্তিমধ্র করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার স্কুল্থ বায়্-সহযোগে সেই ব্রান্টটি তাঁহার কাছে অভ্যন্ত রম্পানীর হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বন্ধবা কথাটা ধারৈ ধারে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শ্রুর করিয়া দিল, নালকণ্ঠের স্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে

চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উমতি হইয়ছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংপ্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ ব্রিয়য় নির্ভার করেন। এটা তাহার স্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে, নীলকণ্ঠ সন্যোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিশ্চু, সেজনা তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রম্থা নাই। কারণ, আবহমান কাল এর্মান ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অন্চরগণের চুরির উচ্ছিণ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার ব্রশ্বেই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র ষ্থিন্টিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আছ্ছা, আছ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সপ্যে ইহাও বলিলেন, "দেখে দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশ্রনা করিতেছে! ঐ ছেলেটা তব্ একট্ মান্বের

ইহার পরে অখিল মজ্মদারের দ্বাতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। স্তরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃধা বহিল এবং দিখির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা কেবল বৃধা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সংগ্যে পরাম্শ করিষা নীলকণ্ঠ অধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে
সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাতের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায়
নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধ্কৈবতেরি কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি
যে মধ্র দ্বংখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বাশ্ব কিরণের মনে ক্ষোভের
লেশমার ছিল না। তাহার ন্বামীর কাছ হইতে কোনোদিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার
পরিচয় পাইবার জন্য উৎস্ক নহে। পরিবারের গোরবেই তাহার ন্বামীর গোরব।
তাহার ন্বামী তাহার ন্বশ্রের বড়ো ছেলে, ইহার চেযে তাহাকে যে আরও বড়ো
হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইইলারা যে গোঁসাইগঞ্জের স্থিবখ্যাত হালদার-বংশ।

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যান্ত বাহিরের বারান্ডার পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভূলিয়া গিয়াছে বে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বাসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কন্টান্বারের সংশ্যে তাহার নিজের অকর্মাণাতা যেন খাপ খাইল না। অফের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জ্বো হইল। বনোয়ারি অভানত উত্তেজনার সহিত ক্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধ্যকৈবর্তকৈ আমি রক্ষাকরিব।" কিরপ ভাহার এই অনাবশাক উগ্রভার বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি ভাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধ্র দেনা বনোরারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পল, কিল্ডু বনোরারির

হাতে কোনোদিন তো টাকা জ্বমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দক্রের মধ্যে একটা বন্দক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রর করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জ্বিনিসের উপযুক্ত মূল্য জ্বিটিবে না এবং বিক্রয়ের চেন্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো-একটা ভ্রতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধ্রেক ভাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এ দিকে বনোরারির শরণাপত্র হইরাছে ব্রিকার, নীলকণ্ঠ মধ্রে উপরে রাগিরা আগ্ন হইরা উঠিরাছে। পেরাদার উৎপীড়নে কৈবর্তাপাড়ার আর মানসন্তম থাকে না।

কলিকাত। হইতে বনোয়ারি বেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধ্র ছেলে দ্বর্প হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছাঁটয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা রুড়াইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া কায়া রুড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" দ্বর্প বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশারীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া খানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ। থানায় খবর' নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে' তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নার থানার গিয়া সে খবর দিল। প্লিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধ্কে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির করেকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া মাজিশেটটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিবাদত হইরা পড়িলেন। তাঁহার মকন্দমার মন্দ্রীরা ছ্বের উপলক্ষ করিরা প্রিলেসের সপো ভাগ করিরা টাকা ল্টিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিদ্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, ন্তন-পাস-করা। স্বিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতার খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ও দিকে মধ্কৈবর্তের পক্ষে ফেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিষ্কু হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্টের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোটের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দ্রকটা বে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রর হইরাছে তাহা বার্ঘ হইল না—
আপাতত মধ্ বাঁচিয়া গোল এবং নাঁলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে
মধ্ তাহার ভিটার টি'কিবে কী করিয়া। বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,
"তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই
জানে— বােধ করি, নিছক নিজের পাের্যের স্পর্যায়।

বনোয়ারি বে এই ব্যাপারের মুলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেন্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন-কি, কর্তান্ধ কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বিলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি বেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমানা করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিরা অবাক। এ কী কান্ড। বাড়ির বড়োবাব— বাপের সঞ্চো কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইরা বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাধা হে'ট করিরা দেওরা! তাও এই এক সামান্য মধ্কৈবর্তকে সইরা! অভ্যুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাব, জন্মিয়াছে এবং কোনো-দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়বাবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়োবাব্রা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই!

আজ এই পরিবারের বড়োবাব্র পদের অবর্নাত ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রম্পার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহারে বসম্তকালের লট্কানে রঙের শাড়ি এবং থেশির বেলফ্রলের মালা লক্ষায় ম্লান হইয়া গেল।

করণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায়় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথার আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপ্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের ব্রুক দ্রুদ্রু করিয়া কাপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তথনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগাকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসদ্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সংগে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌর্বের প্রতি একট্ অশ্রুন্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামানা দাবি। তাহার যে নিন্ট্র হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তর্নণী স্তীর কিন্বা কোনো দৃঃখী কৈবর্তের স্থাদুংথের কতট্কুই বা মূলা!

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছ্তেই ব্রিফতে পারিল না। সম্প্র্পর্পে এ বাড়ির বড়োবাব্ হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অন্চিত চিল্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নম্ট করা যে তাহার অকর্তবা, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত স্কুপন্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দ্বংথই করিয়াছে। বংশী বৃদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হন্ধম হয় না এবং একট্ হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধাঁর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যার্রাট পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপ্,ড় করিয়া রাখিয়া কিরপকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর-কিছ্ই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত মাধা নাড়িয়া কহিল, "জান তো ঠাকুরপো, তোমার দাদা যথন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিন্তু একবার বিদ খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কাঁ করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সপোই বখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেরে বাজিল। এই একটুখানি স্ফ্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফ্লটির মতো পেলব, ইহার হ্দরটিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে প্রুবের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আক্সকের দিনে কিরণ র্যাদ বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাডিয়া উঠিত না।

মধ্কে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ্ব কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সতা-সতাই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এ দিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন স্ক্রভাবে ফিরিয়া আসিল বেন সে জামাইষণ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধ্কে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হর না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধ্কে ত্পের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শ্রু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে প্পন্টই জ্ঞানাইয়া দিল বে, যেমন করিয়া হউক মধ্কে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধ্র দেনা সে নিজে হইতে সমসত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া মর্নজিদেউটকে জানাইয়া আসিল বে, নীলকণ্ঠ অনাায় করিয়া মধ্কে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই ব্ঝাইল, ষের্প কাল্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গোলে যে-সব উংপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয় দিত। কিল্ডু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আখ্রীয়ল্জেনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাং দেখা গেল, মধ্র ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে বে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতানত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। প্লিস তাহা জানে; এজনা কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গ্লেষ রটাইয়া দিল বে, মধ্কে তাহার স্থা-প্তে-কন্যা-সমেত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় প্রিয়া মাঝগণায় ভ্বাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রুম্বা প্রেরি চেয়ে অনেক পরিমাণে বাভিয়া গেল।

বনোরারি বাহা লইরা মাতিরা ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানর্পটি বৌবনারশেভর প্র হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হ্দরের লতাবিতানটিকে জড়াইরা জড়াইরা আছ্রম করিরা রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হ্দরবিহারিণী কিরণের গারে ঠিকমতো মানাইত না বলিরা বনোয়ারি খংগংং করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমর ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেরসীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছ্তেই মানাইতেছে না।

হার রে, বসন্তের হাওয়া তব্বহে, রাত্রে প্রাবৃণের বর্ষণ তব্ মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃশ্ত প্রেমের বেদনা শ্না হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়েজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্কের মাপের বাঁধা বরান্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত বাবন্ধায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিশ্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহায়া অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদারসট্কু লইয়। বাঁচে না, তাহায়া ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শাস্ততে খাদা-আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষ্মা লইয়া জান্ময়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পোর্ষের শ্বারা সার্থক করিবার জনা তাহার চিত্ত উৎস্ক, কিশ্তু যে দিকেই সেছ্টিতে চায় সেই দিকেই হালদারগোণ্ডীর পাকা ভিত্ত নড়িতে গেলেই তাহার মাধা হৈ কিয়া যায়।

দিন আবার প্রের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছ্ব পরিবর্তন দেখা গেল না। অলতঃপ্রের সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্থারীর সপেগ যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধ্কৈবত কৈ কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা, এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধ্। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধ্র কথা অতানত তীর হইয়া কিবণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধ্র যে হাড়ে হাড়ে বঙ্জাতি, সে যে শারতানের অগ্রগণা, এবং মধ্কে দয়া করাটা যে নিতানতই একটা ঠকা, এ কথা বারবার বিস্তারিত করিয়াও কিছ্তে তাহার প্রান্ত হয় না। বনোয়ারি প্রথম দ্ই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া ত্রিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমান্ত প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পর্ণতা অন্তব করে না, কিণ্ডু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জাবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটোবউ, বংশীর প্রী গতিণী। সমসত পরিবার আশার উৎফ্রের হইরা উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ব্রুটি হইরাছিল, এতদিন পরে তাহা প্রণের সদ্ভাবনা দেখা বাইতেছে; এখন ষণ্ঠীর কুপার কন্যা না হইরা প্র হইলে রক্ষা।

পত্রই জন্মিল। ছোটোবাব্ কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক্ পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পাড়ল। কিরপ তো তাহাকে এক মৃহুত্ কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধ্কৈবতের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোরান্ত্রির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। বাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সংকুমার,

তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং কর্ণা। সকল মান্বেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবির্ম্প, নহিলে বনোয়ারি বে কেমন করিয়া পাথি শিকার করিতে পারে বোঝা বায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশ্রে উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহ্কাল হইতে অতৃশ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একট্ ঈর্বার বেদনা জান্ময়াছিল, কিণ্ডু সেটাকে দ্র করিয়া দিতে তাহার বিলন্দ্র মাই। এই শিশ্টিকে বনোয়ারি খ্বই ভালোবাসিতে পারিত, কিণ্ডু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অভানত বেশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্থাীর সংশা বনোয়ারির মিলনে বিন্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পন্টই ব্বিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা-কিছ্ পাইয়াছে যাহা তাহার হ্দয়কে সভাসভাই প্রণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্থাীর হ্দয়হর্মার একজন ভাড়াটে; যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপিশ্বত ছিল ততদিন সমনত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গ্রুন্বামী আমিরাছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ সেনহে যে কতদ্র তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্মবিসর্জানের শক্তি যে কত প্রল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাধা নাড়িয়া বিলল, 'এই হ্দয়কে আমি তা জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধ্ তাই নয়, এই ছেলেটির স্ত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমসত মন্দ্রণা আলোচনা বংশীর সপ্পেই ভালো করিয়া জমে। সেই স্ক্রাব্দি স্ক্রাশরীর রসরক্ষীন ক্ষীণজীবী ভীর্ মান্ষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বিলয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিষাছে: কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল, মান্য হিসাবে তাহার দ্বীর কাছে বংশীর ম্লা বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারেব প্রতি তাহার মন প্রসয় হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জনুরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশুজ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোরারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উংপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশ্বেরসে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আল্লর ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্র্ধোত হইরা উল্জ্বল হইরা উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমসত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশ্টিকে মান্ব করিতে সে কৃতসংকলপ হইল। কিন্তু, এই শিশ্ব সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক ভাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমান্ত কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী ভাহা আর-সকলেই বোকে, নিশ্চর সেইজনাই তাহার স্বামী তাহা বোকে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভর, পাছে বনোরারির

বিশ্বেষদ্ খি ছেলেটির অমপ্যাল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সদতান-সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশ্বটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইর্পে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথে বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভংগ্রে আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ্ञ-মাদ্বিতে তাহার সর্বাধ্য আছেল, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সংশ্যে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চাঁড়বার চাব্ক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাব্'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাব্ক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাই সাই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িস্খে লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছা্টিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দ্ক লইয়া তাহার সংশ্যে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছা্টিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু. এই-সকল নিষিত্ম আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অন্বাগ। এইজনা সকল-প্রকার বিঘা-সত্তে জাঠামশায়ের সংশ্যে তাহার খবে ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাং এই পবিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের দ্বার মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যথন কর্তার জনা বিবাহের পরামশ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের প্রেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তথন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর প্রেই মনোহর বিশেষ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমপ্রণ ক্ষিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বান্ধ হইতে উইল যথন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিরাছেন। বনোরারি যাবদ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসোহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্জিকুটের; তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে, হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের বাবদ্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি ব্রিকলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পার না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নন্ট করিয়া দেন, এ সম্বশ্ধে এ বাড়িতে কাহারও দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাণদমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইর্প বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঞ্জে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা। এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুলা। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন।"

হার হার, তাহার স্বামীর হ্দর কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্যা করিতে তাহার মন ওঠে! তাহার শ্বশ্রে যে উইলটি লিখিরাছে কিরণ মনে মনে ভাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চর বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষর পাড়ত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদ্ মধ্য, যত কৈবর্ত এবং আগ্রেরির দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছ্ আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অক্লে ভাসিত। শ্বশ্রের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্জর যাহাতে নদ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট্ করিতেছে এবং ষেখানে যত সিন্দর্ক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিতাবারহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, স্তরাং কিরণ তাহাকে লন্জা করে না। কিরণ শ্বশ্রের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্র মুছিবার অবকাশে বাদপর্ম্থকণ্ঠ বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস ব্রাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলক-ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া বাও।"

নীলকণ্ঠ নম্ম হইয়া কহিল, "বড়োবাব্, আমার তো কোনো দোষ নাই। কঠার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমুস্ত ব্রিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্ত সমুস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো! হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লক্ষা কিসের। আর. জিনিসপত্ত মানুষের সংশ্য যাইবে না কি। আজু না হর কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিশিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দৃংধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মৃহ্তেই বাড়িঘর সমসত ফেলিয়া বাহির হইয়া ষাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জনলা যে থামিতে চার না। সে চলিয়া ষাইবে আর নীলক-ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কন্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো-একটা গ্রুতর অনিন্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শাত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলক-ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেইই নাই। সকলেই অশ্তঃ-প্রের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্র্টি থাকিয়া য়য়। নীলকপ্রের হংশ ছিল না য়ে, কর্তার বারা খ্লিয়া উইল বাহির করিবার পরে বারায় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বারায় তাড়াবাঁধা ম্লাবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগ্লির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগর্নালর বিবরণ কিছ্ই জানে না, কিন্তু এগর্নি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকন্দমার পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগর্নি লইরা সে নিজের একটা র্মালে জড়াইরা তাহাদের বাহিরের বাগানে চীপাতলার বাধানো চাতালে বাসরা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। পর্যাদন শ্রাম্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জ্বন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভিণ্গ অত্যন্ত বিনম্ধ, কিন্তু তাহার ঝুথের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গোল। তাহার মনে হইল, নম্বতার ম্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে বাপা করিতেছে।

নীলক ঠ বলিল, "কতার শ্রাম্থ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাম্থাধিকারী।"

'মস্ত অধিকার! প্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐট্রকৃতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কান্ধেরই না।' বনোয়ারি গন্ধিয়া উঠিল, "যাও যাও! আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অপ্রান্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মান্ধ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে, তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষাকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপ্রের বাঁড়্জো জমিদারের।। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছাবখার হইষা যাক।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপবের তলা হইতে তাহার স্মধ্র বালককণেও চীংকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জাঠামশায়, তুমি বাহিরে ষাইতেছ, আমিও তোমার সংখ্য বাহিরে যাইবে যাইবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশ্ভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সংশ্যে বাহির করিব। ষাবে যাবে, সব ছার্থার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যক্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শ্রনিতে পাইল। অদ্রে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগ্রন লাগিয়াছে : বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ভাহার দলিলের ভাড়া সে চাঁপাতলার রাখিয়া আগ্রনের কাছে ছ্রিটল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগন্তের তাড়া নাই। মৃহ্তের মধ্যে হ্দরে শেল বি'ধাইরা এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জন্তিরা ছাই হইরা গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা প্নের্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে বড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলক-ঠ তাড়াতাড়ি বাস্ত্র বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বান্তের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে সেই বারটো খ্লিরা তাহার মধ্যে কাগজ ঘটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাস উপড়ে করিরা ঝাড়িরা কিছ্ই মিলিল না।

রুশপ্রার কণ্ঠে বনোরারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলার গিরাছিলে?" নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, গিরাছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি বৃদ্ত হইরা ছুটিতেছেন, কাঁ হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইরাছিলাম।"

বনোরারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইরাছ। নীলকণ্ঠ নিতাশত ভালোমানুবের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোরারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইর। দাও।

বনোরারি মিখ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইরাছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিরা সে মনে মনে অসাবধান মৃঢ় আপনাকেই যেন ছিল্ল ছিল্ল করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইর্প পাগলামি করিরা সে চাঁপাতলার আবার খোঁজাখাঁজি করিছে লাগিল। মনে মনে মাড়াদিবা করিরা সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'বে করিরা হউক এ কাগল-গ্লা প্নরার উত্থার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিরা উত্থার করিবে তাহা চিস্তা করিবার সামর্থা তাহার ছিল না, কেবল ক্রুখ বালকের মতো বারবার মাচিছে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, উত্থার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রাম্তদেহে সে গাছতলার বিসল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সংগ্যে এবং সংসারের সংগ্যে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্প্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, ফেনহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসার।

এইর্প মনে মনে ছট্ফট্ করিতে করিতে নির্বাতশন্ন ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িরা কখন সে ঘ্মাইরা পড়িরাছে। বখন জাগিরা উঠিল তখন হঠাৎ ব্রিতে পারিল না কোখার সে আছে। ভালো করিরা সজাগ হইরা উঠিয়া বসিরা দেখে, ভাহার শিররের কাছে হরিদাস বসিরা। বনোরারিকে জাগিতে দেখিরা হরিদাস বলিরা উঠিল, "জাঠামশার, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইরা গেল। হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার বাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিরাই বলিল; সে জানে, ভাহার কিছ্ই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির ব্মালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন র্মালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল: সেই ছবি তাহার জ্যাটা তাহাকে অন্সেকবার দেখাইরাছে। এই র্মালটার প্রতি হরিদাসের বিশেব লোভ। সেইজনাই অন্দিদাহের গোলমালে ভূতোরা বখন বাহিরে ছ্টিরাছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিরা হরিদাস চাঁপাতলার ছ্র হইতে এই র্মালটা দেখিরাই চিনিতে পারিরাছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি ব্কের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বিসয়া রহিল; কিছ্কণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন প্রে সে তাহার এক ন্তন-কেনা কুকুরকে শারেস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারন্বার চাব্ক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাব্ক হারাইয়া গিয়াছিল, কোখাও সে খ্লিয়া পাইতেছিল না। যখন চাব্কের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বিসয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোখা হইতে চাব্কটা ম্থে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাব্ক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জ্বল ম্ছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ র্মালটা চাই, জ্যাঠামশার।" বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তংক্ষণাং অন্তঃপ্রে চলিয়া গেল।
শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরপ সারাদিন-রোদ্রে-দেওয়া কন্বলখানি বারাদা হইতে
তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে
দেখিয়া সে উদ্বিশন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও। উহাকে
ভূমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃশ্টি রাখিরা কহিল, "আমাকে আর ভর করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইরা হরিদাসকে কিরপের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগঞ্জার্নি লইরা কিরপের হাতে দিয়া কহিল, "এগ্রাল হরিদাসেব বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোষা হইতে পাইলে!" বনোয়ারি কহিল, "আমি চরি করিরাছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে ব্রকে টানিরা কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্ঞান্তামশারের বে মূল্যবান সম্পর্ত্তির প্রতি তোর লোভ পড়িরাছে, এই নে।"

বলিরা রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল।
দেখিল, সেই তব্বী এখন তো তব্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে
নাই। এতদিনে হালদারগোল্ডীর বড়োবউরের উপবৃত্ত চেহারা তাহার ভরিয়া
উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমর্শতকের কবিতাগ্লাও বনোয়ারির অনা সমশ্ত
সম্পত্তির সংগা বিসর্জান দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোরারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত চিঠি লিখিয়া গেছে বে. সে চাকরি খঞ্জিতে বাহির হইল।

বাপের প্রান্থ পর্যনত সে অপেকা করিল না! দেশস্থ লোক তাই লইরা ভাহাকে যিক্ থিকু করিতে লাগিল।

## হৈমনতী

কন্যার বাপ সব্র করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সব্র করিতে চাহিলেন না।
তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বরস পার হইরা গেছে, কিন্তু আর কিছ্মিন
গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইরা বাইবে।
মেরের বরস অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গ্রেছ
এখনো তাহার চেরে কিঞিং উপরে আছে, সেইজনাই তাড়া।

আমি ছিলাম বর, স্তরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত বাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিরাছি, এফ. এ. পাস করিরা বৃত্তি পাইরাছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ, ঘন ঘন বিচলিত হইরা উঠিল।

আমাদের দেশে যে মান্য একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মান্যের সম্বন্ধে বাধের যে দশা হয় স্মা সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইর্প হইয়া উঠে। অবস্থা যেমান ও বয়স যতই হউক, স্মার অভাব ঘটিবামার তাহা প্রেপ করিয়া লইতে তাহার কোনো দিবধা থাকে না। যত দিবধা ও দ্বিদ্দলতা সে দেখি আমাদের নবান ছার্টেরের পোনঃপ্রনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশাবিশ্যে প্রেঃপ্রাক্ত কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনার এক রাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সতা বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জ্ঞানে নাই। বরণ্ড বিবাহের কথার আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিনে হাওরা দিতে লাগিল। কোত্হলী কম্পনার কিশলরগ্লির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িরা গেল। বাহাকে বার্কের ফ্রেণ্ডা রেডোলান্শনের নোট পাঁচ-সাত থাতা ম্থম্ম করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোবের। আমার এ লেখা বদি টেক্স্ট্ব্ক-কমিটির অন্মোদিত হইবার কোনো আশক্ষা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটি গল্প বে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম! এমন স্বে আমার লেখা শ্রু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কর বংসরের বেদনার বে মেঘ কালো হইরা জমিযা উঠিয়াছে. তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিশ্লেষ করিরা দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলার শিশ্লপাঠা বই লিখিতে, কারশ, সংস্কৃত মুস্থবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই—আর, না পারিলাম কার্য রচনা করিতে, কারশ, মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন প্রিণত হইরা উঠে নাই বাহাতে নিজের অন্তর্রকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজনাই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শমশানচারী সম্যাসীটা অটুহাসো আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিরাছে। না করিরা করিবে কী। ভাহার বে অল্ল, শ্লেট্রা গেছে। জাতের ধররেট্র তা জৈতের অপ্রশ্না রোদন।

আমার সংশ্য বাহার বিবাহ হইরাছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারশ, প্রিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইরা প্রস্থতাঞ্জিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশব্দা নাই। বে তাম্পাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হ্রেরপট। কোনো কালে সে পট এবং সে নাম বিলুক্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেথানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখার তাহার ধেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কালাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাট্রকুর কথা সকালবেলার আসিয়া ফ্রাইয়া যায়।

শিশির আমার চেরে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা বে গোরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী, দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি ক্ষিয়া ইংরাজি পড়িরাছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাবে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে, খ্রিজয়া পাওয়া দায়, কারণ, ইনিও ক্ষিয়া ইংরাজি পড়িয়ছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভরেরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মুর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তব্ও বড়ো বরুসের মেয়ের সপো বাবা বে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঞ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশ্বেরে একমাত মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ প্রেণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশন্রের বিশেষ কোনো-একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির ষখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেরে বংসর-অশ্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশ্রের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আছ্লে দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বরস যথাসমরে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বরসের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দের নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীর বংসরে পা দিয়াছি, আমার বরস উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বরসটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইরা তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মর্ক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বরসটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে বত ভালো হউক বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমান্ত কম ভালো নয়।

বিবাহের অর্ণোদর হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মৃখন্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো-একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, স্তরাং কেছ তাহার চুল টানিয়া বাঁথিয়া, খোঁপার জরি জড়াইয়া, সাহা বা মাল্লক কোম্পানির জবরজঙ জ্যাকেট পরাইয়া, বরপক্ষের চোখ ভূলাইবার জন্য জালিয়াতির চেন্টা করে নাই। ভারি একথানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাভি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী বে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। বেমন-তেমন একথানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একথানা ভোরা-দাগ-কাটা শতরণ বোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফ্লদানিতে ফ্লের তোড়া। আর, গার্ফিচার উপরে শাভির বাঁকা পাড়টির নীচে দুখানি থালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোথ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হাদয়কে আপন পামাসন করিয়া লাইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দ্টো-তিনটা বিবাহের লন্দ পিছাইরা বার,
শ্বশ্রের ছ্টি আর মেলে না। ও দিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস
জ্বিড়রা আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের
দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ড করিতেছে। শ্বশ্রের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ
হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক প্রালগনটাতে আসিরা বিবাহের দিন ঠেকিল। সোদনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি বে আমার মনে পাড়তেছে। সোদনকার প্রত্যেক মৃহ্তটি আমি আমার সমসত চৈতন্য দিরা স্পর্শ করিরাছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষর হইরা থাক।

বিবাহসভার চারি দিকে হটুগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।'

কাহাকে পাইলাম। এ বে দ্র্লাভ, এ বে মানবী, ইহার রহস্যের কি অল্ড আছে।
আমার শ্বশ্রের নাম গ্রোরীশংকর। বে হিমালরে বাস করিতেন সেই হিমালরের
তিনি বেন মিতা। তাঁহার গাল্ডীবের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শ্ব্র হইরা ছিল।
আর, তাঁহার হ্দরের ভিতরটিতে স্নেহের বে-একটি প্রপ্রবণ ছিল তাহার সম্থান
বাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাভিতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্র ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশ্র আমাকে ভাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেরেটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তব্ তোমার হাতেই ও রহিল। বে ধন দিলাম, তাহার ম্লা বেন ব্রিণতে পার. ইহার বেশি আশীবাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিরো না। তোমার মেরেটি বেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেমনি বাপ মা উভরকেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশ্রমশার মেরের কাছে বিদার লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, "ব্ডি, চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার বাদি কিছু খোওরা বার বা চুরি বার বা নণ্ট হর আমি তাহার জন্য দারী নই।"

মেরে বলিল, "তাই বই-কি। কোখাও একট্ বদি লোকসান হর তোমাকে তার ক্ষতিপ্রেণ করিতে হইবে।" অবশেবে নিত্য তাঁহার ষে-সব বিষয়ে বিদ্রাট ঘটে বাপকে সে সম্বন্ধে সে বারবার সতক করিয়া দিল। আহার সম্বন্ধে আমার ম্বশ্রের যথেষ্ট সংবম ছিল না—গ্রেটকরেক অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসদ্ধি— বাপকে সে-সমস্ত প্রলোভন হইতে ষথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেরের এক কান্ধ ছিল। তাই আন্ধ্র সেবাপের হাত ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখে।— রাখবে?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য, অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

ভাহার পর বাপ চলিয়া আসিলে ছরে কপাট পড়িল। ভাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেরের অশ্রহীন বিদারব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌত্হলী অশ্তঃ-পর্বিকার দল দেখিল ও শ্রিনা অবাক কান্ড! খোটার দেশে থাকিরা খোটা হইরা গেছে! মারামমতা একবারে নাই!

আমার শ্বশ্বের বন্ধ্ব বনমালীবাব্ই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিরাছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশ্রেকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জ্বীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গোলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিভশ্বনা আর নাই।"

সব-শেষে আমাকে নিভ্তে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেরেটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে থাওরাইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজনা বেহাইকে বিরম্ভ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশ্ন শ্রনিরা কিছ্র আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো-একটা দিক হইতে অর্থ-সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

বেন ঘ্র দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গংকিরা দিরাই আমার শ্বশ্র দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রশাম লইবার জনা সব্র করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি দতৰু হইরা বসিরা ভাবিতে লাগিলাম। মনে ব্রিলাম, ই'হারা অন্য জাতের মানুব।

কথ্যদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্দ্র পড়ার সভো সভোই স্থাটিকে একেবারে এক প্রাসে গলাধংকরণ করা হয়। পাকষদ্রে পেশিছারা কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্ঘটির নানা গ্রাগশ্ব প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভানতরিক উদ্বেশ উপস্থিত হইরাও থাকে, কিন্তু রাস্তাট্কতে কোথাও কিছুমার বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই ব্রিরাছিলাম, দানের মন্দ্রে স্থাকৈ ষেট্রু পাওরা বার তাহাতে

সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া বার। আমার সন্দেহ হয়, আধিকাংশ লোকে স্থানৈক বিবাহমার করে, পার না, এবং জানেও না বে পার নাই; তাহাদের স্থানির কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে বে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর বাবহার করা চালল না। একে তো এটা তাহার নাম নর, তাহাতে এটা তাহার পরিচরও নহে। সে স্বেরি মতো ধ্ব; সে কলজাবিনী উষার বিদারের অলুবিন্দর্টি নর। কী হইবে গোপনে রাখিরা। তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সভেরো বছরের মেরেটির উপরে যৌবনের সমসত আলো আদিরা পড়িরাছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিরা উঠে নাই। ঠিক ফেন শৈলচ্ডার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িরাছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলন্দ শুদ্র সে, কী নিবিড় পবিচ।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল বে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেরে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অলপ দিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সংগা বইরের দোকানের রাস্তার কোনো জারগার কোনো কাটাকাটি নাই। কবে বে তাহার সাদা মনটির উপরে একট্ব রঙ ধরিল, চোখে একট্ব ঘোর লাগিল, কবে বে তাহার সমস্ত শরীর মন বেন উৎস্ক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যান্থে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বশ্যে জনপ্রতি নানা প্রকার অব্দেশত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অব্কটাই লাখের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইরাছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল হৈমর আদরও তেমান বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্মা রীতিপশ্যতি শিখিরা লইবার জন্য সে বাগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত লেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সপ্পে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিরাছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢ্কিতে দিতেন না তব্ তাহার জ্বাত সম্বন্ধে প্রশ্নমায় করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শ্রনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাং একদিন বাবার মুখ ছোর অম্প্রকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই— আমার বিবাহে আমারা ম্বশ্রে পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিরাছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধ্র কাছে খবর পাইরাছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিরা সংগ্রহ করিতে হইরাছে, তাহার স্কেও নিভান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গ্রেব ভো একেবারেই ফাঁকি।

বদিও আমার শ্বশ্রের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সপ্পে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হর নাই, তব্ বাবা জানি না কোন্ ব্ভিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইজাপ্র্বক প্রবন্ধনা করিয়াছেন। ভার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশরে রাজার প্রধানমন্দ্রী-গোছের একটা-কিছ্। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বাললেন, অর্থাৎ ইম্কুলের হেড্মাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ বতগলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশরে আজ বাদে কাল বখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্দ্রী হইব।

এমন সমর রাস-উপলক্ষে দেশের কুট্নবরা আমাদের কলিকাভার বাড়িতে আসিরা জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিরা তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি কমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দ্রে সম্পর্কের কোনো-এক দিদিমা বিশ্বরা উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল!"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপ্র বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খ্ব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কী কথা। বউমার বরস সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্সনে বারোয় পা দেবে। খোট্রার দেশে ভালর্টি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক নিশ্চরই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কৃষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সতা। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেরের বরস সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কৃষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইরা ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইরা গেল।

এমন সমরে সেখানে হৈম আসিরা উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা **জিল্ঞাসা** করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোথ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ ব্রিক না; বলিক, "সতেরো।"

मा वाञ्छ इरेशा वीनशा छेठितन, "जूमि जाता ना।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বরস সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধ্রে নিব্লিখতার রাগিয়া উঠিরা মা বলিলেন, "ভূমি তো সব জান! তোমার বাবা বে বলিলেন, তোমার বরস এগারো।"

देश प्रमिक्सा कड्नि, "वावा वीनसाइन ? कथाना ना।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সামনে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না'!" এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন।

এবার হৈম ইশারার মানে ব্রিকা; স্বর আরও দৃঢ় করিয়া বাঁলল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

मा भना हफ़ारेंग्रा विनातन, "जूरे आमातक मिथावामी विनास हात ?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিখ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা বতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইরা ছড়াইরা চারি দিকে লেপিরা গেল। মা রাগ করিরা বাবার কাছে তাঁহার বধ্র মৃত্তা এবং ততোধিক একগুরেমির কথা বালিরা দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিরা বালিলেন, "আইবড় মেরের বরস সতেরো, এটা কি খ্ব একটা গোরবের কথা, তাই ঢাক গিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চালিবে না, বালিরা রাখিতেছি।"

হার রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধ্মাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ বদি বরস জিল্পাসা করে কী বলিব।" বাবা বলিলেন, "মিখ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিরো, 'আমি স্থানি না— আমার শাশুভি জানেন'।"

কেমন করিয়া মিখ্যা বলিতে না হর সেই উপদেশ শ্নিরা হৈম এমনভাবে চুপ করিয়া রহিল বে বাবা ব্রিলেন, তাঁহার সদ্পদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দৃঃধ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাধা হে'ট হইরা গেল। সোদন দেখিলাম, শরংপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোথের সেই সরল উদাস দৃষ্টি একটা কী সংশরে স্লান হইরা গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-কর। ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিরা আনিরাছিলাম। বইখানি সে হাতে করিরা লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিরা দিল, একবার খ্লিরা দেখিল না।

আমি তাহার হাতথানি তুলিরা ধরিরা বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিরো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না। আমি বে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা বাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অন্ত্রহকে স্থারী করিবার জন্য ন্তন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে প্জার্চনা চলিতেছে। এ-পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্লিয়াকর্মে বাড়ির বধ্কে ডাক পড়ে নাই। ন্তন বধ্র প্রতি একদিন প্জা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাধার আকাশ ভাঙিরা পড়িবার কথা নর, কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুব। কিন্তু, কেবলমাত্র হৈমকে লন্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কান্ড! এ কোন্নাস্তিকের ঘরেব মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষে হৈমর বাপের উন্দেশে বাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। বখন হইতে কট, কথার হাওরা দিরাছে হৈম একেবারে চুপ করিরা সমস্ত সহা করিরাছে। এক দিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বজ়ো বড়ো দ্ই চোখ ভাসাইরা দিরা জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিরা দাঁড়াইরা বলিল, "আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে অধি বলে?"

ক্ষবি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িরা গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত 'ডোমার ক্ষবিবাবা'—এই মেরেটির সকলের চেরে দরদের জায়গাটি যে কোথার তাহা আমাদের সংসার ব্ঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশ্র ব্রাহারও নন, খৃস্টানও নন, হরতো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিস্তাও করেন নাই। মেরেকে তিনি আনেক পড়াইরাছেন-শ্নাইরাছেন, কিস্তু কোনো দিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাব্ এ লইরা তাহাকে একবার প্রশন করিরাছিলেন। তিনি বলিরাছিলেন, "আমি ষাহা ব্বি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইরাছিল। সংসারষাদ্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শ্নিতে পাইতাম। এক
দিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শ্নি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে
পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে ষত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত।
চিঠিগ্রিল ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে
দেখাইত। বাপের সঙ্গো তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গো ভাগ করিয়া না লইলে
তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশ্রবাড়ি সম্বন্ধে
কোনো নালিশের ইশারাট্রুপুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর
কাছে শ্রিনয়াছি, শ্বশ্রবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জনা মাঝে মাঝে তাহার
চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন বে শাশ্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বােধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভপের দ্বংথই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বালতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জনা। বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।" এই লইয়া অনেক অপ্রিন্ন কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষ্বুৰ্থ হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তােমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে বাইবার সময় আমি পোশ্ট্র করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

আমি লুক্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপ্রে মাধা খাওরা হইল। বি. এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ বে তাহার বরস সতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রশ্বে রশ্বে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলার দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিরাই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে অকম্থার যে সম্ভবপর বোধ হইরাছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিশ্তার ছিল যে, সংকীণ আসন্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগ্রিল পড়ার

প্রব্রোজন তাহা হৈমর সপো একরে মিলিরা পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্বোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্য-পথগ্লো ফাড়িয়া ফোলায়া নীল পেন্সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সমূথে আঙিনার উত্তর দিকে অস্তঃপ্রে উঠিবার একটা সিচি। তাহারই গারে গারে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওরা এক-একটা জানলা। দেখি, তাহারই একটি জানলার হৈম চুপ করিরা বিসিরা পশ্চিমের দিকে চাহিরা। সে দিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফালে আজ্জর।

আমার বৃক্তে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছি'ড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার র্পটি আমি এতদিন এমন স্পন্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছ্ না, আমি কেবল তাহার বাসবার ভণ্গীট্যকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাধাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া ব্বের উপর ঝ্লিয়া পড়িয়াছে। আমার ব্বের ভিতরটা হাহ্ম করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জাবনটা এমনি কানার কানার ভরিরাছে বে, আমি কোথাও কোনো শ্নাতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাং আমার অত্যত নিকটে অতি ব্হং একটা নৈরাশ্যের গহরর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা প্রেণ করিব।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীর, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম বে সমস্ত ফোলয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতথানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বাসয়া: সে শয়ন আমিও তাহার সংশ্য ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দ্বংখে হৈমর সংশ্য আমার বোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে প্রক করে নাই। কিল্ডু, এই গিরিনন্দিনী সভেরোবংসর-কাল অল্ডরে বাহিরে কত বড়ো একটা ম্বির মধ্যে মান্য হইয়াছে। কী নির্মাল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ক্ষম্ম শ্রে ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম বে কির্প নির্মাতশয় ও নিষ্ঠ্র-রুপে বিচ্ছিল হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অন্তব্ব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সংশ্য আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মূহুতে মূহুতে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মূছি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোধার? সেইজনাই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিরা নির্বাক্ আকাশের সপো তাহার নির্বাক্ মনের কথা হর: এবং এক-একদিন রাদ্রে হঠাং জাগিরা উঠিয়া দেখি সে বিছানার নাই, হাতের উপর মাখা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মূখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশ্বকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অলত ছিল না, কখনো মুখাম্থি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লম্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বালিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবৃষ্পি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এইর্প অভূতপূর্ব স্পর্যায় আমাকে প্রবৃতিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অনতঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি বউমা, তোমার অস্খটা কিসের।"

देश्म र्वानन, "अमृथ एठा नारे।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জনা।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শ্বকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতি-দিনের অভ্যাসবশতই ব্রি নাই। একদিন বনমালীবাব্ব তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "আাঁ, এ কী। হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?"

देश्य कीश्ल, "ना।"

এই ঘটনার দিন-দশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাং আমার শ্বশ্র আসিরা উপস্থিত। হৈমর শ্রীরের কথাটা নিশ্চয় বন্মালীবাব, তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্র চাপিয়।
নিরাছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিব্ক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া
ধরিলেন অমনি হৈমর চোথের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে
পারিলেন না; জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না 'কেমন আছিস'। আমার শ্বশ্র তাহার
মেরের মুখে এমন-একটা কিছু দেখিয়াছিলেন বাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা বে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও বে শরীর ভালো দেখাইতেছে না!

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রড়ি, আমরা সপো বাবি?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশর যদি অত্যন্ত উদ্বিশন হইরা না থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই ব্লিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সে দিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবিতাবিকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশ্রের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন বে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অনাথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছ্ বলিতে পারি না, একবার তা হলে বাড়ির মধো—"

ব্যাড়র-মধ্যের উপর বরাত দেওরার অর্থ কী আমার জানা ছিল। ব্যক্তিম, কিছ্ হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যার অপবাদ!

শ্বশর্রমশার প্ররং একজন ভালো ডান্তার আনিরা পরীক্ষা করাইলেন। ডান্তার বলিলেন, "রার্-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শন্ত ব্যামো হইতে পারে।" বাবা হাসিরা কহিলেন, "হঠাৎ একটা শন্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবরে একটা কথা।"

আমার শ্বশরে কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রাসম্থ ভারার, উত্তার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ভারার দেখিরাছি। দক্ষিণার জােরে সকল পশ্চিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ভারারেরই কাছে সব রােগের সাটিফিকেট পাওরা যায়।"

এই কথাটা শ্নিয়া আমার শ্বশ্র একেবারে শতশ্ব হইয়া গেলেন। হৈম ব্রিকা, তাহার বাবার প্রশতাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া বাইব।"

বাব। গার্জারা উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বংশ্রা কেহ কেহ আমাকে জিল্লাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্থাকৈ লইয়া জাের করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তাে হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লােকধর্মের কাছে সতাধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের কাছে ঘরের মান্বকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুৰ্গের বে শিক্ষা ভাহা কী করিতে আছে। জান তােমরা? বেদিন অবােধাার লােকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও বে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গােরবের কথা ব্গে ব্গে বাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও বে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আ্রিই তাে সেদিন লােকরঞ্জনের জন্য স্থাপরিত্যাগের গ্লেবর্ণনা করিয়া মাািসকপত্রে প্রকথ লিখিয়াছ। ব্কের রক্ত দিয়া আমাকে বে একদিন শ্বতীর সীতািবসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতার কন্যার আর-একবার বিদারের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দ্ইজনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভংশনা করিরা বলিল, "বাবা, আর বিদ কখনো তুমি আমাকে দেখিবার ক্ষন্য এমন ছুটাছ্টি করিরা এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের বদি আসি তবে সি'ধকটি সংশ্যে করিয়াই আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে ভাহার চিরদিনের সেই স্লিম্ধ হাসিট্কু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

শর্নিতেছি, মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অন্রোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ—থাক্, আর কান্ধ কী।

## বোষ্ট্ৰমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এইজ্বন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বাদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শ্বনিতে হয়; কপালক্রমে সেগ্রাল হিতকথা নর, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে বেখানটার ঘা পড়িতে থাকে সে জারগাটা বত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জােরে সেই ছাড়াইরা যার। যে লােক গালি খাইরা মান্ব হর সে আপনার ব্রভাবকে বেন ঠেলিরা একঝোঁকা হইরা পড়ে— আপনার চারি দিককে ছাড়াইরা আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নর, কল্যাণও নর। আপনাকে ভালাটাই তাে ব্রস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নিজনের খেজি করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপূণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দ্রে নিভ্তে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাস্থা হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সন্বন্ধে কোনো-একটা সিম্পান্তে আসিরা পোছে নাই। তাহারা দেখিরাছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রক্তনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দ্র হইতে আমার যেট্কু পরিচর পাওয়া ষায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে: আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘ্রির বটে কিল্তু কোথাও পোঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষই নাই; আমি যে গ্হী এমন কথা বলাও শন্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এইজন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠার না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সন্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অন্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজ্বন মান্ব আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গো প্রথম দেখা হইল, তখন আবাঢ়মাসের বিকালবেলা। কারা শেষ হইরা গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে বেমন ভাবটা হর, সকালবেলাকার বৃত্তি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যো সেই ভাবটা ছিল। আমাদের প্রক্রের উচ্ পাড়িটার উপর দাঁড়াইরা আমি একটি নধর-শামল গাভীর ঘাস খাওরা দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্লপ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িরাছিল দেখিরা ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভাতা আপনার দেহটাকে প্থক্ করিরা রাখিবার জন্য বে এত দজির দোকান বানাইরাছে, ইহার মতো এমন অপবার আর নাই।

এমন সমর হঠাং দেখি, একটি প্রোঢ়া স্থানোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইরা প্রধাম করিল। তাহার অচিলে কতকগ্নলি ঠোঙার মধ্যে করবী গম্বরাজ এবং আরও দ্ই-চার রক্ষের ফ্লে ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিরা ভঙ্কির সপ্যে জোড় হাত করিরা সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।" বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এয়ুনি আশ্চর্য হইরা গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিরা দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতাশ্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল বে, সেই-বে গাভীটি বিকালবেলাকার খুসর রৌদ্রে লেজ দিরা পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্বার রসকোমল খাসগ্রিল বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শাশ্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপর্প হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিশ্তু আমার মন ভারতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনশ্যমর জীবনেশ্বরকে প্রশাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ভাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সশ্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবংসর বখন সেখানে গিরাছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল। সকালের রোদ্রটি প্রের জানলা দিরা আমার পিঠে আসিরা পড়িরাছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিরা লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিরা খবর দিল, আনন্দী বোদ্টমী আমার সপো দেখা করিতে চার। লোকটা কে জানি না; অন্যমনক্ষ হইরা বলিলাম, "আছা, এইখানে নিরে আর।"

বোল্টমী পারের ধ্কা লইরা আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার প্রণিরিচিত দ্যীলোকটি। সে স্করী কি না সেটা লক্ষগোচর হইবার বরস তাহার পার হইরা গেছে। দোহারা, সাধারণ স্থীলোকের চেরে লম্বা; একটি নিরত-ভবিতে তাহার দরীরটি নম্ন, অথচ বিলম্ট নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেরে চোখে পড়ে তাহার দ্বই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শব্ভিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদ্টি বেন কোন্ দ্রের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে ফেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কী কান্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলার আনিয়া হাজির করা কেন। তোমাকে গাছের তলার দেখিতাম, সে বে বেশ ছিল।"

ব্রিকাম, গাছতলার এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিরাছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সদির উপক্রম হওরাতে করেকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিরা ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকান্দের সপ্যে মোকাবিলা করিরা থাকি: তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পার নাই।

একট্ৰুল থামিরা সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মৃশকিলে পড়িলাম। বিললাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিরা চুপ করিরা বাহা পাই তাহা লইরাই আমার কারবার। এই-বে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোল্টমী ভারি খুদি হইরা 'গৌর গৌর' বলিরা উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঞ্চা দিরা কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাণ্গ দিরা তাঁর সেই সর্বাণ্গের কথা হুশানা বার। তাই শ্বনিতেই শহর ছাড়িরা এখানে আসি।" বেশ্টেমী কহিল, "সেটা আমি ব্ৰিয়য়ছি, তাই তো তোমার কাছে আসিরা বসিলাম।"

বাইবার সময় সে আমার পায়ের ধ্লা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্ব উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগ্লার মাধার উপর দিয়া একেবারে দিক্সীমা পর্যণত মাঠ ধ্ ধ্ করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে-দেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাং বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদ্রের গ্রামগ্রিলর কাজ সারিতে চলিয়াছে।

স্ব উঠিয়াছে কি না জ্বানি না। একখানি শ্ত কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগালির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোদ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার ম্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই প্র দিকের গ্রামের সম্থ দিরা চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সমরে কুরালাটা উঠিরা গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিরা বেশ করিরা জমিরা বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেরাদা বিদার করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিরা বিসরাছি। এমন সমর সিশিড়তে পারের শব্দের সপো একটা গানের স্র শোনা গেল। বোদ্মী গ্ন্গ্ন্ করিতে করিতে অসিরা আমাকে প্রণাম করিরা কিছ্ দ্রে মাটিতে বিসল। আমি লেখা হইতে মুখ ভূলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইরাছি।" আমি বলিলাম "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সম্প্যার সমর কথন তোমার খাওরা হয় আমি সেই আশার দরজার বাহিরে বৃসিরা ছিলাম। খাওরা হইলে চাকর বখন পাত লইরা বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিম্তু আমি খাইরাছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত বাওরার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইরাছি না-খাইরাছি তাহা অন্মান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার ব্রচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভার আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিক্ষরের লক্ষ্ম দেখিরা বোল্টমী বলিল, "বদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না গারিব তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম. "লোকে জানিলে তোমার উপর তো ভাদের ভাঁভ থাকিবে না।" সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াভি। শ্নিরা উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

এবৈশ্বিমী বে সংসারে ছিল, উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটবুকু শ্রনিরাছি, তাহার মারের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচির। আছেন। মেরেকে বে বহঁনুলোক ভান্ত করিরা থাকে সে খবর তিনি জানেন। তহিরে ইচ্ছা, টোরে তাঁর কাছে গিরা থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সার দের না। আমি জিল্লাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শ্নিলাম, তাহার ভঙ্গদের একজন তাহাকে সামান্য কিছ্ জমি দিরছে। তাহারই ফসলে সেও খার, পাঁচজনে খার, কিছুতে সে আর শেব হর না। বালিরা একট্ হাসিরা কহিল, "আমার তো সবই ছিল—সমস্ত ছাড়িরা আসিরাছি, আবার পরের কাছে মাগিরা সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্ষাজীবিতার সমাজের কত অনিন্ট তাহা ব্রুথাইতাম। কিন্তু, এ জারগার আসিলে আমার প্র্থিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিরা যার। বোন্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিরা বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিরা বীহলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া খাওয়া অন্নই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি ব্ঝিলাম। প্রতিদিনই বিনি নিজে অন জোগাইরা দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হর, আমারই অন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল, তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিস্তু সে নিজে বলিল না আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রুণ্যা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দের না, অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেরে বেশি করিয়া ভাগ বসার। গরিবরা ভান্ধ করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দৃষ্কৃতির কথা অনেক শ্নিরাছি, তাই বাললাম, "এই-সকল দ্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উচ্চু দরের উপদেশ অনেক শ্নিয়াছি এবং অন্যকে শ্নাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোণ্টমীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মুখের দিকে ভাহার উল্জন্ত চক্দ্রিট রাখিয়া সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সংগ করিলেও তাঁহারই প্রজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হা।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সপো আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো প্রা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খ্রিজয়া বেডাই।"

বলিরা সে আমাকে প্রশাম করিল। তাহার কথাটা এই বে, শ্ব্র্ মত লইরা কী হইবে, সত্য বে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী, এটা একটা কথা— কিন্তু বেখানে, আমি তাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহ্নল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক বে. আমাকে উপলব্ধ করিয়া বোভামী বে ভব্তি করে আমি তাছা গ্রহণও করি না, ফিরাইরাও फिरे ना।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গাঁতা পড়িরা থাকি এবং বিশ্বান লোকদের শ্বারুম্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বে অনেক স্ক্রের ব্যাখ্যা শর্নারাছি। কেবল শর্নারা শর্নারাই বয়স বহিয়া যাইবার জ্যো হইল, কোথাও তো কিছ্ প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দ্ভির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্তহানা স্তালোকের দ্ই চক্ষ্র ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্ষ প্রণালা।

পর্যাদন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যথনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কমেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া য়য়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি বে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সংগ্রা দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জ্যেড় করিয়া সে বলিল, "গোর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বিসরাছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই—সে কী ঠা-ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাধার ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খ্ব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফ্লদানিতে প্রাদিনের ফ্ল ছিল। মালী আসির। সেগ্লি তুলিয়া লইয়া ন্তন ফ্ল সাজাইবার উদ্যোগ করিল।

বোষ্টমী বেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্? এ ফ্লগ্লি হইয়া গেল? ডোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফ্লগন্লি অঞ্চলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একালত লেহে এক দ্খিতৈ দেখিতে লাগিল। কিছ্কেণ পরে ম্থ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখ না বলিয়াই এ ফ্ল তোমার কাছে মলিন হইয়া বায়। বখন দেখিবে তথন তোমার লেখাপড়া সব ঘ্চিয়া বাইবে।"

এই বলিয়া সে বহন বছে ফ্লগন্লি আপন আঁচলের প্রাণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া মাধার ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া বাই।"

কেবল ফ্রলদানিতে রাখিলেই যে ফ্লের আদর হর না, তাহা ব্রিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফ্রলগ্রিলকে যেন ইম্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেন্বের মতো প্রতিদিন আমি বেণ্ডের উপর দাঁড় করাইরা রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় বখন ছাদে বসিয়াছি বোন্টমী আমার পারের কাছে আসিরা বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শ্নাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফ্লগ্রিল ঘরে ঘরে দিয়া আসিরাছি। আমার ভবি দেখিয়া বেণী চক্রবতী হাসিয়া বলিল, 'পার্গাল, কাকে ভব্তি করিস তুই? বিশেবর লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয় ?"

কেবল এক মৃহ্তের জন্য মনটা সংকুচিত হইরা গেল। কালীর ছিটা এত দ্রেও ছড়ার!

বোষ্টমী বলিল, "বেষ্দী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফ্রারে নিবাইরা দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নর, এ বে আগ্নে! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালিদের কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিরা। আমি হরতো একদিন ল্কাইরা উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিরাছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মান্বের মনে বিষ বে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওখা আমারই মনটাকে নির্বিশ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোণ্টমী কহিল, "দরাল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যাকত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া বায়।"

সেইদিন সম্ধ্যার সময় অধ্ধকার ছাদের উপর সম্ধ্যাতারা উঠিরা আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মান্য। কোনো কোনো লোকে মনে করিত, তাঁহার ব্রিকবার শান্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া ব্রিকতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জামজমার কাজে তিনি বে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দ্ইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য বে একট্ ব্যাবসা করিতেন কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার লোভ অলপ। যেট্কু তাঁহার দরকার সেট্কু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি বা তাহা তিনি ব্রিক্তেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের প্রেই আমার দ্বশ্র মারা গিরাছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশ্র্ডির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাধার উপরে কেহই ছিল না।

আমার প্রামী মাধার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লভ্জা হর, আমাকে ফেন তিনি ভর্তি করিতেন। তব্ আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেরে ব্রিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেরে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেরে ভব্তি করিতেন তাঁহার গ্রেটাকুরকে। শ্ব্য ভব্তি নর, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যার না।

ग्रात्रोकृत जीत कारत वराम किया कम। की मान्यत राभ जीत।

বলিতে বলিতে বোল্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দ্রেবিহারী চক্ষ্দ্িটকে বহু দুরে প্রচাইয়া দিল এবং গুনুগুনু করিয়া গাহিল—

> অর্ণকিরণখানি তর্ণ অম্তে ছানি কোন বিধি নির্মিল দেহা।

এই গ্রেঠাকুরের সশ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপুন মনপ্রাণ সমুপুণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজ্বন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সংগীদের সংখ্য মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে বে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গ্রেঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গ্রেঠাকুর যথন দেশে ফিরিলেন তথন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।
পানেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই
আমার সেই ছেলেটিকে আমি যর কবিতে শিখি নাই, পাড়ার সই-সাভাতিদের সংশ্যে
মিলিবার জন্যই তথন আমার মন ছ্টিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া
এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যথন আসিয়া পেণীছিয়াছে মা তখনো পিছাইরা পড়িরা আছে, এমন বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে— আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খ্রীক্তরা বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যন্ত্র করিতে শিখি নাই বলিরা তাহার বাপ কণ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যান্ত তাঁহার দ্যথের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেরেমান্থের মতো তিনি ছেলের যক্ত করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অলপ বরসের গভীর ঘ্ম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দ্ধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘ্ম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। প্রভাগার্বণে জমিদারদের বাড়িতে বখন বালা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি বাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার বাওয়া হইবে না, এইজনা তাঁহার ছাতা।

আশ্চর্য এই, তব্ ছেলে আমাকেই সকলের চেরে বেশি ভালোবাসিত। সে বেন ব্রিক, স্বোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিরা চলিরা বাইব, তাই সে ধখন আমার কাছে থাকিত তখনও তরে তরে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইরাছিল বলিরাই আমাকে পাইবার আকাশ্ফা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি বখন নাহিবার জন্য ঘাটে বাইতাম তাহাকে সপ্যে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরস্ত করিত। ঘাটে সন্পিনীদের সপ্যে আমার মিলনের জারগা, সেখানে ছেলেকে লইরা তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইরা বাইতে চাহিতাম না।

সোদন প্রাবশ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিরা রাখিরাছে। স্নানে বাইবার সমর খোকা কালা জুড়িরা দিল। নিস্তারিণী আমাদের হে'সেলের কাজ করিত, তাহাকে বালিরা গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিরো, আমি ঘাটে একটা ভূব দিরা আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর-কেহ ছিল না। সপিনীদের আসিবার অপেক্ষার আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীন কালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইরাছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিরা এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্বার তখন ক্লে ক্লে জল। দিঘি বখন প্রায় অর্থেকটা পার হইরা গোছি এমন সময় পিছন হইতে ভাক শ্নিতে পাইলাম, "মা!" ফিরিয়া দেখি, খোকা ঘটের সি'ড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ভাকিতেছে। চীংকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাছি।" নিবেধ শ্নিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরও নামিতে লাগিল। ভরে আমার হাতে পারে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ ব্জিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিরা গেল। পার হইরা আসিরা সেই মায়ের কোলের কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে ভূলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ভাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইরাছি, সেই-সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিরা আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিরা থাকিতে তাহাকে বরাবর বে ফেলিয়া চাঁলয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িরা ধরিয়া বহিল।

আমার স্বামীর বৃকে বে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অশ্তর্শামীই জানেন। আমাকে বাদ গালি দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি বখন একরকম পাগল হইরা আছি, এমন সময় গ্রেহাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবরসে আমার স্বামী তাঁহার সংশ্য একত্রে খেলাখ্লা করিরাছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবরসের বন্ধ্র বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার 'পরে আমার স্বামীর ভারত একেবারে পরিপ্র্য হইয়া উঠিল। কে বালবে খেলার সাখি, ই হার সামনে তিনি বেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সাম্প্রনা করিবার জনা তাঁহার গ্রুকে অন্রোধ করিলেন। গ্রুব আমাকে শাস্ত্র শ্নাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথার আমার বিশেষ ফল হইরাছিল বলিরা মনে তো হর না। আমার কাছে সে-সব কথার বা-কিছু মূলা সে তাঁহারই ম্থের কথা বলিরা। মানুবের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অম্ত মানুবকে পান করাইয়া থাকেন; অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুবের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গ্রের প্রতি আমার স্বামীর অজস্ত্র ভব্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মোচাকের ভিতরকার মধ্র মতো ভবিরা রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভব্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ভূবিয়া তবে সাম্ফনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গ্রের র্পেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া ধাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙ্বলের মধ্যে আনন্দধর্নি বাজিত। রাহমণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি ষে জ্ঞানের সম্দু, সে দিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একট্ব খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খ্লি করিতে পারি. তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গ্রেসেবা দেখিরা আমার স্বামীর মন খাদি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভাক্ত আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন আমার কাছে শাদ্যব্যাখ্যা করিবার জন্য গ্রের বিশেষ উংসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গ্রের কাছে বাম্বিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রম্থা পাইয়াছেন, তাঁহার স্বাী এবার বাম্বির জ্যোরে গ্রেকে খাদি করিতে পারিল এই তাঁহার সোভাগা।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চালতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। ভার পর এক দিনে একটি মৃহুতে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গানের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজ্ঞা কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গ্রেঠাকুরের সংশ্যাদেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্-একটা সংস্কৃত মন্ত আব্তি করিতে করিতে স্নানে বাইতেছেন।

ভিজ্ঞা কাপড়ে তাঁর সপ্যে দেখা হওয়াতে লম্জায় একট্ পাশ কাটাইয়া চলিয়: যাইবার চেন্টা করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাধা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দ্নিট রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ভালে ভালে রাজ্যের পাখি ভাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফ্ল ফ্রটিয়াছে, আমের ভালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আল্খাল্ হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছ্ স্থাননাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢ্রিকলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্কিগ্রিল আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গ্রে আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খ্রিজয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ওগো, আমার সে প্রথবী আর নাই, আমি সে স্বের আলো আর খ্রিজরা

পাইলাম না। ঠাকুর্ঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইরা থাকে।

দিন কোথার কেমন করিরা কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সংগে দেখা হইবে। তখন বে সমস্ত নীরব এবং অধ্যকার। তখনি আমার স্বামীর মন বেন তারার মতো ফ্টিরা উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আঘটা কথা শ্নিরা হঠাৎ ব্রিতে পারি, এই সাদা মান্বটি বাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে ব্রিতে পারেন।

সংসারের কান্ধ সারিরা আসিতে আমার দেরি হর। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেকা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গরের কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিনপ্রহর হইবে, খরে আসিরা দেখি, আমার স্বামী তখনো থাটে শোন নাই, নীচে শ্ইরা ঘ্মাইরা পড়িরাছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলার শ্ইয়া পড়িলাম। ঘ্মের ঘোরে একবার তিনি পা ছাড়িলেন, আমার ব্কের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁর শেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ।

পর্যাদন ভোরে যখন তাঁর ঘ্ম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কঠিলগাছটার মাধার উপর দিয়া আঁধারের এক ধারে অলপ একট্ রঙ ধরিয়াছে : তখনো কাক ডাকে নাই।

অামি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা ল্টাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বংন দেখিতেছেন। কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, "আমাব মাধার দিবা, তুমি অনা স্থাী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

ম্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।" আমি বলিলাম, "গ্রেন্টাকুর।"

ম্বামী হতবাশি হইয়া গেলেন, "গ্রেন্ঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।" আমি বলিলাম, "আন্ত:সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সংশা দেখা হইরাছিল। তথনি বলিলেন।"

স্বামীর কঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।" আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই ব্ঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা বার, আমি সেই কথা গ্রেকে ব্ঝাইয়। বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গ্র্ ব্ঝিতে পারেন, কিল্ছু আমার মন ব্ঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ বখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন. "চলো-না, দ্বজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।" আমি হাত জ্বোড় করিরা বলিলাম, "তাঁর সংশ্যে আর আমার দেখা হইবে,না।" তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি এক রকম করিরা দেখিয়া লইলেন।

প্থিবীতে দ্বিট মান্ব আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিধ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খ্রিজতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আবাঢ ১০২১

## স্ত্রীর পত্র

## শ্রীচরপক্মলেব,

আন্ধ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হরেছে, আন্ধ পর্যত্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওরা বার নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে।
শাম্কের সপো খোলসের বে সম্বন্ধ কলকাতার সপো তোমার তাই, সে তোমার
দেহ-মনের সপো এটে গিরেছে। তাই তুমি আপিসে ছ্টির দরখাসত করলে না।
বিধাতার তাই অভিপ্রার ছিল; তিনি আমার ছ্টির দরখাসত মঞ্জ্ব করেছেন।

আমি তোমাদের মেজেবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সম্দের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগং এবং জগদীশ্বরের সঞ্জো আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউরের চিঠি নর।

তোমাদের সঞ্চো আমার সন্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া বখন সেই সন্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই লিশ্বেরসে আমি আর আমার ভাই একসঞ্চোই সামিপাতিক জারের পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেরেরাই বলতে লাগল, "ম্ণাল মেরে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত।" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে ব্রিষয়ে বলবার জ্ঞানা এই চিঠিখানি লিখতে বর্সোছ।

বেদিন তোমাদের দ্রসম্পর্কের মামা তোমার বংধ্ নীরদকে নিরে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বরস বারো। দ্রগম পাড়াগাঁরে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলার শেরলে ডাকে। দেউখন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তার পাল্কি করে তবে আমাদের গাঁরে পেছিনো বার। সেদিন তোমাদের কাঁ হররানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রালা—সেই রালার প্রহসন আব্রুও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউরের রূপের অভাব মেজোবউকে দিরে প্রেপ করবার জন্যে তোমার মারের একানত জিল ছিল। নইলে এত কন্ট করে আমাদের সে গাঁরে তোমার যাবে কেন। বাংলাদেশে পিলে বকৃৎ অন্তর্গন্দ এবং ক'নের জ্বন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না; তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বৃক দ্র্দ্র্ করতে লাগল, মা দ্র্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের প্জারি কী দিরে সম্ভূম্ম করবে। মেরের রূপের উপর ভরসা; কিম্তু সেই রূপের গ্মর তো মেরের মধ্যে নেই, বে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে বৈ দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গ্লেও মেরেমান্বের সংকোচ কিছুতে খোচে না।

সমসত বাড়ির, এমন-কি, সমসত পাড়ার এই আতঞ্চ আমার ব্বের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শান্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগে যে মেরেকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শন্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেরাদাগিরি করছিল— আমার কোধাও ল্কোবার জারগা ছিল না।

সমসত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল—তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খংগালি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিলিয় দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপরে আমি সাক্ষরী বটে। সে কথা শানে আমার বড়ো জায়ের মাখ গশভীর হয়ে গেল। কিম্তু, আমার রাপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রাপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পশ্ডিত গণ্গামান্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিম্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনকে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রুপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বৃশ্বি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে প্রেরণ করতে হয়েছে। ঐ বৃশ্বিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকয়ার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সেটিকৈ আছে। মা আমার এই বৃশ্বিটার জন্যে বিষম উদ্বিশ্ন ছিলেন, মেয়েমান্বের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বৃশ্বিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তাব কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বৃশ্বির দরকাব বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জাটা বলে দ্বেলা গাল দিয়েছ। কট্ কথাই হচ্ছে অক্ষমের সাম্বনা, অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমানের ঘরকর।ব বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লাকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ ষাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মার্ছ; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছা তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িরে রয়েছে সে তোমাদের কাছে ধর। পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সবচেরে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সি'ড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোর্ থাকে, সামনের উঠোনট্কু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাবনা দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ: উপবাসী গোর্গুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগ্লো চেটে চেটে চিবিরে চিবিরে খাব্লা করে দিত। আমার প্রাণ কাদত। আমি পাড়াগারের মেরে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলম সেদিন সেই দ্টি গোর্ এবং তিনটি বাছ্রই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মারের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিল্ম নিজেনা খেরে লাকিরে ওদের খাওরাতুম; বখন বড়ো হল্ম তখন গোরার প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাটার সম্প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাটার সম্প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাটার সম্প্রকাশ্য মাতা লক্ষ্য করে আমার ঠাটার সম্প্রকাশ্যিররা আমার গোত সম্বন্ধে সন্দেহ

প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেরেটি জন্ম নিরেই মারা গেল। আমাকেও সে সপো বাবার সমর ভাক দিরেছিল। সে বাদ বেণচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে বা-কিছ্ বড়ো, বা-কিছ্ সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হরে বসতুম। মা বে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দৃঃখট্বকু পেল্ম, কিন্তু মা হবার ম্কিট্কু পেল্ম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডান্ডার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্বর্স হরেছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একট্বখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসন্জা-আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সে দিকে কোনো লন্জা নেই, শ্রী নেই, সন্জা নেই। সে দিকে আলো মিট্মিট্ করে জনলে; হাওরা চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেরালের এবং মেজের সমস্ত কলন্দ্ব অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভূল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা ব্রি আমাদের অহোরার দর্শ্ব দেয়। ঠিক উল্টো; অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগ্রনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে ব্রুতে দেয় না। আশ্বসন্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অনাায় বলে মনে হয় না। সেইজনো তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমান্য দর্শ্ব বোধ করতেই লন্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমান্যকে দর্শ্ব পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবন্ধা হয় তা হলে যত দ্র সন্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দ্বংথের বাধাটা কেবল বড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দৃর্খ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো, মনে ভরই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভর করতে হবে? আদরে যক্তে যাদের প্রাণের প্রাণের বাঁখন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আল্গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়স্খ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেরে তো কথার কথার মরতে যার। কিন্তু, এমন মরার বাহাদ্রিটা কী। মরতে লক্ষা হয়, আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সম্থ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জনো উদর হয়েই অসত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোর্বাছ্র নিয়ে পড়ল্ম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যস্ত কেটে বেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অব্কুর বের করে; শেষকালে সেইট্কু থেকে ইটকাঠের ব্কের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মারখানে ছোটো একট্খানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল দ্রু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জারের বোন বিন্দ্র তার খ্ড়েততো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে ফেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো— দেখলমে, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হরে উঠেছ, সেইজনোই এই নিরাশ্রয় মেরেটির পাশে আমার সমস্ত মন বেন একেবারে কোমর বে'বে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কত বড়ো অপমান। দারে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যার।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জ্বায়ের দশা। তিনি নিতাশ্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন শ্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, বেন একে দ্বে করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খ্লে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিরতা।

তার এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যাথিত হরে উঠল। দেখলুম, বড়ো জ্ঞা সকলকে একট্র বিশেষ করে দেখিরে দেখিরে বিশ্দর থাওরাপরার এর্মান মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং ব্যাড়ির সর্বপ্রকার দাসীব্রতিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার কেবল দৃঃখ নর, লক্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জনো বাস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিশ্দুকে ভারি স্বিধাদরে পাওরা গেছে। ও কাজ দেয় বিশ্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজার সম্তা।

আমাদের বড়ো জারের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না, রুপও না, টাকাও না। আমার শ্বশ্রের হাতে পারে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজনো সকল বিষয়েই নিজেকে বত দ্বে সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অসপ জারগা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধ্ দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো ম্পাকিল হরেছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব থাটো করতে পারি নে। আমি ফোটকে ভালো বলে বর্বি আর-কারও থাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওরা আমার কর্ম নর— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেরেছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিল্ম। দিদি বললেন, "মেজেবিউ পরিবের ঘরের মেরের মাধাটি খেতে বসলেন।" আমি বেন বিষম একটা বিশদ ঘটাল্ম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বে'চে গেলেন। এখন দোকের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে বে ন্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিরে সেই ন্নেহট্ট্ করিরে নিরে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বরস থেকে দ্-চারটে অন্ক বাদ দিতে চেন্টা করতেন। কিন্তু, তার বরস বে চোন্দর চেরে কম ছিল না, এ কথা ল্কিরে বললে. অন্যার হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল বে, পড়ে গিরে সে বিদ মাধা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যই লোকে উদ্বিশ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিরে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিরে করবার মতো মনের জ্যেই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দ্র বড়ো ভরে ভরে আমার কাছে এল। যেন আমার গারে ভার ছোঁরাচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ভ ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিরে, চোথ এড়িরে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খ্যুভত্তো ভাইরা তাকে এমন একটি কোণও ছেড়ে দিতে চার নি বে কোপে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনারাসে স্থান পার, কেননা মান্ব তাকে ভূলে বার; কিন্তু অনাবশ্যক মেরেমান্ব বে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শন্ত, সেইজনা আন্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিশ্বর খ্ড়ততো ভাইরা বে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জাে নেই। কিন্ত, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে বখন আমার ধরে ডেকে আনল্ম তার ব্রুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার তর দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ধরে যে তার একট্খানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে ব্রিয়ে দিল্ম।

কিন্তু, আমার ঘর শৃধ্ তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজিট সহজ্ব লা। দ্-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গারে লাল-লাল কী উঠল। হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছ্ হবে; তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও বে বিন্দ্। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ভারার এসে বললে, আর দ্ই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু, সেই দ্ই-একদিনের সব্র সইবে কে। বিন্দ্ তো তার ব্যামোর লন্জাতেই মরবার জো হল। আমি বলল্ম, বসন্ত হয় তো হোক্, আমি আমাদের সেই আতৃড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছ্ করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারম্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দ্র দিদিও বখন অত্যন্ত বিরন্ধির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমন্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও বাসত হয়ে উঠলে। বললে, নিন্দেইই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও ষে বিন্দ্র।

অনাদরে মান্য হবার একটা মশত গণে, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চার না; মরার সদর রাস্তাগনলো একেবারেই কথ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, প্থিবীর সব চেরে অকিন্তিংকর মান্যকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেরে কঠিন। আশ্ররের দরকার তার যত বেশি আশ্ররের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বশ্যে বিন্দ্র ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল।
আমাকে এমনি ভালোবাসতে শ্রু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার
এরকম ম্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়েপ্র্বেষর মধ্যে। আমার যে রুপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো কারশ
বহুকাল ঘটে নি—এত দিন পরে সেই রুপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার
মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখধানি
আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম
সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দ্বই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে
তার ভারি ভালো লাগত। কোখাও নিমল্যণে বাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো
দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দ্র আমাকে অম্বির করে রোজই কিছ্ন-না-কিছ্ন সাজ
করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোখাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর দিকের পাঁচিলের

গারে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগালি রাঙা টক্টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসনত এসেছে বটে। আমার ঘরকদ্রার মধ্যে ঐ অনাদ্ত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি ব্যক্ষ্ম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গালির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দ্র ভালোবাসার দ্বঃসহ বৈগে আমাকে অস্থির করে তুর্লোছল। এক-একবার তার উপর রাগ হত সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মৃত্ত স্বরূপ।

এ দিকে, বিন্দরে মতো মেরেকে আমি যে এতটা আদরযন্ত্র করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খংগংগংগিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজ্বন্ধ চুরি গেল সেদিন, সেই চুরিতে বিন্দরে যে কোনো রক্ষের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লম্জা হল না। যথন ন্বদেশী হাপ্সামায লোকের বাড়ি-তল্লাস হতে লাগল তখন তোমরা অনারাসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দর প্রলিসের পোষা মেরে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দর।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে মার্পান্ত করত — তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও মেরেও একেবারে সংকোচে যেন আড়ন্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার থরচ বেড়ে গোল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিশ্বকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পর্যদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দানের জ্যোড়া মোটা কোরা কলের ধাতি পরতে আরন্ড করে দিল্ম। আর, মতির মা যখন আমার এটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল তাকে বারণ করে দিল্ম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এটো ভাতে বাছরেকে খাইরে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যাটি দেখে তুমি খ্ব খ্শি হও নি। আমাকে খ্লি না করলেও চলে আর তোমাদের খ্লি না করলেও চলে আর তোমাদের খ্লি না করলেও চলে

এ দিকে তোমাদের রাগও বেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দ্র বরসও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রুত হরে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জ্ঞার করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদার করে দাও নি। আমি বেশ ব্রিক, তোমরা আমাকে মনে মনে ভর কর। বিধাতা যে আমাকে ব্রিশ্ব দিরেছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেবে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদার করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি-দেবতার শরণাপল হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শ্নেল্ম, সকল বিষরেই ভালো। বিন্দ্

আমার পা জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগল; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক ব্রিথায়ে বলল্ম, "বিন্দ্র, তুই ভয় করিস নে— শ্রেনছি তোর বর ভালো।"

বিশ্ব বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিশ্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়াদিদি তাতে বড়ো নিশ্চিনত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দর্ব কালা আর ধামতে চার না। সে তার কী কন্ট, সে আমি জানি। বিন্দর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি বিদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেরে, তাতে কালো মেরে; কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কে'পে ওঠে।

বিশ্বন্ বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচ দিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে নাকি।"

আমি তাকে খ্ব ধমকে দিল্ম; কিণ্ডু অণ্তর্যামী জানেন, বদি কোনো সহজভাবে বিশ্বর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ কর্তুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দ্ তার দিদিকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তোমাদের গোরালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছ্কাল থেকে ল্কিয়ে ল্কিয়ে দিদির চোথ দিয়ে জল পড়জিল, সেদিনও পড়ল। কিংতু, শৃথ্য হৃদয় তো নয়, শাস্ত্ত আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো বিশিদ, পতিই হচ্ছে স্থালোকের গতি মৃত্তি সব। কপালে বদি দৃঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দক্ত বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেরেছিল্ম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই—সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি ব্রাল্ম, বিন্দ্র বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হর তবে সেটা তোমাদের গ্রহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে ষেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভরেই মরে ষেতেন— আমার কিছু কিছু গরনা দিরে আমি ল্যকিয়ে বিন্দ্কে সাজিরে দিরেছিল্ম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজনো তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দ্ব আমাকে জড়িরে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে ডোমরা ডা হলে নিতাশ্তই ত্যাগ করলে?" আমি বলল্ম, "না বিশ্দি, তোরে বেমন দশাই হোক্-না কেন, আমি তোকে শেব প্রশিত তাগি করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তাল্বকের প্রজা খাবার জ্বন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিরেছিল তাকে তোমার জ্বঠরাণিন থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিল্ম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দ্ইে-একদিন নির্ভার করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝেক।

সেদিন সকালে সেই ছরে তুকে দেখি, বিন্দ্র এক কোণে জড়সড় হরে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িরে ধরে লর্টিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাদতে লাগল। বিন্দ্র স্বামী পাগল।

"সতি৷ বলছিস, বিশিদ?"

"এতো বড়ো মিখ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশ্রের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু, তিনি আমার শাশ্রিড়কে যমের মতো ভর করেন। তিনি বিবাহের প্রেই কাশী চলে গেছেন। শাশ্রিড় জেদ করে তার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়ল্ম। মেয়েমান্যকে মেরেমান্য দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমান্য বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল সে তো প্রেয় বটে।'

বিশ্দর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উদ্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালোছিল, কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাধা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিশ্দু দৃপ্রবেলায় পিতলের খালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী খালাস্থ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে. বিশ্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চর সোনার খালা চুরি করে রানীকে তার নিজের খালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিশ্দু তো তরে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে বখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিশ্দুর প্রাথ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচন্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল কিন্তু প্রেরা নর বলেই আরও ভ্রানক। বিশ্দুকে ঘরে ঢ্বেতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠান্ডা ছিল। কিন্তু, ভরে বিশ্দুর শ্বীর বেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী বখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিবে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বলল্ম, "এমন ফাঁকির বিরে বিরেই নর। বিন্দ্র, তুই বেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিরে বেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দ্ মিথা। কথা বলছে।" আমি বলল্ম, "ও কখনো মিথা। বলে নি।" তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।" আমি বলল্ম, "আমি নিশ্চর জানি।" তোমরা ভর দেখালে, "বিন্দরে শ্বশ্রবাড়ির লোকে প্রলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বলল্ম, "ফাঁকি দিরে পাগল বরের সপ্পে ওর বিরে দিরেছে এ কথা কি আদালত শ্নবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বলল্ম, "আমি নিজের গরনা বেচে যা করতে পারি করব।" তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জ্ববাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব। ও দিকে বিন্দর শ্বশ্রবাড়ি থেকে ওর ভাস্তর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার বে কী জাের আছে জানি নে— কিস্তু, কসাইরের হাত থেকে বে গাের প্রাণভরে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিরেছে তাকে প্রিলসের তাড়ায় আবার সেই কসাইরের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কােনােমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বলল্মে, "তা, দিকু থানায় খবর।"

এই ব'লে মনে করলুম, বিশ্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিরে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি বিশ্দু নেই। তোমাদের সংশ্বে আমার বাদপ্রতিবাদ বখন চলছিল, তখন বিশ্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাস্বরের কাছে ধরা দিয়েছে। ব্ঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিষে এসে বিন্দ্ আপন দৃহখ আরও বাড়ালে। তার শাশ্ভির তর্ক এই বে. তার ছেলে তো ওকে খেষে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টানত সংসারে দৃর্লাভ নয়। তাদেব সংগা তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দ্বংখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে!"

কুণ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্থাী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পেণছৈ দিয়েছে, সতীসাধনীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপ্রেশ্বতার এই গলপটা প্রচার করে আসতে তোমাদের প্রেশ্বর মনে আজ পর্যন্ত একট্ও সংকোচ বোধ হয় নি; সেইজনাই মানবজ্ঞশ্ম নিয়েও বিন্দ্র ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাধা হেণ্ট হয় নি। বিন্দ্র জন্যে আমার ব্ক ফেটেগেল, কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লক্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেরে মেধে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন ব্দিধ দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছ্তেই সইতে পারল্ম না।

আমি নিশ্চর জানতুম, মরে গোলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু, আমি বে তাকে বিরের আগের দিন আশা দিরেছিল্ম যে তাকে শেব পর্বন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতার কলেক্তে পড়ছিল। তোমরা জানই তো যত রক্ষের ভলন্টিরারি করা, শেলগের পাড়ার ইশ্বর মারা, দামোদরের বন্যার

ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ ষে উপরি উপরি দুবার সে এফ. এ. পরীক্ষার ফেল করেও কিছুমান্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বলল্ম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবন্দত করে দিতে হবে, শরং। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কান্তের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সপো আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাপামা বাধিয়েছ।"

আমি বলল্ম, "সেই যা সব-গোড়ায় বাধিয়েছিল্ম, তোমাদের ঘরে এসেছিল্ম —িকশ্ব, সে তো তোমাদেরই কীতি'।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও ল'ক্কিয়ে রেখেছ?"

আমি বলল্ম, "বিন্দ্ যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে ল্কিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরংকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরং আমাদের বাড়ি বাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভর ছিল, ওর 'পরে পর্নলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলার পড়বে তথন তোমাদের সন্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোটা পর্যত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শ্নক্ম বিন্দ্ আবার পালিরেছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাস্ব খোঁজ করতে এসেছে। শ্নে আমার ব্কের মধ্যে শেল বিধল। হতভাগিনীর বে কী অসহা কণ্ট তা ব্ঝল্ম, অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরং খবর নিতে ছটেল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে "বিন্দৃ তার খ্রুড়ততা ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুম্ল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশ্রবাড়ি পেণছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দশ্ড বা ঘটেছে তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।"

তোমাদের খ্রিড়মা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে বাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, আমিও বাব।

আমার হঠাং এমন ধর্মে মন হরেছে দেখে তোমরা এত খ্রিশ হরে উঠলে বে, কিছুমার আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল বে, এখন বদি কলকাভার থাকি তবে আবার কোন্দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিরে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

ব্ধবারে আমার যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরংকে ডেকে বলল্ম, "ষেমন করে হোক, বিন্দাকে ব্ধবারে পরেী যাবার গাড়িতে তোকে ভূলে দিতে হবে।"

শরতের মূখ প্রফার হারে উঠল: সে বললে, "ভর নেই দিদি, আমি তাকে গাড়িতে ভূলে দিরে প্রৌ পর্যকত চলে বাব— ফাঁকি দিরে জগানাথ দেখা হরে বাবে।"

সেইদিন সম্বার সমর শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার ব্রুক দচে গেল। আমি বলল্ম, "কী শরৎ? স্বিধা হল না ব্রি?" रम वनात, "ना।"

र्जाभ वनन्म, "ब्रांक कंबरंड भावीन दन?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রান্তিরে সে কাপড়ে আগন্ন ধরিরে আছহত্যা করে মরেছে। বাড়ির বে ভাইপোটার সংশ্যে ভাব করে নিরেছিল্ম তার কাছে খবর পেল্ম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিরেছিল কিম্তু সে চিঠি ওরা নন্ট করেছে।"

যাক্, শাশ্তি হল।

দেশস্বশ্ব লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেরেদের কাপড়ে আগনে লাগিরে মরা একটা ফ্যাশান হরেছে।

তোমরা বললে, এ-সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু, নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেরেদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপ্র্যদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিদ্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! বতদিন বে'চে ছিল রুপে গুলে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একট্ ভেবে চিল্ডে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের প্রেষ্বরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেওঁ লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লাকিয়ে কাঁদলেন। কিশ্তু, সে কাল্লার মধ্যে একটা সান্দ্রনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবা রক্ষা হয়েছে। মরেছে বই তো না; বে'চে ধাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দ্র আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দ্বংখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পর: অসচ্ছল নয়: তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধনী বড়ো জারের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিরে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেন্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সেজনো নয়।

কিন্তু, আমি আর ভোমাদের সেই সাতাশ-নন্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেরেমানুষের পরিচরটা বে কী তা আমি পেরেছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেরে বটে তব্ ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের বত জারই থাক্-না কেন, সে জােরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজনের চেরে বড়ো। তােমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দন্ত্র দিরে ওর জাবিনটাকে চিরকাল পারের তলার চেপে রেখে দেবে, তােমাদের পা এত লন্বা নর। মৃত্যু তােমাদের চেরে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দ্র কেবল বাঙালি ঘরের মেরে নর, কেবল খ্ড়ততাে ভারের বােন নর, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবিশ্বত স্থা নর। সেখানে সে অর্নন্ত।

সেই মৃত্যুর বাশি এই বালিকার ভাঙা হ্দরের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের ষম্নাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার ব্কের মধ্যে যেন বাণ বি'ধল। বিধাতাকে জিল্ডাসা করল্ম, জগতের মধ্যে যা-কিছ্ সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন। এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানদের অতি সামান্য ব্দ্ব্দটা এমন ভরংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর স্থাপাত্র হাতে ক'রে ষেমন করেই ডাক দিক-না কেন, এক মৃহ্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দর্মহলটার এইট্কু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভূবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা; কত তুচ্ছ এর সম্মত বাধা নিয়ম, বাধা অভ্যাস, বাধা ব্লি, এর সম্মত বাধা মার—কিন্তু শেষ প্র্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত— আর হার হল তোমার নিজের স্থিত ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু, মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল—কোধায় রে রাজমিন্দ্রির গড়া দেয়াল, কোধায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন্ দ্বংথে কোন্ অপমানে মান্বকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউরের খোলস ছিল্ল হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আব্দ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আধাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দ্ এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিল্ল করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদ্ত রূপ বাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই স্ক্রের সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে বাচ্ছি— ভর নেই, অমন প্রোনো ঠাটা তোমাদেব সংগ্র আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমান্স ছিল— তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তাব গানে বলেছিল, 'ছাড়্ক বাপ, ছাড়্ক মা, ছাড়্ক যে যেখানে আছে. মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বে'চে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

> তোমাদের চরণতলাগ্রয়চ্ছিল মূণাল

## ভাইফোটা

প্রাবণ মাসটা আজ বেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইরা গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছে'ড়া মেঘের ট্রকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আন্ধ এমন করিরা কাটিতেছে। আমার বাগানের মের্হোদ-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগ্রেলা ঝল্মল্ করিরা উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পেশিছিয়াছি এটা যখন দ্বে ছিল তখন ইহার কথা কম্পনা করিয়া কড শীতের রাত্রে সর্বাঞ্জে আম দিয়াছে, কত গ্রীন্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠান্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু, আন্ধ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছ্টি পাইয়াছি যে, ঐ-যে আতাগাছের ডালে একটা গির্হাগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বাহ্ন খ্যোতি আজ তিন-প্রেষ্থ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল সেই লভ্জাতেই আমার দিনরাতি দ্বাহিত ছিল না। এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ বখন আর পর্দার রিহল না, থাতাপত্রের গ্রহাগহন্র হইতে অখ্যাতিগ্রলা কালো ক্রিমির মতো কিল্বিল্ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মন্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপ্রেষের স্নামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দার হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জ্যোচোর। বাঁচা গেল।

উক্লিলে উকিলে ছে'ড়াছি'ড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ, স্বরং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ্ঞ কলম ধবিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভ্বংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিরা রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্রাই অন্য লোকের ধনের চেরে মাখা উচ্চ করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছার। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অম্ভূত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত-ভায়ার গলপ বলিয়াছিলেন শ্রনিয়া পরদিন হইতে সম্বার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শ্ইতাম। সেখানে দেয়াল জর্নড্রা ম্যাপগ্লা সত্য কথা বলিত, তেপাল্ডর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সম্বার তেরো নদীর গলপটাকে ফাঁসিকাঠে ক্লাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শ্রিচবায়্ প্রবল ছিল। আমাদের জ্বাবদিহির অল্ড ছিল না। একদিন একজন 'হকাব' দাদাকে কিছ্ব জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো-একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হ্কুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জনা রাশ্তায় আমাকে ছর্টিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধ্তার জেলখানার সভতার লোহার বেড়ি পরিয়া মান্ব। মান্ব

বলিলে একট্ বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মান্য, কেবল আমরা মান্যের দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গলপ নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখ্ত। ইহাতে বাল্যলীলায় মঙ্গত যে-একটা ফাক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভাতি হইত। আমাদের মান্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যব্গ হইতে হঠাং পথ ভূলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একট্ ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশন্তির সব্দ্ধ জ্বপতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবাঁন জ্বীবনে সকল তিথিই একাদশা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একট্থানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে করজনের ঘরে আমাদের যাওয়া-আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অথিলবাব,। তিনি রাহমসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনস্যা, আমার চেরে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশ্ম্বথের সেই ঘন কালো চোধের পঞ্জব আমার মনে পড়ে। সেই পঞ্জবের ছায়াতে এই প্থিবীর আলোর সমসত প্রথবতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিরাছিল। কী স্নিম্প করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত—কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি কর্ণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চার; তার সেই কচি আঙ্বলগ্রিল যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইরাছিলাম এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু, আমরা সম্পূর্ণ ব্রিথার আগেও অনেকটা ব্রি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যার— হঠাং একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগলো চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরকার কড়া পাহারা ছিল না। সে বা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বৃড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে বে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিরাছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাশ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাই পাইবার বোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কম্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বালতে হইত, "অনু, এ-সমস্ত মিখ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়।" শ্রিনার অনুর দুই চোখে কালো পালবের ছায়ার উপর আবার একটা ভরের ছায়া পড়িত। অনু যখন তার ছোটো বোনের কালা থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভূলাইয়া দুয় খাওরাইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উক্তান্থরে উড়ো খবর দিবার চেন্টা করিত, আমি তাকে ভরংকর পম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিখ্যা যলিতেছে পরমেশ্বর সমস্ত শ্নিতেছেন, এখনই তার কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিরা আমি তাকে বত শাসন করিরাছি সে আমার শাসন মানিরাছে। সে

নিজেকে বতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুদি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে বে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া বার। অনুও আমাকে নিজের এবং প্থিবীর অধিকাংশের তুলনার অভ্ত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বরস বাড়িরাছে, ইন্কুল হইতে কলেজে গিরাছি। অথিলবাব্র স্থাীর মনে মনে ইছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সপো অন্র বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শ্নিলাম বি. এল. পাস-করা একটি টাটকা ম্ন্সেফের সপো অন্র সম্বশ্ধ পাকা হইরাছে। আমরা গরিব— আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু, কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্ব।

বিসর্জনের প্রতিমা ভূবিল। একেবারে জ্বীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশ্কাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে এক দিনের মধ্যেই এই হাজার-লক্ষ অপরিচিত মান্যের সম্দ্রের মধ্যে তলাইরা গেল। স্যোদন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু, বিসর্জানের পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সোদন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অন্যুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি: সোদন আমার যোগাতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেণ্ডতার যে প্রাহা হাল না, সোদন এইটেই সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জ্ঞানিয়াছি।

ষাক, এটা বোঝা গেল, সংসারে শুখু সং হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাব্বে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠাকয়াছি।' খ্ব কমিয়া কান্ডের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিচ্ছের 'পরে অগাধ বিশ্বাস; সে পক্ষে আমাব কোনোদিন কোনো কর্মতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোরাচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেন্ডো বৃশ্বিটা বে আমার স্বান্ডাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেন্দো সাহিত্যের বই এবং কাগন্ধে আমার শেল্ফ্ এবং টোবল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত ইলেক্ট্রিক আলো ও পাধার কোলন, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গ্ড়েতত্ব, এক্স্চেঞ্জের রহসা, ক্যান, এল্টিমেট প্রভৃতি বিদ্যার আসর জমাইবার মতো ওল্ডাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু, অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেক দিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইরা দিতাম, যতগ্লা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুম্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর—ভা ছাড়া, সততা বাঁচাইরা চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেষিবার জো নাই। সততার লাগামে একট্-আধট্ ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধ, বলাতে তার সঞ্জে আমার ছাড়াছাড়ি হইরা গৈছে।

মৃত্যুকাল পর্যান্ত সর্বাঞ্চাস্কার স্বান এস্টিমেট এবং প্রচেপক্টস লিখিরা আমার যশ অক্ষা রাখিতে পারিতাম। কিন্তু, বিধির বিপাকে স্বান করা ছাড়িরা কাজ করার লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওরাতে আমার ঘাড়েই সংসারের দার চাপিল: তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জ্বটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসম বলিয়া একটি ছেলে আমার সংগ্য পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি স্যোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসম আমাদের দায়িদ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিধ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিধ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসম্র মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেক দিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লামিয়ানায় শ্রীরঙ্গাপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বাসল। ধার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি তার শ্রন্থা পাওয়া কি কম আরাম।

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দ্বাচরণ লা' না হও তবে আমি বউব।জারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যণত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো তাহা প্রসন্নর সংশ্য যার। এক ক্লাসে না পড়িয়াছে তারা ব্রিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন প্থিবীটাকে খ্রেকরিয়া চিনিয়া আসিয়াছে: উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি দাদা— কি**ল্ডু তারাই** সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বৃদ্ধির জ্লোরেই কিন্তি মাত করিতে চার, **ভূলিয়া** বার বে মাধার উপরে ধর্মা আছেন— কিল্ডু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনবোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বৃদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তখন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্ঞা ছাড়া দেশের মুক্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত ব্বিধ্য়াছিল যে, কেবলমাত মুলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকলপ্রকার ব্যাবসা প্রাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, "আমার সদ্বল নাই যে।"

সে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।"

তথন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বৃথি এত দিন ধবিরা আমার সংশ্য একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয় দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পক্ষ। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেরে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা স্ফুদের আশা করিত না; কেবল এই বলিরা নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেরেমানুষের সর্বায়ই ঠকিবার আশব্দা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খ্লিলাম। কাপড় কাগজ কালী বোতাম সাবান বতই আনাই বিক্লি হইয়া বায়— একেবারে পঞাপালের মতো খ্রিস্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা ষতই বাড়ে ততই জানা যায় বে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা ষতই বাড়ে ততই মনে হর, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থার প্রদান বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নার, আমাকে দিরা বলাইরা লইল যে, খ্চরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওরাটা জীবনের বাজে খরচ। প্থিবী জ্বিদার যে-সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘ্রিরা মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া উঠিল যেন এমন ন্তন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জাঁবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষে তিসির ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথার তিসি কত পরিমাশে বায়; কোথার কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত, জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সম্প্রপারে চালান করিতে পারিলে এক লম্ফে কত লাভ হওয়া উচিত—কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অক্ষে ছকিয়া, কোথাও বা অন্লোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালীতে, অতি পরিক্ষার অক্ষরে লক্ষা কগাজের পাঁচ-সাত প্রতা ভর্তি করিয়া বখন প্রসমর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধ্লা লইতে বায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ-সব কিছু কিছু বৃঝি; কিন্তু আজ হইতে দাদা, তোমার সাক্রেদ হইলাম।"

আবার একট্ প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্বাণি পরিতাজ্ঞা— মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভূল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভূল যে নাই কাগছে কাগছে তাহার অকাটা প্রমাপ বাড়িয়া চলিল। লোকসান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, ম্নফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-প'চিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সর্ খাল বাহিয়া কারবারের সম্দ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন ষেন সেটা নিতালত আমারই জেদ-বশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দস্তবংশের সততা, তার উপরে স্পের লোভ: গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বৈচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। স্ক্যানে বেস্লো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেখার ভাগ করা. কাজের মধ্যে সে বিভাগ খাজিয়া পাওয়া দার। আমার স্ক্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সাখ পাই না। অস্তরাক্ষা স্পন্ধ ব্রিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; অধাচ সেটা কব্ল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসমর হাতেই পড়িল, অধাচ আমিই বে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা এ ছাড়া প্রসমর মুখে আর ক্ষাই নাই। তার মংলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খাতি, এই দাইয়ের মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া বে কোন্ পথে ছাটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম ষেখানে তলও পাই না, ক্লও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়, কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সন্দ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মনুনফা হইতে নয়। কাজেই সন্দের হায় বাড়াইয়। গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জ্ঞানিতাম, ঘরকল্লা ছাড়া আমার স্থার আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ভোর মতো এক গশ্চ্ষে টাকার সমন্দ্র শ্বিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জ্ঞানি না, কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরুভ্জ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দারোয়ান পর্যস্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্থাতি আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ণসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বিললাম, লোভের মতো রিপ্নাই।—স্থার টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কুপণ তেমনি ধনী বলিষা তাব স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে, কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কুপণতায় অনু তার স্বামীর সহধামিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সংগ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সংশা দেখা পর্যানত করিতে গোলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হ্নিন্ডর মেয়াদ আসল্ল এমন সমল্লে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অথিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যে রকম দশা সি'ধ কাটাও আমাব শ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে। কপাল ঠ্রাকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসান আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণংকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কৃষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কৃষ্ঠি মিলাইয়া ভাগাপরীক্ষা। দ্বালতার দিনে মানব-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেক-কেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। বাহা দৃষ্ট তাহা বখন ভরংকর তখন বাহা অদৃষ্ট তাহাকে ব্কে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বৃদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নিবাৃষ্ধিতার দরণ লইলাম: জন্মকণ ও সন-তারিখ লইয়া গনাইতে গেলাম।

শ্নিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারার আসিরা দীভাইরাভি। কিন্তু, এইবার ব্হস্পতি অনুক্ল— এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহাবে। উম্পার করিরা অতুল ঐশ্বর্য মিলাইরা দিবেন। ইহার মধ্যে প্রসানর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু, সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিরা আসিলে প্রসান আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিলা, "খোলো দেখি।" খ্লিতেই বে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইরোজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্ষ সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সংশা মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পাড়িয়া অন্বর এখন এমন দশা বে ভান্তাররা ভর করিতেছে, তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার স্বোধের টাকা আমি নন্ট করিব কেন।"—এমনি করিয়া সে স্বোধকে ও স্ববোধের টাকাটিকৈ নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি ষেন তাকে অনেক দ্র হইতে দেখিতেছি। তার দেহধানি একেবারে দ্বছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আনতা বাহির হইতেছে। যা-কিছু দ্বুল সমসত ক্ষর করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির-দরভায় দ্বগের আলোতে আসিষা দাঁড়াইয়াছে। আর. সেই তার কর্ণ দ্টি চোখের ঘন পল্লব! চোখের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দ্খির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমসত মন সত্থা হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিরা অনুর মুখের উপর একটি শালত প্রসল্লতা ছড়াইরা পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। প্রশান ভাইফোটাব দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোটা দিয়া যাইব।"

টাকাব কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বরস সাত। চোথদাটি মারেরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, প্রিবী যেন তাকে প্রা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভূলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া তার কপাল চুন্বন করিলাম। সে চুপ করিষা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসর জিজাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজু আরু সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেরাদের আর নর দিন মাত বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভরংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছ্কাল হইতে হিসাবপত দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ক্ল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ ব্জিয়া থাকিতাম। মরিয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম ব্রিবার চেন্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুন্বক ফর্দ লইয়া জাের করিয়।
প্রসাম আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা ব্রুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, ম্লধনের
সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেচিয়া না
চলিলে নৌকাড়বি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপার ভাবিতে ভাবিতে ভাইফেটার নিমল্যণে

চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবৃদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বৃদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শৃইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া স্বোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাডায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার দ্বীকেও সংগ্যে আনিব। কিণ্ডু, অনুর সদ্বন্ধে আমার দ্বীর মনের কোণে বােধ করি একট্খানি ঈধা ছিল. তাই সে আসিবার সময় ছ্বা করিল, আমিও পীড়াপাঁড়ি করিলাম না।

अन्द किछात्रा क्रिल, "उडेमिम अलन ना?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

अन् এक है निन्दाम एक निन, आर्त्र किन्द्र दिनन ना।

আমার মধ্যে একদিন যেটকু মাধ্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোম গলাইয়া শরতের আকাশ সেই বোগাঁর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসাম সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভলিষা গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাতী দীর্ঘায়্ব-কামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "স্বোধের জন্য এই যা-কিছ্ এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে স্বোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মারতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। স্বোধের দেখা-শুনার কোনো বুটি হইবে না, কিল্ডু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অন্ কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল।"

আমি চূপ করিয়া রহিলাম। অন্ বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শ্নিরাছি, ডান্তার বলিয়াছে স্বোধের ষেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শ্নিয়া অর্বাধ ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অক্তত আশা লইয়া মরিব ষে, ডান্তারের কথা ভূল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছ্ব এ দিকে ও দিকে আছে। ঐ টাকা হইতে স্বোধের পথা ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর, যদি ভগবান অক্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা-কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অন্, আমাকে তৃমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শ্বনিরা অন্ একট্মাত হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিখ্যা বিনরের মতো শোনার। বিদায়কালে অন্ বাক্স খ্লিরা কোম্পানির কাগজ ও করেক কেতা নোট ব্রাইরা দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপ্তক ও নাবালক অবস্থায় স্বোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পাত্তর উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সংশ্য তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিরা জড়াইলে।"

অন্ কহিল, "আমি বে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মান্বকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নর।" অন্ কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর ব্ঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বারের মধ্যে গহনা ছিল, সেগ্রেল দেখাইয়া সে বলিল, "স্বোধ র্যাদ বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর, এই পায়ার কণ্ঠাটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাধার দিবা, তিনি ফেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে 
ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মূখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি 
তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাং নিশ্বাস কশ্ব 
হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে থবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফেটার নিমশ্যণ সারিয়া, টিনের বার হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজার বেমনি নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেকা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা খবর ভালো তো?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু--"

আমি বলিলাম, "সে জ্পানি না—যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসারে লাগিবে না।"

প্রসান বলিল, "তবে তোমার অনেতান্টিসংকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সূবোধ আমার বাড়িতে আসিষা আমার ছেলে নিতাধনকে সংগী

যাবা গলেপর বই পড়ে মনে করে, মান্যেব মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধারে ধারে ঘটে। ঠিক উল্টা। টিকার আগনে ধরিতে সময় লাগে কিল্টু বড়ো বড়ো আগনে হৃত্যু করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে, অতি অলপ সময়ের মধ্যে স্বোধের উপর আমার মনের একটা বিশ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিশ্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। স্বোধের অনাথ সে বড়ো ক্ষাণপ্রাণ, সে দেখিতেও স্বেদর, সকলের উপরে স্বোধের মা শ্বরং অন্—কিল্টু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধ্বলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। স্বোধের টাকা কিছ্তেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এর্মান অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছ্ লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইরা গেল ষে, স্ববোধের কাছে মুখ দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ হইল উহার স্বভাব। আমি নিক্ষে বাস্তবাগীশ, সব কাজ তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু, স্বোধের কী এক রকমের ভাব, উহাকেপ্রশন করিলে হঠাং যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে বেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহা বোধ হয়। স্বোধ বহুকাল হইতে রুস্ণ মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সণ্গীকেউ ছিল না; তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাদিতেও জানে না, শোক ভূলিতেও জানে না। এইজনাই স্বোধকে ডাকিলে হঠাং সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভূলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কায়া। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অর্বাধ নিতরে ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনারকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তাব বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পট্টাও ষেমন উৎসাহও তেমনি। স্বোধের স্বভাবটা কর্মপট্টা নয় বলিয়াই আমি তাকে খ্যা কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভূল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভূল শোধরাইয়া লইতাম।

আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল—সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত। জানলার সামনেই যে জামর্ল গাছ ছিল সেটাকে সে কী-একটা অভ্তুত নাম দির্মাছল: স্ত্রীর কাছে শ্বনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সংশা সে কথা কহিত। বিছানটোকে মাঠ, আর বালিশগ্রলাকে গোর্র পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কব্ল করাইবার অনেক চেন্টা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত থাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে ব্রিকতে পারে না।

আর কিছ, নয়, হৃদয় বিদ রাগ করিতে শ্রু করে এবং নিজেকে সায়লাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধারা বিদ সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, ন্তন কারণের অপেক্ষা রাখে না। বিদ এমন মান্যকে দ্-চারবার ম্থ বিল বার জবাব দিবার সাধা নাই তবে সেই দ্-চারবার বলাটাই পশুম বারকার বলাটাকে স্থি করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। স্বোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল বে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধাই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। স্বোধের বরস যখন বারো তখন তার

কোম্পানির কাগন্ধ এবং গহনাপর গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঞ্চে পরিণত হইল।

মনকে ব্ৰাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে স্বোধ আছে বটে, কিম্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। বে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেডাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অলপ বরস হইতেই আমার বাতের বাামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যান্ত বাড়িরা উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কর্মদন আমার স্থাী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর, কারও শান্তি ছিল না।

এ দিকে আমার পরিচিত বে করন্ধন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল করেক মাস তাদের স্কুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্বিশন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসম্মকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদারয়া বাসয়া আছে, প্রসম্মর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম, "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

रम र्वानन, "मृत्वाथ मृहेश आहि।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শ্রেষা আছে! এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শ্রেষা আছে!"

স্বোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসমকে বেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া স্বোধ এ-সকল কাজে পাকা হইরাছিল। কাকে কোথায় সম্পান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এ দিকে বারা ধরা দিরা বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই স্বোধটার গড়িমসি চাল ঘ্টাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও বেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সমরেও সে বিছানায় গড়াইতেছে; সকালে তাকে বিছানা হইতে জ্বোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়; চলিবার সময় বেন পারে পারে জড়াইয়া চলে। আমি স্ববোধকে বিলতাম, জন্মকুড়ে, কুড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লন্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশানত মহাসাগরের পরে কোন মহাসাগর।" বখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্যানহাসাগর।" পারৎপক্ষে স্বোধ কোনোদিন আমার কাছে কাঁদে না: কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মায় গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রুপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িস্কু সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাং আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসায় সন্দের টাকা স্কুবেধের হাতে দিয়াছে, স্কুবেধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে স্বোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বালয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পজে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিম্তু, তাই বালয়া স্ববোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে, ইহা চিম্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বালয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। স্বোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সম্পেহ রহিল না। ইছে। হইল, পশ্চাতে ছ্টিয়া তাকে যেখানে পাই র্যরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার ক্ষিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অধ্যকার ঘরে স্বোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেন্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

স্ববোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো স্বোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চর টাকা পাইয়়া চুরি করিয়াছে— কোথাও ল্কাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালো-মান্য ছেলেরাই মিট্মিটে শয়তান।

আমি বহু কন্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে!"
সেও উষ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তমি কী করিতে পারো করো।"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতেব কাছে লাঠিছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তথন আমার ভর হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া বে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাংড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ বে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাশত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি বেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেগা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোথ ফিরাইয়া লইলাম; আমার হঠাং কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফেটার সেই চন্দনের ফোটা। স্বোধের উপর আমার এতিদনকার বে অন্যায় বিশ্বেব ছিল সে কোথায় এক মহুতে ছিল হইয়া গেল। সে বে অন্র হ্দরের ধন; মায়ের কোল হইতে ছন্ট হইয়া সে বে আমার হৃদরে পথ খুজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম। এ কী করিলাম। জগবান, আমাকে এ কী বৃদ্ধি দিলে। আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমশত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই র্গ্ণ বালকটির কাছে বিদ্ধ্য রাখিতাম তাহা হইলে বে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভর হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিরা পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে: এই অধ্ধকার যেন মৃহত্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল স্থানা ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিখ্যা হইরা এমনিতরো নিবিড় কালো হইরা আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পারের শব্দ শর্নিলাম। মনে হইল কেমন করিয়া প্রালস খবর পাইয়াছে। কী মিখ্যা কৈফিরত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিরা লইতে চেন্টা করিলাম, কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিরা দরজাটা পড়িক, ঘরে কে প্রবেশ করিক।

আমি আপাদমস্তক চমকিরা উঠিলাম। দেখিলাম, তথলো রেরি আছে। ঘ্নাইরা পড়িরাছিলাম; স্বোধ ঘরে ঢ্বিতেই আমার ঘ্ম ভাঙিরাছে।

স্বোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেখাটা প্রভৃতি বেখানে বেখানে প্রসারর পেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জারগার খালিজাছে। বে করিয়াই হউক তাহাকে বে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভরে ভার মুখ স্লান হইয়া গিয়াছিল। এত দিন পরে দেখিলাম, কী স্বদর তার মুখখানি, কী কর্শার ভরা ভার দুইটি চোখ।

আমি বলিলাম, "আর বাবা স্বোধ, আর আমার কোলে আর!"

সে আমার কথা ব্রিতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্রুপ করিতেছি। ক্যাল্-ফাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং থানিক কেশ দাঁড়াইয়া মুছিতি হইয়া পড়িয়া গেল।

মৃহত্তে আমার বাতের পশ্বতা কোধার চলিয়া গেল। আমি ছ্টিয়া গিরা কোলে করিয়া তাহাকে বিছানার আনিয়া ফেলিলাম। কুজার জল ছিল, ভার মৃশে মাধার ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতনা হইল না।

ভারার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ভান্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিরা বিস্মিত হইলেন। বা**ললেন, "এ বে একেবারে** ক্লান্তির চরম সীমার আসিরাছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব **হইল।**"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইরাজত।"

তিনি বলিলেন, "এ তো এক দিনের কাজ নয়। বোধ হ**র দীর্ঘকাল ধরিরা ই**হার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথা দিয়া ডান্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু বল্পে বদি দৈবাং বাচিয়া বার তো বাচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাশনিক নিঃশেব হইরা গেছে। বোধ করি শেষ-করেক দিন এ ছেলে কেবলমান্ত মনের জ্যোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভূলিরা গেলাম। স্বোধকে আমার বিছনোর শোরাইরা দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের বে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্থাীর গহনার বাস্ত্র খ্লিলাম। সেই পালার কণ্ঠীটি ভূলিরা লইরা স্থাকৈ দিরা বিললাম, "এইটি ভূমি রাখো।" বাকি সবগ্লি লইরা ক্ষক দিয়া টাকা লইরা আসিলাম।

কিন্তু, টাকার তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ ৰে আমি এন্ডানন বরিরা দালিরা নিঃশেব করিরা দিরাছি। বে নেনহের অস্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বন্ধিত করিরা রাখিরাছি আজ বখন তাহা হৃদর ভরিরা তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর ভাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শ্না হাতে তার মার কাছে সে ফিরিরা গেল।

## শেষের রাহি

"মাসি!"

"ঘুমোও ষতীন, রাত হল বে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিল্ম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভূলে যাছি, ওর বাপ এখন কোথার—"

"সীতারামপ্রে।"

"হাঁ, সীতারামপ্রে। সেইখানে মাণকে পাঠিয়ে দাও, আরও কর্তদিন ও রোগীর সেবা করবে! ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থার তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি বেতে চাইবেই বা কেন।"

"ডाङाরেরা की বলেছে সে কথা कि সে-"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি ধাবার কথা বেমন একট্র ইশারার বলা অর্মান বউ কে'দে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছ্ অপলাপ ছিল সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সপো সেদিন তাঁর এই প্রসপো যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে ব্রি ? তোমার জাঠততো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।"

"হাঁ, মা ব'লে পাঠিরেছেন, আসছে শ্রুবারে আমার ছোটো বোনের অমপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিরে দাও, তোমার মা খ্লি হবেন।"

"ভাবছি আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা। বতীনকে একলা ফেলে বাবে! ডান্তার কী বলেছে শ্নেছ তো?" "ডালার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা বাই বল্ক, ওর এই দশা দেখে বাবে কী ক'রে।"

"আমার তিন ভাইরের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেরে— শ্নেছি ধ্য ক'রে অমপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মারের ভাব বাছা, আমি ব্রুতে পারি নে। কিন্তু, বতীনের এই সমরে তুমি বদি বাও তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে মাসি, বে, কোনো ভাবনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"ভূমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিস্তু, ভোমার বাপকে বিদ লিখতেই হয়, আমার মনে বা আছে সব খুলেই লিখব।"

**"आक्रा दन-पृत्र निर्धा ना। यात्र ॐदक गिरा दनलारे छेनि-"** 

"দেখো বউ, অনেক সরেছি— কিন্তু, এই নিরে যদি তুমি বতীনের কাছে বাঙ

কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিরা মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিক ক্ষণের জন্য রাগ করিরা বিছানার উপর পড়িরা রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কী সই, গোসা কেন।"

"দেখো দেখি ভাই, আমার একমার বোনের অলপ্রাশন— এরা আমাকে বেতে দিতে চার না।"

"ওমা, সে কী কথা। বাবে কোথার। স্বামী বে রোগে শ্বেছে!"

"আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে। বাঞ্জিতে সবাই চুপচাপ, আমার প্রাশ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন ক'রে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি।"

"তুমি ধনিয় মেরেমান,ৰ বাহোক!"

"তা, আমি ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গঞ্জৈড়ে বরের কোলে পড়ে থাকা আমার কর্ম নর।"

"তা, কী করবে শুনি।"

"আমি বাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

"ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে!— চলল্ম, আমার কাজ আছে।"

## \$

বাপের বাড়ি বাইবার প্রসপ্তে মণি কাদিরাছে— এই খবরে বতীন বিচলিত হইরা বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিরা তুলিল এবং একট্র উঠিরা হেলান দিরা বাসল। বিলল, "মাসি, এই জানলাটা আর একট্র খ্লে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খ্লিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনস্ত তীর্থ পথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে চুপ করিরা দাড়াইল। কত ব্লের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগ্র্লি বতীনের ম্থের দিকে তাকাইরা রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল।
সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোটার ভরা— সে জল আর শেব
হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেক কণ সে চুপ করিরা আছে দেখিরা মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিরাছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিরা উঠিল, "মাসি, তোমরা কিল্ডু বরবের মনে করে এসেছ মণির মন চঞ্চল, আমাদের হরে ওর মন বসে নি। কিল্ডু, দেখো—"

"না বাবা, ভূল ব্ৰেছিল্ম—সময় হলেই মান্বকে চেনা বায়।"

"ग्राजि।"

"বতীন, ঘ্মোও বাবা।"

"আমাকে একট, ভাৰতে দাও, একট, কথা কইতে দাও। বিরম্ভ হোরো না, মাসি।"

"আছা, বলো বাবা।"

"আমি বলছিল্ম, মানুষের নিজের মন নিজে ব্ঝতেই কত সময় লাগে। একদিন বখন মনে করতুম আমরা কেউ মণির মন পেল্ম না, তখন চুপ করে সহা করেছি। তোমরা তখন—"

"না বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া বার না। আমি জানতুম, মাণ নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো-একটা আঘাতে বেদিন ব্ঝবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, যতীন।"

"সেইজনাই ওর ছেলেমান বিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফোললেন। কর্তাদন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, বতীন বারান্দায় আসিয়া রাভ কাটাইয়াছে, ব্রিটর ছটি আসিয়াছে তব্ বরে যায় নাই। কর্তাদন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পাঁড়য়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একট্ হাত ব্লাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সপো দল বাঁথিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়েয়েলন করিতেছে। তিনি বতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি বতীনকে বালতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একট্ চাহিতে শিখ্ক— মান্যকে একট্ কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বালবার নহে, বাললেও কেহ বোঝে না। বতীনের মনে নারীদেবতার একটি পাঁঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তাঁথক্ষেত্রে নারীর অম্তপান্ত চির্রাদন তাহার ভাগ্যে শ্না থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই প্জা চালতেছিল, অর্ঘ ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভ্য মানিতেছিল না।

মাসি বখন আবার ভাবিতেছিলেন বতীন ঘ্মাইরাছে এমন সময় হঠাৎ সে বলিরা উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিরে আমি স্থী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, স্থ জিনিসটা ঐ তারাস্থালির মতো—সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক খেকে বার। জীবনে কত ভূল করি, কত ভূল ব্রিক, তব্ তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জনলে নি। কোখা খেকে আমার মনের ভিতরটি আক এমন আনক্ষে ভরে উঠেছে!"

মাসি আন্তে আন্তে বতীনের কপালে হাত ব্লাইরা দিতে লাগিলেন। অন্থকারে তাঁহার দুই চক্ত্র বাহিরা বে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি মাসি, ওর অম্প বরস, ও কী নিরে থাকবে।"

"অসপ বরস কিসের যতীন? এ তো ওর ঠিক বরস। আমরাও তো বাছা, অসপ বরসেই দেবতাকে সংসারের দিকে তাসিরে অস্তরের মধ্যে বসিরোছ— তাতে ক্ষতি হরেছে কী। তাও বলি, স্থেবরই বা এত বেশি দরকার কিসের।"

"মাসি, মণির মনটি ষেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—" "ভাব' কেন, যতীন। মন বদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগা।" হঠাং অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান বতীনের মনে পড়িরা গেল—

ওরে মন, বখন জাগাল না রে তখন মনের মানুষ এল স্বারে। তার চলে বাবার শব্দ শ্নে ভাঙল রে ঘ্ম, ও তোর ভাঙল রে ঘ্ম অন্ধকারে॥

•

"মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেলেছে।"

"न'छ। वाक्रदा।"

"সবে নটা? আমি ভাবছিল্ম ব্বি দ্টো তিনটে কি কটা হবে। সম্থ্যার পর থেকেই আমার দ্পুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘ্মের জন্যে অত বঙ্গুত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘ্রম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘ্রমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিরেছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মস্বির ডালের স্প তৈরি ক'রে তবে ছ্মোতে বার।"
"বলো কী মাসি, মণি কি তবে—"

"সেই তো তোমার জনো সব পথি। তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।" "আমি ভাবতুম, মণি বৃদ্ধি—"

"মেরেমান্তের কি আর এ-সব শিখতে হর। দারে পড়লেই আর্পান করে নের।"
"আজ দ্পর্রবেলা মৌরলা মাছের বে ঝোল হরেছিল তাতে বড়ো স্বন্ধর একটি
তার ছিল। আমি ভাবছিল্ম তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দের। তোমার গামছা তোরালে নিজের হাতে কেচে শ্রিকরে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দ্বেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্তকে ক'রে রেখে দিরেছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত। ও তো তাই চার।"

"মণির শরীর ব্ঝি--"

"ভান্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বাদা আনাগোনা করতে দেওরা কিছন নর। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কন্ট দেখলে দর্শিনে বে শরীর ভেঙে পড়বে।" "মাসি, ওকে ভূমি ঠেকিরে রাখ কী কারে।"

"আমাকে ও বন্ধো মানে বলেই পারি। তব্ বারবার গিরে থবর দিরে আসতে হয়—ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

আকাশের তারাগ্রাল যেন কর্ণাবিগলিত চোখের জালের মতো জার্ল্জার্ল্ করিতে লাগিল। যে জাবন আজ বিদার লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বতান তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল— এবং সন্মাধে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হুইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে বতান দিনশ্য বিশ্বাসের সহিত ভাহার উপরে

আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একট্খানি উস্খ্স করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি র্বাদ জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশি ক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দ্বটো-একটা কথা ষা বলবার আছে—"

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এ দিকে যতীনের নাড়ী দুত চলিতে লাগিল। ষতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মাণর সপো ভালো করিয়া কথা ক্সমাইতে পারে নাই। দুই যক্ত দুই সূরে বাঁধা, এক সপো আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মাণ তাহার সাঁপানীদের সংশ্যে অনগাল বাকিতেছে হাসিতেছে, দুরে হইতে তাহাই শুনিরা বতীনের মন কতবার ঈর্ষার পীডিত হইয়াছে। বতীন নিক্লেকেই দোব দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-ভাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধবোদধবদের সংশ্যে যতীন সামান্য বিষয় লইষাই কি আলাপ করে না। কিন্তু, পরেষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সংশ্য ঠিক घाटन ना। यर्छा कथा अकलाई अक्छोना विलग्ना याउग्ना हरन, जना शक घन फिन कि ना খেরাল না করিলেই হয়: কিন্তু তচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই ব্যক্তিতে পারে, কিল্ডু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সম্প্রাবেলায় যতান মণির স্পো যখন খোলা বারান্দায় মাদ্র পাতিয়া র্বাসয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছি'ড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে: তাহার পরে সন্ধারে নীরবতা যেন লম্ভায় মরিতে চাহিয়াছে। বতীন ব্রবিতে পারিয়াছে, মাণ পালাইতে পারিলে বাঁচে: মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন ততীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিরা কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গোলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইরা পড়ে—সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশক্ষা হইতে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও বার্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনের এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর কটাই বা বাকি আছে।

"একি বউ, কোথাও বাচ্ছ নাকি।"

"সীতারামপরে বাব।"

"সে কী কথা। কার সপো বাবে।"

"অনাথ নিয়ে বাচ্ছে।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি বেরো, আমি তোমাকে বারণ করব না—কিন্তু আজ নয়।" "টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হরে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সক্কালেই চলে বেরো— আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোব কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সপো তার একট্ব কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো সময় আছে— আমি তাঁকে বলে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না বে বাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিল্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্ধ্রপ্রাশন— আজ যদি না বাই তো চলবে না।"

"আমি জ্বোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ এক দিনের মতো রাখো। আজ মন একট্ব শাশ্ত করে যতীনের কাছে এসে বোসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিরে বাবে। এই বেলা তাঁর সংগে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দ্বঃখ দিলি সে তো সব বিসন্ধান দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিম্তু, যত দিন বে'চে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে— ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন ব্রুমবি।"

"মাসি, তুমি অমন করে শাপ দিয়ো না বলছি।"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বে'চে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই—আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।"

মাসি একট্ম দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন ষতীন ঘ্মাইরা পড়িবে। কিন্তু, ঘরে ঢ্রাকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর ষতীন নড়িরা-চড়িরা উঠিল। মাসি বললেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে বসেছে।"

"কী হরেছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন্ মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে প্রিড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কারা। আমি বলি, হয়েছে কি, আরও তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার ধাবার দুধ প্রিড়য়ে ফেলেছে, বউরের এ লন্জা আর কিছুতেই বায় না। আমি তাকে অনেক ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শ্ইয়ে রেখে এসেছি। আজ্ঞ আর তাকে আনল্ম না। সে একট্র ঘুমোক।"

মণি আসিল না বলিরা বতীনের ব্কের মধ্যে বেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশুকা ছিল বে, পাছে মণি সশরীরে আসিরা মণির ব্যান-মাধ্রীট্কুর প্রতি জ্বল্ম করিয়া বায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দ্ধ প্ডাইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হ্দয় অন্তাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসট্কুতে তাহার হ্দয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

<sup>&</sup>quot;কী বাবা।"

"আমি বেশ স্থানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিণ্ডু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মণ্গল আর মরণে বে নর এ কথা আমি মনে করি নে।"

"মাসি, তোমাকে সভ্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধ্র মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে প্রণ — সে গ্রিংগী, সে জননী; সে রুপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলাচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগ্রিল লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দ্জনের মাধার উপরে এই অন্ধকারের মঞ্চলবন্দ্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন ন্তন করিয়া শ্ভেদ্ভি হইল। রাত্তির এই বিপ্রেল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বয় মাল, এই একট্রখানি মাল, আজ বিশ্বর্প ধরিল; জাবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষরবেদীর উপরে সে বিসল; নিস্তথ্য রাত্তি মঞ্চলঘটের মতো প্রাধারার ভরিয়া উঠিল। যতীন জ্যোড্রাত করিয়া মনে মনে কহিল, 'এত দিনের পর ঘোমটা খ্লিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘ্লিচন। অনেক কাদাইয়াছ—স্বন্ধর, হে স্বন্ধর, তুমি আর ফাকি দিতে পারিবে না।'

8

"কণ্ট হচ্ছে মাসি, কিন্তু বত কণ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সপো আমার কণ্টের ক্রমণই বেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের সপো বাঁধা ছিল; আজ বেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দ্রে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে বেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না— এ দ্বিদন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছে'ড়া দ্বঃখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একট্ব বেদানার রস খাও, তোমার গলা শত্রকিয়ে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হরে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।"

"মা বখন মারা বান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেরে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছ্ সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু, এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেট্কু কোথায় আছে খুঁজেই পাওরা যায় না।" "মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খ্ব—"

"সে কি জানি নে বতীন। তুই এখন ঘ্মো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিল্ম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো-দিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা বতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিরেছ ব'লে আমি মনে করব! আমার এমনি পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিরে বেতে পারছ বলে তোমার বে সূখ সেই তো আমার সকল সূখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু, তোমাকেও আমি—"

"দেখ্ যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে বাবি, আর তুই আমাকে টাক্য দিয়ে ভূলিয়ে রেখে বাবি!"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিরেছিস বতীন, ঢের দিরেছিস। আমার শ্না ঘর ভারে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগা। এতদিন তো ব্ক ভারে পেরেছি, আজ আমার পাওনা বদি ফ্রিরে গিরে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিসপত্ত, ঘোড়াগাড়ি, তাল্ক-ম্ল্ক— বা আছে সব মণির নামে লিখে দাও— এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই—কিন্তু, মণির বরস অলপ. তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—"

"কেন ভোগ করবে না মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শ্কিরে কুঠ হরে বাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

বতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে এ কথা সত্য কি মিখ্যা, স্থের কি দ্বংখের, তাহা সে ধেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা ধেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিরা কানে কানে বালল, 'এমনিই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিরা আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত বড়োই ফাঁকি।'

বতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিরে বাচ্ছ বাছা। এই ঘরবাড়ি-টাকাকড়ির ছল করে তুমি ওকে বে কী দিরে গোলে তার মূল্য ও কি কোনোদিন ব্রুবে না। বা তুমি দিরেছ তাই মাখা পেতে নেবরে শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর-একট্ বেদানার রস দাও, আমার গলা শহুকিরে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল— আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসেছিল। তখন তুমি ব্যমিরে পর্জেছিলে। শিররের কাছে বসে বসে অনেক 🕶

বাতাস ক'রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য'! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে স্বশ্ন দেখছিল্ম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অলপ একট্র ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু কিছুতেই সেইট্রুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একট্র বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মর্রাছ— নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলে। ঠান্ডা হয়ে গেছে।"

"না মাসি, গারের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস বতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

ষতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটা নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা ঝেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি ব্নিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সংশা গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙ্গুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি বখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই য়াত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু মাসি, আমি তো জানতুম মণি শেলাই করতে পারে না— সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধে। অনেক ভূল শেলাইও আছে।"

"তা, ভূল থাক্-না। ও তো প্যারিস এক্জিবিশনে পাঠানো হবে না— ভূল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

শেলাইরে যে অনেক ভূল-মুটি আছে সেই কথা মনে করিরাই ষভীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেতারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভূল করিভেছে, তব্ থৈব ধরিরা রাহির পর রাহি শেলাই করিরা চলিরাছে— এই কম্পনাটি ভাহার কাছে বড়ো কর্ণ, বড়ো মধ্র লাগিল। এই ভূলে-ভরা শালটাকে আবার সে একট্ নাড়িরা-চাড়িরা লইল।

"মাসি, ডাক্তার ব্রিক নীচের ঘরে?"

"হা যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু, আমাকে যেন মিছামিছি ঘ্মের ওষ্ধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো ওতে আমার ঘ্ম হয় না, কেবল কণ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেগে থাকতে দাও। জান মাসি? বৈশাখ-শ্বাদশীর রাতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল— কাল সেই স্বাদশী আসছে— কাল সেইদিনকার রাতের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মাণর বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দ্ মিনিটের জনো ডেকে দাও। চুপ করে রইলে কেন। বোধ হয় ভালার ভোমাদের বলেছে আমার শ্রীর দ্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে

নিশ্চর বলছি মাসি, আজা রাত্রে তার সংশা দুটি কথা করে নিতে পারলে আ্নার মন ধ্ব শাশত হরে বাবে—তা হলে বোধ হর আর ছুমোবার ওব্ধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই এই দু রাত্রি আমার ঘুম হর নি।—মাসি, তুমি অমন করে কে'দো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজা বেমন ভরে উঠেছে আমার জাবনে এমন আর কখনোই হর নি। সেইজনাই আমি মণিকে ভাকছি। মনে হচ্ছে, আজা বেন আমার ভরা হুদরটি তার হাতে দিরে বেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেরেছিল্ম, বলতে পারি নি, কিল্তু আর এক মুহুত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও—এর পরে আর সময় পাব না—না মাসি, তোমার ঐ কালা আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শালত ছিলে, আজা কেন তোমার এমন হল।"

"ওরে ষতীন, ভেবেছিল্ম আমার সব কালা ফ্রিরে গেছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখনো বাকি আছে— আজু আরু পার্লছ নে।"

"মাণকে ডেকে দাও— তাকে ব'লে দেব, কালকের রাতের জন্যে ফেন— "

"বাচ্ছি, বাবা। শৃষ্ট্র দরজার কাছে রইল, বীদ কিছু দরকার হর ওকে ডেকো।"

মাসি মণির শোবার ঘরে গিরা মেঞ্চের উপর বসিরা ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আর—
একবার আয়— আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্—
সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পারের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি!"

"না, আমি শুকু। আমাকে ডাকছিলেন?"

"একবার তোর বউঠাকর্নকে ডেকে দে।"

**"কাকে** ?"

"বউঠাকর্নকে।"

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোখায় গেছেন?"

"সীতারামপ্রে।"

"আজ গেছেন?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাধ্য কিম্বিম্ করিরা আসিল— সে চোখে অব্যক্তর দেখিল। এতক্ষণ বালিসে ঠেসান দিরা বসিরাছিল, শ্রেরা পড়িল। পারের উপর সেই পশ্যের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিরা ফেলিরা দিল।

অনেক ক্ষণ পরে মাসি বখন আসিলেন ষতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাং বতীন এক সমরে বলিরা উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বশ্নের কথা বলেছি।"

"कान् न्यनः।"

"মণি যেন আমার ছরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল— কোনোমতেই দরজা এতর্টুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুক্তে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।"

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একট্থানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টি'কিল না। দৃঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার স্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেণ্টা করা কিছু নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেরেছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথের, আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিরে চলল্ম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চর আমার মেরে হরে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে করে মানুষ করব।"

"বালস কী বতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে— সেই কামনাই কর-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলার তুমি যেমন স্বন্দরী ছিলে তেমনি অপর্প স্বন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে সাজাব।"

"আর বাকিস্নে ষতীন, বাকিস্নে— একট্ ছুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে—সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দৃঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দ্ব'ল মনে কর?— আমাকে দ্বাধ্য থেকে বাঁচাতে চাও?" "বাছা, আমার বে মেরেমান্বের মন, আমিই দ্ব'ল— সেইজন্যেই আমি বড়ো ভরে ভরে তোকে সকল দ্বাধ্য থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেরেছি। কিল্ডু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেল্ম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মান্য বে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিরে থাকা হৈ কী ফাঁকি তা আমি বুর্ঝেছি।"

"বাই বল বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি স্থের উপরে জবদ'স্তি করি নি— কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। বা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেরেছিল্ম বার উপরে কারও ক্ষম নেই—সমস্ত জীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই করল্ম; মিখ্যাকে চাই নি ব'লেই এতদিন এমন ক'রে বসে থাকতে হল—এইবার সতা হরতো দরা করবেন। ও কে ও—মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না বতীন।"

"মাসি, ভূমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি বেন—"

"না বাছা, কাউকে তো দেখল্ম না।"

"আমি কিম্ছু স্পন্ট কেন-"

"किছ, ना, यंजीन—धे বে ডাঙারবাব, এসেছেন।"

"দেখন, আপনি ওর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কররারি এমনি ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শ্তে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না মাসি, না, তুমি বেতে পাবে না।"

"আছা বাছা, আমি নাহর ঐ কোণটাতে গিরে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে—শেষ পর্যত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আছে। বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না বতীনবাব্। সেই ওয়্বটা খাওয়াবার সময় হল— "

"সমর হল? মিথা। কথা। সমর পার হরে গেছে—এখন ওব্ধ খাওরানো কেবল ফাঁকি দিরে সান্দ্রনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভর করিন। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ভান্তার জড়ো করেছ কেন—বিদার করে দাও, সব বিদার করে দাও। এখন আমার একমাত তুমি—আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না—কোনো মিথাাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা বাও, আমাকে উর্ত্তেক্তিত কোরো না।— মাসি, ডাক্তার গেছে? আছা, তা হলে তুমি এই বিছানার উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাখা দিরে একট্ন শুই।"

"आका, त्मां वावा, नकाौिं , धकरे, **च**्यां ।"

"না মাসি, ঘ্মোতে বোলো না— ঘ্মোতে ঘ্মোতে হয়তো আর ঘ্ম ভাঙবে না। এখনো আর-একট্ আমার জেগে থাকবার দরকার আছে।— ভূমি শব্দ শ্নতে পাছ না? ঐ বে আসছে! এখনই আসবে।"

"বাবা বতীন, একট্ম চেরে দেখো— ঐ বে এসেছে। একবারটি চাও।"

"কে এসেছে। ম্বন্দ?"

"ব্দুন নর বাবা, মণি এসেছে—তোমার শ্বশরে এসেছেন।"

"তুমি কে।"

"চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিরেছে।"

"সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।"

4

"না মাসি, আমার পারের উপর ও শাল নয়. ও শাল নয়! ও শাল মিথো, ও শাল ফাঁকি!"

"শাল নর ষতীন। বউ তোর পারের উপর পড়েছে— ওর মাথায় হাত রেখে একট্ব আশীর্বাদ কর্।— অমন ক'রে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একট্বানি চুপ কর্।"

আশ্বিন ১৩২১

## অপরিচিতা

আজ আমার বরস সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুলের হিসাবে। তব্ ইহার একট্ব বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো বাহার ব্রেকর উপরে শ্রমর আসিরা বসিরাছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাকখানে ফলের মতো গুটি ধরিরা উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসট্কু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে বাঁহারা সামান্য বলিয়া ভূল করেন না তাঁহারা ইহার রস ব্রিবনে।

কলেজে বতগলো পরীকা পাস করিবার সব আমি চুকাইরাছি। ছেলেবেলার আমার স্বাদর চেহারা লইরা পশিতসশার আমাকে শিম্ল ফ্ল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিরা বিদ্রুপ করিবার স্বোগ পাইরাছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লক্ষা পাইতাম; কিন্তু বরস হইরা এ কথা ভাবিরাছি, বদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার ম্বে স্বান্থ এবং পশিতসশারদের ম্বে বিদ্রুপ আবার কেন এমনি করিরাই প্রকাশ পার।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিরা তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সমর নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বরস অলপ। মার হাতেই আমি মান্ব। মা গরিবের ঘরের মেরে; তাই, আমরা বে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না আমাকেও ভূলিতে দেন না। শিশ্কালে আমি কোলে কোলেই মান্ব— বোধ করি, সেইজনা শেষ পর্যন্ত আমার প্রোপ্রির বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অলপ্রাপ্রির কোলে গজাননের জোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেরে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু, ফলারে বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শ্বিরা লইয়াছেন। তাঁহাকে না খ্রিড়িয়া এখানকার এক গণ্ড্বও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছ্র জনাই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সংপার। তামাকট্কু পর্যস্ত খাই না। ভালোমান্ব হওয়ার কোনো ঝঝাট নাই, তাই আমি নিতাস্ত ভালোমান্ব। মাতার আদেশ মানিরা চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তৃত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপ্রের শাসনে চলিবার মতো করিরাই আমি প্রস্তৃত হইয়াছি, বাদ কোনো কন্যা স্বরুদ্বরা হন তবে এই স্কুক্কণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিরাছিল। কিন্তু মামা, যিনি প্থিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নর। আমাদের ঘরে বে মেরে আসিবে সে মাধা হে'ট করিরা আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসন্ধি তাঁর অস্থিমন্জার জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান বাহার টাকা নাই অথচ বে টাকা দিতে কস্বে করিবে না। বাহাকে

শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গ্রেড়গ্রিড়র পরিবর্তে বাঁধা হুকায় তামাক দিলে বাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধ হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছ্টিতে কলিকাতার আসিরা আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে বদি বল একটি খাসা মেরে আছে।"

কিছ্দিন প্রেই এম্.এ. পাস করিয়াছি। সামনে যত দ্র পর্যন্ত দ্খি চলে ছ্রিট ধ্ ধ্ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষর দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মাম।

এই অবকাশের মর্ভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীর্পের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃশিট, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তর্মমর্বি তাহার গোপন কথা।

এমন সমর হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বলে তবে—"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া ব্নিতে লাগিল। হরিশ মান্ষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল ত্যার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখে।"

হরিশ আসর জমাইতে অন্বিতীয়। তাই সর্বাচই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেরের চেরে মেরের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গ্রেত্র। বাপের অবস্থা তিনি ষেমনটি চান তেমনি। এক কালে ই'হাদের বংশে লক্ষ্মীর মঞ্চালঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শ্না বালিলেই হয়, অখচ তলায় সামান্য কিছ্ বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ্প নর বালিরা ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্পের মতোই থাকেন। একটি মেরে ছাড়া তাঁর আর নাই। স্তরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপভ্রুকরিয়া দিতে ন্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু, মেরের বরস যে পনেরো, তাই শ্নিরা মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোব নাই? না, দোব নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেরের যোগ্য বর খ্রিজয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্য, তাহার পরে ধন্ক-ভাঙা পদ, কাজেই বাপ কেবলই সব্র করিতেছেন—কিন্তু মেরের বরস সব্র করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গর্ণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্যে সমাধা হইরা গেল। কলিকাভার বাহিরে বাকি বে প্রিথবীটা আছে সমস্ভটাকেই মামা আন্ডামান ন্বীপের অভ্জাত বলিরা জানেন। জীবনে একবার বিশেব কাজে তিনি কোলগের পর্যন্ত গিরাছিলেন। মামা বাদ মন্ হইতেন তবে তিনি হাবড়ার প্লে পার হওরাটাকে তাঁহার সংহিতার একেবারে নিবেধ করিরা দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোধে মেরে দেখিরা আসিব। সাহস করিরা প্রস্তাব করিতে পারিকাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য বাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিন্দাদা, আমার পিস্ততো ভাই। ভাহার মত রুচি এবং দক্ষভার 'পরে আমি বোলো-আনা নির্ভার করিতে পারি। বিন্দা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিন্দাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। ষেখানে আমরা বলি 'চমংকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব ব্রিকাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সপো পঞ্চারের কোনো বিরোধ নাই।

2

বলা বাহ্লা, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতার আসিতে হইল। কন্যার পিতা শুদ্ভুনাথবাব্ হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন প্রে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তার চিয়িলের কিছ্ এ পারে বা ও পারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। স্প্রেষ্ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তার উপরে চোষ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খালি ইয়ছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপচাপ। যে দাটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পারা জ্বোর দিয়া বলেন না। মামার মাখ তখন অনগল ছাটিতেছিল— ধনে মানে আমাদের শ্বান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নালা প্রসংগ্য প্রচার করিতেছিলেন। শশ্ভুনাখবাব্ এ কথায় একেবারে বোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা হা বা হাঁ কিছাই শোলা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিল্ডু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শশ্ভুনাথবাব্র চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন লোকটা নিতাশত নিজনীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর ষাই থাক্, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খালি হইলেন। শশ্ভুনাথবাব্ যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তালিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সন্বধ্যে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইরা গিরাছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বালিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তার কোধাও তিনি কিছ্ ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অব্দ তো দ্পির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির একং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইরা গিরাছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; স্থানিতাম না দেনা-পাওনা কাঁ দ্পির হইল। মনে জানিতাম, এই ক্ষ্কেল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার বাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠাকবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বালিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। বেখানে আমাদের কোনো সন্বব্ধ আছে সেখানে সর্বাই তিনি বৃদ্ধির লড়াইরে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিসেও এবং অন্য পজের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেন— ইহাতে বে বাঁচক আর যে মর্কুক।

গায়ে-হল্দ অসম্ভব রকম ধ্ম করিয়া গেল। বাহক এত গেল বে তাহার আদম-স্মারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদার করিতে অপর পক্ষকে বে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সংগ্যে মা একবেংগে বিশ্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শথের কন্সর্ট্ প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমন্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মন্ত হস্তী স্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জার-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বাঁলয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের ম্লা কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পন্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশ্বরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ত্রিকয়া খ্রিশ হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরষাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতাস্ত মধাম রকমের। ইহার পরে শস্কুলাথবাব্র বাবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্ত নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপ্লে-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধ্ যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাধা হেলাইয়া, নয়তার স্মিতহাসো ও গদ্গদ বচনে কম্মট্ পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শ্রেক্কিরয়া বর্দ্ধ্রুতাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুরর্পে অভিষিত্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভার বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিরা লইরা গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাব্ আমাকে আসিরা বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।—সকলের না হউক, কিশ্বু কোনো কোনো মানুষের জ্বীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনার ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে কাঁকির আর প্রতিকার চালিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদার প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচর পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন— দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধ্ মুখের কথার উপর ভর করা চালিবে না। সেইজনা বাড়ির স্যাক্রাকে স্কুখ সঙ্গো আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোবে এবং স্যাক্রা তাহার দাঁড়িপালা কন্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজের বিসয়া আছে।

শম্তুনাধবাব, আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাঞ্জ শ্রু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা বাচাই করিরা দেখিবেন, ইহাতে তৃমি কী বল।"

আমি মাথা হে'ট করিরা চুপ করিরা রহিলাম।

মামা বলিলেন. "ও আবার কী বলিবে। আমি বা বলিব তাই হইবে।"

শশ্ভূনাথবাব, আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি বা বলিকেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একট, ঘাড়-নাড়ার ইপ্সিতে জানাইলাম, এ-সব কথার আমার সম্পূর্ণ অন্যিকার।

"আছে। তবে বোসো, মেরের গা হইতে সমস্ত গহনা খ্লিরা আনিতেছি।" এই বলিরা তিনি উঠিলেন।

মামা বালকেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভার গিয়া বস্ক।"
শম্ভুনাথ বাললেন, "না, সভায় নর, এখানেই বাসতে হইবে।"

কিছ্মুক্ত পরে তিনি একখানা গামছার বাঁধা গহনা আনিরা তরুপোবের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহাীদের আমলের গহনা— হাল ফ্যাশানের স্ক্রা কাজ নর— যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাক্রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই —এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরম্খা মোটা একখানা বালার একট্র চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তথনি তাঁর নোটবইরে গহনাগর্নির ফর্দ ট্রিকরা লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা বে পরিমাণ দিবার কথা এগ্রাল সংখ্যার দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগ্রালর মধ্যে একজেড়া এরারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্রার হাতে দিরা বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামানাই আছে।"

শম্ভূবাব্ এয়ারিং**জ্ঞা**ড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আ**পনারাই রাখিরা** দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মাখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সন্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছ্ম উপরি-পাওনা অন্টিল। অত্যান্ত মাখ ভার করিয়া বলিলেন, "অন্শেম, বাও, তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাব, বালিলেন, "না, এখন সভার বাসিতে হইবে না। চল্নুন, আলে আপনাদের থাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে कौ कथा। लञ्च-"

भन्जूनाथवाव, विलालन, "त्रबना किছ, छावित्वन ना- **এখ**न छेठेन।"

লোকটি নেহাত ভালোমান্য-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একট্ জ্বোর আছে বিলয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরষান্তদেরও আহার হইরা গেল। আয়োজনের আড়ন্বর ছিল না। কিন্তু রাহ্মা ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিচ্ছার পরিচ্ছার বিলয়া সকলেরই তৃশ্তি হইল।

বরষাত্রদের খাওরা শেষ হইলে শম্ভূনাধবাব আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের প্রে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিরা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিরা বাইতে দোব কিছু আছে?"

ম্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বর্পে মামা উপস্থিত, তাঁর বির্দ্থে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শস্ত্রনাথবাব, মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কন্ট দিরাছি। আমরা

ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিকো। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কন্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বালিলেন, "তা, সভায় চলনে, আমরা তো প্রস্তৃত আছি।" শম্ভনাথ বালিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাটা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভূনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইরা রহিলেন।

শম্ভূনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা বারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিরা-চুরিরা, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিরা, বর্ষাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিরা বাহির হইরা গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাশ্ড্ রসনচৌকি ও কন্সট্ একসংগ্য বাজিল না এবং অদ্রের ঝড়গন্লো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তবাের বরাত দিয়া কোধার বে মহানিবাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

0

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগনে। কন্যার পিতার এত গ্রুমর! কলি বে চারপোরা হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেরের বিরে দেন কেমন করিয়া।' কিস্তু মেরের বিরে হইবে না এ ভর যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত প্রেব বাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইরা দিয়াছে। এত বড়ো সংপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঞ্চের দাগ কোন্ নদ্টগ্রহ এত আলো জনালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরবাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল বে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাক্ষলটোকে সমস্ত অল্লস্ম্প্রস্থোনে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্সোস মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভাগ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিরা মামা অভ্যানত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা ব্ঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার বেট্কু বাকি আছে তাহা প্রা হইবে।

বলা বাহ্না, আমিও খ্ব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শশ্চনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পারে ধরিয়া আসিরা পড়েন, গোঁফের রেখার তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নর। সমন্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছ্বিরা গিরাছিল—এখনো বে তাহাকে কিছ্তেই টানিরা ফিরাইতে পারি না। দেরালট্বুকুর আড়ালে রহিরা গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গারে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লন্দার রিষমা, হুদরের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বিলব। আমার কলপলোকের কলপলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পাড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দনি—কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেকা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দ্রেষট্বুকু এক মুহুতে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সংখ্যায় আমি বিন্দাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিন্দার বর্ণনার ভাষা অত্যানত সংকীপ বিলয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফ্রিলগের মতো আমার মনের মাঝখানে আগ্রন জ্বালিয়া দিয়াছিল। ব্রিয়াছিলাম মেয়েটির র্প বড়ো আশ্চর্শ; কিল্টু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পন্ট হইয়া রহিল। বাহিয়ে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজনা মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিয়ে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শ্রনিয়াছি, মেরেটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইরাছিল।
পছণদ করিরাছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে
ছবি তার কোনো-একটি বাস্ত্রের মধ্যে ল্কোনো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিরা
এক-একদিন নিরালা দ্প্রেবেলার সে কি সেটি খ্লিরা দেখে না। যখন ক্রিরা
পড়িরা দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া
পড়ে না। হঠাং বাহিরে কারও পারের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার স্কেশ্ব
আচলের মধ্যে ছবিটিকে ল্কাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বংসর গোল। মামা তো লক্ষায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা বখন সমাজের লোকে ভূলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আমি শ্নিলাম সে মেরের নাকি ভালো পার স্কৃটিরাছিল, কিস্কু সে পল করিরাছে বিবাহ করিবে না। শ্নিরা আমার মন প্লকের আবেশে ভরিরা গেল। আমি কল্পনার দেখিতে লাগিলাম. সে ভালো করিরা খার না; সন্ধ্যা ইইরা আসে, সে চুল বাঁখিতে ভূলিরা যার। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেরে দিনে দিনে এমন হইরা যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিরা দেখেন, মেরের দৃই চক্ষ্ম স্কলে ভরা। জিল্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইরাছে বল্ আমাকে।' মেরে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিরা বলে, 'কই, কিছুই তো হর নি বাবা।' বাপের এক মেরে ক্ষে— বড়ো আদরের মেরে। বখন অনাব্ভির দিনে ফ্লের ক্রিয়া গাঁহির মতো মেরে একেবারে বিমর্ষ হইরা পড়িরাছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইরা দিয়া তিনি ছুটিরা আসিলেন আমাদের স্বারে। ভার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই বে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে ক্ষেলালা সাপের মতো রুপ ধারিরা ফোঁস করিরা উঠিল। সে বালল, 'বেশ তো, আরএকবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জনেক্র, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তার পরে তুমি বরের টোপর পারে ঘলিরা দলবল লইরা সভা ছাড়িরা

চলিয়া এসো। কিল্ডু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুদ্র সে রাজহংসের রূপ ধারয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ণ্ডীর প্রপাবনে গিয়াছিলাম ডেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া বাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার স্থের খবরটা দিয়া আসি গো।' তার পরে? তার পরে দ্বংখের রাত পোহাইল, নব্বর্ষার জল পড়িল, স্লান ফ্লটি মুখ ভুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত প্থিবীর আর-স্বাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত মান্ব। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফরোলো।

8

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফ্রাইল না। ষেখানে আসিয়া তাহা অফ্রান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীথে চিলয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার প্ল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘ্মাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বশ্নের ঝ্মঝ্মি বাজিতেছিল। হঠাং একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বন্ধ কেবল আকাশের তারাগ্রিল চিরপরিচিত— আর সবই অজ্ঞানা অসপন্ট: স্টেশনের দাঁপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই প্রথিবীটা ধে কত অচেনা এবং বাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দ্রে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘ্মাইতেছেন; আলোর নীচে সব্ক পর্দা টানা; তোরণা বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা ঝেন স্বন্ধলাকের উলট-পালট আসবাব, সব্ক প্রদাবের মিট্মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অভ্তুত পূথিবীর অভ্তুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্গির চলে আয়, এই গাড়িতে ছায়গা আছে।"

মনে হইন্স, যেন গান শ্নিলাম। বাস্তালি মেরের গলার বাংলা কথা যে কী মধ্র তাহা এমনি করিরা অসমরে অজারগার আচম্কা শ্নিলে তবে সম্পূর্ণ ব্রিতে পারা যার। কিম্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেরের গলা বলিরা একটা শ্রেণীভূক করিরা দেওরা চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শ্নিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শ্রনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সতা। র্প জিনিসটি বড়ো কম নর, কিন্তু মানুষের মধ্যে বাহা অন্তরতম এবং অনিবচনীর, আমার মনে হর কণ্ঠস্বর বেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খালিয়া বাহিরে মাখ বাড়াইরা দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। স্লাট্ফর্মের অন্ধকারে দাড়াইরা গার্ডা তাহার একচ্ক্র লন্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বিসয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মার্ডি ছিল না, কিন্তু হ্দরের মধ্যে আমি একটি হ্দরের র্প দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাহির মতো, আব্ত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা বার না। ওগো স্বর, অনুচনা কন্টের সরে.

এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচরের আসনটির উপরে আসিরা বসিরাছ। কী আশ্চর্য পরিপ্রে তুমি— চণ্ডল কালের ক্ষুন্থ হৃদরের উপরে ফ্রলটির মতো ফ্রটিরাছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপ্ডিও টলে নাই, অপরিমের কোমলতার এতট্বুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদপ্তে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শ্বনিতে শ্বিনতে চলিলাম। তাহার একটিমাত ধ্রা— গাড়িতে জারগা আছে।' আছে কি, জারগা আছে কি। জারগা বে পাওয়া বায় না, কেউ বে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাট্কু বে কুয়াশামাত, সে বে মায়া, সেটা ছিয় হইলেই বে চেনার আর অত নাই। ওগো স্থাময় স্র, বে হ্দয়ের অপর্প র্প তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভর হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পর্যাদন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট্ ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, স্লাট্ফর্মে সাহেবদের আদালি-দল আসবাবপত লইয়া গাড়ির জনা অপেক্ষা করিতেছেন। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দ্ই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। ব্রিকাম, ফার্স্ট্ ক্লাসের আশা তাগে করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। স্বারে স্বারে উকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড্ ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আস্ক্র-না—এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধ্র কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধ্রা—
জারগা আছে । ক্ষণমাত্র বিলন্দ্র না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম।
জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দ্নিরায় নাই। সেই
মেরেটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র
টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল—
গ্রাহাই করিলাম না।

তার পরে—কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখন্ড আনন্দের ছবি আছে— তাহাকে কোথায় শ্রুর করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্চা করে না।

এবার সেই স্রেটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো ভাছাকে স্বে বলিরাই মনে হইল। মারের ম্থের দিকে চাহিলাম: দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেরেটির বরস বোলো কি সতেরো হইবে. কিন্তু নবযৌবন ইছার দেহে মনে কোখাও বেন একট্ও ভার চাপাইরা দের নাই। ইহার গতি সহজ্ঞ, দীন্তি নির্মাল, সৌন্দর্বের শ্টিতা অপ্রে, ইহার কোনো জারগার কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি.

সে যে কী রঙ্কের কাপড কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে भारित ना। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভ্রমায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাডাইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক-রজনীগন্ধার শুদ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃশ্তটির উপরে দীড়াইরা, যে গাছে ফাটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সংশা দাটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। ষেট্রক কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমান্রদের সঞ্গে ছেলেমান্রিষ কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না---ছোটোদের সংখ্য সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সংখ্য কতক-গুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পডিল। এ গলপ নিশ্চয় তারা বিশ-পণ্টিশ বার শ্রনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা ব্রথিলাম। সেই স্থাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেরেটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমসত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেরেরা যখন তার মুখে গলপ শোনে তখন, গলপ নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হুদরের উপর প্রাণের কর্না করিয়া পড়ে। তার সেই উম্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত স্থিকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল: আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি ভাহার আকাশ দিয়া বেন্টন করিয়াছে সে ঐ তর্বানীরই অক্লান্ড অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ৷-- পরের স্টেশনে পে'ছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খব খানিকটা চানা-মঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঞ্গে মিলিয়া নিতালত ছেলে-মানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেডা-- আমি কেন বেশ সহজে হাসিমাথে মেরোটর কাছে এই চানা একমঠো চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাডাইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি প্রেক্মান্ক, তব্ ইহার কিছুমান্ত সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর স্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাং কারও সংগ্যে আলাপ করিতে পারেন না। মান্বের সংশ্যে দ্রের দ্রের থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খ্ব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সমরে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অন্বস্পানী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জারগা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘ্রিয়া গেল। মা তো ভরে আড়ক্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অলপকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলোরে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেণ্ডের শিয়রের কাছে লট্কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল,

"এ গাড়ির এই দুই বেণ্ড আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ড করিরাছেন, আগনা-দিগকে অন্য গাড়িতে বাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি বাস্ত হইরা দাঁড়াইরা উঠিলাম। মেরেটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু, মেরেটির চলিক্ষ্তার কোনো লক্ষণ না দেখিরা সে নামিরা গিরা ইংরেজ দেটশন-মান্টারকে ডাকিরা আনিল। সে আসিরা আমাকে বলিল, "আমি দ্রুখিত, কিন্তু—"

শ্রনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেরোট উঠিয়া দ্ই চক্ষে অণ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি বাইতে পারিবেন না, বেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিরা সে স্বারের কাছে দাঁড়াইরা দেটশন-মান্টারকে ইংরেজি ভাষার বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিধ্যা কথা।"

र्वानता नाम-लाश विकिवेंि श्रानता न्नाविष्टम श्रीकृता स्कृतिता मिल।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম্-পরা সাহেব স্বারের কাছে আসিরা দাঁড়াইরাছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিরাছিল। তাহার পরে মেরেটির মুখে তাকাইরা তার কথা শুনিরা, ভাব দেখিরা, স্টেশন-মাস্টারকে একট্ স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইরা গিরা কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সমর অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জ্বড়িরা তবে ট্রেন ছাড়িল। মেরেটি তার দলবল লইরা আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লক্জার জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইরা প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপরে গাড়ি আসিরা থামিল। মেরেটি জিনিসপত্ত বাঁধিরা প্রস্তৃত— স্টেশনে একটি হিন্দ্বস্থানি চাকর ছ্বটিরা আসিরা ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।" মেরেটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শ্বনিয়া মা এবং আমি দ্বন্ধনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা—"

"তিনি এখানকার ডান্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।" তার পরেই স্বাই নামিয়া গেল।

# উপসংহার

মামার নিবেধ অমান্য করিরা, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিরা, তার পরে আমি কানপরের আসিরাছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সংশ্য দেখা হইরাছে। হাত জ্বোড় করিরাছি, মাথা হে'ট করিরাছি; শম্ভুনাথবাব্র হ্দর গলিরাছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।" সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতৃল আছে নাকি।

তার পরে ব্ঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্রেটি যে আমার হ্দরের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমসত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাহির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিরাছিল 'জারগা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধ্রা হইরা রহিল। তখন আমার বরস ছিল তেইশ, এখন হইরাছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজ্ঞানা কণ্ঠের মধ্র স্বরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চরই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথার। তাই বংসরের পর বংসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়. সেই কণ্ঠ শ্নি, যখন স্বিধা পাই কিছ্ তার কাজ্ঞ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কাতিক ১০২১

# তপ্যিক্ৰনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইরা আসিল। প্রথম রাত্রে গ্রেট গেছে, বাঁশগাছের পাত্টা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগ্লো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্ দব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্ ঝির্ করিরা একট্খানি বাতাস উঠিল। যোড়শী শ্না মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শ্ইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খ্ব উৎসাহের সংশ্বাসে ক্ষত্সাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া বোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে।
আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া বায়। তার পরে বিদারয়মশায় আসেন; সেই ঘরে
বিসয়াই তার কাছে সে গতি। পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শব্দরের
বেদানতভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার
তেইশ হইবে।

ঘরকল্লার কাজ হইতে যোড়শী অনেকটা তফাত থাকে—সেটা বে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গলপ।

নামের সংশ্য মাধনবাব্র প্রভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতাদন তাঁর ছেলে বরদা অতত বি. এ. পাস না করে ততাদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দ্রে থাকিবে। অথচ পড়াশ্নাটা বরদার ঠিক থাতে মেলে না. সে মান্ষটি শৌখিন। জীবননিকুঞ্জের মধ্-সগুরের সম্বশ্যে মৌমাছির সংশ্য তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালার যে পরিপ্রমের দরকাব সেটা তার একেবারেই সয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একট্ আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গো সংশ্য সিগারেটগুলো সদরেই ফ্রিকবাব সময় আসিবে। কিন্তু, কপালকমে বিবাহের পরে তার মঞ্চালসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইম্কুলের পণিডতমশার বরদার নাম দিয়াছিলেন গোতম মুনি। বলা বাহ্বলা, সেটা বরদাব ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশেনর সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া বাইত বাতে পণিডতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক চইয়াছিল।

মাখন হেড মান্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইন্কুল এবং ঘরের শিক্ষক এইর্প বড়ো বড়ো দ্ই এজিন আগে পিছে জ্বড়িয়া দিলে তবে বরদার সন্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের ধারা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া খাকেন এমন-সব নামজাদা মান্টার বাঢ়ি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সপো লাগিয়া রহিলেন। সতাব্গে সিন্ধিলাড়ের জনা বড়ো বড়ো তপন্বী বে তপস্যা করিয়ছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মান্টারের সপো মিলিয়া বর্মার এই-যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেলি দ্বংসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উন্তাপ ছিল অন্দিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-ভাপসের তাপের প্রধান কারণ অন্দিশমারা; ভারা বরদাকে বড়ো জ্বালাইল। তাই এত দ্বংখের পর রখন সে পরীক্ষার ফেল করিল তখন ভার

সান্দানা হইল এই ষে, সে যশন্দী মান্টারমশায়দের মাথা হেণ্ট করিয়াছে। কিন্তু, এমন অসামান্য নিজ্জলতাতেও মাখনবাব্ হাল ছাড়িলেন না। ন্বিতীয় বছরে আর-এক দল মান্টার নিয়ন্ত হইল; তাদের সংশ্য রফা হইল এই ষে, বেতন তো তারা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফার্স্ট্ ডিবিসনে পাস করিতে পারে তবে তাদের বক্দিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসম দ্বটনাকে একট্ বৈচিত্র্য ন্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে এক্জামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সংশ্যে পর্মাশ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জ্যোলাপের বাড় খাইল এবং ধন্বন্তরীর কুপার ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বাসয়াই সে কাজটা বেশ স্কুমপম্ল হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ-অপ্যের সামায়ক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় ব্রিজন এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সন্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাধায় বরদা একদিন খ্ব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মতো ভয় করিত, তব্ মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, "এখানে থাকলে আমার পডাশনো হবে না।"

মাখন জিল্জাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল "বিলাতে।"

মাথন তাকে সংক্ষেপে ব্রাইবার চেন্টা করিলেন, এ সন্বশ্ধে তার বে গোলট্রু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বর্পে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্ট্রেস্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেণিটা ইইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো এক্জামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি.এ. পাস করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি.এ. পাস না করিয়াও বরদা জলিময়াছে, বি.এ. পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জলমম্তার মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি.এ. পাস বিন্ধাপর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথার ঐথানটাতে গিয়াই ঠোকর থাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য ম্নি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি.এ. পাসে লাগিয়াছেন।

খ্ব একটা বড়ো দীঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বার বার তিনবার । এইবার কিন্তু শেষ।' আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওরা কী-বইগ্লো তাকের উপর হইতে পাড়িরা লইরা বরদা কোমর বাঁথিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সমর একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে বাইবার সমর গাড়ির খোঁক করিতে গিয়া সে খবর পাইল বে, স্কুলে বাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দ্বই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া বাওয়া বরদার সক্ষে

কিছুই শন্ত নয়, কিম্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেবে অনেক চিতার পর একদিন ভোরবেলার তার মাথার আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ থোলা আছে যেটা বি.এ. পাসের অধীন নর এবং যেটাতে দারা সৃত্ত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশাক। সে আর কিছু নর, সহ্যাসী হওয়া। এই চিতাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গোল স্কুলঘরে মেঝের উপর তার কী-বইরের ছেড়া ট্করো-গ্লো পরীক্ষাদ্রগের ভুগনবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষাধীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক-ট্করা কাগজ ভাঙা কাঁচের গোলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

'আমি সম্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না। শ্রীষ্ট্রে বরদানন্দন্যামী।'

মাখনবাব্ কিছ্দিন কোনো খেজিই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল কেবল সেই কী-বইগুলার ছেড়া টুকরা সাফ হইরা গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোলে সেই জলের কুজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপ্ড করা; তেলের-দাগে-মালন চৌকিটার আসনের জারগার ছারপোকার উপণাত ও জাঁগিতার গ্রুটি-মোচনের জন্য একটা প্রাতন এট্লাসের মলাট পাতা; এক ধারে একটা শ্না প্যাক্রান্তের উপর একটা টিনের তোরপো বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেড়া ইংরেজি-বাংলা ভিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগ্লো পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্তৌরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগ্লো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়েরা দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিল্যাত নটীদের ম্তি ঝরিয়া পড়িবে। সম্যাস-আশ্রয়ের সমর পথের সাম্প্রনার জন্য এগ্লো যে বরদা সঞ্গে লয় নাই ভাহা হইতে ব্রুবা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নারকের তো এই দশা; নারিকা ষোড়শী তখন সবেমান্ত ন্তরাদশী। বাড়িতে শেব পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, দ্বশ্রবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইরা আসিরাছিল, এইজনা তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনার বাড়ির দাসীগ্লোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশ্ডিছিলেন চিরর্গ্শা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভর করিত। পিস্শাশ্ডির ভাষা ছিল খ্ব প্রথর; বরদাকে লইরা তিনি খ্ব শক্ত শক্ত কথা খ্ব চোখা চোখা করিরা বলিতেন, তার বিশেষ একট্ কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কোলীনোর অপদেবতার কাছে বংশের মেরেদের বলি দেওরা এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি বার ভাগে পড়িরাছিলেন সে একটা প্রচাড গাঁজাখোর। তার গ্লের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিরা ষোড়শীকে তিনি বখন ম্বাহারের সপো তুলনা করিতেন তখন অশ্বর্যামী ব্রিতেন, বার্থ ম্বাহারের জনা যে আক্ষেপ সে একা বোড়শীকে লইরা নর।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভূলিরাছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মান্টার-পশ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তে। ব্রিথ নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাস করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শারও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন ন্বিতায়বার মান্টারের বাহে বাঁধিবার চেন্টায় লাগিলেন— পিসি বাললেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শা দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাং নিজের আন্চর্য গোপন শাল্ত প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগংটাকৈ স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুম্খের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এ দিকে ব্নিখ নেই, ও দিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পাড়ল না। ষোড়শী মাথা হে'ট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অঁশতত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিশ্তু, তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া ষাওয়াটাকেও প্রো দাম দিল না। সবাই বলিল, এই দেখো-না, এল ব'লে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কথ্খনো না। ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোকু! বাড়ির লোককে ষেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা যোডশীকে বর দিলেন: তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল. বরদার দেখা নাই: কিল্ড তব্ব কারও মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটা চণ্ডল হইয়াছে কিল্ড বাহিরে সেটা কিছাই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সংগে চোখাচোখি হইলে তাঁর মথে বাদবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মূখ একেবারে জ্যোষ্ঠমাসের অনাব্রণ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে: আশব্দা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যখন ততীর মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাডির সকলকে মিথ্যা উদ্বিশন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাথন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশ, नात भन हिल ना वर्ते किन्छ भान, बीं वर्षा छात्ना हिल। वर्त्रमार अपर्यनकाल ৰতই দীৰ্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব বে অতান্ত নিৰ্মাল ছিল, এমন-কি সে বে তামাকটা পর্যক্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বন্ধমূল হইতে লাগিল। ম্কুলের পশ্চিতমশার স্বরং বলিলেন, এইজনাই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিরাছিলেন, তখন হইতেই উহার বৃদ্ধি কৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রতাহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ করিয়া বালতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল বাপ<sup>নু</sup>, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার ট্রকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্তার আদর্শ ছিল এবং সংসারস<sup>মুখ</sup> সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দ্বংখের মধ্যে এই সাম্বনার, এই গৌরবে বোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বাপের ব্যথিত হ্দরের সমস্ত স্নেহ দিগ্রণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পাড়ল। বউমা যাতে স্থে থাকে, মাখনের এই একমার ভাবনা। তার বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাকে এমন-কিছ্র ফরমাশ করে যেটা দ্র্লভ— অনেকটা কন্ট করিয়া, লোকসান করিয়া, তিনি তাকে একট্র খ্লি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন— তিনি এমন করিয়া ত্যাশ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চন্তের মতো হইতে পারে।

#### ŧ

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বাসরা যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিরা ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অত্তরে অত্তরে তাকে বিরম্ভ ক্রিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্নাটা, আল্মারিটা— তার জীবনের শ্নাতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে: সমস্ত জিনিস্পত্রের উপর তারে রাণ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জারগা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর।'

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, শিলনাড়া ও পানের বান্ধের ভিড় জমাইয়া ঘরকলার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়ছে— এমন সময় সংসারের সমসত বাসততা হইতে স্বতন্দ্র হইয়া জানলার কাছে যোড়শী আপনার উদাস মনকে শ্না আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাং জয় বিশ্বেত্বর বালিয়া হাঁক দিয়া এক সায়াসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। যোড়শীর সমসত দেহতন্তু মীড়টানা বীশার তারের মতো চরম ব্যাকুলভায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বালিল, "পিসিমা, ঐ সায়াসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করে।"

এই শ্রে হইল। সম্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষা হইরা উঠিল। এতদিন পরে শ্বশ্রের কাছে বধ্র আবদারের পথ খ্লিরাছে। মাখন উৎসাহ দেখাইরা বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাব্র কিছ্-কাল হইতে আর কমিতেছিল; কিন্তু, তিনি বারো টাকা স্বদে ধার করিরা সংকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সম্মাসীও বথেন্ট জ্বটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বে শটি নর, মাশনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্ত, বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী। বিশেষত জ্ঞটাধারীরা বখন আহার-আরামের অপরিহার্য চ্রুটি লইরা গালি দের, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু, ষোড়শীর মূখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত।

সম্রাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপ্রের একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরকার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সম্রাসী তাকে প্রথমেই মা বালয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি।—বরদার যে ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে-বয়সের। সেই বালকম্থের উপর গোঁফদাড়ি জটাজ্টে ছাইডস্ম ষোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিবান্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, ব্রিক কিছু কিছু মেলে; ব্কের মধ্যে রক্ত দুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অনারকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোপে বাসিয়াও ন্তুন ন্তন সম্মাসীর মধ্য দিয়া বোড়শী বেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার স্বাধ। এই সন্ধানই তার সংসারের সমস্ত আরোজন। সকালে উঠিয়া ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরস্ত হয়— এর আগে রামাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জনালানো থাকে। রাত্রে শ্ইতে হাইবার আগে, কাজ হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পেণীছবে' এই চিন্তাটিই তার বিনের শেষ চিন্তা। এই বেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সপো বেমন করিয়া বিধাতা তিলোল্ডমাকে গড়িরাছিলেন তেমনি করিয়া বোড়শী নানা সাম্যাসীর শ্রেণ্ট উপকরণ মিলাইয়া বয়দার ম্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উল্জন্ন করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সন্তা, তেজঃপ্র্যু তার দেহ, গভার তার জ্ঞান, অতি কঠেয়ে তার রত। এই সাম্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সাম্যাসীর মধ্যে এই এক সাম্যাসীরই তো প্রাণ্ডা চলিতেছে। শ্বয়ং তার শ্বশ্রও বে এই প্রায় প্রধান প্রায়নী, বোড়শীর কাছে এর চেরে গোরবের কথা আর-কিছ্র ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফকিন্তো বড়ো অসহা। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। বোড়শী ঘরে থাকিরাই সন্ন্যাসের সাধনার লাগিরা গোল। সে মেকের উপর কবল পাতিরা শোর, এক বেলা বা খার তার মধ্যে ফলম্লই বেশি। গারে ভার গেরুরা রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষ্ণ ফ্টাইরা তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিশিষর অর্থেকটা জর্ড্রা মোটা একটা সিন্দ্রের রেখা। ইহার উপরে ধ্বশ্রেকে বিলার সংস্কৃত পড়া শ্রু করিল। মুখ্যবোধ মুখ্স্ড করিন্তে তার অধিক দিন লাগিল না; পশ্ভিতমাণার বলিন্তেন, একেই বলে প্রভিতমান্তিতি বিদ্যা।

পবিশ্রতার সে বতই অগ্নসর হইবে সম্যাসীর সপো তার অভ্যরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধনা-ধন্য করিতে লাগিল; এই সম্যাসী সাধ্র সাধনী শ্রীর পারের ধ্লা ও আলীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল—এমন-কি, শ্বরং পিসিও তার কাছে ভরে সম্প্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বোড়শী বে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গারের তসরের

রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুরা হইরা উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ-বে ঝির ঝির করিয়া ঠাড়া হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পেণীছল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কান্ধ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দ্রে দিগন্ত হইতে যে বাশির সূত্র আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইরা ওঠে, রেছি নারিকেলের পাতাগলো ঝিল্মিল্ করে, সে যেন তার ব্রেকর মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশার গীতা পাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া বার; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া বখন কাঠ-বিড়ালি থস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদ্র আকাশের হুদর ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষা ভাক আসিয়া পেণিছিল, ক্ষণে ক্ষপে প্রকরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লাম্ট শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই-সমস্টই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকল করে। একে তো কিছতেই বৈরাগ্যের লক্ষ্ণ বলা বার না। যে বিদ্তাণ জগংটা তংত প্লাণের জগং— পিতামহ রহমার রক্তের উত্তাপ হইতেই বার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিভেছিল, যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদালত-উচ্চারণের অনেক প্রে'র স্থি, বার রঙের সপো ধর্নির সপো গন্ধের সপো সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে, তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দুত জীব-হুদরের খাস্মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— বোড়শী তো কুছুসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আঞ্চত্র সে পথ কথ করিতে পারিল না।

কাজেই গের্যা রঙকে আরও ঘন করিয়া গ্লিতে হইবে। ষোড়শী পশ্চিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পশ্চিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পশ্বার প্রয়োজন নাই। সিম্বি তো পাকা আমলকীর মতে। আপনি তোমার হাতে আসিয়া পে\*ছিয়াছে।"

তার প্ণাপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিক্ষর প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে বোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা ক্রমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির বিচাকর পর্যপত তাকে কৃপাপাচী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ ষখন তাকে প্র্ণাবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গোরবের ত্কা মিটিবার স্বোগ হইল। সিন্ধি যে সে পাইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাবে—তাই পশ্ভিতমশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণারাম অভ্যাস করিতে শিখ বলো তো।"

মাখন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অস্বিধা দেখি না। তুমি যত দ্বে গছ সেইখানেই তোমার নাগাল কন্ধন লোকে পার।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দ্বৈদিব বে, মান্ত্রও অন্টিরা গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধ্নিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামন্টি তাঁরই মতো— অর্থাৎ খায়-দায়, ঘ্মায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আয়-কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুত্রও আছে যে বাত্তি শ্বালনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে শ্বাটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা বে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বশ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি বাদ নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে বরণ্ঠ সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু, তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাড়িচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাল পালক ছিল— একটি সাদা, একটি সব্ক, মাঝেরটি পাট্কিলে। এই পালক তিনটি মে সব্ধ রজ তম, ঋক্ যজ্বঃ সাম, স্লিট স্পিতি প্রলয়, আজ কাল পরশ্ব প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেন্ফি লইয়া এই জগং তাহারই নিদর্শন তাহরতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দ্বইজন এম. এস্-সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাবজক তাঁর সমস্ত পেন্সেন এই নৈমিষারণ্য-ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিত্যাত্হীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী বহমুচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সন্তরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গ্হী-সভা হইতে হইল। গ্হী-সভাের কর্তাে, নিজের আয়ের ষণ্ঠ অংশ সয়াাসী-সভাদের ভরণপােষণের জন্য দান করা। গ্হী-সভাদের শুন্থার পরিমাণ-অন্সারে এই ষণ্ঠ অংশ অনেক সময় থামের্নিমিটরের পারার মতাে সতা অন্কটার উপরে নীচে উঠানামা করে। অংশ ক্ষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভূল হইতে লাগিল। সেই ভূলটার গতি নীচের অন্কের দিকে। কিন্তু, এই ভূলচুকে নৈমিষারণাের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা প্রেণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়ােকিছ্ বাকি রহিল না এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হেণ্ড গহনাগ্রলাের অন্সরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিরা মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেরেটা যে মারা যাবে।"

মাথন উদ্বিশন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সমরে অত্যন্ত মাৃদ্যবরে তাকে আসিরা বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টি'কবে।"

ষোড়শী একট্খানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন-সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই ষোগ্য বটে।

0

বরদা চলিরা বাওরার পরে বারো বংসর পার হইয়া গেছে; এখন ষোড়শীর বয়স প'চিশ। একদিন যোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিল্পাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী স্ক্রীবিত আছেন কি না তা আমি কেমন করে জানব।"

বোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইরা চোখ ব্র্জিরা রহিলেন; তার পরে চোখ খ্রিরা বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"क्यन क'त्र कानत्वन।"

"म कथा अवत्ना कृति व्यवत्व ना। किन्कू, अठा निन्द्य स्वत्ना, म्हीरमाक इत्तव

সাধনার পথে তুমি যে এতদ্রে অগ্রসর হরেছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর-মন প্রেকিত হইরা উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক বেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পশ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তার জন্য অপেকা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথার আছেন তা কি জানতে পারি।" ষোগী ঈষং হাস্য করিলেন; তার পরে বাললেন, "একখানা আরুনা নিরে এসো।" ষোড়শী আরুনা আনিরা যোগীর নির্দেশমত তাহার দিকে তাকাইরা রহিল। আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাছং?"

ষোড়শী শ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা বাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কাঁ! তা স্পণ্ট ব্রুষতে পারছি নে।"

"সাদা किছ प्रथष्ट कि।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরকের মতো?"

"নিশ্চরই করফ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।" এইর্প আশ্চর্য উপারে ক্রমে ক্রমে দেখা গোল, বরদা হিমালরের অতি দৃর্গম জারগার লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাব্ত দেহে বসিরা আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ বোড়শীকে আসিরা স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাশ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতাদন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কটা দিয়া উঠিল। যোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জ্যেড় করিয়া চোখ ব্রিয়া সে বিসয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজ্ঞস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাক্তে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিরা আনিরা বড়োই সংকোচের সন্পো বাঁললেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বাঁল নি, ডেবেছিল্ম দরকার হবে না, কিল্ডু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেরে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন্দিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা বার না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীশত হইরা উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না বে.
এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে প্র্ভাবে আপন সহধর্মিণী
করিতেছেন— বিষয়ের ষেট্কু ব্যবধান মাকে ছিল সেও ব্রি এবার ঘ্টাইলেন! কেবল
উত্তরে হাওয়া নর, এই-বে দেনা এও সেই লংচু পাছাড় হইতে আসিয়া পৌছিতেছে:
এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিম্থে বলিল, "ভন্ন কী বাবা!"
মাখন বলিলেন, "আমরা দীড়াই কোথার।"
বোড়শী বলিল, "নৈমিষারণো চালা বেধে থাকব।"

মাখন ব্রিজেন, ইহার সংশা বিষয়ের আলোচনা ব্থা। তিনি বাহিরের ঘরে বাসিয়া চুপ করিয়া ভামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সমরে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অতাল্ড অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেন্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ की। वत्रमा नाकि।"

বরদা জাহাজের লম্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বংসর পরে সে আজ কোন্-এক কাপড়-কাচা কল কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেপ্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খ্ব সম্ভায় ক'রে দিতে পারি।"

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

देवाचे ५०२८

### পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যাল্ড থাই নে। আমার এক অন্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতার অন্য-সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যাল্ড শ্বিরে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্দ্রটা ছিল এই—

यातच्छीत्वर नाहे-वा छीत्वर सन्द कृषा र्वाहर भळेर।

যাদের বেড়াবার শথ বেশি অথচ পাথেরের অভাব, তারা বেমন ক'রে টাইম্টেব্ল্
পড়ে, অলপ বরসে আর্থিক অসম্ভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইরের ক্যাটালগ
পড়তুম। আমার দাদার এক খ্ড়ম্বশ্র বাংলা বই বেরবা মার্র নির্বিচারে কিনতেন
এবং তার প্রধান অহংকার এই বে. সে বইরের একখানাও তার আজ পর্যশত খোওরা
বার নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সোঁভাগ্য আর-কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল.
আর্ বল, অনামনম্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে বতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে
বাংলা বই হছে সকলের চেরে সেরা। এর থেকে বোঝা বাবে, দাদার খ্ড়ম্বশ্রের
বইরের আলমারির চাবি দাদার খ্ড়শাশ্রির পক্ষেও দ্র্লভ ছিল। 'দান বথা
রাজেন্দ্রসংগমে' আমি বখন ছেলেবেলার দাদার সংগা তার ম্বশ্রবাড়ি বেডুম ঐ
র্খেম্বার আলমারিগ্রেলার দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষ্র জিডে
জঙ্গ এসেছে। এই বললেই বথেন্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি
পড়েছি বে পাস করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক
ভার সময় আমার ছিল না।

অমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মন্ত স্বিধে এই বে, বিশ্ববিদ্যালরের ঘড়ার বিদ্যার তোলা জলে আমার ননান নর— স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি.এ. এম.এ. এসে থাকে; তারা বতই আধ্নিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীর ব্গের নজরবন্দী হরে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির প্থিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতান্দীর সন্পো একেবারে যেন ইন্তর্দিরে আটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল প্রপোর্যাদিক্রমে তাকেই বেন চিরকাল প্রদক্ষিক করতে থাকবে। তাদের মানস-রখবান্তার গাড়িখানা বহু কন্টে মিল-বেন্ধাম শেরিরে কার্লাইল-রাম্কিনে এসে কাত হরে পড়েছে। মান্টার-মশারের ব্লির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওরা খেতে বেরোর না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোটার মতো করে মনটাকে বে'যে রেখে জাওর কাটাছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো ন্থান্ নর— সেটা সেখানকার প্রাণের সপো সপো চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেন্টা করেছি। আমি নিজের চেন্টার ফরাসি জর্মান ইটালিরান শিখে নিল্ম: অন্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শ্রু করেছিল্ম। আয্নিকতার যে এক্স্প্রেস গাড়িটা ঘণ্টার যাট মাইলের চেরে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্স্লি-ভার্রিনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসন্কেও বিচার করতে ভরাই নে, এমন-কি, ইব্সেন-মেটার্লিকের নামের নোকা ধরে আমাদের মাসিক

সাহিত্যে সম্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সম্পান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দ্ব-চারটে মেলে বারা কলেজও ছাড়ে না, অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীদা বাজে তার ডাকেও উতলা হরে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সামায়িক ও অসামায়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শ্নি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত প্রোনো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্সা গ্রেমাটটাকে উদার চিম্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইছ্ছা করে। অথচ লিখতে কু'ড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বে'চে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গালর ন্বিতীয় নন্বর বাড়িতে, এ দিকে আমার নাম হচ্ছে অন্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল ন্বৈতান্বৈতসম্প্রদার। আমাদের এই সম্প্রদারের কারও সময়-অসমরের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাণ্য-করা ট্রামের টিকিট দিরে পত্র-চিহ্নিত একখানা ন্তন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে বায়, তব্ তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদা কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত বখন দ্টো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিতাচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মহ্তিক্তেক নয়. রসনাতেও খ্ব প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসার এই-সমহ্ত ক্র্যিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয় সেটাকে আমি তুক্ত্ব বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের বে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্ত খ্রছে, যাতে মানবসভাতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগ্নের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা খাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকয়ার নড়াচড়া এবং রায়াছরের চুলোর আগনে কি চোখে পড়ে।

ভবালীর দ্রুক্টিভগ্গী ভবই জানেন, এমন কথা কাবো পড়েছি। কিন্তু, ভবেব তিন চক্ষ্য; আমার একজ্যে মান্ত, তারও দ্ভিশিক্ত বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হরে পেছে। দ্বতরাং, অসমরে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্থাীর দ্র্চাপে ক্রিক্ম চাপলা উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি ব্রে নিরেছিলেন, আমার ঘরে অসমরই সমর এবং অনিরমই নিরম। আমার সংসারের বড়ি তাল-কালা এবং আমার গ্রুস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার ষা-কিছ্ অর্থ সামর্থা তার একটিমান্ত খোলা ডেল ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্ররোজন হ্যাংলা কুক্রের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুক্রের উচ্ছিন্ট চেটেও শ্রেক কেমন করে যে বেন্চ ছিল তার রহস্য আমার চেরে আমার স্থাী বেশি জনতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওরা আমার মতো লোকের পঞ্চে নিতাল্ড দরকার। বিদাা জাহির করবার জনো নর, পরের উপকার করবার জন্যেও নর; ওটা হচ্ছে কথা করে করে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যারামপ্রশালী। আমি বদি লোকক হতুম. কৈন্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহ্লা হত। বাদের বাঁধা খাট্নি আছে খাওরা হজম করবার জন্যে তাদের উপার খ্লতে হর না— বারা খনে বসে খায় তাদের অণতত ছাতের উপর হন্ হন্ করে পারচারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার নৈবতদলটি জমে নি তখন আমার একমার নৈবত ছিলেন আমার দবী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু গ্রামীর কাছ থেকে যে আলাপ শ্নতেন, সোজাত্য-বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল-তর্বই বল, আর গাণিতিক য্রিশাস্তই বল, তার মধ্যে সস্তা কিন্বা ভেজাল-দেওয়া কিছ্ই ছিল না। আমার দলব্দ্থির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হরেছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শ্নিন নি।

আমার স্থাীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শবশ্রও বে জানতেন তা নয়। শব্দটা শ্নতে মিশ্ট এবং হঠাং মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে বাই বল্ক, নামটার আসল মানে— আমার স্থাী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশ্বিড় বখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা বান তখন সেই ছোটো ছেলেকে বয় করবার মনোরম উপারস্বর্পে আমার শবশ্রে আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা বাবে যে, তাঁর মাত্যুর দ্বিদন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা. আমি তো বাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্থাী ও শ্বিতার পক্ষের ছেলেদের জন্যে কাঁ ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিস্তু, আনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা স্বদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ থরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে।"

আমি এই ঘটনার কিছু আশ্চর্য হরেছিলুম। আমার শ্বশ্র কেবল বৃশ্বিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, কোঁকের মাধার কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিরে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওরা উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইরের চৈরে বোগা, এমন ধারণা যে তাঁর কাঁ করে হল তা তো বলতে পারি নে। অখচ টাকাকড়ি সম্বশ্ধে তিনি যদি আমাকে খ্ব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার শ্বার হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্টাইন, আমাকে শেষ পর্যণত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিল্ম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপার না হরে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা বখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করল্ম, ও ব্বি সাহস্ব করছে না। শেবে একদিন কথার কথার জিজ্ঞাসা করল্ম, "সরোজের পড়াশনের কী করছ।" অনিলা বললে, "মান্টার রেখেছি, ইম্কুলেও বাজ্ঞো" আমি আভাস দিল্ম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি

নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেন্টা করল্ম। অনিলা হাঁও বললে না, নাও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে প্রন্থা করে না আমি কলেজে পাস করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশ্নো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাতা অভিব্যান্তবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে বা-কিছ্ বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছ্ই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাচে পাচে বিদ্যোগ্লো আট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বলল্ম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাব্রিশ্বই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য বর্বনিকার আভালেই জমতে থাকে. পশুমাঞ্কের শেষে সেই ধর্বনিকা হঠাৎ উঠে ধায়। আমি যখন আমার শৈবতদের নিয়ে বেগ সার তত্তজ্ঞান ও ইবাসেনের মনস্তত্ত আলোচনা করছি তখন মনে করেছিল্ম. অনিলার জীবনযম্ভবেদীতে কোনো আগনেই বুঝি জবলে নি। কিন্ত, আজকে যথন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পন্ট দেখতে পাই. যে সন্দিকত'। আগনে পর্ভিয়ে, হাতৃড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন, আনিলার মর্ম স্থলে তিনি খবেই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। প্রোণের বাস্ত্রকি যে পৌরাণিক প্রথিবীকে ধরে আছে সে প্রথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে বে মেরেকে বেদনার প্রিথবী বহন করতে হর তার সে প্রিথবী মহেতে মহেতে ন্তন ন্তন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি বাধার ভার বুকে নিয়ে বাকে ঘরকলার খাটিনাটির মধ্যে দিরে প্রতিদিন চলতে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ ব্রবে। অন্তত, আমি তো কিছুই ব্রিঞ্নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পাঁডিত স্নেহের কত অত্তর্গায়ে ব্যাক্লতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হরে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানত্ম, র্যোদন শ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব । আজ বেশ ব্রুক্তে পারছি, পরম বাধার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব-চেরে অত্তরতম হরে উঠেছিল। সরোদ্ধকে মানার কবে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহারতা এরা সম্পূর্ণ অনাবশাক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ও দিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার বে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিল্লাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পরলা-নন্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিশ্বাত ধনী মহাজন উন্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দৃই প্রেব্রের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রার নিঃশেব হয়ে এসেছে, দৃটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকান্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্প দিনের জন্যে ভাড়া নিরে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রার জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তার নাম রাজা সিতাংশন্মোলি, এবং ধরে নেওয়া বাক তিনি নরোন্তমপ্রের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড়ো একটা আবিভাব আমি হরতো জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ বেমন একটি সহস্ক কবচ গারে দিরেই প্রিবনীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহস্ক কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অনামনস্কতা। আমার এ বমটি খ্ব মন্তব্ত ও মোটা। অতএব, সচরাচর প্রিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আশ্বরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমান্বরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেরে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দ্ হাত, দ্ পা, এক ম্বুড বাদের আছে তারা হল মান্ব; বাদের হঠাৎ কতকগ্লো হাত পা মাধা ম্বুড বেড়ে গেছে তারা হল দৈতা। অহরহ দ্বুদাড় শব্দে তারা আপনার সামাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিরে স্বর্গমতাকে অভিষ্ঠ করে ভোলে। তাদের প্রতি মনোবোগ না দেওরা অসম্ভব। বাদের পারে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথ্ মন না দিরে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য স্বয়ং ইন্দ্র প্রবিত তাদের ভর করেন।

মনে ব্রুকার্ম, সিতাংশ্মোলি সেই দলের মান্য। একা একজন লোক বে এত বেজার অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি প্রে জানতুম না। গাড়ি-ঘোড়া লোক-লাকর নিয়ে সে যেন দশ-ম্বড বিশ-হাতের পালা জমিরেছে। কাজেই তার জনালার আমার সারস্বত স্বর্গলোক্টির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সপো আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিরে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ডা্ক্লেপমাত না ক'বেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থার মেরেডিথের গল্প, ত্তাউনিঙের কাব্য সথবা আমাদের কোনে। আধ্বনিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা বার। কিম্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জান শানে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্যহাম গাড়ির প্রকান্ড একজেড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! বাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পালে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাব, সবলে দ্ই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গান্তর পার্ম্ববতণী একটা ডামাকের দোকানের হাট্য আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করল্ম। দেখলমে, আমার উপর বাব্ ক্রুখ! কেননা, যিনি অসতক'ভাবে রথ হাঁকান অসতক' পদাতিককে তিনি কোনোমতেই क्या करारा भारतम मा। এর कारताो भर्रा है ऐस्त्रथ करतीह । भर्मा उरकर मुर्गि यात्र भार সে হক্ষে স্বাভাবিক মানুষ। আর, বে ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈতা। তার এই অস্বাভাবিক বাহুলোর ম্বারা জগতে সে উৎপাতের স্থিত করে। দুই-পা-ওরালা মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওরালা আকস্মিকটার জন্যে প্ৰস্তৃত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিরমে এই অন্বরথ ও সারখি স্বাইকেই যথাসমরে ভূলে যেতুম। কারণ, এই প্রমান্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জিনিস নর। কিন্তু, প্রত্যেক মান্বের যে পরিমাণ গোলমাল কর্মবার স্বাভাবিক বরান্দ আছে এ'রা তার চেয়ে তের বেশি জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা ক্যুলেই

আমার তিন-নন্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভূলে থাকতে পারি, কিল্ড আমার এই পরলা-নন্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহুতে আমার ভূলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আম্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল থেয়ে তুবড়ে বায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপর্মার বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিন্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নর। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিল্ড তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশাণ্ডিকর না হতে পারে। নিজের কৃড়িটা নাসারনুধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘ্রমের ব্যাঘাত হত না, কিল্ডু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসূত্রমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের স্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নন্ট হর্য়েছল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিত। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থালিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এডিয়ে যেতে চাই সে চার ঘোডা হাঁকিয়ে ঘাডের উপর এসে পডে—এবং উপরন্ত চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার শৈবতগুলি তথনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জায়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিল্ম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিভিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, প্রিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন এবং অতান্ত বেশি করে আছেন. আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নির্রত্নিশ্ব অবশান্তাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার ব্রুড়ো অবোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমান্ত অন্তর। একে ডেকে পাই নে, হেকে বিচলিত করতে পারি নে— দুর্লভিতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তুর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেল্ম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জনো সে চার পয়সা করে মঙ্কর্নির পায়।

দেখল্ম, কেবল যে আমার শাসি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অন্চর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চংকরতা সম্বশ্যে অযোধনা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে সেটা তেমন আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমার শৈবত-সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উংস্কৃ হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণম্লক নয়, অন্তঃকরণম্লক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিল্ম; এমন সময় একদিন লক্ষ্ক করে দেখল্ম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছ্টছে। ব্রুক্ম, এই উপলক্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈতেয়ীর মতো নয়— শৃংশ্ব অমৃতে ওর

পেট ভরবে না।

আমি পরলা-নন্বরের বাব্গিরিকে খ্ব তীক্ষা বিদ্রুপ করবার চেন্টা করতুম। বলতুম, সাজসন্জা দিরে মনের শ্নাতা ঢাকা দেওরার চেন্টা ঠিক বেন রঙিন মেঘ দিরে আকাশ মর্ডি দেবার দ্রাশা। একট্ হাওরাতেই মেঘ যার স'রে, আকাশের ফাকা বেরিরের পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মান্বটা একেবারে নিছক ফাপা নয়, বি.এ. পাস করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি.এ. পাস-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বধ্যে কিছু বলতে পারলুম না।

পরলা-নম্বরের প্রধান গ্লগন্নি সশব্দ। তিনি তিনটে বন্দ্র বাজাতে পারেন—কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। বখন-তখন তার পরিতর পাই। সংগীতের স্বর সম্বন্ধে আমি নিজেকে স্বাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু আমার মতে গানটা উক্তন্তেগর বিদ্যা নর। ভাষার অভাবে মান্ব বখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি—তখন মান্ব চিন্তা করতে পারত না বলে চীংকার করত। আজও বে-সব মান্ব আদিম অবস্থার আছে তারা শ্ব্দু শ্ব্দু শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেল্ম, আমার শ্বতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পরলা-নম্বরের চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্তের নব্যতম অধ্যারেও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে বখন পরলা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সমরে মনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জ্টেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য-কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খ্রিশ হল্ম। আমার দলের লোকদের বলল্ম, "দেখেছ মেরেদের কেমন একটা সহজ্ব বোধ আছে? তাই বে-সব জিনিস প্রমাণবোগে বোঝা বার তা ওরা ব্রতেই পারে না, কিল্ডু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা ব্রতে ওদের একট্ও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "ষেমন পে'চো, বহুমুদৈতা, বাহুমুণের পারের ধ্লোর মাহান্ধ্য, পতিদেবতা-প্রদার প্রায়ফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বলল্ম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পরলা-নন্বরের জাকিজমক নেখে শতন্দিত হরে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসন্জার ভোলে নি।"

অনিলা দ্-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খ'জে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেবে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীল পরলা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তার পরে জনপ্রতি শোনা গেল, বতি আর হরেন পরলা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বন্ধ-হার্মোনিয়ম বাজার এবং একজন বাঁরা-তবলার সংগত করে, আর অর্গ নাকি সেখানে কমিক গান করে খ্ব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি, কিন্তু এদের বে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অর্ণের প্রধান শধ্বের বিষর হচ্ছে তুলনাম্লক ধর্মতত্ত্ব। সে বে কমিক গানে ওলতাদ তা কী করে ব্রব্ব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পরলা-নন্দরকে মুখে বতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্বা করেছিল্ম। আমি চিস্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে

সিতাংশুমৌলিকে আমার সমকক বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু, তব্ ঐ মানুষ্টিকৈ আমি ঈ্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকালবেলায় সিতাংশ, একটা দরেল্ড ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত—কী আশ্চর্য নৈপ্রাের স্পে রাশ বাগিয়ে এই জ্বস্তুটাকে সে সংযত করত। এই দুশাটি রে।জই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে ষেতে পারতম!' পট্রত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সূত্র ভালো ব্রি নে, কিন্তু জানলা থেকে কর্তাদন গোপনে দেখেছি সিতাংশ, এসরাজ বাজাক্ষে— ঐ বল্টার 'পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, ষদ্যটা যেন প্রেরসী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে— সে আপনার সমুহত সূত্র ওকে ইচ্ছা করে বিকিরে দিরেছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জণ্ড-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশ্বে এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনিব'চনীয়, আমি একে নিতাশ্ত দ্বাভ না মনে করে থাকতে পারত্য না। আমি মনে করতুম, প্রথিবীতে কোনো-কিছ্ব প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আর্পান এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে বেখানে গিরে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার শৈবভগ্নির অনেকেই পরলা-নন্ধরে টেনিস খেলতে, কল্সটা বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই ল্খেদের উস্থার করা ছড়ো আর-কোনো উপার খাঁলে পেল্ম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপ্রের কাছাকাছি এক জারগার পাওয়া যাবে। আমি ভাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্থাকৈ প্রস্তুত হতে বলতে গেল্ম। তাকৈ ভাড়ার্যমেও পেল্ম না, রাম্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাধা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বলক্ম, "পরশ্রই নতুন বাসার যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সব্র করো।"

किछामा करमा, "कन।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীন্ত বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্বিশ্ন আছে, এ কর্মদন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্থানির সংশ্যে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সত্তরাং আপাতত কিছ্মিন ব্যক্তিবদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেল্ম, সিতাংশ্য শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারতে বেড়াতে বেরোবে, সত্তরাং দ্ই-নন্বরের উপর থেকে মুল্ড ছারাটা সরে বাবে।

অদৃষ্ট নাটের পশুমান্কের শেব দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্মী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের শৈবতদলের প্রণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঞ্জে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজার ঘা দিল্ম। প্রথমে সাড়া পাওরা গেল না। ডাক দিল্ম, "অন্!" খানিক বাদে অনিলা এলে দরজা খ্লে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করল্ম, "আজ রাত্রে রাহারে জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

त्म काता कवाव ना मिरत माथा दिनिस्त कानारन स्व, चारह।

আমি বলল্ম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্নি ওদের খ্ব ভালো লাগে, সেটা ভূলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বলল্ম, "কানাই, আজ তোমরা একট্র সকাল-সকাল এসো।"

कानारे आन्तर्य दलाल, "रत्र की कथा। आख्न सामारम्त्र त्रका दर्य नाकि।"

আমি বলল্ম, "হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গলেপর বই. বের্গ্ স'র উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাট্নি প্র্যান্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদৈবতবাব, আমি বলি, আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশন করে জ্ঞানতে পারল্ম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেলবেলার আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষার সে পাস হতে পারে নি, তাই নিরে বিমাতার কাছ থেকে খ্ব গঞ্জনা পেরেছিল— সইতে না পেরে গলায় চাদর বে'ধে মরেছে।

আমি জিল্ঞাসা করল্ম, "তুমি কোথা থেকে শ্নলে।"

टम वनल, "भन्नना-नन्दत्र (थरक।"

পরলা-নন্বর থেকে! বিবরণটা এই—সন্ধারে দিকে অনিলার কাছে বখন থবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেকা না করে অবোধ্যাকে সংগ নিরে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিরেছিল। অবোধ্যার কাছ খেকে রাত্রে সিতাংশ্মোলি এই খবর পেরেই তখনি সেখানে গিয়ে প্রিলসকে ঠান্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিরে দেন।

ব্যতিবাদত হয়ে তথান অন্তঃপ্রে গেল্ম। মনে করেছিল্ম, অনিলা ব্রি দরজা বন্ধ ক'রে অবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিরে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দার বসে সে আমড়ার চাট্নির আয়োজন করছে। বখন লক্ষ করে তার মুখ দেখল্ম তখন ব্ঝল্ম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি অভিযোগ করে বলল্ম, "আমাকে কিছু বল নি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে— কোনো কথা কইলে না। আমি লক্ষার অত্যত ছোটো হরে গোলুম। বদি অনিলা বলত 'তোমাকে ব'লে লাভ কী' তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিশ্লব— সংসারের সুখ দুঃখ— নিয়ে কী ক'রে বে বাবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

र्जाम तलन्म, "जीनन, এ-সব রাখো, आक्र आमारमत সভা হবে ना।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খ্ব হবে। আমি এত ক'রে সমঙ্গত আরোজন করেছি, সে আমি নন্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বলল্ম, "আন্ধ আমাদের সভার কান্ধ হওয়া অসম্ভব।" সে বললে, "ভোমাদের সভা না হয় না হবে, আন্ধ আমার নিমশ্যণ।" আমি মনে একটা আরাম পেল্ম। ভাবল্ম, অনিলের লোকটা তত বেশি কিছঃ নর। মনে করলন্ম, সেই-বে এক সময়ে ওর সঞ্চো বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুই তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিল্তু তব্ পার্সোনাল ম্যাগ্নেটিজ্ম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার শৈবতদলের দ্ই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পরলা-নন্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দির্মেছল তারাও কেউ আসে নি। শ্নল্ম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশ্যোলি চলে যাছে, তাই এরা সেখানে বিদার-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনোদিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওরাদাওরা করে সভাভপা হতে রাগ্রি একটা-দেড়টা হরে গেল। আমি ক্লান্ত হরে তখনি শত্তে গেল্ম। অনিলাকে জিল্ঞাসা করল্ম, "শোবে না?"

रम वलाल, "वामनग**्**राला जूनाउ হবে।"

পরের দিন যথন উঠল ম তথন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইরের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার-চশমা-চাপা-দেওয়া এক-ট্রক্রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে— 'আমি চলল্ম। আমাকে খ্রুতে চেন্টা কোরো না। করলেও খ্রুকে পাবে না।'

কিছ্ ব্রুবতে পারল্ম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খ্রেল দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্বত্ত. কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়কে-করা কিছ্ টাকা সিকি দ্রানি। অর্থাং, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে বা-কিছ্ জমেছিল তার শেষ পায়সাটি পর্যত্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে বে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সপ্পো গয়লাবাড়ির এবং ম্বাদর দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইট্কু ব্বতে পারল্ম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তয় তয় করে দেখল্ম—
আমার শ্বশ্রবাড়িতে খোঁজ নিল্ম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা
ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ বাবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই
ভেবে পাই নে। ব্কের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পরলা-নম্বরের দিকে
তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায়
তামাক টানছে। রাজাবাব্ ভোররাতে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছার্ক করে উঠল।
হঠাৎ ব্বতে পারল্ম, আমি যথন একমনে নবাতম ন্যায়ের আলোচনা করছিল্ম
তথন মানবসমাজের প্রাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল।
ফ্রোবেয়ার, টল্স্টয় ট্রেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গলপলিখিয়েদের বইয়ে যখন এই
রকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে স্ক্র্যাতিস্ক্র্য করে তার তত্ত্বকথা
বিশ্লেমণ করে দেখোঁছ। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন স্নিনিন্তিত করে ঘটতে
পারে তা কোনোদিন স্বন্ধেও ককপনা করি নি।

প্রথম ধারুটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্তুজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপার্টাকে

যথোচিত হাক্লা করে দেখবার চেন্টা করল্ম। বেদিন আমার বিবাহ হরেছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুন্ফ হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাক্ষা,
কত আরোজন, কত আবেগের অপবার করে থাকে। কত দিন, কত রাত্তি, কত বংসর
নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্থা বলে একটা সজাব পদার্থ নিশ্চর আছে বলে চোখ
বুজে ছিলুম; এমন সমর আজ হঠাং চোখ খুলে দেখি, বুদ্বুদ ফেটে গিরেছে।
গেছে যাক্ গে— কিন্তু, জগতে সবই তো বুদ্বুদ নর। যুগব্গান্তরের জন্মস্তুকে
অতিক্রম করে টি'কে ররেছে এমন-সব জিনসিকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মুর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জ্বেগে উঠে ক্ষ্মার কে'দে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পারচারি করতে করতে, শ্ন্য বাড়িতে ঘ্রতে ঘ্রতে, শেষকালে, যেখানে জ্ঞানালার কাছে কর্তাদন আমার স্থাকৈ একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জ্ঞানসপত্র ঘটিতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আরনার দেরাজ্ঞটা হঠাৎ টেনে খ্লতেই রেশমের লাল ফিতের বাঁধা এক-তাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পরলান্দর খেকে এসেছে। ব্রুটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, স্বগ্রেলা প্রাড়রে ফেলি। কিন্তু, বেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভরংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগ্রিল পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার ট্করো করে ছে'ড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছি'ড়ে ফেলে তার পরে আবার ষত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গ'দ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

্আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছি'ড়ে ফেলো তব্ আমার দ্বঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াছি, কিন্তু, দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বহিশ বছর বরসে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘ্মের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুইরে দিরেছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিরে তোমাকে দেখল্ম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই র্আনবাচনীর তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেরেছি, আর কিছ্ চাই নে, কেবল তোমার সত্ব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিরে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি— কিন্তু, আমাকে ভূল ব্রো না। আমি তোমার কোনো জাত করতে পারি, এমন সন্দেহমার মনে না রেখে আমার প্রান নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রম্থাকে বদি তুমি শ্রম্থা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চেই তা তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চরই তা তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চরই তা তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা

এমন প'চিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর বে অনিলের কাছ খেকে গিরেছিল, এ চিঠিগর্নালর মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। বাদ বেড তা হলে তথনি বেস্বর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জ্বাদ্ব একেবারে ডেঙে স্তব্দান নীরব হত। কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশ্ যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগ্লির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখল্ম। আমার চোখের উপরকার ঘ্মের পর্দা কত মোটা পর্দা না জ্ঞানি! প্রেরাহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিল্ম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার ম্ল্যু আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার শৈবতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। স্ত্রাং, যাকে আমি কোনো-দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জ্লীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই-

'বাইরে খেকে আমি তোমার কিছুই জ্ঞানি নে, কিণ্ডু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই প্রেষের বাহু নিশ্চেন্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্ভের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উন্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দৃঃখই তোমার অন্তর্থামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নির্মেছ। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই ন্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।

বোঝা যাচেছ, দ্বিধা দ্র হয়ে গেছে— দ্রুনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশ্র লেখা এই চিঠিগালি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগালি আজ আমারই প্রাণের স্তব্মশ্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছ্তেই স্থির থাকতে পারল্ম না। খবর নিয়ে জানল্ম, সিতাংশ্র তথন মস্রি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকলর পথে বেড়াতে দেখেছি, কিল্তু তার সংশ্য তো অনিলকে দেখি নি। ভয় হল, পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সংশ্য গিয়ে দেখা করলমা। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশ্য বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জাবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখুন।"

এই ব'লে সিতাংশ্ব তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল-করা সোনার কার্ড-্-কেস খ্লে তার ভিতর থেকে এক-ট্রকরো কাগন্ধ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চলল্ম, আমাকে খ্রুতে চেন্টা কোরো না। করলেও খোঁল পাবে না।'

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ, এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

# পার ও পারী

ইতিপ্রে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপল্ম বসেছিলেন। তখন আমার বরস বোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিরে দিলে বেমন ঘুম আর আসতে চার না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্দ্বনান্দবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে ন্বিতীর, এমন-কি ভৃতীর পক্ষে প্রোমোশন পেলেন; আমি কৌমার্যের লাস্ট্ বেণ্ডিতে বসে শ্না সংসারের কড়িকঠ গণনা করে কাটিরে দিল্ম।

আমি চোন্দ বছর বরসে এন্ট্রেন্স্ পাস করেছিল্ম। তথন বিবাহ কিন্বা এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষার বরসবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে দার্র্রীরিক বা মানসিক অজার্শ রোগে আমাকে ভুগতে হর নি। ই'দ্রে কেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদাই হোক আর অখাদাই হোক, শিশ্বাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার ন্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইরের চেরে না-পড়ার বইরের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্য আমার পর্নথির সোরজগতে ন্কুল-পাঠ্য প্রথবীর চেরে কেন্কুল-পাঠ্য সূর্ব চোন্দ লক্ষ্পন্শে বড়ো ছিল। তব্, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিত-মশারের নিদার্শ ভবিব্যদ্বাণী সত্তেও, আমি পরীক্ষার পাস করেছিল্ম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপ্রিট ম্যান্থিস্টেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরার কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জারগার। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে বে-কোনো স্পন্ধ উল্লেখ থাকবে তার সবগ্রেলাই স্ম্পন্ধ মিখা।; বাঁদের রসবোধের চেরে কোত্তল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিরেছিলেন। মারের ছিল কী-একটা রত; দক্ষিণা এবং ভোজনবাবস্থার জনা রাহমণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্ররোজনে আমাদের পশ্ভিতমশার ছিলেন মারের প্রধান সহায়। এইজনা মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, বাদ্য বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উল্টো।

আরু আহারাশেত দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক হল্ম। সে পক্ষে যে আলোচনা হরেছিল তার মর্মটা এই।— আমার তো কলকাতার কলেজে বাবার সমর হল। এমন অবস্থার প্রেবিচ্ছেদদ্বেখ দ্ব করবার জনো একটা সদ্পার অবলন্দন করা কর্তবা। বিদ একটি শিশ্বেষ্ মারের কোলের কাছে খাকে তবে তাকে মান্য ক'রে, যত্ন ক'রে, তাঁর দিন কাটতে পারে। পশ্ভিতমশারের মেরে কাশশিবরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত— কারণ, সে শিশ্ব বটে, স্শীলাও বটে, আর কুলশান্দের গশিতে তার সপ্যে আমার অব্দেক অব্দেক মিল। তা ছাড়া রাহ্মশের কন্যান্দার্মাচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সাম্যারী।

মারের মন বিচলিত হল। মেরেটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পশ্চিতমশার বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেরেটিকে নিরে বাসার এসে পশ্চিছেন। মারের পছন্দ হতে দেরি হল লা; কেননা, ক্তির সন্দেগ প্রশার বাটখারার বোগ হওরাতে সহজেই ওজন ভারী হল। মা বললেন, মেরেটি স্বলক্ষা— অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ স্কেরী না হলেও সান্দনার কারণ আছে।

কথাটা পরন্পরায় আমার কানে উঠল। যে পণ্ডিতমশায়ের ধাতুর্পকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সংশ্য আমার বিবাহের সম্বন্ধ—এয়ই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। র্পকথার গল্পের মতো হঠাৎ স্বেশ্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অন্ম্বার-বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিরে বললেন, "সন্, পণ্ডিতমশারের বাসা থেকে আম আর মিন্টি এসেছে, থেরে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে প'চিশটা আম খেতে দিলে আর-প'চিশটার ম্বারা তার পাদপ্রেণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিরে আমার হৃদরকে আহ্বাল করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। ক্ষ্তি অনেকটা অস্পন্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাগুতা দিয়ে তার খোপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট—সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। বতটা মনে পড়ছে—রঙ শাম্লা; ভূর্জ্জোড়া ধ্র ঘন; এবং চোখদ্টো পোষা প্রাণীর মতো বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। ম্থের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না— বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর বাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমান্বের মতো।

আমার ব্রকের ভিতরটা ফ্রলে উঠল। মনে মনে বলল্ম, ঐ রাগুতা-জড়ানে। বেশীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগুর্নীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রন্থ, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দূর্লাভ সামগ্রীর জনোই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙ্কে নড়ালেই হয়, বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মাকে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্থাী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ স্ত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য-সমস্ত ব্রতের উপর हुछो ছिल्मन, किन्छू সাবিত্রীরতের বেলার তিনি মুখে বাই বলুন, মনে মনে বেশ একট্ব আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি; কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরন্তি হবে, এইটেকে মা যে একাল্ড মনে ভর করতেন, এরই রসট্কু বাবা তাঁর সমস্ত পৌর্ব দিরে সব চেরে উপভোগ করতেন। প্রভাতে प्रविचारमञ्ज त्वाथ इत्र वर्ष्णा-अक्षे किन्द्र जाटम बाग्न ना, त्कनना स्मर्धा जीएम्ब तैवध वदान्म। किन्छू, मान्यस्वत्र नाकि छो। व्यदेवथ भाउना, এইक्सरना खेटावेद लाएए छाएमद অসামাল করে। সেই বালিকার রুপগালের টান সেদিন আমার উপরে পেশীছর নি, কিন্তু আমি বে প্রেনীয় সে কথাটা সেই চোন্দ বছর বরসে আমার প্রেবের রঙে गाँकितः छेठेन। त्रिमिन स्व गोत्रत्वत्र माण्योहे आमग्दाना त्थल्म, धमन-कि मगर्व তিনটে আম পাতে বাকি রাখলমে, বা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি: এবং তার कता সমস্ত অপরাহুকালটা অনুশোচনার গেল।

্সেদিন কাশীশ্বরী থবর পার নি আমার সপ্যে তার সন্তব্যটা কোন্ শ্রেশীর— কিন্তু বাড়ি গিরেই বোধ হর জানতে পেরেছিল। তার পরে যথনই তার সপ্যে দেখা হত সে শশবাসত হরে লুকোবার জারগা পেত না। আমাকে দেখে তার এই গ্রুস্ততা আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জারগার কোনো-একটা আকারে খুব-একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসার্রানক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও বে কেউ ভর করে বা লক্ষা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপুর্ব। কালীশ্বরী তার পালানোর শ্বারাই আমাকে জানিরে বেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগ্রুভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিংকরতা থেকে হঠাং এক মৃহতে এমন একাল্ড গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাধার মধ্যে রক্ত কাঁকা করতে লাগল। বাবা বেরকম মাকে কর্তব্যের বা রুখনের বা ব্যবস্থার চ্রুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা ব্লোতে লাগল্ম। বাবার অনভিপ্রেত कारना-क्रको मका माधन करवार मध्य या खरक्य मावधारन नानाशकार मरनाश्य কোশলে কান্ধ উন্ধার করতেন, আমি কম্পনার কাশীন্বরীকেও সেই পথে প্রবস্ত হতে দেখলমে। মাৰে মাৰে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অপ্কের ব্যাপ্ক-নোট থেকে আরম্ভ ক'রে হারের গরনা পর্যান্ত দান করতে আরম্ভ করলমে। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওরাই হল না এবং জ্বানলার ধারে ব'সে আঁচলের খটে দিয়ে সে চোখের জল মাচছে এই কর্ণ দৃশাও আমি মনশ্চকে দেখতে পেল্ম, এবং এটা যে আমার কাছে অভ্যন্ত শোচনীর বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আর্ছানর্ভারতার সম্বশ্ধে বাবা অতান্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু, আমার মনের মধ্যে গাহ'ম্পোর বে চিত্রগালি স্পন্ট রেখার জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নীচে লিখে রাখছি। বলা বাহুলা, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম वर्षनाहै भार्त वर्कापन चर्लिष्टम : वहे कन्भनात भारत आभात अतिक्रिनार्गिति किष्ट है নেই। চিত্রটি এই— রবিবারে মধ্যান্ত-ভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিরে পা ছড়িরে আধ-শোওরা অবস্থার খবরের কাগজ পর্ডাছ। হাতে গ্রন্ডগর্নাডর नल। द्रेयर जन्मात्वरण नमणे नौक्त भए भाग। वात्राण्यात्र वस्म काणीन्वत्री स्थावारक কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলমে; সে তাড়াতাড়ি ছটে এনে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বলল্ম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁ দিকের আলু মারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে. সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে: আমি বললমে 'আঃ, এটা নর; সে এর চেরে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবক্ত রঙের বই আনলে—সেটা আমি ধপাস্ করে মেবের উপর ফেলে দিরে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মূখ এতটাকু হরে গেল এবং তার চোধ ছলছল করে উঠল। আমি গিরে দেখলমে, তিনের শেলফে বইটা নেই, त्मिं। আছে भौतित त्मन्त्यः। वदेशे दार्ड कत्त्र नित्त्र अत्म निश्मत्य विद्यानात्र महन्त्रम्, কিল্ডু কাশীকে ভূলের কথা কিছু বলল্ম না। সে মাখা হোট করে বিমর্থ হরে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নিব্ৰিকভার দোৰে স্বামীর বিপ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছু,তেই ভূলতে পারলে না।

বাৰা ভাকাতি তদল্ভ করছেন, আর আমার এইভাবে দিন বাছে। এ দিকে আমার

সম্বন্ধে পশ্চিতমশারের বাবহার আর ভাষা এক মৃহুতে কর্ত্বাচা থেকে ভাববাচো এসে পেশিছল এবং সেটা নির্বাতশয় সম্ভাববাচা।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আন্তে আন্তে সমর নিয়ে ঘ্রিয়ের ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রামার সংগ্য সংগ্য একট, একট, করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তৃত इस्त ছिलान। वावा भी फाजमगामतक अर्थनान्य वाला घुगा कद्राराजन: मा निम्नाइरे প্রথমে পশ্ভিতমশারের মৃদ্ধকম নিন্দা অথচ তাঁর স্থাী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগাক্তমে পণ্ডিতমশারের আননিদত প্রগল্ভতার কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিরেছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি. বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাব্র পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, यथान्याনে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শভেকমে সকলেই তাঁকে বধাসাধ্য সাহাব্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের বায় বহন করতেও রাজি। ম্থানীয় এনট্রেন্স-স্কলের সেক্রেটারি বারেন্বরবাব্র তৃতীয় ছেলে ততীয় ক্রাসে পড়ে সে চাঁদ ও ক্মাদের রূপেক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ত্রিপদী ছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাব সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শর্মনয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খ্যে আশাদ্বিত হয়ে উঠেছে।

স্তরাং, ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শ্ভসংবাদ শ্নতে পেলেন। তার পরে মারের কালা এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্নলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্লাসে প্রবল বেগে মামলা ডিস্মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পশ্ভিতমশারের পদচ্তি এবং রাগুতা-জড়ানো বেগী - সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান—এবং ছাটি ফ্রোবার প্রেই মাড়সণা থেকে বিচ্ছিল্ল করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফ্টবলের মতো চুপসে গেল—আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

.

আমার পরিণরের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্য— তার পরে আমার প্রতি বারে বারেই প্রজাপতির বার্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিভ বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে— আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিণ্ড নোট দ্টো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বরসের প্রেই আমি প্রো দমে এম্.এ. পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপ্রেহাট কিন্বা নোরাখালি কিন্বা বারাসত কিন্বা ঐরকম কোনো-একটা জারগার। এতদিন তো শন্সাগর মন্দ্রন করে ভিগ্রিরল্প পাওরা গেল, এবার অর্থসাগর-মন্দ্রনের পালা। বাবা তার বড়ো বড়ো পেন্থন সাহেবদের প্ররণ করতে গিরে দেখলেন, তার সব চেরে বড়ো সহার বিনি তিনি পরলোকে, তার চেরে বিনি কিছ্ কম তিনি পেন্সন নিরে বিলেতে, বিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বর্দলি হরেছেন, আর বিনি বাংলাদেশে বাকি

আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমিণকার আশ্বাস দেন কিস্টু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ বখন ডেপ্রটি ছিলেন তখন ম্র্বিবর বাজার এমন ক্যা ছিল না, তাই তখন চাকরি থেকে পেন্সন্ এবং পেন্সন্ খেকে চাকরি একই বংশে খেরা-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা বখন উদ্বিশ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আগিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদার্গার আগিসের নিন্দ দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক খনী রাহার্থের একমায়্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। রাহারণটি কন্ট্রাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভৃতলের চেয়ে অদ্শা রসাতলের দিক দিয়েই প্রশান্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষেক্ষলালেব্ ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী বথাবােগ্য পাত্রে বিভরণ করতে বাল্ড ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ার আমার অভ্যুদর হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ের সামনেই, মাঝে ছিল এক রাল্ডা। বলা বাহ্লা, ডেপ্রটির এম্.এ. পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খ্ব 'প্রাংশ্লভা ফল'। এইজন্যে কন্ট্রাক্টরবাব্ আমার প্রতি 'উদ্বাহ্' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহ্ আধ্বিলাম্বিত ছিল সে পরিচর 'শ্বেই দিয়েছি— অল্ডত সেবাহ্ ডেপ্রটিবাব্র হ্দর পর্বশ্ব অতি অনারাসে পেট্ছল। কিন্তু, আমার হ্দরটা তথন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বরস তথন কুড়ি পেরোর-পেরোর; তথন খাঁটি স্থারির ছাড়া অন্য কোনো রঙ্গের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শৃথ্য তাই নর, তথনো ভাব্কতার দাঁতি আমার মনে উল্জনে। অর্থাৎ, সহর্যমিশী শব্দের যে অর্থ আমার মনে ছিল সে অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চারি দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলার মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাত্ত করে রাখা আর বাবহারের বেলার তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহা করতে পারতুম না। বে স্থাকে আইডিরালের পথে সাংগলনী করতে চাই সেই স্থা বরকল্পরে গারদে পারের বেড়ি হরে থাকবে এবং প্রভাক চলাফেরার ঝংকার দিরে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দ্র্যাহ আমি স্থাকার করে নিভে নারাজ ছিল্ম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে বাদের আথ্নিক বলে বিদ্র্প করে, কলেজ থেকে টাটকা বেরিরে আমি সেইরক্ম নিরবাজ্জ্য আথ্নিক হরে উঠেছিল্ম। আমাদের কালে সেই আথ্নিকের দল এখনকার চেরে অনেক বেশি ছিল। আশ্বর্ষ এই বে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত বে, সমাজকে মেনে চলাই দ্ব্যিত এবং তাকে টেনে চলাই উল্লিত।

এ-হেন আমি শ্রীবৃত্ত সনংকুমার, একটি বলশালী কন্যাদারিকের টাকার থালির হাঁ-করা ম্থের সামনে এসে পড়ল্ম। বাবা বললেন, শৃভস্য শীন্তম। আমি চূপ করে রইল্ম; মনে মনে ভাবল্ম, একট্ দেখে-শৃনে ব্বে-পড়ে নিই। চোখ কান খ্লে রাখল্ম— কিছ্ পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেরেটি প্রুলের মতো ছোটো এবং স্কুলর— সে বে স্বভাবের নিরমে তৈরি হরেছে তা তাকে দেখে মনে হর না— কে বেন ভার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভূর্টি এ'কে, তাকে হাতে করে গড়ে ভুলেছে। সে সংক্ষেতভাবার গঞ্জার সভব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাখ্রে করলা পর্বন্ত গণ্গার জলে খ্রে তবে রাঁখেন; জীবধাতী বস্কুমরা নানা জাতিকে ধারণ করেন বলে প্থিবীর সংস্কৃতভাবার গণ্ডাতে চিন সর্বদাই সংকৃতিভ;

তার অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সপ্ণো, কারণ জলচর মৎসারা ম্সলমান-বংশীর নর এবং জলে পেরাজ উৎপার হয় না। তার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়টোপড় হাঁড়িকু'ড়ি খাটপালঙ বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা। তার সমসত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে বায়। তার মেয়েটিকে তিনি ন্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশাশে করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় বত অস্থাবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় রাদ তার কোনো সংগত কারণ তাকে ব্রিয়ের না দেওয়া বায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্ডি হয়; সে ছায়া সম্বন্থেও বিচার করতে শিথেছে। সে যেমন পাল্কির ভিতরে বসেই গণ্গাস্নান করে, তেমনি অন্টাদশ প্রাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারও মায়ের রথেন্ট প্রম্মা ছিল, কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি প্রম্মা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গ্রেয় করবে এটা তিনি সইডে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বলল্ম "মা, এ মেয়ের যোগাপাত আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিবুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বলল্ম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মাবললেন, "সে কী স্ন্, তোর পছক্ষ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বলল্মে, "মা, দগ্রী তো কেবল চেরে চেরে দেখবার জ্বন্যে নর, তার ব্যক্তি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার! এরই মধ্যে তুই তার কম ব্দ্ধির পরিচর কী পোল।"

আমি বলল্ম, "বৃদ্ধি থাকলে মান্ব দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মারের মৃথ শ্কিরে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষেপ্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন বে, বাবা এটা প্রায় ভূলে বান বে, অন্য মান্বেরও ইছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তৃত, বাবা বদি অভ্যনত বেশি রাগারাগি জবদস্তিত না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পৃতৃত্বকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান-আছিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গণগাতীরে সম্পতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মারের উপর বিদ এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধার মদ্দ স্বোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্য দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অপ্রপাত ক'রে, কাজ উম্বার ক'রে নিতে পারতেন। বাবা বখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বলল্ম, 'ছেলেবেলা থেকে থেতে-শ্বতে চলতে-ফিরতে আমাকে আন্ধানিভারতার উপদেশ দিয়েছেন, ক্ষেল বিবাহের বেলাতেই কি আন্ধানিভার চলবে না।' কলেজে লাজকে পাস কয়বার বেলার ছাড়া নাারণাম্পের জােরে কেউ কােনোদিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত ব্রিভ কৃতকের আগ্ননে কখনো জলের মতাে কাজ করে না, করও তেলের মতােই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন, ভিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের উচিত্য সম্বন্ধে এর চেরে বড়ো প্রমাণ আর-কিছ্ই নেই। অথচ আমি বদি

তাকৈ স্মরণ করিয়ে দিতুম বে, পণ্ডিতমশারকে মাও একদিন কথা দিরেছিলেন, তব্ সে কথার শধ্রে বে আমার বিবাহ ফে'সে গেল তা নর, পণ্ডিতমশারের জীবিকাও তার সংশা সহমরণে গোল-তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফোজদারি বাধত। বান্ধ বিচার এবং রুচির চেরে শ্রেচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্লিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিশ্ব যে স্ক্রগভীর ও স্বাদর, তার নিষ্ঠা বে অতি মহৎ, তার ফল বে অতি উত্তম, সিম্বলিজম্টাই বে আইডিয়ালিজমু এ কথা বাবা আন্তকাল আমাকে শুনিরে শুনিরে সমরে অসমরে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি, কিন্তু মনকে তো চুপ করিরে রাখতে পারি নি। বে কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে বেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব বাদ আপনি মানেন তবে পালবার বেলার মুরোগ পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত: বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিবেধ দানদক্ষিণা নিরে তার অস্থাবিধা বা ক্ষাত ঘটলে মাকে কঠোর ভাষার এ-সব অনুষ্ঠানের পশ্চতা নিরে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার ক'রে, অবলান্ধাতি স্বভাবতই অব্ বলে মাথা হে'ট ক'রে বিরন্তির ধাকাটা কাটিরে দিয়ে রাহমুণভোজনের বিস্তারিত আরোজনে প্রবৃত্ত হরেছেন। কিন্তু, বিশ্বকর্মা লাজকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সূজন করেন নি। অতএব কোনো মানুবের কথার বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিরে নেওরা বার না, রাগিরে দেওরা হয় মাত। ন্যায়শাস্তের দোহাই পাডলে অন্যারের প্রচন্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থা আজিটেশনে প্রন্থা-বান তাদের এ কথাটা মনে ব্লাখা উচিত। ঘোড়া বখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যার মনে করে তার উপরে লাখি চালার তখন অন্যায়টা তো খেকেই বায়, মাঝের থেকে তার পাকেও জখম করে। বৌবনের আবেগে অলপ একটুখানি তর্ক করতে গিরে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেরেটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধানিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, ভূমি আত্মনির্ভার করো গে।"

আমি প্রণাম করে বলক্মে, "যে আব্রে।"

মা বসে বসে কাদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে, কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে কাণ কলে মানি-অর্ডারের পেরাদার দেখা পাওরা যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিন্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জ্লোরে বাবসা শ্রু করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিরে গোড়াপন্তন হল। আজ সেই কারবারে বে ম্লেধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেরে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেরে কম নর।

প্রফাপতির পেরাদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে বে-সব স্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন বৌবনের দ্নিবার দ্রাণার একটি বোড়শীর প্রতি (বরসের অকটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভরে কিছন সহনীর করে বলল্ম) আমার হ্দরকে উন্মুখ করেছিল্ম, কিন্তু খবর পেরেছিল্ম কন্যার মাড়পক লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিস্টারের নীচে তার দৃষ্টি পেশছর না। আমি তার মনোযোগ-মীটরের জিরো-পরেণ্টের নীচে ছিল্ম। কিন্তু, পরে সেই ষরেই অন্য একদিন শ্রা চা নর, লাভ

थार्कोष्ट, ब्राट्ट फिनारतत शत स्मात्रपत मरभा व्यवेग् ए स्थानीव, जारमत मार्थ বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শত্রনছি। আমার মত্রশকিল এই বে, রাসেলস্ ডেজার্টেড ভিলেজ এবং আ্ডিসন্ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরিজি भाकित्रांष्ट्, এই মেরেদের সঞ্চে भाद्रा দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উল্ভাষণগঞ্জো আমার মুখ দিয়ে ঠিক স্বরে বেরোভেই চার না। আমার যতটকে বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষার বড়োঞ্জোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশশতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার বেরকম দ্রভিক্ষ তাতে এদের সংশ্যে খাঁটি বহিকমি সূরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজ্জ্বীর পোষাবে না। তা বাই হোক, এই-সব বিলিতি-গিল্টি-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে স্থালভ হয়েছিল। কিন্তু, রুম্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপ্রী দেখেছিল্ম দরজা যখন খালল তখন আর তার ঠিকানা পেলমে না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই-যে আমার বতচারিণী নিরথক নিয়মেব নিরুত্তর প্রনরাব্তির পাকে অহোরাত্র ঘ্রে ঘ্রে আপনার জড়ব্ন্থিকে তৃণ্ড করত, এই মেরেরাও ঠিক সেই বৃদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমুস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপস্বর্গ্যালিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বংসরের পর বংসর, অনায়াসে অক্লান্ত-চিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত প্থলন দেখলে অশ্রন্থার কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি এক্সেণ্টের একটা খাত কিম্বা কটা-চাম্চের অলপ বিপর্যায় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষাত্ব সম্বশ্যে সন্দিহান হরে ওঠে। তারা দিশি পতুত্ব, এরা বিলিতি পতুত্ব। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের-দম-দেওয়া কলে এদের চালার। ফল হল এই যে, মেরে জাতের উপরেই আমার মনে মনে অগ্রন্থা জন্মালো: আমি ঠিক করলমে, ওদের বৃন্থি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কান্ড প্রকান্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইরো পড়েছি, একরকম জীবাণ, আছে সে কুমাগতই খোরে। কিন্ত, মানত্র খোরে না, মানত্র চলে। সেই জীবাণরে পরিবর্ষিত সংস্করণের সংগাই কি বিধাতা হতভাগা পরেব-মানুবের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিরেছেন।

এ দিকে বরস যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে ম্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বরস আছে যখন সে চিম্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বরস পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকভার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেরে বিনা কারণে এক নিম্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে, আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। মুনেছি ভালোবাসা অম্ব, কিম্তু এখানে সেই অম্বের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারব্দির দুটো চোখের চেরে আরও বেশি চোখ আছে— সেই চক্ষ্ যখন বিনা নেশার আমার দিকে তাকিরে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুল নিশ্চরই অনেক আছে, কিম্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা বায় না। আমার নাসার মধ্যে যে ধর্বতা আছে বুন্ধির উরতি তা প্রেশ করেছে জানি: কিম্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হরে, আর ভগবান বুন্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। বাই হোক, যখন দেখি কোনো সাবালক মেরে অত্যক্ষ কালের নোটিলেই আমাকে

বিরে করতে অত্যালসমায় আপত্তি করে না, তখন মেরেদের প্রতি আমার প্রস্থা আরও কমে। আমি বদি মেরে হতুম তা হলে শ্রীষ্ত সনংকুমারের নিজের ধর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধ্রিসাং হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের-বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ার ঠেকেছে, কিন্তু ঘটে এসে পেশছর নি। দ্বী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উর্মাতর সপো বড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভূলে ছিল্ম, বরসও বাড়ছে। হঠাং একটা ছটনার সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অদ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপ্রের এক শহরে গিরে দেখি, পশ্ভিতমশার সেখানে শালবনের ছারার ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিবিয় বাসা বে'ধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রাণ্ডে আমার তাঁব্ পড়েছিল। এখন দেশ জর্ডে আমার ধনের খ্যাতি। পশ্ডিতমশার বললেন, কালে আমি বে অসামান্য হরে উঠব এ তিনি প্রেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন। তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের খ্রারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্ত-অবন্ধার বন্ধণন্থজ্ঞান খাকে না। কাশশিবরী শ্বশ্রবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধার আমি পশ্ডিতমশারের ঘরের লোক হেরে উঠল্ম। করেক বংসর প্রের তাঁর ক্রীবিরোগ হরেছে— কিন্তু তিনি নাংনিতে পরিবৃত। সবস্থাল তাঁর স্বকীয়া নর, তার মধ্যে দ্টি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃষ্থ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাহ্রকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমর্শতক আর্যাসপ্তশতী হংসদ্ত পদাধ্বদ্বতের শ্লোকের ধারা ন্ডিগ্রেলর চারি দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগ্রেলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যেধনিত হরে উঠছে।

আমি হেসে বলল্ম, "পশ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা की।"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্তে বলে বে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা। পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিপ্র বরের এই দৃশ্যাট দেখে হঠাং আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। ব্রুকতে পারল্ম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ড হরে পড়েছি। পশ্ভিতমশার জানেন না বে তাঁর বরুস হরেছে, কিন্তু আমার বে হরেছে সে আমি সপন্ট জানল্ম। বরুসু হরেছে বলতে এইটে বোঝার, নিজের চারি দিককে ছাড়িরে এসেছি, চার পালে ঢিলে হরে ফাঁক হরে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিরে, খ্যাতি দিরে, বোজানো বার না। প্রিবী থেকে রস পাছি নে, কেবল বন্তু সংগ্রহ করিছ, এর বার্থতা অভ্যাসবশত ভূলে থাকা বার। কিন্তু, পশ্ভিতমশারের ঘর বখন দেখল্ম তখন ব্রুক্ম, আমার দিন শৃশ্ক, আমার রাচি শ্রা। গণ্ডিতমশারের ঘর বখন দেখল্ম তখন ব্রুক্ম, আমার দিন শৃশ্ক, আমার রাচি শ্রা। গণ্ডিতমশারের ঘর বখন দেখল্ম তখন ব্রুক্ম, আমার দিন শৃশ্ক, আমার রাচি শ্রা। গণ্ডিতমশারের দিন করে আমার হাসি এল। এই বন্তুক্মণকে বিরে একটি অদ্শ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঞ্জো আমাদের জীবনের যোগস্তু না থাকলে আমরা চিশল্পুর মতো শ্রের থাকি। পশ্ভিতমশারের সেই বোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দৃই হাতার দৃই পা ভূলে দিরে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগল্ম, প্রেবের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বালো মা: বৌবনে ক্লী: প্রোচ্ কন্যা, প্তর্বহ্ বার্থকো নাংনি, নাতবউ।

অর্মান করে মেরেদের মধ্য দিরে প্রেব্ব আপনার প্রণতা পার। এই তত্ত্বটা মর্মারত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃষ্ধবরসের শেষ-প্রাণ্ড পর্যণত তাকিরে দেখলুম— দেখে তার নির্রাতশার নীরসতার হৃদেরটা হাহাকার করে উঠল। ঐ মর্পথের মধ্য দিরে ম্নফার বোঝা ঘাড়ে করে নিরে কোথার গিরে মৃথ থ্বড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চলিশ পোরিরেছি— যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পণ্ডাশ রাস্তার ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একট্মানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে অংশে ম্লভুবি পড়েছে সে অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তব্ তার ছিল্লতার তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ বার নি।

এখান থেকে কান্ধের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাব্ ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খ্ব হাশিয়ার, স্তরাং তাঁর সপ্সে কোনো কথা পাকা করতে বিশ্তর সময় লাগে। একদিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের স্বাবধা হবে না,' এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাব্ সম্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সপ্সে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একট্ মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেক্টে বায়।"

ঘটনাটি এই 1-

নন্দকৃষ্ণবাব্ বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হৈড্মান্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খ্ব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল— এমন স্বোগ্য স্থিনিক্ত লোক দেশ ছেড়ে, এত দ্রে, সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়েয় পড়ল, তাঁর ফ্রান্তর বিলি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়েয় পড়ল, তাঁর ফ্রান্তর র্প ছিল বটে কিল্ডু কুল ছিল না; সামান্য কোন্য ভাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় ভালের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগ্রু সাজিক গ্রুণ নন্ট হয়ে বায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিল্ডু তব্ সে তাঁর স্থাঁ। তখন প্রন্ম উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। বিনি প্রন্ম করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাব্ তাঁকে বললেন, "আর্পান তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দ্রটি স্থাী বিবাহ করেছেন, এবং ন্বিকনেও সন্তুন্ত নেই ভার বহ্ প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিল্ডু অন্তর্বামী জ্বানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মৃহ্তে বৈধ— এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সপ্রে আলোচনা করতে চাই নে।"

বাকে নম্পকৃষ্ণ এই কথাগন্তি বললেন তিনি খালি হন নি। তার উপরে লোকের অনিন্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। স্তরাং সেই উপদ্রবে নালকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শ্রু করলেন। লোকটা অতাশত খাংখাতে ছিলেন—উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তাঁর বত অসম্বিধা হোক, শেষকালে উর্লভি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একথানি বাড়ি করে একট্ জামিরে বসেছেন

এমন সময় দেশে মণ্যশ্তর এল। দেশ উজাড় হরে যায়। যাদের উপর সাহায্যবিতরশের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্টেটকে জানাতেই ম্যাজিস্টেট বললেন, "সাধ্লোক পাই কোথার?"

তিনি বললেন, "আমাকে বদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কডক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাক্তে মাঠের মধ্যে এক গাছতলার মারা বান। ভারার বললে, তাঁর হ্ংপিল্ডের ক্রিয়া বন্ধ হরে মৃত্যু হরেছে।

গলেপর এতটা পর্যান্ত আমার প্রেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এ'রই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বর্লোছল্ম, "এই নন্দক্ষের মতো লোক বারা সংসারে ফেল করে শ্রাকিয়ে মরে গেছে—না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা— তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইট্রু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ার ঠেকে বাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হরে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খ্র একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি-শালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন— তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দুন্দি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার!"

বাক গো। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্থাী তাঁর একটি মেরেকে নিরে এই পাড়াতেই থাকেন। দেওরালির রাত্রে মেরেটির জন্ম হরেছিল বলে বাপ তার নাম দিরেছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেরেটিকে লেখাপড়া শিখিরে মানুষ করেছেন। এখন মেরেটির বরস পাচিশের উপর হবে। মারের শরীর রুগ্গ এবং বরসও কম নর—কোন্দিন তিনি মারা বাবেন, এই মেরেটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনর করে বললেন, "বদি এর পার জাতিরে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণাক্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শ্কনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একট্ব অবজ্ঞা করেছিল্ম। বিধবার অনাথা মেরেটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবল্ম, প্রাচীন প্রিবীর মৃত ম্যামথের পাকষন্তার মধ্যে থেকে খাদাবীজ্ঞ বের করে প্রতে দেখা গেছে, তার থেকে অন্কুর বেরিরেছে— তেমনি মান্যের মন্বাস্থ বিপ্ল মৃতস্ত্রের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চার না।

আমি বিশ্বপতিকে বলল্ম, "পাত্ত আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক কর্ন।"

"কিন্তু মেরে না দেখেই তো আর—"

"ना म्हा इरव।"

"কিন্তু, পাচ বিদ সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য বিদ কিছু পার।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তার নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হরে বিবাহ ফে'সে বেতে পারে।" "মেরের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।" "বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোবে গুণে জড়িত। দোব এত বেশি নেই বে ভাবনা হতে পারে; গুণও এত বেশি নেই বে লোভ করা চলে। আমি বতদ্বে জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বরং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যার নি।"

বিশ্বপতিবাব, এই ব্যাপারে যখন অত্যুক্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভান্তি বেড়ে গেল। যে কারবারে ইতিপ্রে তাঁর সংগ্য আমার দরে বর্নাছল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গ্রেপবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

বে মেরে সমাজের আশ্রর থেকে এবং শ্রন্থা থেকে বণিত তাকে বদি হৃদরের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেরে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমান্ত কৃপণতা করবে। যে মেরের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেবলে বিলিতি কাগজ পর্ডাছ, এমন সময় থবর এল, একটি মেরে আমার সপ্ণো দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই বাস্ত হরে পড়ল্ম। কোনো ভদ্র উপার উল্ভাবনের প্রেই মেরেটি ঘরের মধ্যে ত্বেক প্রদাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজকে মান্ব। আমি না তার মুখের দিকে চাইল্ম, না তাকে কোনো কথা বলল্ম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিন্টি। সাহস করে মনুখের দিকে চেরে দেখলুম, সে মনুখ বৃদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথার ঘোমটা নেই—সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফ্যাশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেন্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতার ভরে উঠেছে।

জিল্ঞাসা করল্ম, "জানা অজানা কোনো পাচকেই তুমি বিবাহ করবে না?" সে বললে, "না, কোনো পাচকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেরে বস্তৃতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিন্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেরে কঠিন, তব্ কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বলল্ম, "বে পাত্ত আমি তোমার জ্বন্যে বেছেচি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

জিজ্ঞাসা করলমে, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?" আমি বললমে, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সপো শ্রম্থা করে।" "কিস্তু না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আছো, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।" "আমাকে বদি কোনো মেরে-ইন্কুলে পড়াবার কাজ জর্টিরে দিরে এখান খেকে কলকাতার নিরে বান তা হলে ভারি উপকার হয়।" वनन्य, "काक चाट्ड, क्र्विंदर्श मिट्ड भारत।" .

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেরে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিম্তু, মেরে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিরে একবার মায়ের সপো এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বললুম, "আমি কাল সকালেই বাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসল্ম। তারাগ্লোকে জিজ্ঞাসা করল্ম, 'কোটি কোটি বোজন দ্রে থেকে তোমরা কি সতাই মান্যের জীবনের সমস্ত কর্ম স্ত ও সম্বন্ধস্ত নিঃশব্দে বসে বসে ব্লছ।'

এমন সময় কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সপো যে আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমান্ত ত্যাগ করতে প্রস্তৃত। বাপ বলেন, এমন দুক্ষার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে এমন বোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশ্কাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমান্ত্রাত এবং নিরাশ্রর হয়ে দারিদ্রের কণ্ট সহা করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছ্তে তার মীমাংসা হছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাকখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িরে তুর্লোছ। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রফ্রানটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ের বেতে বলতে।

আমি বলল্ম, "ষখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছ নে। আর. বদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তান হল না। কেবলমাত পাত্রপরিবর্তান হল। বিশ্বপতির অন্নয় রক্ষা করেছি, কিন্তু ভাতে তিনি সন্তুন্ট হন নি। দীপালির অন্নয় রক্ষা করি নি, কিন্তু ভাবে বোধ হল সে সন্তুন্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ থালি ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শ্না ছিল, সেটা প্র্য হল। আমার মতো বাজে লোক বে নির্থাক নয়, আমার অর্থাই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। ভার গ্রেদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিল্ম, সময়মত বিবাহ না সেরে য়াথার ম্লতবি অসময়ে বিবাহ করে প্রেণ করতে হবে, কিন্তু দেখল্ম উপর্ব্যালা প্রসম হলে দ্টো-একটা ক্লাস ভিত্তিয়েও প্রামোশন পাওয়া বায়। আজ পঞ্চাম বছর বয়সে আমার ঘর নাংনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জ্বেটছে। কিন্তু, বিশ্বপতি বাব্র সংশ্যে আমার কারবার বায় হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পার্চিকৈ পছন্দ করেন নি।

#### নামঞ্জর গলপ

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঞ্চাকান্ডের পালার। হাল আমলের উত্তরকান্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে, তা ছাড়া সেই অণ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বপাভপোর রপাভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শ্রুর্ হল। সবাই জ্বানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঞ্চের দৃশ্য আলিপ্র পেরিয়ে পেশিছল আন্ডামানের সম্দ্রক্লে। পারানির পাথেয় আমার যথেন্ট ছিল, তব্ গ্রহের গ্লে এ পারের হাজতেই আমার ভোগসমাশিত। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যশত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হরেছিল, তাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জ্মিয়ে তুললেম।

তখনো আমার বাবা বে'চে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদ্র। তিনি বিশেষ-একট্র ঘটা করেই আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সংগ্য আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হরেছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সংগ্য। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্যত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিরেই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার দেবাপাঞ্চিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিরে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে বাবার প্রে তার সপো আমার সম্বন্ধ সম্প্রতি অবান্ধ ছিল। তিনি আমার কে তা নিরে সম্পেহ থাকে তো থাক্, কিম্তু তার দেনহ না পেলে সেই আন্ধায়িতার অরাঞ্জকতা-কালে আমাকে বিষম দৃঃখ পেতে হত। তিনি আঞ্চম পশ্চিমেই কাতিরেছেন; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধবা। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিরেই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরও-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিরা। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্তাীর নর। তার মা ছিল পিসিমার এক ব্বতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেরেটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন— সে জানেও না বে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বরং। বধন জেল-ধানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীপ তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হ্দরে আশ্রর দিলেন। তার পরে বাবার দেহাল্ডে বখন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্জিত করেন নি, তখন সুখে দুখ্যে আমার পিলির চোখে জল পড়ল। ব্রুক্তেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘ্টল। তাই বলে স্নেহ তো ঘ্টল না।

তিনি বললেন, "বাবা, বেখানেই থাক আমার আশীর্বাদ রইল।"

আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেই সংশ্য তোমাকেও স্বাক্তত হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিরে বে মাকে আর দেখতে পাই নি তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিবে এসেছেন।"

পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার ভূলে দিরে আমার সঞ্চো কলকাতার

চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার স্নেহসংগার ধারাকে পশ্চিম থেকে প্রে বহন করে এনেছি, আমি কলির ভগারধ।"

পিসিমা হাসলেন, আর ঢোখের জল মৃছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছ্ দ্বিধাও হল, বললেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেরেটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেব বরসে তাঁথ করে বেড়াব— কিন্তু, বাবা, আজ্ব বে তার উল্টো পথে টেনে নিরে চর্লাল।"

আমি বলল্ম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আন্ধান কর'-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার বে প্রে আন্ধা।"

সব চেয়ে একটা বৃদ্ধি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশব্দা ছিল, শ্বভাবতই আমার প্রবৃদ্ধির বোঁকটা আশভামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন প্রিলসের বাহ্বশ্যনে বন্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহ্বশ্যন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তাঁখপ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুদ্ধি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইখানে ভূল হিসেব করেছিলেন। কুণ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গ্রিধনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজ্ঞাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকর্তারা গ্র্নিট করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও অজপ্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপলে সজ্জলতার কথা সকলেই জ্ঞানত; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর ম্বশ্রেকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সপ্যে সপ্যে বিশ-পাঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা ব্যাজিয়ে হাসতে হাসতে আদার করতে পারতেম। করি নি। আমার ভাবী চরিত্তলেশক এ কথা বেন স্মরণ রাখেন বে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-পাঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা খরচের অজ্কটা অন্ধান্ধ কালীতে লেখা আছে ব'লে বেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভাজিয়র সপ্যে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যাত আশা ছাড়েন নি। এনন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষান্তবংগের পরবতী বংগের হাওয়া বইল। প্রেই বলেছি, এখনকার পালার আমরা প্রধান নারক নই, তব্ ফ্ট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিস্তেজ বে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিক্ট ছিলেন। আমার জনো কালীঘাটে স্বস্তায়ন করবার ইছে এক কালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানিং আমার ভাগা-আকাশে লাল-পাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদ্শ্য থাকাতে তাঁর আর খেরাল রইল না। এইটেই ভূল করলেন।

সেদিন প্রজার বাজারে ছিল খন্দরের পিকেটিং। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিরেছিলেম— আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অন্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশক্ষার কারণ থাকতে পারে সে থবর আমার কৃতির নক্ষ্য ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খন্দরপ্রচারকারিশী কোনো বাঙালি মহিলাকে প্রনিস সার্জন দিলে থাকা। ম্হ্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহবাগের ভাবখানা প্রবল দ্বংসহযোগে পরিণত হল। স্তরাং অনতিবিলন্দে থানার হল আমার গতি। তার পরে বখানির্মে হাজতের লালারিড কবলের থেকে জেলখানার অন্থকার জঠরদেশে অবতরণ করা জেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার

কিছ্কালের জন্যে তোমার মুদ্ধি। আপাতত আমার উপবৃদ্ধ অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থস্রমণ করে নাও গে। অমিরা থাকে কলেজের হস্টেলে; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে; অতএব, এখন তুমি দেবসেবার ষোলো-আনা মন দিলে দেব মানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জ্বেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবিদাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে সূখে সম্মান সৌজনা সূত্র ও স্খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগ্রেলাকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লক্ষার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেরাদ প্রো হবার কিছু প্রেই ছুটি পাওয়া গেল। চারি দিকে খ্ব হাততালি।
মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, 'এন্কোর! এক্সেলেণ্ট্!' মনটা
খারাপ হল। ভাবলেম, যে ভূগল সেই কেবল ভূগল— আর, মিন্টামমিতরে জনাঃ, রস
পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাটামণ্ডের পদা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার
পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই
চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথার, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে পুজেরে সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলার আমার সম্পাদক-বন্ধ্ এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পুজের সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।"

জিজ্ঞাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে, না। তোমার জীবনব,স্তান্ত।"

"সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।"

•এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ স্কুদর্শনচক্রে ট্রক্রো ট্রক্রো ক'রে ছড়ানো হরেছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্রে তেমনি ট্রক্রো ট্রক্রো ক'রে সংখ্যার সংখ্যার ছড়িরে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।"

"নাহর তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।"

"कित्रक्य चर्णना।"

"তোমার সব চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খ্ব বাতে বাঁজ।"

"कौ হবে निएस।"

"লোকে জানতে চার হে।"

"এত কৌত্হল? আজ্ঞা, বেশ, লিখব।"

"মনে থাকে যেন, সব চেরে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ, সব চেরে বেটাতে দৃঃখ পেরেছি লোকের ভাতেই সব চেরে মঞ্জা। আচ্ছা, বেশ। কিম্তু, নামটামগুলো অনেকখানি বালাতে হবে।"

"তা তো হবেই। বেগ্লো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিক্র বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরক্ম মরিরা-গোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তার পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্ডু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি। বিনি বভ দর হাঁকুন, আমি

তার উপরে—"

"আছা আছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমাদের ইনি—ব্ঝতে পারছ? নাম করব না— ঐ-যে তোমাদের সাহিত্যধ্রশ্বর— মদত লেখক ব'লে বড়াই— কিন্তু, ষা বলো তোমার গটাইলের কাছে তার গটাইল যেন ডসনের বৃট আর তালতলার চটি।"

ব্রুবলেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষমাত, তুলনায় ধ্রুবধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।—

সংখ্যা' কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শ্রু সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাটার রিহাসলি বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যথন ঠেললে হাজতে, প্রাণপ্রেষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিভের 'পরে কারও সেবাশ্রেষ্যর হসতক্ষেপমাত বর্লাভ কবি নি। পিলিমা দ্বেথবাধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, দেনহের মধ্যে মুদ্ধি, সেবার মধ্যে বর্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ভাইয়াকি', দৈববাভা— সেইটের বির্ধ্ধে আমাদের অসহযোগ।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বসতেন, "আছে। বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।" নিবোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভূলেছিলেম, দেনহসেবার একটা প্রচ্ছেম রূপ আছে। তার মায়া এড়ানো শক্তঃ 
নিকেওন শিব যথন তাঁর ভিক্ষের ঝ্লি নিয়ে দারিদ্রাগোরবে মণন তথন থবর পান না
যে, লক্ষ্মী কোন্-এক সমযে সেটা নবম রেশম দিয়ে বৃনে রেখেছেন, তার সোনার
স্তোর দামে স্থানক্ষ্য বিকিয়ে যায়। থখন ভিক্ষের অয় খাছিছা বালে সম্মাসী
নিশিচণ্ড তথন জানেন না যে, অয়প্রণ্। এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ
পাবার জন্যে নন্দার কানে কানে ফিস্ফিস্ করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা।
শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হসত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল,
সেটা দেশাঝ্রোধীর অনামনদক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিরে বসে আছি,
তপসা৷ আছে অক্ষ্যা। চমক ভঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও প্রলিসের ব্যবস্থার
মধ্যে যে-একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অনৈতব্যুদ্ধি শ্বারা তার সমন্বয়্র করতে পারা
গোল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম : নিশ্রৈণ্যাভারে ভ্রাজ্বি। হায়
রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানা গ্রণ নানা উপকরণ-সংযোগে হ্লয়দেশ পেরিয়ে
একেবারে পাক্যন্তে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই
জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বক্সাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে শরীর কাব্ হত না সে পড়ল অস্থে হয়ে। জেলের পেয়াদা যদি-বা ছাড়লে জেলের রোগগালোর মেয়াদ আর ফ্রোতে চায় না। কথনো মাথা ধরে, হলম প্রায় হয় না, বিকেল বেলা জরর হতে থাকে। জমে যখন মালাচশন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদগালো টন্টনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই ব'লে অমিরাটার কি

ধর্ম জ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপ্রে অস্থে-বিস্থে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন— আমিই বাধা দিরে বর্গেছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলছি, তোর আরামের জন্যে নয়।" আমি বলেছি, "হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।"

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শ্রে শ্রে মনে মনে ভাবছি, 'নাহর এক সমরে বাধাই দিরেছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গ্রেক্সনের আদেশের 'প্রে এত নিষ্ঠা এই কলিব্রে!'

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাঅবাধীর চোধ এড়িরে ধার। কিন্তু, অসুধ ক'রে পড়ে আছি বলে আঞ্জনল দৃষ্টি হয়েছে প্রথব। লক্ষ্য করলেম, আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাঅবোধ প্রের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপ্রে আমার দৃষ্টানত ও শিক্ষার তার এত অভাবনীর উর্লাত হয় নি। আজ অসহবোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বস্থতা করতেও তার হংকশ হয় না; অনাধাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে ক্লি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, অনিল তার এই কঠিন অধাবসার দেখে তাকে দেবী ব'লে ভক্তি করে— ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্ত সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিরেছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছ্ বানাতে হবে, নইলে অস্বিধা হক্ষে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগ্লো ধর্থানিয়মে কাজ করত; হাতের কাছে কাউকে না কাউকে পাওয়া বেত। এখন এক-কাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপ্রবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিতে ওব্ধ খাওয়া সন্বন্ধে নিজের ভোলা মনের 'পরেই একমান্ত ভরসা। আমার চিবদিনের নিয়মবির্ন্থ হলেও রোগশব্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দ্ই-একবার ভাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শ্নালেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায় কেবলই উস্খ্ন্ করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বিল, "অমিয়া, আজ নিশ্চর তোদেব মিটিং আছে।"

অমিরা বলে, "তা হোক-না দাদ। এখনো আর-কিছ্কুল--"
আমি বলি, "না না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।"

কিন্তু, প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তাতে অমিয়ার কর্তবা-উৎসাহের পালে ফেন দম্কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুধ্ অনিল নর, বিদ্যালয়-বন্ধক আয়ও অনেক উৎসাহী যুবক আয়ার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্স্পিরেশন গ্রহণ করতে একর হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে যুগলকারী ব'লে সম্ভাবণ করে। একরকম পদবী আছে, ফেমন রায়বাহাদ্র. পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া বায় নির্ভাবনায় কাঁধে খালিয়ে কেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, বার ভাগো জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সংগ্রামাপসই করবার জনো অহরহ উৎকিঠিত হয়ে থাকে। স্পত্তই যুখলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অভ্যনত বেশি উৎসাহপ্রদীপত হয়ে না থাকলে ভাকে মানায় না।

খেতে শ্বেত তার সমর না-পাওরাটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে। এ পাড়ার ও পাড়ার খবর পেশছর। কেউ বখন বলে এমন করলে শরীর টি'কবে কী করে, সে একট্খানি হাসে— আশ্চর্য সেই হাসি। ভঙ্করা বলে, "আপনি একট্ বিশ্রাম কর্ন গে, একরকম করে কাঞ্চটা সেরে নেব"; সে তাতে ক্ষ্ম হর—ক্লান্ত থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দ্বেখগোরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা। তার ত্যাগম্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। আমি বে তার এত বড়ো জেল-খাটা দাদা— উল্লাসকর-কানাইবারীন-উপেন্দ্র প্রভৃতির সপো এক জ্যোতিক্সমন্ডলীতে বার স্থান, গীতার শ্বিতীর অধ্যার পার হরে তার বে দাদা গীতার শেব দিকের অধ্যারের মুখে অগ্রসর হরেছে, তাকেও বথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সমর পার না। এত বড়ো স্যাক্রিফাইস! বেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হরেছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মোতাত জ্যোগাবার জন্য বলেছি, "আমিরা, ব্যক্তিগত মান্বের সপো সম্বন্ধ নৌরবে মেনে নিরেছে। জেলে বাওরার পর থেকে আমার হাসি অল্ডঃশীলা বইছে— বারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খ্ব গশ্ভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি : বিমুখা বান্ধবা যাশ্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা ন্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খ্রেছিল। গারের রেভিয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলার কংকালের আরু নেই— আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘ্লার সঙ্গে তাকে দ্রে-দ্রে করে তাড়িরে দিরেছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাজের সপো তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্বাপো মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সংগীতসভার ওর অস্তিষ্টা বেস্বরো, ওর র্গ্ণতা বেরাদবি। ওর সঞ্চো নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাবি করে, 'শিররের কাছে চুপ করে বসে থাকো।' প্রাণের দাবি, 'দিকে বিদিকে চ'লে বেড়াও।' রোগের বাঁধনে যে নিজে বন্ধ, অরোগীকে সে বন্দী করতে চার— এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে ক'রে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় বখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পেণীচেছি, মনটা রোগ-অরোগের ত্বন্দ্র ছাড়িয়ে গেছে, এমন সমর অনুভব করলেম কে আমার পা ছারে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যম-ডলীভূব একটি মেরে। এ পর্যন্ত দ্রের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি; বিশেষভাবে তার পরিচর জানি নে— তার নাম পর্যণ্ড আমার অবিদিত। মাধার ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পারে হাত ব্লিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছারার মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢ্কতে পারে নি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাধা ধরার, গারে বাধার, ইতিব্তান্ত সে আড়াল খেকে অনেকটা জেনে গিরেছে। আজ সে লন্জাভর দ্র ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেরেকে অপমান খেকে বাঁচাবার জন্যে দ্বেখনবাঁকারের অর্থ নারীকে দিরেছি, সে হরতো বা দেশের সমস্ত মেরের হরে আমার পারের কাছে ভারই প্রাণ্ডিন্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিরে অনেক সভার অনেক মালা পেরেছি,

কিন্তু আজ্ব ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানটাকু পেলেম এ আমার হ্দয়ে এসে বাজল। নিন্দেগালা হবার উমেদার, এই জেল-খাটা পর্র্যের বহু কালের শাক্রনা চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। প্রেই বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নাই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খলেনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশরেবাডি। সেথানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে প্রভা-অর্চনায তারা ছিল তাঁর সহকারিশী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকমে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এ বাডিতে আর সর্বাহই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল প্রভোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জ্ঞানত না, জ্ঞানবার চেন্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালো-রকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাধাবাধি নেই আর দেবদিবন্ধ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শ্না হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না- বাপেব পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কাবণে অমিয়াকে তিনি চিলেমির দালা ভট বেয়ে আধানিক আচারহানিভার মধ্যে উত্তবি হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেল। থেকে অন্তেক আন ইংরেজিতে ক্রাসে সে হুয়েছে ফারস্টা। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফুক্ পাবে বেণী দালিয়ে চারটে-পাচটা কারে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাং পরীক্ষায় নিবতীয় হয়েছে সে বারে শোবার ঘবে দর্ভা বন্ধ ক'বে কোদে চোথ ফালিরেছে: প্রায়োপ্রেশন করতে যায় আব-কি। এমনি কারে পরীক্ষা-দেবতার কাছে সিম্পির মানত ক'বে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তক্ষয় ছিল। অবশ্যে অসহযোগের যোগনীমণ্ড দীক্ষিত হয়ে প্রীক্ষাদেশীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। পাস্-গ্রহণেও ফেমন পাস্-ছেদনেও তেমনি, কিছাতেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পডাশ্রনো করে তার যে খ্যাতি – পডাশ্রনা ছেড়ে তার চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আন্ত**্য-সব প্রাই**জ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রসেলিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে।

বলা বাহনুলা, পিক্সিমার পাড়াগোঁরে পোষা মেরেগ্রেলর 'পরে অনিয়ার একটাও প্রশা ছিল না। অনাপাসদনে যে সময়ে চাদার টাকার চেয়ে অনাপারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেরেদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, "সে কী কথা— এরা তো অনাথা নয়, আমি বেচি আছি কী করতে। অনাথ হোক সনাথ হোক, মেরেরা চায় খর, সদনেব মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দাী করে রাখা কেন। তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।"

যা হোক, মেরেটি যখন মাথা হে'ট ক'রে পারে হাত ব্লিরে দিচ্ছে, আমি সংকৃচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ ব্লিরে বেতে লাগলেম। এমন সমর হঠাৎ অকালে অমিরা ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত: নবযুগের উপযোগী ভাইফোটার একটা নুতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চার; আমার কাছে তারই সাহাষ্য আবশাক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিরাতে ভক্তদল খুব বিচলিত— এই নিশ্লে তারা একটা

ধ্মধাম করবে ব'লে কোমর বে'ধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যান্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রুত দাদা বদি একটু ইশারামাত্র করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

थाकरा भातरल ना। वलरल, "नामा, हतिर्घाटरक कि जूधि-"

প্রশন্টা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্লেম, "পারে বড়ো ব্রথা করছিল।"

প্রিলস-সাজনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানার গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেললম্ম। এবারেও শাস্তি শ্ব্ হল। আময়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তাকে কৃষ্ঠিত মৃদ্কটে কাঁ-একটা বললে, সে ঈষং ম্থ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আসেত আসেত উঠে চলে গেল। তখন আময়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতদিন পর্যাত নিজের পায়ের সম্বাধ্যে যে স্বায়ন্তশাসন সম্পূর্ণ বজার রেখেছিলেম, সে আর টেকে না ব্রিথ।

ধড়্ফড়া করে উঠে বসে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা ত**র্জমা করে** ফেলি।"

"এখন থাক্-না দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটা টিপে দিই-না?"

ানা, পা কেন কামড়াবে। হা হা, একট্ কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্ আমি, তোর এই ভাইফেটার আইডিয়াটা ভারি চমংকার। কা কারে তোর মাধায় এল তাই ভাবি। এ যে লিখেছিস বত্যান যুগে ভাইরের ললাট আতি বিরাট, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত কোনো একটিমাত ঘরে তার প্রান হয় না—এটা খ্ব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি: With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা টেপার ঝেকি একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একট্র গা লাগছিল না— তবঃ এদেপরিনের বড়ি ছালে বসে গেলেম।

পর্যদিন দ্পর্রবেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রার রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গাঁলর মোড় থেকে ভালকে-নাচওয়ালার ডুগ্ড়াগ শোনা থাছে, বিশ্রামহারা অমিয়া যখন য্গালক্ষ্মীর কর্তবাপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্দ্ধন বারান্দায় একটি ভীর্ ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে শ্বিধা করতে করতে কখন হঠাং এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমায় মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ায় ম্থের ভারখনা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববংশার ভাইফেটিনপ্রচারের মিটিং বসেছে। অমিয়া বাসত থাকবে। তাই ভাবছিল্ম ভরসা করে বলৈ

ফেলি, পান্নে বড়ো বাধা করছে। ভাগ্যে বলি নি।— মিধ্যে কথাটা মনের মধ্যে বখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সমরে অনাধাসদনের হৈমাসিক রিপোর্ট হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল; তার হৃৎপিশ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখগ্রীর বিবর্ণতা আন্দান্ধ করা শক্ত হল না। অনাধাসদনের এই সেক্টোরির ভরে তার পাখার গতি খুব মৃদ্ হয়ে এল।

অমিয়া বিছনোর এক ধারে ব'সে খ্ব শক্ত স্বরে বললে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্ররহারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাছে, অথত সে-সব ধনীঘরে তাদের প্রয়োজন একট্ও জর্রির নয়। গরিব মেয়ে, বারা খেটে খেতে বাধা, এরা তাদেরই অয়-অজ'নে বাধা দেয় মাত। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে, বেমন আমাদের অনাথাসদনের কাজ— তা হলে—"

ব্রুলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বন্ধুতার এই শিলাবৃদ্টি। আমি বললেম, "অর্থাং, তুমি চলবে নিজের শখ-অনুসারে, আর আগ্রহহীনারা চলবে তোমার হৃত্বুম-অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিলী! তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে: ব্রুতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধা। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ্ব নয়। দাবি নিজের উপরে করে।, অনোর উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষান্তস্বভাব, মাঝে মাঝে ভূলে যাই 'অক্রোধন জরেং ক্রোধম্'। ফল হল এই যে, অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধা থেকে আর-একটি মেরেকে এনে হাজির করলে— তার নাম প্রসন্ত্র। তাকে আমার পারের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে, "দাদার পায়ে বাথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে বথোচিত অধাবসারের সংশ্য আমার পাটিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ ম্থে বলে যে তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে এমনতরো টেপাটোপ ক'রে কেবলমার তাকে অপদন্ত করা হছে। মনে মনে ব্রুলেম, রোগাশযায়ে রোগীর আর ন্ধান হবে না। এর চেয়ে ভালো, নববংগার ভাইফেটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আন্তে আন্তে থেমে গেল। হরিমতি শক্ত অন্তের করলে, অন্তাটা তারই উন্দেশে। এ হছে প্রসয়কে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনের কণ্টকম্। একট্ পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার পায়ের কাছে মাখা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আন্তেত আন্তেত দুই পায়ে হাত ব্লিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গাঁতা খ্লতে হল। তব্ও শেলাকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি— কিন্তু, সেই একট্খানি ছারা আর কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃ্টাল্ডে আরও দৃই-চারিটি মেরে অমিরার দেশ-বিশ্রত দেশভদ্ধ দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিরা এমন ব্যবস্থা করে দিলে, বাতে পালা করে আমার নিভাসেবা চলে। এ দিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা ছেড়ে ভার পাড়াগাঁরের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধ, এসে বললেন, "একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি ভোমার কঠোর অভিয়ন্ত।" আমি হেসে বললেম, "প্রজার বাজারে চলবে না কি।" "একেবারেই না। এটা তো অত্যতই হাল্কা-রক্মের জিনিস।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অপ্র্রজন অন্তঃশীলা বইছে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাক্ষা প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল।

ঠিক সেই মৃহ্তে এল অনিল। বললে, "মৃথে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে; এ কথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার দ্বন্ধাত তাকে বলতে হল। সহদ্রে বলতেম না; কিন্তু জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রম্থাপূর্ণ কর্ণা প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে বললেম, "পূর্বপ্র্যের কলব্দ জন্মের ম্বারাই স্থালিত হয়ে বায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পন্ট দেখতে পাছে। সে পদ্ম, তাতে পব্দের চিস্থ নেই।"

নববংশার ভাইফেটিার সভা তার পরে আর জমল না। ফেটিা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শ্নেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লার স্বরাজ-প্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।

অমিরা কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুদ্রবার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা দটে। থালাস পেরেছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

#### সংস্কার

চিত্রগত্বত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর থাতার জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ ব'লে, আর কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগত্বের কাছে জবার্বাদিহি করবার পূর্বে আগে-ভাগে কব্ল কবলে অপবাধের মান্রটা হাংকা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী-একটা পরব ছিল। আমার স্তী কলিকাকে নিয়ে মোটরে কবে বেরিয়েছিল্ম - চায়ের নিমন্তণ ছিল বন্ধ্ নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্থার কলিকা নামটি শ্বশ্র-দত্ত, আমি ওর জনা দায়ী নই। নামের উপযুত্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খ্বই পরিস্ফুট। বড়োবাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি কারে তাঁর নাম দিয়েছিল ধ্বতা। আমার নাম গিরী-দ্র: দলের লোক আমাকে আমার পঞ্চীব পতি বালেই জানে, স্বনামের সাথকিতার প্রতি লক্ষ্ণ করে না। বিধাতার কুপান পৈতিক উপজেনিক গুলো আমারও কিঞ্ছিং সাথকিতা আছে। তার প্রতি স্পের লোকেব দুটিউ পড়ে চাদি-আদারের সময়।

স্থার সংশ্য স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শাকনো মাটির সংশ্য জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অভাণত চিলে, কিছাই বেশি কারে চেপে ধরি নে। আমার স্থারি প্রকৃতি অভাণত অটি যা ধরেন তা কিছাতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষ্মোর গ্রেণই সংসারে শাণিতরকা হয়।

কেবল একটা জারগার আমাদের মধ্যে যে অসামঞ্চস্য ঘটেছে তার আব মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি দ্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজেব বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল— তাই আমার আণ্ডরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সংগে মেলে না ব'লে কিছ্ডেটেই তাকে দেশ-ভালোবাসা ব'লে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিসাসী, নতুন বইরের খবর পেলেই কিনে আনি।
আমার শত্রাও কব্ল করবে যে, সে বই পাড়েও থাকি: বংধরো খ্বই জানেন যে,
পাড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।— সেই আলোচনার চোটে বংধ্রা পাশ
কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমাত্র মানুষে এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে
আমি রবিবারে আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণ-বিহারী। ছাদে বাসে
তার সংশ্য আলাপ করতে করতে এক-একদিন রান্তির দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন
এই নেশায় ভেদ্ম তখন আমাদের পাক্ষ স্কাদিন ছিল না। তখনকার পালিস কারও
বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভন্ত যদি দেখত কারও
যায় বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওয়া
শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বত-শৈবপায়ন ব'লেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা
ব'লেই সেদিন দেশভন্তদের কাছ থেকে তাঁর পাজা মেলা শন্ত হয়েছিল। যে সারোবরে
তাঁর শ্বেতপাম ফোটে সেই সারোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগ্রন নেবে

না, বরণ্ড বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মপার সদ্দৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খন্দর পরি নে; তার কারণ এ নয় য়ে, খন্দরে কোনো দোষ আছে বা গ্ল নেই, বা বেশভ্ষায় আমি শৌখিন। একেবারে উল্টো— ব্লাদেশিক চাল-চলনের বির্শ্ধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছারতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আল্বালার রকমে ব.বহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার প্রবিত্তী ষ্ণে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জ্তো পরতুম, সে জ্তোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভূলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শার্ট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দ্টো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও থেয়াল করতুম না— ইত্যাদি কারণে কলিকার সংগ্র আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশব্দা ঘটছিল।

সে বলত, "দেখো, তোমার সংগ্র কোথাও বেরোতে আমার লম্জা করে।"

অমি বলতুম, "আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দি<mark>রেই তুমি</mark> বেরিয়ো।"

আজ যাগের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, 'তোমার সপো বেরোতে আমার লংজা করে।" তথন কলিকা যে দলে ছিল তাদেব উদি আমি বাবহার করি নি, আজ যে দলে ভিড়েছে তাদের উদিও গ্রহণ করতে পাবলমে না। আমাকে নিয়ে আমার দাীর লংজা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছাতেই এটা কাটাতে পারলমে না। অপর পক্ষে মতাশতর জিনিসটা কলিকা থতম ক'রে মেনে নিতে পারে না। ঝনার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘ্রে ফিবে তর্জনি করে ব্যা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিয়ে র্টিকে চলতে ফিরতে দিনে রাতে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না। প্রক মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত ওর সনায়্তে যেন দ্নিবারভাবে স্ক্রেম্ডি লাগায়, ওকে একেবারে ছট্ফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবাব প্রেই আমার নিষ্খদর বেশ নিয়ে একসহস্ত্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল তাতে তার কণ্ঠদ্বরে মাধ্র্য-মাত্র ছিল না। ব্রণ্থির অভিমান থাকাতে বিনা তকে তার ভংগদনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি – স্বভাবের প্রবর্তনায় মান্যকে এত বার্থ চেণ্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্ত্র-একতম বার কলিকাকে খেটা নিয়ে বলল্ম, "মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা বোমটা টেনে আচারের সপে আঁচলের গাঁট বেংধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও ব্রণ্থির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আতারজীর্ণ দেশে খন্দর-প্রাটা সেইরকম মালা-তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিগত হতে চলেছে ব'লেই মেয়েদের ওতে এত আননদ।"

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াক্ত শন্নে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে প্রেয় ওন্ধনের গয়না দিতে ভর্তা ব্রিফ ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা বললে, "দেখো, খন্দর-পরার শ্রিচতা বেদিন গণ্গাদনানের মতোই দেশের লোকের সংক্রারে বাঁধা পড়ে বাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সপ্পে এক হরে বার তখনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দ্টেবন্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংক্রার; তখন মান্য চোখ ব্রেক কাজ করে বায়, চোখ খ্লে দ্বিধা করে না।"

এই কথাগনুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আশ্ত বাকা; তার থেকে কোটেশনমার্কা। ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বাচিন্তিত বলেই জ্বানে।

'বোবার শন্ত্ নেই' যে প্রেষ বর্লেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিল্ম না দেখে কলিকা স্বিগ্ণ ঝে'কে উঠে বললে, "বর্ণভেদ তুমি ম্থে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছ্ই কর না। আমরা খন্দর প'রে প'রে সেই ভেদটার উপর অখন্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে বাচ্ছিল্ম, 'বর্ণভেদকে মুখেই অগ্রাহা করেছিল্ম বটে যখন থেকে মুসলমানের রামা মুগির ঝোল গ্রাহা করেছিল্ম। সেটা কিন্তু মুখন্থ বাকা নয়, মুখন্থ কার্য— তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষমা ঢাকা দেওরাটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওরাই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।' তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার বোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভার, পুরুবমান্য মার, চুপ করে রইল্ম। জানি আপোসে আমরা দ্জনে বে-সব তর্ক শুরু করি কলিকা সেগ্রেলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধ্মহল থেকে। দেশনের প্রোফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দশিত চক্ষ্ নারব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, "কেমন জক্ষ।"

নরনের ওখানে নিমন্ত্রণে বাবার ইচ্ছা আমার একট্বও ছিল না। নিশ্চর ছানি, হিন্দ্-কাল্টারে সংস্কার ও স্বাধীন বৃদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকভার আমাদের দেশকে অন্য-সকল দেশের চেরে উৎকর্ষ কেন দিরেছে, এই নিয়ে চারের টেবিলে তপত চারের ধোরার মতোই স্ক্রে আলোচনার বাতাস আর্দ্র ও আছের হবার আশ্ব সম্ভাবনা আছে। এ দিকে সোনালি পরলেখার মণ্ডিত অর্থান্ডিতপত্রবতী নবীন বহিগ্লিল সদ্য দোকান থেকে আমার ভাকিরার পাশে প্রতীক্ষা করছে; শৃভদ্দিটমাত হয়েছে, কিন্তু এখনো ভাদের ব্রাউন মোড়কের অবগ্রন্তিন মোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার প্রবিশ্বাপ প্রতি মৃহ্তের্ত অভরে প্রবল হয়ে উঠছে। তব্ বেরোতে হল; কারণ, ধ্বেরতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহ্ত হলে সেটা ভার বাকোও অবাক্যে এমন-সকল ঘ্র্ণির্প ধারণ করে যেটা আমার পক্ষে স্বাক্ষ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অলপ একট্ বেরিরেছি। বেখানে রাস্তার ধারে কলন্তলা পেরিরে খোলার চালের ধারে স্থলোদর হিন্দ্রুস্থানি মন্তরার দোকানে তেলে-ভাজা নানা-প্রকার অপথ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা ছল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োরারিরা নানা বহুমূল্য প্রজাপচার নিয়ে বাতা করে সবে-মাত বেরিরেছে। এমন সমর এই জারগাটাতে এসে ঠেকে গেল। শ্নতে পেলেম মার-মার ধর্নি। মনে ভাবলম্ম. কোনো গটিকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিশু। ফ্'কতে ফ'্কতে উর্জেঞ্জিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিরে দেখি আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একট্র জাগেই রাস্তার কলতলায় ম্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে বাটা নিয়ে রাম্তা দিয়ে সে বাভিছল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সপো চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দ্রজনকেই দেখতে স্থানী, স্টাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সপো বা কিছ্র সপো তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরম্ভর মায়ের স্ভি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অন্নয় করছে, "দাদাকে মেরো না।" ব্ড়োটা হাত জোড় করে বলছে, "দেখতে পাই নি, ব্রতে পারি নি, কস্রে মাফ করে।" আহিংসাত্রত প্ল্যাখীদের রাগ চড়ে উঠছে। ব্ড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহা হয় না। ওদের সপো কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করল্ম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব ব্রুতে পারলে। জ্বোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "করছ কী। ও যে মেধর!"

আমি বলল্ম, "হোক-না মেথর, তাই ব'লে ওকে অন্যায় মারবে?"

কলিকা বললে, "ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিরে যায় কেন। পাশ কাটিরে গোলে কি ওর মানহানি হত।"

আমি বলল্ম, "সে আমি ব্ৰিক নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।"

কলিকা বললে, "তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না— হাড়িডোম হলেও ব্রুত্ম, কিন্তু মেথর!"

আমি বলল্ম, "দেখছ না স্নান করে ধােপ দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিস্কার।"

"তা হোক-না, ও বে মেথর!"

भाकाग्रतक दलाल, "शशामीन, शौकरत हरल या**छ।**"

আমারই হার হল। আমি কাপ্রেষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বটিত গভীর বৃত্তি বের করেছিল— সে আমার কানে পেশছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদ্রাজ

३००८ हेगार्के ८

## বলাই

মান্বের জবিনটা প্থিবরি নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মান্বের মধ্যে আমরা নানা জীব-জুল্ব প্রচ্ছ্য় পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বৃহত্ত আমরা মান্ব বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজুল্কে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে— আমাদের বাঘ্যারিকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে প্রে, আছ-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সম্দয় সা-রে-গা-মা-গ্লোকে সংগতি করে তোলে— তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না কিংতু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি স্র অনা-সকল স্বেক ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন ক'রে গাছপালার মলে সারগালোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চাড়ে বেড়ানো নয়। প্রেদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তার স্তান্তিত হয়ে দাঁড়ার, ওর সমসত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন প্রারণ-অরণোর গণ্ধ নিরে ঘনিয়ে ওঠে, কমা কমা ক'রে বৃণ্টি পড়ে ওর সমদত গা যেন শ্নতে পায় সেই বৃণ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেল্যকার বোদান্ত্র পাড়ে আদে, গা খালে বেড়েয়া, সমগ্র আবাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, ভার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওব রক্তের মধো, একটা কিন্দের অবাক্ত স্মাতিতে: ফালগুনে প্রাধিপত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিশ্রুত হয়ে ওঠে, ভারে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন-মনে কথ। কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছা গল্প শানেছে সব নিয়ে জোড়াভাড়া দিয়ে, আঁত পারানেং বটের কোটরে বাসা বে'ধে আছে যে এক-ভোড়া আতি পাবানো পাখি, বেণগমা-বেণামী, তাদের গলপ। ঐ জ্যাবা-জাবা-চোখ-মেলে-সর্বাদা-তাকিয়ে-পাকা ছেলেটা বেলি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে আনেক বেশি ভাবতে হয়। ওার একবার পাছাড়ে নিরে গিরেছিল্ম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সব্ভর ঘাস পালড়ের চলে বে'য নীচে পর্যাত নেবে গিরেছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খ্লি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না: ওর নোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পঞ্জে একটা গড়িরে-চলা থেলা, কেবলই গড়াকে। প্রায়ই ভারই চেই চেল: বেরে ও নিজেও গড়াত— সমুষ্ঠ দেহ দিয়ে ঘাস হরে উঠত গড়াতে গড়াত ঘাসের আগার ওর ঘাড়ের কাছে স্ভূস্ডি লাগত আর ও থিলা খিলা কারে হেসে উঠত। রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচ। সোনা-

রারে ব্রান্থর পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কঠি। সোনারঙের রোদ্দ্র দেবদার্বনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না ব'লে আছেত আহত
গিয়ে সেই দেবদার্বনের নিম্তর্থ ছায়াতলে একলা অবাক হলে দাঁড়িরে থাকে, গা
ছম্ছম্ করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছেব ভিতরকার মান্ধকে ও যেন দেখতে পায়:
তারা কথা কয় না, কিন্তু সমুদ্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজ্যাদের আয়ালেব।

ওর ভাবে-ভোলা চোখট। কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সয়য় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াছে মাটির দিকে কী খ্রে খ্রেছ। নতুন অংকুরগ্রেলা তাদের কৌক্ড়ানো মাথাটাকু নিয়ে আলোতে ফ্টে উঠছে এই দেখতে তার ঔংস্কোর সীমানেই। প্রতিদিন ঝ্রেক পড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিল্পাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাণত গল্প। সদ্য-গজ্বি-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সপ্যে ওর কী-যে-একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিল্পাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে 'তোমার নাম কী', হয়তো বলে 'তোমার মা কোথায় গোল'। বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফ্ল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে ব্ঝেছে। এইজন্য বাধাটা ল্কোতে চেন্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগ্লো গাছে ঢিল মেরৈ মেরে অফ্লাকি পাড়ে; ও কিছ্ বলতে পারে না, সেখান থেকে ম্থ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ওর সংগাঁর। ওকে খাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দ্ পালের গাছগালোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ করে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁনতে লক্ষা করে, পাছে সেটাকে কেউ পালামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন মানিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রতাহ দেখে দেখে বিড়িয়ছে— এতট্কু-ট্কু লতা, বেগনি হল্দে নামহারা ফ্লে, অতি ছোটো ছোটো: মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নালি নাল ফ্লের ব্কের মাঝখানটিতে ছোটু একট্খানি সোনার ফোটা: বড়ার কাছে কছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অননতম্ল; পাথিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি পাডে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কা স্থানর তার পাতা— সমস্তই নিষ্ট্র নির্ডান দিয়ে নিয়ে নিজ্যে ফেলা হয়। তারা বাগানের শোখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্। ও যে সব জ্বংগল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেক দিন থেকে ব্যুক্তে পেরেছিল, কতকগালো বাথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বংসর আগেকার দিনে যেদিন সম্দ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঞ্চস্তরের মধ্যে প্থিবীর ভাবী অরণা আপনার জন্মের প্রথম রুক্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশ্ নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমুস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, স্থের দিকে জ্যেড় হাত তুলে বলেছে, আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপ্থিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অভতহীন প্রাণের বিকাশতীথে বাতা করব রোদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রাণ্ডরে; তাদেরই শাখায় পতে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মৃক্ধারী এই গাছ নিরবিছ্নে কাল ধ'রে দুলোককে দোহন করে প্থিবীর অমৃত্ব

ভাল্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণা সঞ্চয় করে; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাদীকে অহনিশি আকাশে উচ্ছনুসিত ক'রে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাদী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শনুনতে পেরেছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুন।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে বাসত ক'রে ধ'রে নিরে গেল বাগানে। এক জারগার একটা তারা দেখিরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলমে একটা শিম্লগাছের চারা বাগানের খোওরা-দেওরা রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হার রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিরে এসে। এতট্কু বখন এর অঞ্চুর বেরিরেছিল, শিশ্র প্রথম প্রলাপট্কুর মতো, তখনই এটা বলাইরের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একট্ব একট্ব জঙ্গ দিরেছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই বাগ্র হয়ে দেখেছে কতট্কু বাড়ল। শিম্লগাছ বাড়েও দ্রুত, কিংতু বলাইরের আগ্রহের সংগ্র পাল্লা দিতে পারে না। বখন হাত দ্রেক উচ্চ হরেছে তখন ওর পত্রসম্থি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশ্রে প্রথম ব্নিধর আভাস দেখবা মাত্র মা বেমন মনে করে— আশ্চর্য শিশ্ব। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমংকৃত ক'রে দেবে।

আমি বলল্ম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দার্ণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পাবে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বলল্ম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির ক'রে দেবে।"

আমার সংগ্য যথন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ফ'পিয়ে ফ'পিয়ে কাদতে কাদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শ্নুনছ' আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিল্ম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষাই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে গাছটা নির্লাজ্জের মতো মসত বেড়ে উঠল। বলাইরের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে দেনহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাক্ষে নিতাশত নির্বোধের মতো। একটা অজারগার এসে
দাঁড়িরে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লন্বা হরে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে,
এটা এখানে কী করতে। আরও দ্-চারবার এর মৃত্যুদশেভর প্রসভাব করা গোল।
বলাইকে লোভ দেখাল্ম, এর বদলে খ্ব ভালো কডকগ্লো গোলাপের চারা আনিরে
দেব।

বললেম, "নিতাশ্তই শিম্বাগাছই বদি ভোমার প্রদণ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পহুতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।" কিন্তু কাটবার কথা বললেই অংকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হরেছে।"

আমার বৌদিদির মৃত্যু হরেছে— বখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বােধ করি সেই শােকে দাদার খেরাল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিরারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসল্তান ঘরে কাকির কোলেই মান্ব। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কার্দার শিকা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিম্লের— তার পরে বিলেত নিয়ে বাবার কথা।

কাদতে কাদিতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শ্না।
তার পরে দ্বছর বার। ইতিমধ্যে বলাইরের কাকি গোপনে চোধের জল মোছেন,
আর বলাইরের শ্না শোবার ঘরে গিরে তার ছে'ড়া এক-পাটি জ্তো, তার রবারের
ফাটা গোলা, আর জানোরারের গণপওরালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে
এই-সব চিহুকে ছাড়িরে গিরে বলাই অনেক বড়ো হরে উঠেছে, এই কথা ব'সে ব'সে
চিন্তা করেন।

কোনো-এক সমরে দেখল্ম, লক্ষ্মীছাড়া শিম্লগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদ্র অসংগত হরে উঠেছে বে আর প্রশ্রর দেওরা চলে না। এক সমরে দিল্ম তাকে কেটে।

এমন সমরে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিম্লগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিরে দাও।"

বিলেত বাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে বেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শ্নছ, একজন ফোটো<del>গ্রাকওয়ালা</del> ডেকে আনো।"

किकामा करक्य, "रकन!"

বলাইরের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হরে গেছে।"

বলাইরের কাকি দ্বদিন অন্ন গ্রহণ করকেন না, আর অনেক দিন পর্যাত আমার সংগ্যে একটি কথাও কন নি। বলাইরের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিরে গেল, সে বেন ওঁর নাড়ী ছি'ড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইরের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর বেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর ব্বের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তার বলাইরের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দাসর 🗗

व्यादास्य ১००६

## চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইন্কুল থেকে ম্যাণ্ডিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অনপ কিছু সন্বল ছিল। কিন্তু, সব তেয়ে তার বড়ো সন্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকলেপর মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, পয়সা করবই সমন্ত জাবিন উৎসর্গ করে দিয়ে।' সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খ্ব-একটা দর্শনি স্পর্শনি ঘানের যোগা প্রতাক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মাহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘ্রের ঘ্রের ক্ষয়ে-যাওয়া মিলন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তায়গন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম ন্বর্প, যা রুপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা ম্তি পরিগ্রহ ক'রে মান্ধের মনকে ঘ্রিয়ে নিযে বড়াছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঞে আবিল হতে হতে আছে গোরিক তার প্রসাপ্রবাহিনীর প্রশৃতধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পেণচৈছে। গানি-বাাগ্রোলা বড়োসাহেব ম্যাক্তুগালের বড়োবার্ব আসনে তার ধ্বে প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাকান্লাল।

গোবিদ্দর গৈতৃক ভাই মাকুদ্দ ধর্ম উকিল-লীল: সম্বাদ করলেন তথ্য একটি বিধবা ফ্রী, একটি চার বহরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছা জ্বমা টাকারেথে তিনি গেলেন লোকান্তবে। সম্পত্তির সংগ্য কিছা খ্যাও ছিল, সাত্রাং তার পরিবারে অন্তবচ্ছের সংগ্যান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নিভার করত। এই কারণে তার ছেলে চুনিলাল যে-সমুস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সংগ্য তুসনায় সেগ্লি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মাকুরনদানর উইল-অন্সারে এই পরিবারের সম্প্রি ভার পড়েছিল গোবিনদব পরে। গোবিন্দ শিশ্কাল থেকে ভাত্মপ্তের কানে মন্ত নিজে— প্যসা করে।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তবি মা সতাবতী। দপ্ট কথার তিনি কিছ্ বলেন নি, বাধাটা ছিল তরি বাবহাবে। দিশাকাল থেকেই তরি বাতিক ছিল শিশপকালে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের ছিনিস নিয়ে, কাগছ কেটে, কাপ্ট কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস—ফলসার রস— ভবার রস— শিউলিকবৈটার রস দিয়ে, নানা অভ্তপ্র অনাবশাক ছিনিস-রচনায় তরি আগ্রহের অণত ছিল না। এতে তাকে দ্বংখও পেতে হরেছে। কেননা, যা অন্যকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকস্মিক কন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যাত বেশি, কিন্তু দরকারি কাছের খেয়া বাইবার শাক্ষে অচলা। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সতাবতী ভূলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা কথা, এক তাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার! সাক্তোমভানক জ্বাব দেবার জ্ঞা নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে ম্ল্যাবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মাকুদ্র জ্ঞানতেন। আর্টা শক্ষটার মাহাথ্যা শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তরি আপন গ্রিখীর হাতের কাজেও যে এই শক্ষটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষ্টির স্বভাবিটিতে কোথাও কটিখোঁচা ছিল না। তরি স্চী

অনাবশ্যক খেলালে অবধা সময় নন্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি ন্দেহরসে ভরা। এ নিরে সংসারের লোক কেউ বদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুশ্দর স্বভাবে অভ্নত একটা আত্মবিরোধ ছিল-ওকার্লতির कारक हिल्लम श्रदीन, किन्छ चरत्रत कारक विवत्नवृत्तिय हिल मा वलराहे दत्र। शत्रमा তার কাজের মধ্যে দিরে বথেন্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মূত্র: অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জনো কথনো দোরাত্মা করতে পারতেন না। জীবনযান্তার অভ্যাস ছিল ধ্বে সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ वा प्रवा नितंत्र श्रीतकनएमत् 'श्राद कार्त्नामिन अवधा मावि करतन नि । अश्मारवेद लाएक সভাবতীর কাজে শৈথিকা নিয়ে কটাক্ষ করলে মকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাৰে মাৰে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেশিসল, কিনে এনে সভাবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধ্কটার 'পরে সাজিরে রেখে আসভেন। কোনোদিন বা সভাবতীর আঁকা একটা ছবি তলে নিরে বলতেন, "বা. এ তো বড়ো সন্দের হরেছে।" একদিন একটা মানুবের ছবিকে উলটিয়ে ধরে ভার পা দটোকে পাখির মুস্ড ব'লে স্থির করলেন : বললেন, "সত, এটা কিল্ড বাধিরে রাখা চাই—বকের ছবি বা হয়েছে চমংকার!" মাকুল **ভার** স্থার চিত্ররচনার ছেলেমানাবি কল্পনা ক'রে মনে মনে বে রস্টাক পেতেন, স্থাও **ভার** স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সভাবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত থৈব, এত প্রভর, আশা कराज भारत्यम नाः भिन्भभाषनाय यदि धेरै मूर्नियाद छेरमायक क्याना घरत धाउ দরদের সংগ্য পথ ছেডে দিত না। এইজনো বেদিন তার স্বামী তার কোনো রচনা নিয়ে অভ্যুত অত্যান্ত করতেন সেদিন সতাবতী কেন চোখের জল সামলাতে পারতেন ना ।

এমন দ্র্ল'ভ সৌভাগাকেও সতাবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর প্রে' ভার ব্যামী একটা কথা স্পন্ট ক'রে ব্রেছিলেন বে, তাঁব ক্ষক্রিড়ত সম্পান্তর ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওরা দরকার বাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নোকোও পার হরে বাবে। এই উপলক্ষে সতাবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিরে পড়লেন গোবিশ্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জামিরে দিলেন, সর্বান্তে এবং সকলের উপরে পরসা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা স্গেভীর হীনতা ছিল বে, সতাবতী লক্ষার কুন্ঠিত হ'ত।

তব্ নানা আকারে আছারে-ব্যবহারে পরসার সাধনা চলল। তা নিরে কথার কথার আলোচনা না ক'রে তার উপরে বদি একটা আরু থাকত, তা হলে কাঁত ছিল না। সতাবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুবাছ ধর্ব ক্রী হর— কিন্তু, সহা করা ছাড়া অন্য উপার ছিল না; কেননা, বে চিব্রভাব স্কুমার, বার মধ্যে একটি অসামালা মর্বাদা আছে, সেই সব চেরে জরক্তি; তাকে আঘাত করা, বিলুপ করা, সাধারণ রুড়স্বভাব মানুবের পক্ষে অভানত সহজ্ঞ।

শিষ্ণাচতার জনো কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সভাবতী তা না চাইতেই পেরেছেন, সেজনো কোনোদিন তাঁকে কুণ্ডিভ হতে হয় নি। সংসারবাছার শক্ষে এই-সমন্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যায়ের ফর্মে বারে দিতে আন্ত কো ভবি মাধ্য কাটা ষায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিলেপর সরঞ্জাম কিনিরে আনাতেন। যা-কিছ্ কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ ক'রে। ভর্গনার ভরে নয়, অর্রসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিলপ-রচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশ্ব এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগ্রেলা অতিক্রম ক'রে দেয়ালের গারে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতার কলক্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুশ্বে ইন্দ্রদেব শিশ্ব চিত্তকেও প্রল্বেখ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন বতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহারতা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাব্কে নিয়ে আপন কাজে মফল্বলে বেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমান্ধির একশেষ! বে-সব জন্তুর ম্তি হত বিধাতা এখনো তাদের স্থিত করেন নি— বেড়ালের ছাঁচের সপো কুকুরের ছাঁচ বেত মিলে, এমন-কি মাছের সপো পাথির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমদত স্ভিকার্য রক্ষা করবার উপার ছিল না— বড়োবাব্ ফিরে আসবার প্রেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দ্বজনের স্ভিলীলার রহ্মা এবং র্মুই ছিলেন, মাঝখানে বিকর্ব আগমন হল না।

শিলপরচনাবার্র প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বর্পে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঞ্গলাল চিত্রবিদ্যার হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের র্রাসক লোক তাঁর রচনার অভ্তুত্ব নিয়ে থ্ব অটুহাস্য জমালে। তারা যেরকম কল্পনা করে তার সঞ্জো তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গ্লাপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচন্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রুপের আবহাওয়ার তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি— এমন-কি, তার টেক্নিকে স্কুপন্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আগিসের বড়োবাব্র অবর্তমানে এলেন তাঁর মাসির ব্যাড়িতে। ম্বারে ধারা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঞ্গলাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গ্লাবীর প্রাণের ভিতর থেকে স্ট্ ম্তি তাজা বেরিয়েছে— এর মধ্যে দাগা-ব্লানোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে বিধাতা রূপ স্থিত করেন তাঁর বয়সের সঞ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগ্রলো বের ক'রে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে গ্লী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন টিউনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগন্নি বেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীতিগন্লোও সেইখানেই গেছে। রঞ্গলাল মাধার দিব্যি দিয়ে তাঁর মাসিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা বা-কিছ্ব রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

্বড়োবাব্ এখনো আসেন নি। সকাল থেকে প্রাবশের ছারার আকাশ ধ্যানমণন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন বার না। আজ চুনিবাব্ নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর চেউগ্রেলা মকরের পাল, হাঁ ক'রে নোকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব; আকাশের মেঘগ্রেলাও বেদ উপর থেকে চাদর উড়িরে উৎসাহ দিছে ব'লে বাধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগ্রেলা সর্বসাধারণের মকর নর, আর মেঘগ্রেলাকে 'ধ্মজ্যোতিঃসলিকমর্তাং সামবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ কথাও সভ্যের অন্রোধে বলা উচিত বে, এইরকমের নোকো বাদ গড়া হর তা হলে ইন্স্রোরেশ্স আপিস কিছ্তেই তার দারিত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও বা-ধ্দি তাই করছেন আর ঘরের মধ্যে ঐ মন্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেরাল ছিল না বে, দরজা খোলা। বড়োবাব, এলেন। গর্জন ক'রে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে!"

ছেলেটার ব্ক কে'পে উঠল, মূখ হল কাজাসে। স্পন্ট ব্রুতে পারলেন, পরীক্ষার চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভূল হচ্ছে তার কারণটা কোখার। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে ল্কোবার বার্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিরে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভূলও তালো। ছবিটা কৃটিকৃটি করে ছি'ড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফ্'পিরে ফ্'পিরে কে'দে উঠল।

সভাবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরছরেই কাটাতেন। সেইখান খেকে ছেলের কালা শ্নেন ছুটে এলেন। ছবির ছিল্ল খন্ডগ্রেলা মেঝের উপর ল্টোছে আর মেঝের উপর ল্টোছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভূলের আদি কারণগ্রেলা সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সতাবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো বাবহারে কোনো কথা বলেন নি। এ'র্ই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভার স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহা করেছেন। আন্ধ তিনি অশ্রতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কেন তুমি চুনির ছবি ছি'ড়ে ফেললে।"

र्गाविन्म वनातान, "প्रज्ञान्द्रता कत्रत्व ना? आर्थरत छत्र इत्व कौ।"

সতাবতী বললেন, "আখেরে ও বদি পথের ভিক্ষ্ক হর সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো বেন না হর। ভগবান ওকে বে সম্পদ দিয়েছেন ভারই গৌরব বেন তোমার পয়সার গবের চেরে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মারের আশীর্বাদ।"

গোবিশ্দ বললেন, "আমার দারিত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছ্তেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিরে দেব— নইলে ভূমি ওর সর্বনাশ করবে।"

वर्षावाद् वाशित शालन। घनव्चि नामन, ब्राम्ठा करन एक्ट्रम् वाटक।

সভাবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল, বাবা।"

र्हान वन्नात्म, "काश्राम **यात्व**, भा।"

"এখান থেকে বেরিয়ে বাই।"

রপালালের দরজার এক-হাঁট্ জ্বল। সন্তাবতী চুনিলালকে নিরে তার হরে ঢ্কলেন; বললেন, "বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও এ'কে পর্যসার সাধনা খেকে।"

# চোরাই ধন

মহাকাবের বৃংগে স্থাকৈ পেতে হত পোর্বের জোরে; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ব। আমি লাভ করেছি কাপ্র্যুষতা দিয়ে, সে কথা আমার স্থাীর জানতে বিজন্ম ঘটেছিল। কিম্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে; যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দান্পত্যের ন্বন্ধ সাবাসত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন ক'রে, অধিকাংশ প্রেব ভূলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম হৌসে মাল খালাস ক'রে নিরেছে সমাজের ছার্ড়চিঠি দেখিরে, তার পর কৈকে আছে বেপরোয়া। যেন পেরেছে পাহার-ওয়ালার সরকারি প্রতাপ উপরওরালার দেওয়া তকমার জোরে; উদিটা খ্লে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরঞ্জীবনের পালাগান; তার ধ্রো একটামান্ন, কিন্তু সংগীতের বিশ্তরে প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা ভালোরকম করে ব্ঝেছি স্নেন্তার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্ষ, ফ্রোতে চার না তার সমারোহ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্সার সবরং, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে; তার পাশেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইস্ক্রীমের বল্টে জমানো, লাসে রঙ্গে মেশানো, তাললাস এক-পেরালা, আর পিরিচে একটিমান্ত স্থাম্খী। ব্যাপারটা শ্নতে বেশি কিছ্ নয়, কিন্তু বোঝা বায় দিনে দিনে নজুন ক'রে সে অন্ভব করেছে আমার অস্তিছ। এই প্রোনোকে নজুন ক'রে অন্ভব করার শক্তি আরি, 'ইতরে জনাঃ' প্রতিদিন চলে দম্ভুরের দাগা ব্লিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা স্নেন্তার, নবনবোন্মেষণালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অর্ণার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক বে বয়সে বিয়ে হরেছিল স্নেতার। ওর নিজের বয়স আটান্তশ, কিন্তু সবঙ্গে সাজসক্তা কয়াটাকে ও জানে প্রতিদিন প্রজার নৈবেদা-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আছিক অনুষ্ঠান।

স্নেত্রা ভালোবাসে শান্তিপ্রে সাদা শাড়ি কালো-পাড়-ওরালা। খল্পর-প্রচারকদের ধিকারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিরেছে, কিছুতেই স্বীকার করে নি থল্পরকে। ও বলে, 'দিলি তাতির হাত, দিলি ভাতির তাত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, ভাদেরই পছদেদ স্তো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিরে।' আসল কথা, স্নেত্রা বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে ন্তুনম্ব দের নানা আভাসে, মনে হর না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উল্ভাসিত হর ওর সাজে— আমি খ্লি হই, জানি নে কেন খ্লি হরেছি।

প্রত্যেক মান্বেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমের রহস্যের অসীম ম্লা জোগার ভালোবাসার। অহংকারের মেকি পরসা ভূচ্ছ হরে বার এর কাছে। স্নেতা আপন মনপ্রাণ দিয়ে এই পরম ম্লা দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধারে। ওর শহ্র ললাটে কুল্কুমবিন্দরে মধ্যে প্রতিদিন লেখা ইর অক্লান্ড বিন্দরের বাদী।
ওর নিখিল জগতের মর্মান্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজনো, আমাকে আরকিছ্ম হতে হর নি সাধারণ জগতের বে-কেউ হওরা ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ
ক'রে আবিন্দার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে জাপনাকেই
জানি আর-একজন বখন প্রেমে র্জেনেছে আমার আপনকে।

ą

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যান্কের অন্যতম অধিনারক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি। বাকে বলে ঘ্মিরে-পড়া অংশীদার একেবারেই তা নর। আন্টেপ্নেড লাগাম দিরে জ্তে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীর-মনের সপ্যে এই কাজটা মানানসই নর। ইচ্ছা ছিল, ফরেস্ট্ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বিস, খোলা হাওরায় দৌড্ধাপ করি, শিকারে শখ নিই মিটিরে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে; বললেন, 'বে কাজ পাজ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগো।' হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হর, প্র্কের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেরেদের কাছে দামী। স্নোল্রার জন্মীপতি অধ্যাপক; ইন্পীরিএল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেরেমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। বিদ জংলি 'নিস্পেকেটুর সাহেব' হরে সোলার হাটে প'রে বাঘ-বাল্কের চামড়ার মেকে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের প্রেছ্ব কমিরে রাখত, সেই সপো কমাত আমার পদের গোরব আর-গাঁচজন পদন্থ প্রতিবেশীর তুলনার। কী জানি, এই লাঘবে মেরেদের আন্ধাতিমান ব্রিক কিছু ক্ষেপ্ন করে।

এ দিকে ডেম্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার বাঁবনের ধারা আসছে কোঁতা হরে। অনা কোনো প্র্ব হলে সে কথাটা নিশ্চিক্ত মনে ভূলে সিরে পেটের পরিধি-বিস্তারকে দ্বিপাক ব'লে গণা করত না। আমি তা পারি নে। আমি জানি, স্নেতা মুখ্য হরেছিল শুখ্য আমার গ্লে নর, আমার দেহসোষ্ঠ্বে। বিধাতার শ্বরচিত বে বরমাল্য অপো নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভার্থনার। আশ্চর্য এই বে, স্নেতার বোঁবন আজ্বও রইল অক্রে, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাটার মুখ্যে—শুখ্য ব্যাদেক ক্সছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভাদরকে আর-একবার প্রতাক তোকের সামনে আনল আমার মেরে অর্বা। আমাদের জীবনের সেই উবার্শরাল দেখা দিরেছে ওদের তার্গোর নবপ্রভাতে। দেখে প্লাকত হরে ওঠে আমার সমসত মন। লৈলেনের দিকে চেরে দেখি, আমার সেদিককার বরস ওর দেহে আবিভূতি। বৌকনের সেই কিপ্রশন্তি, সেই অজন্র প্রক্রেতা, আবার কলে কলে প্রতিহত দ্রাশার ক্লারমান উৎসাহের উৎকর্তা। সেইদিন আমি বে পথে চলতেম সেই পথ এরও সামনে, তেমনি করেই অর্বার মারের মন বল করবার নানা উপলক্ষ ও স্থিত করছে, কেবল বথেত লক্ষ্যোচর নই আমিই। অপর পক্ষে অর্বা জানে মনে মনে, তার বাবা বোকে মেরের দল্প। এক-একদিন কী জানি কেন দুই চক্ষে অন্যা অপ্রে কর্ণা নিরে চুপ করে এনে বনে আমার পারের কাছে মোড়ার। ওর মা নির্কার হতে পারে, আমি পারি নে।

जब्नाव मत्नव कथा दव मा त्व त्वात्व ना छ। मत्र; किन्छू छात्र विन्यान, व समन्त्रहे

'প্রভাতে মেঘড-বরম্', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই স্নেরার সাংগ্য আমার মতের অনৈকা। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া বার না তা নর, কিস্তু ন্বিতীরবার বখন পাত পড়বে তখন হ'লয়ের রসনার নবীন ভালোবাসার স্বাদ বাবে মরে। মধ্যাহে ভোরের স্রে লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বরেস হোক আগে, তার পরে, ইত্যাদি। হার রে, বিবেচনা করবার বরেস ভালোবাসার বয়েসের উল্টো পিঠে।

করেকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগনেলা এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রথম মুখরতা অপ্র্-গদ্গদ কণ্ঠন্বরের মতো হল বাম্পাকুল। ওর মা জানত অর্ণা আমার লাইরেরি ঘরে পরীক্ষার পড়ার প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাছেল দিনান্তের সঞ্জল ছারার জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, প্রে হাওয়ায় ব্নিটর ছাট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

স্নেত্রাকে কিছু বললেম না। তথান শৈলেনকে লিখে দিলেম চারের নিমশ্রণচিঠি। পাঠিরে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকসমাং
আবিভাবে স্নেত্রার পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি শৈলেনকে বললেম,
"গণিতে আমার বেট্কু দুখল তাতে হাল আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই
তোমাকে ডেকে পাঠানো; কোয়ান্টম্ খিওরিটা যথাসাধা ব্বে নিতে চাই, আমার
সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অভ্যুক্ত বেশি অথব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহ্বা, বিদ্যাচর্চা বেশিদ্রে এগোয়ে নি। আমার নিশ্তিত বিশ্বাস অর্থা তার বাবার চাতুরি স্পণ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য কোনো পরিবারে আজ পর্যস্ত অবতীর্গ হয় নি।

কোয়াণ্টম্ থিওরির ঠিক শ্রেতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা—ধড়ফাড়িরে উঠে বললেম, "জর্রি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পালারি টেনিস থেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়াজ এল, "হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।" আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতশো অমুক।"

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিরে পড়তে শ্রের করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বাতি জেবলে।

স্নেতা এল ঘরে। অত্যত গশ্ভীর ম্ব। আমি হেসে বললেম, "মিটিররলজিস্ট্ তোমার ম্ব দেখলে কড়ের সিগ্নাল দিও।"

ঠাট্টার বোগ নাঁ দিরে সংনেতা বললে, "কেন তুমি লৈলেনকে অমন করে প্রশ্নর দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রর দেবার লোক অদ্শ্যে আছে ওর অভ্যরান্ধার।"

"ওদের দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমান্বিটা কেটে বেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমান,বির কসাইগিরি করতে বাবই বা কেন। দিন বাবে, বরস বাস্তবে, এমন ছেলেমান,বি আর তো ফিরে পাবে না কোনো ফালে।"

"ভূমি গ্রহনকর মান' না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষ্য কোথার কী ভাবে মিলেছে চোখে পাস্কে না, কিন্তু ওরা দ্বেনে বে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা বাচ্ছে খুব স্পন্ট করেই।"

"তুমি ব্রুবে না আমার কথা। বর্থান আমরা জন্মাই তর্থান আমাদের বথার্থ দোসর ঠিক হরে থাকে। মোহের ছলনার আর-কাউকে বাদ স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসভীয়। নানা দৃঃথে বিপদে ভার শাস্তি।"

"বখার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষের স্বহস্তে স্বাক্তর-করা দলিল আছে।"

0

यात्र मृत्काता हमम ना।

আমার শ্বশ্রে অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পশ্চিত-বংশে তাঁর জন্ম। বুজাকাল কেটেছে চতুম্পাঠীর আবহাওরার। পরে কলকাতার এসে কলেজে নিরেছেন এম.এ. ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিবে তাঁর বেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি বহুংপত্তি। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈরাগ্রিক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিম্ব; আমার শ্বশ্রেও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেরেছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনক্ষত্রের উপর, একরকম গোড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে স্নেন্ত্রা; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আমি ছিল্ম অধ্যাপকের প্রির ছাত্র, স্নেতাকেও ভার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার স্বোগ হরেছিল বারবার। স্বোগাটা বে বার্থ হর নি সে ধ্বরটা বেতার বিপদ্দ্বাতার আমার কাছে বার হরেছে। আমার শাশ্বভির নাম বিভাবতী। সাবেক কালের আওভার মধ্যে তার জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তার মন ছিল সংস্কারম্ব, স্বছন স্বামীর সংগা প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষত তিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইন্টদেবভাকে। এ নিরে স্বামী একদিন ঠাটা করাতে বলেছিলেন, "ভরে ভরে ভূমি পেরেদাগ্লোর কাছে সেলাম ঠ্কে বেড়াও, আমি মানি স্বাং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও বা, না থাকলেও তা; লাঠি-খাড়ে নিশ্চিত আছে পেরাদার দল।"

শাশ্রিজ-ঠাকর্ন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই ব'লে সেউড়ির দরবারে গিরে নাগরা জ্তোর কাছে মাধা হে'ট করভে পারব না।"

আমার শাশ্বি আমাকে বড়ো শ্নেহ করতেন। তার কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ ব্বে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জারগাটি। তোমার সম্মতি পেলে ভার পরে পারে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে তোমার ঠিকুছি এনে দাও আমার কাছে।"

দিলেম এনে। তিনি বললেন, "হ্যার নর। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেরেটিও তার বালেরই সিব্যা।" আমি জিজাসা করলমে, "মেরের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জনো নক্ষয়লোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বৃদ্ধলেম, এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সপো লড়াই করব কী দিয়ে।

এ দিকে মেরের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্প্রতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেরে ছিদ করে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে ব্ঝলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা ব্ঝলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, "স্নেরার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপতী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দৃঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অন্কন্ধাল থেকে স্নেতাকে উন্ধার ক'রে আনলেম। চোথের জল মৃছতে মৃছতে মা বললেন, "প্ণাকর্ম করেছ বাছা।" তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

8

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। স্নেতাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

বৃষ্টিধারার মধ্যে দিরে রাস্তার ল্যান্ডেপর কাপসা আভা এল অব্ধকার ঘরে। সোফার উপরে স্নোতাকে বসালেম আমার পালে। বসলেম, "স্নি, আমাকে তোমার যথার্থ দোসর ব'লে মান তুমি?"

"এ আবার কাঁ প্রদন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা বাদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে, আমি ব্ৰিঞ্জানি নে?"

"এতদিন তো একতে কাটল আমাদের, কোনো সংশর কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিল্ঞাসা কর বাঁদ রাগ করব।"

"স্নি, দ্বজনে মিলে দ্বংশ পেরেছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা গেছে আট-মাসে। টাইফঁরেডে আমি বন্ধন মরণাপার, বাবার হল মৃত্যু। শেবে দেখি উইল জাল ক'রে দাদা নিরেছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমার ভরসা। তোমার মারের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্বতারা। প্রেলর ছুটিতে বাড়ি বাঙরার পথে নৌকোভূবি হরে স্বামীর সপো মারা গেলেন মেখনা নদীর পর্তে। দেখলেম, বিবরব্নিব্রীন অধ্যাপক কণ রেখে গেছেন মোটা অক্ষের; সেই কশ স্বীকার ক'রে নিলেম। কেমন ক'রে জানব এই-সমস্ত বিপত্তি ঘটার নি আমারই দ্বেটাহ? আগে থাকতে বিদ জানতে আমাকে তো বিরে করতে না।"

স্কুনেতা কোনো উত্তর না ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দুঃখ-দুলাজ্ঞণের চেরে ভালোবাসাই বে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"निण्ठत्र, निष्ठत्र द्राइए।"

"মনে করো, বণি গ্রহের অনুগ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হর, সেই ক্ষতি কি বে'চে থাকতেই আমি প্রেণ করতে পারি নি।"

"থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সংশ্য এক দিনের মিলনও বে চিরবিচ্ছেদের চেরে বড়োছিল তিনি তো ভর করেন নি মৃত্যগ্রহকে।"

চুপ করে রইল স্নেরা। আমি বললেম, "তোমার অর্ণা ভালোবেসেছে লৈলেনকে, এইটাকু জানা বধেন্ট; বাকি সমস্তই থাকা অভানা কী বল, স্নিন।"

मुत्नवा कात्ना छेस्त्र क्रतल ना।

"তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিল্ম, বাধা পেরেছি। আমি সংসারে শ্বিতীর-বার সেই নিষ্ঠার দৃঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মল্লার। ওদের দৃ্জনের ঠিকুজির অধ্ক মিলিয়ে সংশার ঘটতে দেব না কিছুতেই।"

ঠিক সেই সময়েই সি'ড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে বাছে। স্নোৱা ভাড়াভাড়ি উঠে গিয়ে বললে, "কী বাবা শৈলেন! এখনি ভূমি বাছ নাকি।"

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, "কিছু দেরি হয়েই গেছে, ঘড়িছিল না, ব্ৰতে

স্নেতা বললে, "না, কিছু দেরি হয় নি। আ**ল রাত্রে তোমাকে এখানেই খেরে** যেতে হবে।"

একেই তো বলে প্রশ্রয়।

সেই রাচে আমার ঠিকুজি-সংশোধনের সমস্ত বিবরণ স্থানেচাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"কেন।"

"এখন খেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে খাকতে হবে।"

"কিসের ভর। বৈধব্যবোগের?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল স্নি। তার পর বললে, "না, করব না ভর। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে বাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে শ্বিপুণ মৃত্যু।"

কাতিক ১৩৪০